

# ."Id3 4.".Id

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পবিষদ পরিচালিত



#### मिक्न १ बिथिक्न हिन्दि विद

#### এই সংখ্যার লেখকগণ

- শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিছ্যানিবি
- শ্রীবিনয়রুমার সরকার
- শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
- শীবীরেশচক্র গুহ
- ত্রীগোপালচক্র ভটাচার্যা
- শ্রীক্তীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- শ্রীদ্বগরাপ গুপু

- बीक्रात्मकान जाइफ़ी
- 🗨 শ্রীচাক্ষচন্দ্র ভট্টাচার্য
- শ্রীস্থবোধনাথ বাক্চী
- ত্রীফণীন্দ্রনাথ শেঠ
- ত্রীপরিমল গোশামী

लाश्य वर्ष ३ लाश्या ३ काश्या वे १ के ८ ४ श्रूमा वादवा याना

## তারতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দৈন্য

ভারতের সর্বপ্রকার বিকাশ ও উরতির প্রাচষ্টায় অচল বাধাসূজন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যাঁর যতটুকু ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনায় তাহা লইয়া আজ হইতে লাগিয়া পড়ুন।

\*

দেশী ও বিদেশী যন্ত্রপাতির পরিবেশক অ্যাড়েয়ার, ডট্ এণ্ড কোং লিঃ

लखन ३ कलिकांछ। ३ वरष ३ मांखांक

## বাংলার বহু প্রখ্যাত ও কুশলী রসারশ্বৈদের সহযোগিতার পরিচালিত

# জি, ডি, এ, কেমিক্যালস্ লিঃ রিসার্চ ও ম্যানুফ্যাকচার

## কলি কাতা

সায়েণ্টিফিক ডিরেক্টর—ডাঃ নারায়ণচন্ত্র শাসুলী, ডি এশ্-সি

গবেষণাকার্যে অপরিহার্য প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক জৈব রাসায়নিক দ্রব্য ও বহুবিধ আধনিক ঔষধাদির প্রস্তুতকারক।

#### বিষয় পুতি

| <b>वि</b> संग्र                     |     | লেখক                            | পত্ৰাৰ     |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| षांगांदरत्र कथा                     | ••• |                                 | <b>'</b>   |
| বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদ                  | ••• | শ্রীযোগেশচক্র রায়, বিক্লানিধি  | ৬          |
| त्राटमख'त পথ ना खननीन-श्रक्त'त পথ ? |     | শ্রীবিনয়কুমার সরকার            | 6          |
| বিজ্ঞানের বিশ্বরূপ                  | ••• | শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়          | 200        |
| পৃথিবীর খান্তসমন্তা                 | ••• | শ্রীবীবেশচন্দ্র গুহ             | 36         |
| ভৌতিক আলো                           | ••• | শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য    | ٤>         |
| वाःनात्र भाश्य                      | ••• | শ্ৰীক্ষিতীশপ্ৰসাদ চট্টোপাথ্যায় | <b>ર ७</b> |
| যুগসন্ধি                            | ••• | <u> এজগদাথ ওপ্ত</u>             | ৩১         |

## বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানিক গবেষণায়,—

প্রয়োজন

বিশিষ্ট কর্মদক্ষ কাঁচের যন্ত্রপাতি

## य त अन्या व श्रुठक तक

नार्याणि किक् भाग ज्याभावाषाम् मार्यमाक्षातिः काः

১১৷২ হরিনাথ দে রোড. কলিকাতা—৯

क्षान :—वि वि ४२১১

গ্রাম :-- সিগামকো

#### বিষয়গুড়ি

| বিষয়                               |       | ্<br>নে <del>খক</del>     | পত্ৰাৰ     |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|------------|
| বাংলা পরিভাষা                       | • • • | গ্ৰীজ্ঞানেক্ৰনাল ভাতৃত্বী | <b>৩</b> ৩ |
| षां विश्वानी महन्त्र                | •••   | শ্রীচাক্তক্র ভট্টাচার্য   | ৩৭         |
| বর্ত্তমান সভ্যতায় জৈব রসয়ানের দান | •••   | শ্রপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র   | 8 •        |
| वकीय विकास পরিষদের উদেশ             | • • • | গ্রীস্থবোধনাথ বাক্চী      | 80         |
| দশ্মীকরণের আন্দোলন                  |       | শ্ৰীফণীন্দ্ৰনাথ শেঠ       | 48         |
| পদার্থের গঠন-রহস্ম                  | • • • | শ্রীদারকানাথ মুখোপাধ্যায় | 48         |
| দেশ বিজ্ঞান-বিমুধ কেন               | • • • | শ্রপরিমল গোস্বামী         | <b>%•</b>  |
| বিবিধ প্রদক্ষ                       | •••   | •••                       | ৬২         |

এমন দিন ছিল যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ছিল ছেলেমেয়েদের আয়ত্তের বাইরে———

विख्वात्नत्र वहेरक উপস্থাদের চেয়েও মধুর করে ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের উৎস-মুধ খুলে দিয়েছে

শিশু-সাহিত্যের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রকাশক

## আশুতে য লাই ব্রেরা

(, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ স্কুল সাপ্লাই বিল্ডিংস্, ভাকা

षधां भगरतस्य त्मरतत्व जागं विक दोगा ७ जाः देवत्मां भाग विश्वात्मत्र जागादम्य भाग ॥४० भारतम् त्मनश्रस्य जाहाद्याः माग्रासूती ५० দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের ছোটদের বেতার ১া০ দীল আকাশের অভিযাত্তী ১া০ রাধাভূষণ বহুর বিজ্ঞান ও বিশাস ১০ কাজের বিজ্ঞান ৮০

অ:বো বহু জ্ঞান-বিক্লানের বইয়ের জ্ঞ্জ আমাদের পুত্তকের তালিকা দেখুন

দেশ সমানভাবে অভ্নরণ করতে পাবে নি। তা যদি পারত তা হলে জাতিতে জাতিতে এত সংঘর্ষ ঘটত না। তার কারণ বিজ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা লাভের কৌশল হিদাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এত বড় বিপর্যয়কারী যুদ্ধের পর আজও যদি বিজ্ঞান কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের হাতে কেবল মাত্র মারণ অস্ত হিসাবেই বাবস্ত হতে থাকে তাহলে পৃথিবী প্রংসের মুখেই এগিয়ে যাবে। এই ধ্বংসের হাত থেকে পুপিবীকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের মহৎ আদুর্শে ষভ ছওয়া। কারণ ভারতবর্ষের মতো বিরাট मञ्जानभानी तम् यपि देवकानिक नियद्द्यातीतन শক্তিশালী হয় তা হলে তা পৃথিবীর মধ্যে এক নতুন আদর্শের প্রবর্তন করতে পার্বে। কিন্তু বিধকল্যাণে যে প্রধান খংশ ভারতবর্ষের হবে সে চেত্রা আমাদের দেশের মনীধীদের মনে জাগলেও কার্যক্ষেত্র বিশেষ কিছু করবার এতদিন আমাদের ছিল অধিকার আজ অনিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই কাজে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবিলমে এগিয়ে আসার সময় এসেছে। কিন্তু বিঞানের খাদর্শ কি, বিজ্ঞান কি, তা দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার না হলে বিজ্ঞানীদের কাজ সহজ হতে পারে না। রাথের হাতে চর্ম ক্ষ্মতা থাকলেও যেমন দেশের লোকের ঐকান্তিক সহযোগিতা ভিন্ন রাষ্ট্র নির্বিল্লে চলতে পারে না, তেমনি বিজ্ঞানের আদর্শে দেশকে গড়ে তুলতেও দেশের লোকের ঐকান্তিক সহযোগিতা চাই। এই সহযোগিতার কাজে কিছু সাহায্যও হতে পারবে এই শুভ ইচ্ছায় মাতৃভাগার মাধ্যমে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকাশ। এই কাগজে সাধারণ পাঠকের জন্মে যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় বিজ্ঞান

সম্পর্কিত নানা বিষয় অলোচনা করা হবে। অবশ্য চর্চা ও সাক্ষাং সম্পর্কের অভাবে প্রথম প্রথম বিজ্ঞানের সহজ ভাষাও খুব সহজ বলে মনে না হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের মনের স্ক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ বাধা অল্প দিনেই দূর হয়ে যাবে।

দেশবাসীর মনে আজশত রকম প্রশ্ন জাগছে. তার উত্তর দাধারণ প্রচলিত কাগজে পাওয়। সম্ভব নয়। সে জত্যেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশেষ একথানি কাগজের দরকার আমরা অন্তত্ত্ব করেছি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার চেষ্টা এদেশে আগেও হয়েছে, কিন্তু আগেকার অবস্থা বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রের অন্তকুল ছিল না বলে তার ধারাবাহিকতা বন্ধায় থাকেনি। আন্ধ্র আমাদের অবস্থান্তর ঘটেছে। একদিকে শিক্ষায়তনসমূহে এখন মাতভাষায় বিজ্ঞান শেখানো হবে. অন্ত দিকে জনসাধারণও বিজ্ঞান-সচেতন হয়ে উঠছে। তা ছাড়া সাধারণ পাঠকেরও রুচির পরিবর্তন গটেছে। স্বচেয়ে বছ কথা এই যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় দেশ উন্নয়নে বিজ্ঞানের যে ব্যাপক প্রয়োগ হবে তার জ্ঞে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মনও সন্থাগ হয়ে উঠেছে। স্বতরাং সাধারণ শিক্ষা যেমন ক্রত প্রদারিত হতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার ও অপেক্ষাকত সহজ হবে।

এ কাগন্ধ যে অবিলম্বে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সরল পাঠ্য হবে সে আশা স্বভাবতই আমরা করি না। আদ্ধ এর আরম্ভ মাত্র, ধীরে ধীরে পাঠক-দের দাবী অনুসারেই এ কাগদ্ধ একটা বিশেষ রূপ নেবে সে বিশাস আমাদের আছে, আর সেই বিশাস নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

## বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদ

#### শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়, বিচানিধি

ভ্যানিরা প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছি। তাহাকে না লানিলে জীবন হারণ অসম্ভব। সকল মান্তম কিছু কিছু লানে, বিশেষ কিছু আনে না। শিশু হাত পা ছুড়িয়া, হাতের দ্রবা ধরিয়া টিপিয়া টুকিয়া ঠেলিয়া ছিড়িয়া চাপিয়া, যতরকমে পারে ততরকমে দ্রবাটির গুল জানিতে চায়। বয়স বাড়িতে থাকে, নানা পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে; বলে, ইহা গো, উহা রক্ষ। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে, জ্ঞানতঃ বা প্রজানতঃ, মান্ত্র্য বাবজ্ঞীবন তাহার হিত্তকর তাহার সূত্রকর প্রদার্থের অধ্যেশণ করে।

্রই জানা সামাল জান; বিশেষ জানা বিজান। याहा आहि, याहा इंग्रेशाल, याहा इंग्रेल्ट, अक কথায় ভূত,—ভূতের বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান। প্রাচীনেরা দেখিয়াছিলেন প্রাকৃতি প্রশৃতারক। পঞ্চ ভতের নাম দিয়াছিলেন,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, मत्र, त्ताम। किं जि शृशी, अल् जन, मत्र বায়ু, ব্যোম আকাশ, তেঙ্গদ তাপ। এই সকল নামের বিশেষ অর্থ আছে। এ সকল নাম সংজ্ঞ। পৃথীর ধর্ম যাহাতে আছে, সেটা পৃথী। অলে পৃথী আছে বলিলে বুঝায় না--- আয়ে পৃথিবী আছে। माष्ट्रण (पिश्रा नाम इटेशा(ছ। मः ऋ उ वमः था শব ঘার্থ আর্থ আছে। যেমন, অস্কুণ – হতী তাড়ন করণ; এবং দে আকারের বক্র নলের নামও অদৃশ (syphon)। শর্করা—কম্বর; তং আকারের নিষ্ট खरा नर्कता। आभारमत हक्, कर्न, नामिका, त्रिह्ना, चक,---क्रात्नत्र भीठि चात ; क्रभ-तम-गम-गम-ग्लर्न, —পঞ্চজান। পঞ্চূত পঞ্চজানের বিষয়। প্রকৃতি এই পঞ্চতুতের খেলা।

মান্তন এই প্রশৃত্তকে গায়ত্তে জানিতে চায়।
প্রাকৃতিকে বর্গে বর্গে ভাগ করিয়া, বর্গিত করিয়া
থেলা দেখিতেছে। পরিদৃষ্ট থেলা স্ক্রবদ্ধ বা
ধ্রিত করিতেছে। বহুকে অরে আনিতেছে।
বর্গে ও অন্তর্গাক্ষে হাত শায় না; সেগানে চক্ষ্
একনান ইন্দিয় জান আহরণ করিতেছে। যেগানে
হাত যায়, সেগানে পর্যকৃতের সন্নিরেশ বিপর্যন্ত করিয়া মান্তন ক্রিয়া ঘটাইতেছে, দৃষ্ট ফল ধ্রিত করিতেছে। এইরূপে যে জ্ঞান লব্দ হইতেছে,
তাহা বিজ্ঞান। মান্ত্য বিজ্ঞান দারা প্রকৃতির গুঢ়
রহলা উদ্ভেদ করিয়া ভাহাকে ব্যাভৃত করিতে চায়।

বিজ্ঞান এক বিশাল তবু। তাহার নানা শাখা প্রশাখা জনিয়াছে। এক এক শাখা এক এক বিজ্ঞা। প্রকাশ্যা এক এক বিজ্ঞা। প্রকাশ্যা করিতেছে। প্রাণীবিজ্ঞা প্রাণীব, উদ্বিদ্ বিদ্যা উদ্বিদের, ভূবিজ্ঞা ভূতবের, জ্যোতির্বিজ্ঞা জ্যোতিঙ্কাগণের জ্ঞান আহর্ষণ করিতেছে। বিজ্ঞানী এক এক বিদ্যার অভ্নশীলন ভ্রেন; আর যিনি সম্দ্র শাখা দৃষ্টি করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক।

প্রকৃতির পরিচনা করিতে করিতে বৈজ্ঞানিকের করেকটি গুণ দ্বেয় । তিনি 'সং' লইয়া থাকেন,— সত্যবাদিতা ও মিতভানিতা তাঁহার চরিত্রে পরিক্ষৃট হয় বিনি রক্ষাণ্ডের স্পষ্ট-স্থিতি-লয় চিন্তা করেন, তাঁহার উনান ও আর্জব জয়ে, তিনি সর্বভৃতে সমদৃষ্টি করিতে পারেন । এই এই লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে বুরিতে হইবে বিজ্ঞান অমুশীলন বুথা হইয়াছে । বিজ্ঞানীর দৃষ্টি প্রসারিত হইতে পায় না ৷ তাঁহার দৃষ্টি আংশিক, অপূর্ণ । কর্ম

বিভাগে বাবসায়ীর আয় বৃদ্ধি হয়; কিন্তু কার্মিকেরা মনে অঙগহান ও অপূর্ণ মান্তব চইয়া পাড়ায়। ভতবিং, কিনিতিবিং, কিন্তা আয় বিপ্তাবিং একা একা কিছু করিতে পারেন না, পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হ'ন। বিজ্ঞানীরাই কিন্তু বিজ্ঞানতরুকে পুন্ত, ববিত ও ফলপ্রস্থ করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে ইহাদের ক্রত কর্ম দেখিতে পায়। আর বিজ্ঞানের নাম করিলে তর্ক নিরস্ত হয়।

বিজ্ঞান বলে অভাবনীয় ব্যাপার স্পান্ধ হইতেছে।
লৌহ-নিমিত বৃহৎ পোত বংক একটি গ্রামের
লোক রাথিয়া অগাব-জলবি-জল 'তৃ-ফাল' করিয়া
পাবিত হইতেছে; দিবা কি রাত্রি কি, গ্রেগ কি
ছ্যোগ কি, জ্রুকেপ নাই। পোতারাক্ষ নিঃশঙ্গ
চিত্তে গন্তব্য-স্থানে চলিয়াছেন। কোন্ সম্য়ে
ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ স্থানে আছেন তাহা জানিতে
অকল সম্প্রেও ভূল হয় না। মাথার উপর দিয়া
বায়্যান চলিয়া গেল, গো গো শদ শ্নিতেছি,
কিন্তু দৃক্পাত করিতেছি না। জানি, বায়্যানে
দীর্ঘ-পথ্যাত্রী আছেন। নিদিই সময়ে অভাই স্থানে
উপনীত হইবেন। বহু মানবের বৃদ্ধি, বহু তাহার
বিজ্ঞান।

বহু বংসর পূর্বে এক বারমাসিক পুদ্ধকে তড়িন্নানী নিম্বরীর সেবাকম বর্ণনা করিয়াছিলাম। তথন সে বালিকা ছিল; এখন সে বহুরূপা প্রবলা ধ্বতী। করু অধৃত হস্তীর বল ধরে, করু স্কর্মারী। রাত্রিকালে দীপ জালায়; গ্রীমে পাখা খ্রায়; রন্ধনশালায় অয় পাক করে; দ্রন্থ বর্ধুর কথা বহন করে, রাজপথে রথের অধ হয়। পিশাচ-সিদ্ধ পিশাচ দারা অলোকিক কম করিতে পারেন, কিন্তু তিনি সদা শক্ষিত, অসাবদান হইলে পিশাচ তাহার প্রাণবিনাশ করে। তড়িন্মনী কোখায় থাকে, তাহার স্বরূপ কেহ জানে না। কিন্তু বিজ্ঞানীর নিক্ট সে দাসী।

বিজ্ঞানীরা মান্ন্যের স্থ্যুদ্ধি চিন্তা করিতেছেন। বোগের ধন্ত্যা লঘু করিয়াছেন; বহু ছন্চিকিংস্য

রোগের ঔদা আবিদ্ধার করিয়াছেন; ক্ষেত্রে প্রদূর আর উৎপাদন করিতেছেন; আর কামউপভোগের অনংখ্য উপকরণ সজ্জিত করিতেছেন।
লোকে বিজ্ঞানকে দল বলিতেছে, আর বিজ্ঞানীকে
দদ্যমে নুমুখ্য করিতেছে।

কিন্তু সেই বিজ্ঞান-বলেই নরহত্যার অসংখ্য পথ উন্মুক্ত হ্ইয়াছে। বিজ্ঞানী নিবিষ্টিচিত্তে শক্ষর প্রাণ সংহাবের উপায় অন্তেখণ করিতেছেন। প্র্ক-কালেও মান্তব্য-মান্তব্য, দেশে দেশে বৈরিতা হইত। যুদ্ধে লোকক্ষয়ও হইত। কিন্তু বত্মান কালের সভ্য জাতি নগরকে নগর ভ্রমীভূত করিবার উপায় উদ্বাবন করিতেছে। "এটমিক বন্" আবি-দ্বাবক ইহার করালী মৃতি দেখিয়া নিপ্নেই স্তন্তিত হইতেছে। শুধু এইটিই নয়, শূন্য হইতে রোগের বীজার্ নিক্ষেপ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠের গ্রাম, নগর, স্থামুদ্ধ রাজ্বানীর জনগণকে নিম্লি করিবার বৃদ্ধি প্রয়োগে ইতন্তভঃ করিতেছে।।।

আমরা সে সব বৃঞ্জান্ত পড়িতেছি, আর ভাবিতেছি বিজ্ঞান মাত্মের অবোগতি ববিত করিয়াছে। যথন কৌরবেরা বিরাট-রাজের গোবন হরণ করিতে আসিয়াছিলেন, অর্ন সম্মোহন বাণ দ্বারা কৌরব-সেনা মৃদ্ধিত করিয়াছিলেন; তথন ইক্তা করিলে তিনি বীরগণের মন্তক ছেদন করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। মহু বিঘ-দিগ্ধ বাণ এবং কণী বাণ (যে বাণের কর্ণ থাকে, দেহে বিদ্ধা হলৈ উৎপাটন করিতে পারা যায় না) নিক্ষেপ করিতে নিগেব করিয়াছেন।

সভ্য মান্ত্র মনে করিতেছে, পরম স্থাপে আছি; অন্নকন্ত নাই, বন্ধকন্ত নাই, বেরকন্ত নাই, বোগ নাই, শোক নাই; কিন্তু বান্তবিক শান্তি পাইয়াছে কি পু কাম-উপভোগের বহুবিধ আয়োজন তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিয়াছে। কলিকাতায় নানাস্থানে ক্রুর নরহত্যা চলিতেছিল, কিন্তু একদিনের তরেও সিনেমা স্থগিত হয় নাই। যদি পাড়ায় পাড়ায় বিনাম্ল্যে সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা

হয়, দিবারাত্রি রেডিওতে নানাবিধ গীত শুনিতে পাওয়া যায়, বিনামূল্যে অৱপানীয় বিতরিত হয়, তাহা হইলে মারুষ স্থাপান্তি ভোগ করিতে পারিবে কি? শুনিতে পাই, আমেরিকায় কেহ কেহ কম হীন হইয়া অবিরত তফা পরিত্রপ্তি করিতে না পারিয়া জীবন বিস্ভান ক্রিয়াছে। বিজ্ঞানের পরিণাম কি এই १

देवकानिक विलिख्डिन, विकासनत कि एस्थर মান্তবের দোষ। যদি কেহ অগ্নি উৎপাদন করিতে শিথিয়া অক্সের গৃহে সংযোগ করে আর গৃহ ভশাসাৎ হয়, সে দোষ মান্ত্যের, অগ্নি উৎপাদন জ্ঞানের নয়। এই युक्ति भानि, किञ्ज डेटा ९ मानिए इटेर्स, विकास माह्यस्क महत्रिक দেয় না, তাহাকে সংপথে পরিচালিত করিতে शास्त्र मा।

বিজ্ঞান বহিঃ-প্রকৃতি বণীভত করিতেছে, কিন্তু ্অন্ত:-প্রকৃতির পরিচর্যা করে নাই। বিজ্ঞান কাচার अना ? निक्यंरे आंभात क्रमा। आभिने एकाका, আমিই দ্রগা; আমার যাহা হিত, তাহাই হিত। জড়বিজ্ঞান ইহা অরণ না করাতে সভ্য মান্তব স্থাের অধিকারী হইয়াও অস্থা। अञ्मीनत्तर मृद्ध मृद्ध आश्रकान नाएउर ८० हो। ना कतित्व माञ्चराव कनागि इहेरत ना।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা কমে পরাত্ম্য করে, সংসারে উদাসীন করে। আমরা শক্তিমান ও উদ্যোগী হইতে চাই। ভত-বিদ্যা বলেই সভা দেশ শক্তি-শালী ও কম্ঠ ইইয়াছে। অতএব আমাদের দেশে ভত-বিদ্যা বহ প্রচারিত হউক, লোকের জড়তা দুরীভূত হউক। কিন্তু আমরা শান্তিও চাই। অতএব অব্যাহ্মবিদ্যাকে শিক্ষার ভূমি করিতে ইইবে। ভত-বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা একা একা সমাজ-স্থিতি করিতে পারে না। ইয়োরোপের পর পর ছুই মহাযুদ্ধ তাহার প্রমাণ। ্যে দেশের বত্র্মান ইয়া ছেয় লক্ষ্য করিলে তৃতীয় যদ্ধ আসন মনে হয়।

এই কারণে ভারতী-প্রদা শ্বাইতেছেন, হে বৈজ্ঞানিক! তুমি কি অন্নেষণ করিতেত? তোমার অনেয়ণের পরিচেদ পাইয়াছ কি ? তুমি প্রকৃতির অবগ্রন ঈনং উন্মোচন করিয়াছ, কিছু এব পাইয়াছ কি গ

যুরোপ যথন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিবের রহস্ত নিকেতনের দর্জা খুলতে লাগল তথন বেদিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিধাসটা চিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তর্গ্ধ মিল আছে। \* \* \* \* এক্রেকি আব্যাল্লিক বুদ্ধিতে আমরা দারিন্দ্রো তুর্বলভায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একবোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মহয়ত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌচতে।

-- ববীন্দ্রনাথ ( শিকার মিশন )

## রামেদ্র'র পথ না জগদীশ-প্রফুল্ল'র পথ ?

#### প্রীবিনয়কুমার সরকার

८व्यान् अरथ ठलित तक्षीय तिक्रान-अतिवर
─श्रात्त्र अरथ, ना भरवश्यात अरथ १

গবেষণাও জকরি, প্রচারও জকরি। তবে গবেষণাটা প্রচার নয়, আর প্রচারটাও গবেষণা নয়। গবেষণা এক চিজ। প্রচার আর এক চিজ। প্রচারে গবেষণায় ফারাক মেকতে মেকতে।

বিজ্ঞান-প্রচার বাংলাদেশে আজ নতুন নয়। প্রচারের জন্ম একটা জ্বরদত্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল বছর শয়েকেরও আগে। প্রচারক ছিলেন অক্ষয় (১৮১০-৮৬)। তাহার মেলাজে চিল ইয়োরামেরিকান বিজ্ঞানবিতা ওলাকে বাংলার জমিনে আনিয়া থাড়া করানো। "তক্তবোধিনী-পত্রিকা" (১৮৪৩) ছিল দেই পশ্চিমা বিজ্ঞান-বিতার বাহন। বিজ্ঞান ছাড়া অভাভ মালও এই চৌবাচ্চায় মজুদ হইত। কিন্তু ধর্ম-গবেদক আর দর্শন-গবেষক অক্ষয় দত্ত'ব তদবিরে "তববোধিনী"র তত্ত্বের ভিতর পদার্থতত্ত্ব, উদ্ভিদ-তত্ত্ব, আর জীব-তত্ত্ব ইত্যাদি সেকেলে প্রাকৃতিক সব-কিছুই পাওয়া যাইত। "তত্ববোধিনী"র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক বিভাগুলা ধাইয়া উনবিংশ শতানীর দিতীয়ার্দের বাঙালীর বাচ্চারা বিজ্ঞান-নিষ্ঠ হইতে শিথিয়াছিল। সঙ্গে-भाष्ट्र वाःन। भण्छ निथिया हिन । वाङ्नाय वाङ्गावीत জন্ম বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারের আথ্ডায় অক্ষয় मख नः ১ ওস্তাन। कान हिमाद्य वर्ष, भान ছিদাবেও বটে।

আর এক জবরণস্ত বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন বাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। লোকেরা তাঁহাকে জানে ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের বেপারী বলিয়া। কিন্তু তাঁহার "নিবিনার্থ সংগ্রহ" (১৮৫১)
পত্রিকা ছিল বাঙালী জাতের দিতীয় "তর্ববাধিনী"।
এই হাটে সওদা বিকাইত রক্মারি। সাহিত্যকে
সাহিত্য, দর্শনকে দর্শন, ইতিহাসকে ইতিহাস
আর বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান,—কোনো অর্থই ব'দ
পড়িত না। বাঙালীর বাদ্যারা রাজেন্দ্রলালের
হাতে বিজ্ঞান থাইয়া বেশ-কিছু বৈজ্ঞানিক মাল
রপ্ত করিতে পারিয়াছিল। একঃলের বাঙালী
বিজ্ঞান-সেবক, বিজ্ঞান-গবেষক আর বিজ্ঞানপ্রচারকের বাবারা আর বাবার বাবারা অক্ষয় দত্ত
আর রাজেন্দ্র মিত্র ছুইজনের নিকটই চরমভাবে
ঋণী ছিলেন। আমাদের একালের লোকেরা
বোর হয় সেকথা ভূলিয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞান-প্রচারের তৃতীয় ধাপে দেখিতে পাই
ভূদেব মুথোপাব্যায়কে (১৮২৫-৯৪)। ভূদেব
ছিলেন পরিবার-শাস্ত্রী, আচার-শাস্ত্রী, সমাজ-শাস্ত্রী।
তাঁহার হাতে ছিল "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকা
(১৮৬৮)। নাম ইংরেজি, কিন্তু কাম বাংলা।
এই জন্ম লোক-মহলে ভূদেব একমাত্র শিক্ষা-বিজ্ঞানের
সওদাগর বলিয়া পরিচিত। ধারণাটা নেহাং
একচোথো। "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকার মারকং
বাঙালীর পাতে পরিবেষণ করা হইত "বিবিধার্থ
সংগ্রহে"রই হরেক-প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

অক্ষয়, রাজেন্দ্র, ভূদেব,—এই তিনজন ছিলেন বাঙালী বিজ্ঞান-প্রচারকদের কোঠে "বাঘা-বাঘা" পণ্ডিত। আজকালকার বিজ্ঞান-"গবেষকেরা" হয়ত এদম্বন্ধে বেশ-কিছু ওয়াকিব্ হাল নন। তবে একালের বিজ্ঞান-প্রচারকদের পক্ষে এই ত্রিবীরকে দূর হইতে সেলাম ঠুকিয়া আখড়ায় হাজির হওয়া উচিত। এই ত্রিবীর বাংলায় গছ-সাহিত্যের তিন বিপুল-বিপুল খুঁটা। এই জন্মও সকলেরই কুর্ণিশ-যোগ্য।

বিজ্ঞান-প্রচারের ঝুঁকি বাঙলার প্রত্যেক মাদিক পত্রিকাই নিজ ঘাড়ে লইয়াছে। এমন কোনো বড় বহরের মাদিক মাথা খাড়া করে নাই যাহার ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ছিটে-ফোঁট। বাঙালী মহলে ছড়ানো হয় নাই। বিজ্ঞানের দরদ উনবিংশ ও বিংশ শতাক্ষীর বাঙালীর বাচ্চার জীবনে একটা মন্ত দরদ বহিয়াছে। একথাটা সর্বদাই মনে রাধা ভাল।

১৯০১ দালে তের-চৌদ্দ বংসর বয়সে মালদ্র হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ঢুকিলাম। বিজ্ঞান-ঘেঁশা কোনো নামজাদা পত্রিকা তথন ছিল किना मत्मर। तम-यूर्ण वाश्ना পड़ात त्व ७ यो इ একটা ছিল না। কিন্তু জানিতাম যে, হোমিও-প্যাথিক ডোল্বের বিজ্ঞানশীল পত্রিকা ছিল অনেক-গুলা। তথনকার দিনে একজন জবরদন্ত বাঘা পণ্ডিত বিশেষরূপে বিজ্ঞান-প্রচারক বলিয়া নামজাদা ছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক ইচ্ছদ সেই অক্ষয়-বাজেন্দ্র-ভূদেবের চেয়েও বেশী। বামেক্সফলর ক্রিবেদীর (১৮৬৭-১৯১৯) কথা বলিতেছি। তাঁহার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানদেবীদের কোনো বৈঠক, সঙ্ঘ বা আড্ডা গাঁথা ছিল না। তাঁহাকে চলিতে হইত একা-একা। কোনো পত্রিকার সঙ্গেও তাঁহার বাঁধা যোগাযোগ ছিল ন।।

দেকালের ছোকরা মহলে রামেক্রস্থ্নরের "প্রকৃতি" (১৮৯৬) বইয়ের নামডাক ছিল জবর। বইটার প্রবন্ধগুলা অক্ষয় সরকারের "নবজীবন" (১৮৮৪), স্থনী ঠাকুরের "সাধনা" (১৮৯১) আর স্থরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" (১৮৯৪) ইত্যাদি মাসিকে বাহির হটয়াছিল। এই পত্রিকাগুলা বিজ্ঞান-খোরদের কাগজ ছিল না। ছিল "পাচ্চুলে সাজি" বিশেষ। কিন্তু রামেক্র ছিলেন স্তিনার "বিজ্ঞান-খোর"।

অক্ষ্য-বাজেল্র-ভূদেবে আর রামেল্রস্থলরে প্রভিদ

বিস্তর। সেই তিবীর ছিলেন বিজ্ঞান-প্রেমিক মাত্র। তাঁহাদের পেশা বিজ্ঞান-প্রচারের উপরে বা বাহিরে যাইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের ভিতরেও তাঁহারা চুকেন নাই। বামেক্র মাগুলি বিজ্ঞান-প্রেমিক আর বিজ্ঞান-প্রচারক মাত্র নন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান-সিদ্ধ লোক, বিজ্ঞান-থোর পণ্ডিত, বিজ্ঞান-দেবক, বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান-দেবা ছিল তাঁছার আসল ও প্রধান পেশা। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত "ভিজাদা" বইয়ের প্রবন্ধগুলায়ও "প্রকৃতি" বইয়ের বিজ্ঞান সাধকই হাজিবা দিয়াছেন। দর্শন, সাহিত্য, निका, निज्ञ, नक, मगाज, धर्माधर्म, वाक्तिय, स्नीडि-কুনীতি, বেদ, যজ ইত্যাদি নানা মাল সম্বন্ধে तारमञ्जत भगक भृष्ठा (১৯১৯) পर्गाष्ठ थिलियारह। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আবহাওয়ায় তিনি ভাষা ও শাহিত্যের ভাত্তিকরপে বাজার বসাইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিজ্ঞা-গুলা তাঁহার প্রধান আলোচ্য ছিল। বিংশ শতানীর গুৰুক্বাঙ্লা প্ৰধানতঃ বা একমাত্র সাহিত্যকেই হাকৃস্লে-সাহিত্য বা রে**ন**া-সাহিত্য मगिवाया थारक। आगता सिकारन विज्ञान-रम्बक, विकान-প্रচারক, विकान-প্রাবিদ্ধিক বলিলে রামেন্দ্র-কেই বুঝিতাম। গত-রচনায় বামেন্দ্রিক বীতি আমাদের পছন্দ-সই ছিল।

একমাত্র বিজ্ঞান-প্রচারের মতলবে পত্তিকা চালানো হালের কথা। ১৯২৪ সালে "প্রকৃতি" দেখা দেয় দৈমাসিক রূপে। হাল ধরিবার ভার ছিল পাধী-শাগ্রী সত্য লাহার হাতে। একালের বহু-সংখ্যক বিজ্ঞান-গবেষক আর বিজ্ঞান-প্রচারকের তিনি ব্যক্তিগত বরু। বছর চোদ্দ ছিল এই পত্রিকার আয়ু। ইহার লেখকেরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞান-বিভার মান্তার-জাতীয় লোক। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর রামেন্দ্রর পথের পথিক। রামেন্দ্রর সমসাময়িক,—রাবীন্দ্রিক বোলপুরের জগদানন্দ রায়ও একালের অনেক যুবা মান্তারকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় হদিশ জ্যোগাইয়াছেন।

"প্রকৃতি"র সঙ্গে কোনো দক্তম বা পরিষ্দের বোগাবোগ ছিল না। তবে মাঝে-মাঝে সত্য লাহার ঘরোআ বৈঠকে অপবা পাখীর বাগানে বিজ্ঞান-সেবক, বিজ্ঞান-প্রচারক, বিজ্ঞান-গবেদক ইত্যাদি লোকজনের তকাতিকি, প্রশাপ্রশি ও কিঞ্চিং-কিছু মিষ্টি-ম্পের ব্যবস্থা হইত। ফরাসা পারিভাগিকে সতু লাহার বৈঠকগুলা ছিল "সাল"-জাতীয় আড্ডা। এই সকল বৈঠকে কোনো-কোনো সময়ে ইয়োৱা-মেরিকান নরনারীর আনাগোনাও ঘটিত।

দৈমাদিক "প্রকৃতি"র যুগে রামেন্দ্র মতন
"সবে ধন নীলমণি"র ঠাই ছিল না। এই অবস্থায়
গণ্ডা-গণ্ডা বা ডজন-ডজন ছোট-বড়-নাঝারি
রামেন্দ্রর কলম চলিত। বিজ্ঞান-প্রচার সাবিত
ইইয়াছে জনেকগুলা বিজ্ঞান-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-পোর,
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহযোগিতায় বা প্রতিধোগিতায়। বলিয়া রাখি ধে, এই সকল
লেখকদের কেহ-কেহ বিজ্ঞান-"গবেষণা"য়ও পাকা
লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহদের গবেষণার ফল
প্রথমেই বাংলায় "প্রকৃতি"তে বাহির হইত না।

প্রথম বর্ষের "প্রকৃতি"র লেখকেরা বর্ণমালা মাফিক নিমন্ত্রপ (১৯২৪-২৫):— অতুল দত্ত প্রাণ), জনিল ঘোষ (মাছ), উমাপতি বাঙ্গপেয়ী (রুদায়ন), একেন ঘোষ (চিকিৎসা), জ্যোতিময় ব্যানার্জি (মাছ), তুর্গাদাদ মুগার্জি (পিপ্ড়ে), প্রফুল্ল রায় (শুভেচ্ছা), প্রশান্ত মহালানবিশ (আবহাওয়া) বনোয়ারী চৌধুরী (নৃতত্ত্ব), বলাই দত্ত (সমুদ্র), বিনয় পাল (প্রাণ), বিপিন দেন (আবহাওয়া), ভূদেব বহু (সাপ), যোগেন সাহা (রঙ্ক্), ল্যাক্ষান্টার (উদ্ভিদ্র), শ্রামাদাদ মুথার্জি (গোলাপ), সত্য লাহা (পাথী), স্থণীন বায় (পিপ্ড়ে), স্থরেশ দত্ত (ভূতত্ব)।

১৯২৪-২৫ সালে এই অধম ইতালি, স্থইট্-সাল্যণিড, অব্ধিয়া ও জামানি ইত্যাদি দেশে ভব্যুবে। সেগানে "প্রকৃতি"র সেবায় কিঞ্চিং- কিছু পাঠাইবার জন্ম তাগিদ জ্টিত। সেই তাগিদের জবাবে মাঝে-মাঝে বিজ্ঞান-গবেষণার অন্ধান-প্রতিধান সম্বন্ধে বিদেশী,—বোধ হয় প্রশানতঃ জামনি,—তথ্য পাঠাইয়াছি। সে-স্ব দ্থাস্থ্যে ছাপাও ইইয়াছে।

শেস,—চতুর্দশ,—বর্ষের (১৯৩৮) ছয় সংখ্যার ষে-मकल विজ्ञान-त्थात्वव त्लथ। वाहित हहेग्राहिल उाँ हाराज नाम कतिया याईटिक है, यथा:-- त्राभान ভট্টাচাণ্য (পোকা), জ্ঞানেজ রায় (পাল-বিল-হুদ), জ্ঞানেক্র ভাতৃড়ী (প্রাণি-বিজ্ঞানের পরি-ভাষা), নিকুল্প দত্ত (উদ্ভিদ্), প্রফুল ( तमायन ), वीरवन धाम ( मिकिम-शिमानस्यत উদ্ভিদ্), বিমল চ্যাটার্জি (প্রাণী), যোগেশ রায় (প্রাণি-বিজ্ঞানের পরিভাষা), ( নৃত্ৰ ), সত্য দেন ( ভূত্ৰ ), সত্য রাগ চৌধুরী, স্থাীর বস্থ (পরমার্), স্থরেন চ্যাটার্জি (বিজ্ঞানের ভাষা), স্থরেশ সেন (প্রাণী)। ১৯৩৭ সালে জগদীশচক্রের মৃত্যু হয়। কাজেই ১৯৩৮-এর পত্রিকার অন্তত্য সংখ্যায় জগদীশ-স্বৃতি, জগদীশ-मन्नर्कना **७ दञ्च-दिक्षान-मन्दित ই**ত্যাদি বিষয়ক রচনা বাহির হয়। জগদীশ-লেথকদের निम्नज्ञभ:-- त्गाभान ভট্টাচার্য্য, চারুবালা মিত্র, জ্যোতিম্য ঘোষ, নিম্ল লাহা, বীরবল সাহনি (লক্ষ্ণে), মেঘনাদ সাহা, যতীন দেনগুপু, সত্যেন সেনগুপ্ত ও স্থণীর বস্থ।

পূর্বেই বলিয়াছি,—চৌদ্দবংসরের বেশী "প্রক্কতি" টেকসই হয় নাই। ১৯৩৮ সালে পাততাড়ি গটাইবার সময় কর্মাধ্যক্ষ বিদায় নিবেদনে দ্বানাইতেছেন:—"মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান-সেবার যুগ এখনো বাংলাদেশে আসে নাই।" তাহার কারণও তিনি বাংলাইতেছেন, যগা:— "এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে সম্পূর্ণ উদাসীনতার ভাবই চতুর্দ্ধশ বর্ধ ধরিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।" যাহা হউক, লোকসান সহিবার ক্ষমতা সতু লাহার ছিল। এই জ্ঞা

বিজ্ঞান-দেবার আর বিজ্ঞান-প্রচারের আর এক ধাপ (১৯২৪-৬৮) বাঙালী সমাজে রহিয়া গেল। "শনৈ: শনৈ: পর্বত-লজ্জ্মন্।" জানিয়া রাধা ভাল বে, গণ্ডা-গণ্ডা বিজ্ঞান-ধোর থাকা সবেও বাংলায় "প্রকৃতি" টিকিল না।

আজ ১৯৪৮ সাল। বিজ্ঞান-প্রচারের জন্ম একটা পরিষং কায়েম হইতেছে। বলা বাহুলা, বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-পোর, বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-প্রচারক গুন্তিতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই "প্রকৃতি" হৈমাসিকের চেয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাসিক অনেক-বেশী স্থবিধাজনক আবহাওয়ায় শায়দা হইল। বিজ্ঞানের জ্যোতিষীরা এই শিশুর কোটা গুনিতে লাগুন।

সোজা চোথে দেখিতেছি যে, বিজ্ঞান-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ইস্থল-কলেজে আজকাল হাজার-হাজার। আই-এস-সি, বি-এস-সি'র তো কথাই নাই। যাদবপুর আর শিবপুর কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দলও বেশ-কিছু বড়। আর ইহাদের পেটেও রকমারি বিজ্ঞান পড়ে। মায় ম্যাট্রিক ছাত্র-ছাত্রীরাও হাজারে-হাজারে বিজ্ঞান-বিভাগুলার সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে পারে। ঘটনাচক্রে বাংলা ভাষায়ই একালে বিজ্ঞান চালানে। হইতেছে,—নিচের কোটায়। উহা একটা জবর কথা। এই কথাটার কিম্মৎ লাথ টাকা।

বিজ্ঞান-বিভার ছোট-বড়-মাঝারি মান্তার 
একালে গুন্তিতে বেশ পুফ। বিজ্ঞানের বইলেখক, নোট-লেখক ইত্যাদি বিজ্ঞান-খোরেরা 
ছ্-পয়্মশা কামাইবার স্থ্যোগ পাইতেছে। কাজেই 
বিজ্ঞান-প্রচার এয়ুগে আর কন্ট-কল্পনার দাধনা না 
হইতেও পারে। ইহার ভিতর কচ্ছু দীধন, "তপস্থা" 
আর স্বার্থত্যাগের ঠাই হয়ত নাই। এমন কি 
বৈমাদিক "প্রকৃতি"র য়ুগেও (১৯২৪-৬৮) বিজ্ঞানপ্রচারের কাজ সতু লাহার পক্ষে স্বার্থত্যাগের কাজ 
বিবেচিত হইত। লেখকদেরকে তাগিদ দিতেদিতে কম্পাধ্যক্ষকে চটিজুতার স্ব্রতলা ক্ষমাহিতে

হইয়াছে। তাঁহাকে হয়বান-পরেশান হইতে হইত।
আর রামেক্স'র যুগে (১৮৮৪-১৯১৯) তো এটা
অতি-মাত্রায় আদর্শনিষ্ঠার, পথ-প্রদর্শকের আর
ভার্কতার কাজ ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানপ্রচার কাওটা মাম্লি ইন্থল-কলেঞ্বের টেক্সট্ বুক
প্রকাশের সামিল। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাস মাস
বাজারে দেখা দিলে বাঙালী জনসাধারণের লাভ
ছাড়া লোকসান নাই মনে হইতেছে। দেখা যাউক।

একটা বিজ্ঞান-খোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের দল আজকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের তদ্বিরে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার ঝুঁকি লইতেছেন। ঠিক এই দরের বিজ্ঞান-সাধক, বিজ্ঞান-খোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের আড়্ডা অক্ষয় দন্তর সেকাল হইতে আমাদের একাল পর্যান্ত বাংলায় আলোচনার জন্ম বাঙালী সমাজে দেখা বায় নাই। এতগুলা পণ্ডিতে মিলিয়া বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা কায়েম করেন নাই। ১৯৪৮ সালের এই বিশেষজ্ঞটা খ্বই মহত্বপূর্ণ। বাঙালী জাত্ ধাপে-ধাপে বাড়্তির পথে আগাইতে-আগাইতে আজ এক অপূর্ব্ব অধ্যায়ের স্বান্ট করিতে চলিল। সভ্যিকার একটা নয়া বাঙ্লা এই ধাপে কায়েম হইতেছে সন্দেহ নাই।

কাজেই আবার প্রশ্ন করিতেছি। কোন্ পথে চলিবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ—গবেষণার পথে না প্রচারের পথে?

वित्रोहि,—विकान-প্रচারের আসরে রামেক্সকে

"সবে ধন নীলমণি" সম্বিতাম। সেই যুগে
বিজ্ঞান-"গবেষণার" দৌড় ছিল কিরূপ? বলা
বাহুল্য, বিজ্ঞান-গবেষণা কী চিন্ধ তাহা অক্ষম দত্ত'রও
জানা ছিল না, রাজেক্স মিত্র'রও জানা ছিল
না, আর ভূদেব মুথার্জিরও জানা ছিল না।
আর সত্যি কথা,—এমন কি রামেক্স ত্রিবেদীও
বিজ্ঞান-গবেষণার ধার ধারিতেন না। তাঁহার
সক্ষে থাটি ল্যাবরেটরির বোগাবোগ একপ্রকার
ছিল না বলিলেই চলে।

কাল হিসাবে বাঙালী জাতের প্রথম বিজ্ঞান-"গ্ৰেষ্ফ" জগদীশ বস্থ (১৮৫৮-১৯৩৭) আর প্রফুল বায় (১৮৬১-১৯৪৪)। ই হার। জনেই নিজ-নিজ কোঠে রামেক্র'র সমসাময়িক। যে-বংসর রামেন্দ্র'র বিজ্ঞান-প্রচার প্রায় সেই বংসরই এই তুই বিজ্ঞান-দেবকের বিজ্ঞান-"গবেষণা" ও বাজারে বাহির ১৯**০১-०৫ मारल आभवा जगनी**न छ श्रृज्ञदक বাঙালী জাতের হুই চোখ, হুই বিজানবীর বলিয়া পূজা করিতাম। তথনকার দিনে এই ত্ই জন ছিলেন বিজ্ঞান-গবেষণার হনিয়ায় বাঙালী मभारकत "मरव धन नीनभिष"। पर्छनाहरक अहे অধম তুই বিজ্ঞানবীরেরই অকিঞ্চিংকর (১৯০১-০৩)। তবে পদার্থ-বিজ্ঞানে রসায়নে হাতে থড়ি পর্যন্ত হইয়াছিল। দৌড়টা তাহার বেশী যায় নাই। বুঝা যাইতেছে, ষাহা কিছু এই আসরে বকিয়া যাইতেছি সবই অন্ধিকার চর্চ্চা মাত্র।

বিজ্ঞান-পরিষং কায়েম হইতেছে বঙ্গীয় বিংশ শতান্দীর প্রায়-মাঝামাঝি। বিজ্ঞান-প্রচারের আথডায় আজ "সবে ধন নীলমণি"র ষুগ আর নাই। এমন কি বিজ্ঞান-গবেষকের আথড়ায়ও আজ "সবে ধন নীলমণি"র যুগ নাই। রামেন্দ্র'র উত্তরাধিকারীরা আত্মকাল গুনতিতে ঢের। জগদীশ-প্রফুল্ল'র উত্তরাধিকারীরা গুনতিতে भूक नग्न वर्षे,—कि**न्छ** पन्ने। दवन চननमरे। গোটা ভারতের হিসাব লইলে বোধ হয় কম-দে-কম **শ-দেড়েক বাঙালী বিজ্ঞান-সেবক** একালে रिक्छानिक গবেষণার কাজে বহাল আছে। ছয় কোটি বন্ধ-ভাষীর পক্ষে শ-দেড়-ছই বিজ্ঞান-গবেষক তুচ্ছ আর নগণ্য। কিন্তু ১৯০১-২০-তুলনায় ও পারিপ্রেক্ষিকে শ-দেড়-তুই নেহাৎ নিন্দনীয় আর ফেলিতব্য ठिक नग्र।

म्ख्यान এই,—द्राध्यन्द'त পথে চলিবে, ना

জগদীশ-প্রফুল্ল'র পথে চলিবে আজকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষং ? মাতব্দরেরা মাথা ঠিক করুন।

আমি আদার বেপারী,—জাহাজের থবর রাখি ना। किथिश-किष्टु जानात्र थवत्र ताथिशा शांकि। ১৯২৬ দালে বন্ধীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ কায়েম করিয়াভি। বাংলা ভাষায় ধন-বিজ্ঞানের নানা শাখার অন্তর্গত তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা এই পরিষদের মতলব। আজ পর্যান্ত ধন-বিজ্ঞানের কোনো বাঙালী অধ্যাপক এই পরিষদে পায়ের धुना रकना छेपयुक विरवहना कतिरनन ना। "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক কাগজ চালাই-তেছি। ধন-বিজ্ঞানের কোনো বাঙালী অধ্যাপক এই পত্রিকার কলম চালাইতে রাজি হইলেন না। কয়েক জন অবৃত্তিক এম-এ পাস করা গবেষকের সাহায্যে পত্রিকা চালানো হইতেছে। "বাংলায় ধন-বিজ্ঞান" ( হুই ভাগ ) আর "সমাজ-বিজ্ঞান" (প্রথম ভাগ) এই তিন খণ্ড বইয়ের প্রায় হাজার-ত্বই পূষ্ঠাও এই সব হাতে হইয়াছে। লেথকেরা গুনতিতে হইবে গোটা পঞ্চাশেক। তাঁহাদের প্রায় কেহই ধন-বিজ্ঞান-বিভার মাষ্টারি করেন না। এম-এ (বা এম-এ, বি-এল ) পাদের পর নানা পেশায় বাহাল আছেন।

অথচ বাঙ্লা দেশের প্রায় শ-দেড়েক কলেজে ক্ম-সে-ক্ম শ-ছয়েক বাঙালী অধ্যাপক ধন-বিজ্ঞানের নানা শাখায় ছেলে-মেয়ে পিটাইতে অভ্যন্ত। এই সকল পণ্ডিতেরা লেখালেখি সম্বন্ধে এক প্রকার নির্ফিকার। বরাতের জোর,— লাহা-গুষ্টির আর এক প্রতিনিধি,—দৈত্যকুলের প্রহলাদ,-নরেন লাহা তাঁহার বারান্দায় ধন-विकान পরিষদেঁর টোল বদাইতে দিয়া থাকেন। আর তাঁহার টাকাটা-সিকিটা-দোয়ানিটা "আর্থিক উন্নতি"র মারফং ছাপাখানায় বিলি হয়। এই জন্ম বাংলায় ধনবিজ্ঞান-প্রচার টিং-টিং করিয়া চলিতেছে। সভিয় কথা,—এই অধম তাহার সাধনমি ফেল মারিয়াছে।

এই গেল বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-প্রচারের দৌড় বাঙালী সমাজে। এখনো ধনবিজ্ঞান বিছাটাকে ইস্থল-কলেজে বাংলা ভাষায় পড়াইবার কাস্থন নাই। কাজেই টেক্স্টর্কের বাজার, নোটের বাজার ধনবিজ্ঞানের আসরে কায়েম হইতে পারে নাই। স্কতরাং বাংলায় ধনবিজ্ঞান লেখালেখির বালাই আছ পর্যন্ত নাই। এই আধড়ায় তুপয়স। কামাইবার স্ক্ডাবনা একদম শৃত্য।

অপর দিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভার বরাত বেশ-কিছু ভাল। কেন না পাঠশালা আর ম্যাট্রিক ইম্বলে হোমিওপ্যাথিক ডোজে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, স্বাভবিজ্ঞান আর আবহাওয়াবিজ্ঞান হইতে বিজ্ঞান-বিজ্ঞান, গ্যাস-বিধ-বিজ্ঞান, জীবজস্তু-বিজ্ঞান আর নক্ষত্র-বিজ্ঞান পর্যন্ত স্ব-কিছুই ছড়াইবার ব্যবস্থা আছে। আর তাহার জন্ত বাংলা ভাষাই বাহন রূপে ব্যবস্থত হয়।

হাতের কাছে রহিয়াছে পঞ্চানন ভটাচার্য্য প্রণীত "আকার্শের মায়া" (১৯৪৭)। প্রথম অধ্যায়ের नाम "मृज त्याम अभित्रमान।" क्रयक नारेन উদ্বত করিতেছি, যথা:--"আমরা ব্যে-সমস্ত জিনিষের দক্ষে পরিচিত, তাদের মধ্যে তাড়াতাড়ি ছোটে আলো। অবশ্য শব্দও যে तिहार **चारि**छ हरन, छ। नय । छ। हरन छ चारनाव গতিব কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো জিনিষ चार्यात्र काना (नहें।" প्रकानन ১৯৪१-এর অক্তম রামেন্দ্র। এই ধরণের আর এক রামেন্দ্র হইতেছেন ভূপেন দাশ। ঠোহার "বাস্তব ও স্বপ্ন" বইয়ে আইনগ্রাইনের ( 1866 ) মতগুলা জলের মতন বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই বস্তুটা জলের মতন বুঝা সম্ভব কিনা আলাদা কথা। এক তৃতীয় রামেক্রর নামও করিতেছি। তিনি "বিজ্ঞান ও দর্শন" (১৯৪৭) বইয়ের লেখক অতীন বস্থ। রচনা তিনটাই, পাঠশালার ছেলে-মেমেদের জন্ত তৈরি।

যাহা হউক, বলিভেছি বে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-

বিভাগুলোর জন্ত বাজার তৈয়ারী হইতে পারিয়াছে। স্তরাং এই কোঠে প্রচার আর প্রচারকের দল পুরু হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের বেলায় সে-কথা খাটেনা।

এদিকে যে ছ-এক জন বাঙালীর বাচা ধনবিজ্ঞানবিগ্যায় গবেষণা করেন তাঁহাদের পক্ষে বাংলা ভাষার পথ মাড়ানো আত্মহত্যার সামিল। ইংরেজিতে না লিখিলে তাঁহাদেরকে যাচাই করিবে কে? নক্বি দিবে কে? পদে বাড়াইবে কে? দরমাহায় উচাঁইয়া তুলিবে কে? ব্যস্। বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-ঠবেষণা বিলক্ল অচল।

আর প্রচারের ঝকমারি কে পোহাইতে চায় ?
অবশ্য মাদিক পত্রে চাই মাঝে-মাঝে রাট্রনীতির
দন্তলওয়ালা আর্থিক প্রবন্ধ। সংবাদ-বিজ্ঞানের
দন্তরই তাই। এইজন্য পত্রিকার সম্পাদকেরা
কয়েকজন কংগ্রেদপন্থী, সমাজতন্ত্রপন্থী, মজুরপন্থী
অথবা কমিউনিন্টপন্থী লেগক ভাড়া করিয়া রাথেন।
তাহাতে বাংলা ভাগার মারকং রাপ্তিক অর্থশান্ত্রের
কয়েকটা বৃধ্নি বাঙালী সমাজে ছড়াইযা পড়িয়াছে।
মন্দ কী ? যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

অত এব সোজা কথা ভাবিতেছি। বলিয়া রাখি। ১৯৪৮ সালের বাঙালা বিজ্ঞান "গবেষকদের" পকে নিদ্ধ-নিদ্ধ গবেষণার ফল প্রথমে বাংলায় প্রকাশ করা অসভব। গবেষণাগুলার যাচাই বা দর-ক্যাক্ষির জ্ঞ্জ্য অ-ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করিতেই হইবে। এখনো অনেক দিন,—কত বংসর পর্যন্ত বলা কঠিন,—বাঙালা বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের পক্ষে ইংরেজি, ফরাসী, জামনি, রুশ, ইতালিয়ান, স্পেনিশ ও জাপানী ভাষায় নিজ-নিন্দ্ধ গবেষণা প্রকাশ করা নেহাং জরুরি থাকিবে। যাহার বে ভাষায় স্থবিধা তাঁহার পক্ষে সেই ভাষার সদ্ব্যবহার করা উচিত,—বলা বাহুল্য। একমাত্র ইংরেজিকে বাঙালী পণ্ডিতদের পক্ষে বিজ্ঞান-গবেষণা প্রচারের বাহন সম্বিয়া রাখা ঠিক ইইবে

না। জাপানীরা জামনি, ফরাদী, ইতালিয়ান, ফশ ও স্পেনিশ ভাষার মারফংও গবেষণা প্রকাশ করিতে অভান্ত। কথাটার দিকে বঞ্চীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাতক্রবেরা কান দিবেন কি ?

তবে কি আমার মতে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের চঙ্গা উচিত একমাত্র রামেক্সক্ষদরের পথে ? জগদীশ-প্রফুল্ল'র পরবর্ত্তী বিজ্ঞান-গবেষকেরা— "প্রকৃতি"-দৈমাদিকের পরবর্ত্তী বিজ্ঞান-থারেরা বিজ্ঞান-গবেষণার পথে এই পরিষ্থকে চালাইবেন না কি? চাঙ্গানো উচিত নয় কি? এক কথায় জবাব দিয়াছি,—সম্ভব নয়। আজও প্রধানতঃ বিজ্ঞান-প্রচারের পথেই—অর্থাথ দৈমাদিক "প্রকৃতি"র পথেই,—বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকাকে চলিতে হইবে।

তবে একমাত্র প্রচাবের পথে নয়। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার আধাআদি বিজ্ঞান-প্রচাবের কাজে বাঁদিয়া রাখা চলিতে পারে। বিজ্ঞান-প্রাবন্ধিকেরা রামেক্রফ্রন্দরের পথে এবং দৈয়াসিক "প্রকৃতি"র পথে বাংকায় উঁচু বিজ্ঞানের মাল প্রচার করিতে থাকুন। পত্রিকার অপর অর্ধ্বেকটা বাঁদিয়া রাখা উচিত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার

ফল প্রকাশের জন্ম। কোনো গবেষণা-প্রবন্ধ
ইংবেজিতে, জার্মানে বা জন্ম কোনো বিদেশী
ভাষায় প্রকাশ করিবার পরেই বাঙালী বিজ্ঞানখোরের। তাহার চুম্বক বাংলায় প্রকাশ করিতে
স্থক করুন। নিজ-নিজ গবেষণার চুম্বক নিজের
লেখা বাংলা প্রবন্ধে বাহির করিতে থাকিলে তাঁহারা
"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকাকে গবেষণার পথেই বেশ
কিছু চলাইতে পারিবেন। তাহা হইলে বাঙালীর
বাদ্যার পক্ষে বিংশ শতান্ধীর মাঝামাঝির উপযুক্ত
করিব্যপালন করা ঘটিয়া উঠিবে।

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাদিকটা "প্রকৃতি" বৈমাদিকের পরবর্ত্তী ধাপ রূপে গড়িয়া উঠুক। ছবছ তাহার জুড়িদার যেন না হয়। জ্ঞাহাজী কারবার সম্বন্ধে আদার বেপারীর পক্ষে এই পর্যন্ত বলা-কওয়াই যথেষ্ট। একালের বাঙালীজ্ঞাতের ইজ্জং রক্ষা করিবার জন্ম বিজ্ঞানথোরদের মজলিশে একটা প্রস্তাব পেশ করিয়া রাথা গেল। ইহার উপর বেশী-কিছু বলিতে গেলে মাতব্বরেরা লাঠ্যো-যদি লাগাইবেন আর বলিবেন:—"তাবচ্চ শোভতে মুর্থো যাবং কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" অতএব অনধি-কার-চর্চার থতম এইখানে।

আমি বাল্যকালে "দিগ্দর্শন" \* হইতে প্রথম শিক্ষা করি— বেঞ্জামিন ফ্রান্কলিন্ ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে উহার সিক্ত স্ত্রে তড়িং প্রবাহ লক্ষ্য করেন, তাহা হইতেই 'lightening conductor'-এর সৃষ্টি।

**—প্রফুল্লচন্দ্র** (বাঙ্গলা গল-সাহিত্যের ধারা)

\* শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮১৮ সনে "দিগ্দর্শন" নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এটা প্রথম মাসিকপত্র। তাতে ইংরাজি ও বাংলায় লেখা প্রবন্ধ থাকত; উদ্ভিদ, প্রাণী, ভূগোল প্রভৃতি বিজ্ঞানের তথ্য আলোচিত হ'ত।

## বিগেতের বিশ্বরূপ

#### প্রীপ্রিয়দারজন রায়

স্ত্রকক্ষেত্রের রণান্ধনে যুদ্ধার্থে সমবেত প্রিয় পরিজন ও স্বজন বান্ধবদের নিরীক্ষণ করে এবং ভ্রাকৃবিঝোধের নিদারুণ পরিণাম চিস্তা করে नीत्रवत्र अर्जून यथन विशामक्रिष्ठे ও শোকাকুল হয়ে পড়েন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান कर्द्रिहालन, याद फरल जिनि अशृवं ও अधिसानीय বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হ'ন। গীতায় এ বিশ্বরূপের বিচিত্র বর্ণনা আমরা পাঠ করে থাকি। বর্তমানে বিজ্ঞানও যে দিবাজ্ঞানের আবিদ্ধার করেছে. তাতেও বিশ্বগতের এক অভুত চিত্র মাহুষের নিকট উদ্থাসিত হয়েছে। বিজ্ঞানের এ বিশ্বরূপ সম্পূর্ণ অভিনব। আমরা সাধারণতঃ রূপরসগদ্ধস্পর্শক্ষময় रंग मरनात्रम क्रांश्र (प्रशं एक भारे, कांत्र मरक विकारनेत्र বিশ্বজ্ঞগতের মোটেই কোন মিল নাই, যদিও এক নিগৃঢ় সংযোগস্তে এ উভয় জগং গাঁথা রয়েছে। বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের কিঞ্চিং পরিচয় দিয়ে বঙ্গীয় विकान-পরিষদের বন্ধুগণের অহুরোধ পালন করব, এ উদ্দেশ্যেই আন্ধকের এ লেখার কাজে হাত मियुष्टि ।

লিখতে গেলেই প্রথম কাগদ্ধ কলমের দরকার। তাই টেবিলের উপর কাগদ্ধ পেতে ঝরণা কলম হাতে বসে পড়লাম। তখনিই মনে হ'ল, টেবিলের উপর বে সাদা কাগদ্ধ রেখেছি, তা সত্যিই কি সাদা, টেবিলটাও সত্যিই কি এমন নিরেট কঠিন? আমাদের রক্ত-মাংসের 'চোখে না দেখে বিজ্ঞানের দিব্যচক্ষে যদি এদের দেখা য়ায়, তবে এদের কিরপ দেখায়? এ কথাই এখন আলোচনা করা যাক। সহাদয় পাঠক মনে করবেন না যে আমি ধান ভানতে বসে শিবের গীত আরম্ভ করেছি।

এ আলোচনাতেই আমরা বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের কথঞ্চিং পরিচয় পেতে পারি।

বত মানে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন বে জড়-জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই তা একই উপাদানে গঠিত। সোনা, তামা, লোহা, মাটি, পাথর, গাছপালা. জানোয়ার, গ্রহ নক্ষত্র, হিন্দু মুসলমান খুণ্ডান,--স্বাই গড়ে উঠেছে ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের সমাবেশে। স্থতরাং আমার সাদা কাগজে বা টেবিলে প্রোটন এবং ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নাই। প্রোটন এবং ইলেকট্রন কিন্তু এক সঙ্গে এক স্থানে জড়ো হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই আমার কাগজে বা টেবিলে যে সব প্রোটন ও ইলেকট্রন রয়েছে তারা সব অহরহ প্রচণ্ডবেপে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এত বেগে তারা ছুটোছুটি করছে যে তাদের গতিবেগ বা স্থিতি-নির্দেশ বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কমেও স্থির করতে পারেন না। এসব প্রোটন ইলেক্টন মামুষের ইন্সিরবোধের সম্পূর্ণ অতীত, এমন কি বিজ্ঞানের বহু শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যেও তাদের ধরা ছোঁয়া যাম না; ভুধু তাদের কীর্তিকলাপ হ'তে বিজ্ঞানীরা এইমাত্র জানতে পেরেছেন যে প্রচণ্ডবেগে পরিম্পন্নের ফলে তারা অনেক সময়ে তরকের মত আচরণ করে। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন-কিসের তরঙ্গ, কোথায় বা এ তরকের সৃষ্টি হয় ? বিঞানী বলবেন-বিহাতের তরঙ্গ শৃষ্টের বা ঈথরের ভিতর দিয়ে। केथत कि यमि जातात क्ष्ये এ ध्यन करतन. তবে উত্তরে বলব ঈথর এমন একটি পদার্থ যা সকল স্থানে সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে

এবং যার কোন পরিমাণ নাই। কবির কথার বলতে পারি—এ হচ্ছে "শৃন্ত ব্যোম অপরিমাণ"।

স্থতরাং বিষ্ণানের দিব্যচক্ষে যথন আমার কাগব্দের বা টেবিলের দিকে তাকাই, তথন দেখি যে কাগঞ্জথানি বা টেবিলটির ভিতর কিছুই নেই, যত-ধানিটা দেশ জুড়ে এরা আছে তাতে শুণু কতকগুলো चर्नाग्रमान हेरलक्षेन त्थांचेन वा छत्रत्वत मगारवन । এ সব প্রচণ্ড গতিশীল বিহাতের কণাগুলির সমষ্টিগত পরিমাণ বা আয়তন টেবিল বা কাগছের আয়তনের তুলনায় নগণ্য বললেও অত্যক্তি হয় না। অর্থাং কাগছ বা টেবিলথানাকে এক প্রকার শুন্য বা ফাঁকি বলা থেতে পারে। তথাপি এরা আমার ইন্দ্রিয় বোধে বেশ ব্যবহারোপযোগা স্বতন্ত্র নিরেট পদার্থ। তার কারণ টেবিলের বিত্যুৎকণাগুলি উপর্দিকে ছুটে কাগজের বিদ্যাংকণাগুলিকে প্রতিঘাত করছে, এর कागज्ञथानि टिनिरलत उपत ठिक इत्य आह्य अवः আমার কাজে কোন বাধা দিচ্ছে না। আসলে টেবিল বা কাগজের বেশির ভাগই ফাঁকা—শুরু দেশ। বিজ্ঞানী বলবেন, এ শৃত্য দেশের ভিতর দিয়ে কিন্ধ বলের কেতা (fields of force) বিরাজ বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের উপাদান হচ্ছে বিদ্যাৎকণা, ঈথর, শক্তির একক (quantum) ষৈতিক শক্তির ক্ষেত্র ইত্যাদি।

এরা পদার্থ-বাচক সন্তা নয়—সবই এরা অ-পদার্থ।
এ সব অ-পদার্থকে বিজ্ঞানীরা অন্ধ্যান্তের বিধিবাবস্থার ছাঁচে ঢেলে এক অভিনব বিশ্বজ্ঞগং রচনা
করেছেন। আমার শুধু চোথে কাগজখানি যে সাদা
দেখাছে, বিজ্ঞানের বিশ্বজ্ঞগতে তার কোন অর্থ হয়
না। বিহ্যুৎকণাগুলির গতিবিধির পরিবর্তানের ফলে
যে তরক্ষের স্পষ্ট হয়, সে তরক্ষগুলি আমার
চোধে এসে পড়ায় আমার দেহ-মনে যে অদ্ভূত
পরিবর্তান ঘটে তাতেই কাগজখানি আমার নিকট
সাদা দেখায়। কাগজের বিহ্যুৎকণার গতিবিধির
পরিবর্তান ঘটে আবার সূর্য হতে যে ঈথর-

বাহিত আলোককণা বা আলোকতবৃদ্ধ আসে তার প্রতিঘাতের ফলে। স্থ-দেহে বিদ্যুৎকণার প্রচণ্ড বেগে অবিরাম পরিম্পন্দনের দক্ষণ অনবরত এ আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। তার আমাদের জগং আলো ও বর্ণ বছল, আসলে क्रभ ना वर्ग वरल भनार्थित वा ख-भनार्थित कान স্বকীয় ধর্ম নাই। তাই বিজ্ঞানের বিশ্বজ্ঞগতে আমাদের পরিচিত জগতের কোন ধর্মই দেখা এ হচ্ছে শুধু রূপরসগন্ধশন্দশর্শ-যায় না। বিহীন বিদ্যাংকণা বা বিদ্যাংতরক্ষের লীলাখেলা মাত্র। সাধারণ ভাষায় তাই বলতে হয়, এর কোন বান্তবতা নাই। এ যেন একটা সাঙ্কেতিক জগং. কেবল অন্ধ্যান্ত্রের নিয়ম-কান্থনের ভিতর দিয়েই এর সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ, এ আমাদের ইব্রিয়বোনের অতীত; অগচ আমাদের ইব্রিয় ও মনের সংযোগে এসেই এ আমাদেব চিরপরিচিত বিচিত্র বিশ্বজগতে পরিণত হয়। কিন্ত বিজ্ঞানীবা বলবেন, আমাদের চিরপরিচিত বিশ্বজ্ঞগতেরই আদলে কোন বাস্তবিক সতা নাই: কারণ বিজ্ঞা-নের বিশ্বজ্ঞগৎ আমাদের ইক্রিয়বোধের সাহায্যে যথন আমাদের মনের সংযোগে আসে তথনিই এ দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়। তাই, আমাদের মনের বাইরে আমাদের পরিচিত বিশ্বজগতের কোন অন্তিত্ব থাকতে পারে না;—আমাদের বাইরে যদি কোন বহির্জগং থাকে তবে তা इटक विकानीरमय विश्वकार। মनেत स्रष्टिवरनहे আমাদের চির পরিচিত দৃশ্যমান বিশ্বজ্ঞগংকে व्याभारमञ्ज नाटल वना स्टब्स्ड—भाषा। विकानीया এ মায়াকে এড়াতে গিয়ে যে বিশ্বরূপের দর্শন পেয়েছেন—তা হচ্ছে একটা ছায়া-জগং। আমা-দের মনের ইক্সজালে এ ছায়া পরিণত হয় মায়ায়,— শৃত্যে পরিব্যাপ্ত কয়েকটি বিহ্যাৎকণা ধারণ করে নিরেট কঠিন টেবিলের আকার বা পাতলা সাদা এরপে বিজ্ঞানের ছায়া-জগং কাগজের রপ। क्रत्भ वरम गरक स्थार्यभाष्य এवः ऋर्थ छःरथ

মায়াময় ও আমাদের নিকট অর্থপূর্ণ হয়ে। ওঠে।

जारे विकासित निकास राष्ट्र, वास्त्य वरन यि किছू थारक छ। रात्ना आभारमत रेलिय-मास्त्र वारेरत,—এवः म वास्त्र कार राष्ट्र ७५ छत्रक्षत नीना-थिना এवः म छत्रक या कि छ। ७५ वृक्षिरयाम अक्षारस्त्र अधिनमा। এ ছ। मा এवः मामा कार,—এ अमृण এवः मृण काः निरमरे আমাদের কারবার। এ ছায়া এবং মায়া অগংছাড়া যদি অন্ত কোন জগং থাকে—জর্জুন বেমন এক নৃতন বিশ্বজগতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ভগবান শ্রীক্লফের কপায়,—তার সন্ধান বা বর্ণনা কোন বিজ্ঞানী বা অবিজ্ঞানী এ পর্যন্ত পারেন নি। পাঠকগণ হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন, মনে করছেন আমি শুধু হেঁয়ালির স্পষ্ট করছি। অতএব এগানেই বিদায় নেওয়া বৃদ্ধিমানের কাজ।

আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেকা চক্ষ্র উপর বিশাস অধিক।
কিছুতে শাহা বিগাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশাস হয়।
অথচ চক্ষের আয় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে স্বর্যার পরিমাণ লক্ষ্
লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একথানি স্বর্গথালির মত দেখি। প্রকাণ্ড
বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। \* \* \* মে পরমাণ্তে এই জাগং
নির্মিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না। এই অবিগাস-যোগ্য চক্ষ্
কেই আমাদের বিশাস। \* \* \* \* ভাগ্যক্রমে, মন বাহেক্রিয়াপেক্ষ দ্রদর্শী;
অদর্শনীয়ও বিক্লান ধারা মিত হইয়াছে।

—বৃদ্ধিমচন্দ্র (বিজ্ঞানরহস্ত )

## পৃথিবীর খাগ্রসমস্যা

## প্রীবীরেশচক্র শুহ

चितित বর্তমান লোকসংখ্যার অর্পাতে
থাগুসমস্থা উদ্বেগজনক হয়ে দাঁজিয়েছে। বিশেষ
করে বে-সব দেশ তাদের চাহিদা মেটাবার মত
থাগুশস্ত উৎপাদন করতে পারে না, তাদের সমস্থা
হয়েছে আরও গুরুতর। মোটাম্টি হিসেবে দেখা
যায়, মোট যে পরিমাণ থাল উৎপাদিত হয় তাতে
পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কোটি লোকের স্বায়্য়রক্ষার
উপযোগী খালের চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব।

তাছাড়া, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশগুলা এই স্বল্প পরিমিত খাল্তশস্তের যতটা অংশ পেয়ে থাকে, বিপুল লোকসংখ্যার অফুপাতে তা খুবই সামান্ত। যুদ্ধের পূর্বে কোন্ কোন্ দেশ কি হারে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত খাল্পব্যের অংশ পেয়েছিল তা নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে:—

১ **নং ভালিকা** পৃথিবীর মোট উৎপন্ন থাতদ্রব্যের শতকরা বণ্টনের হার

|                                         | ণিয়া বাদে<br>য়াবোপ | ইউ. এস. এস. আর.<br>সমেত ইয়োরোপ |                       | লাটিন<br>আমেরিকা   | <b>আ</b> ফ্রিকা | এশিয়া ও      | শেনিয়া      |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| সাধারণ খাছ্যস্ব্য                       | و.ره                 | 80                              | ૨ <b>૯</b> '૭         | ۵,4                | ৩'২             | 39.8          | <b>২</b> °৩  |
| চাউল বাদে রবিশস্য                       | ه.۲۵                 | 89.6                            | ৩৪:৬                  | ৬·৬                | ২ <b>°</b> ৭    | ৬:৭           | ٦.۴          |
| চাউল সমেত রবিশস<br>ও অক্তান্ত খাতদ্রব্য |                      | 87.5                            | <b>२</b> ९ <b>'</b> 8 | <b>(°</b> b        | ર•૯             | ર8∵હ          | <i>ن</i> • د |
| মাংস                                    | ৩৬                   | 86.1                            | ২৯•৭                  | 22.5               | <b>૭</b> .8     | ¢.?           | <b>ن. ع</b>  |
| কফি, চা, কোকো                           | ٥                    |                                 | -                     | 8 > 8              | <i>&gt;۶</i> ٠% | 86.4          | ۰'۶          |
| কোটি হিসেবে<br>লোকসংখ্য।                | ৩৮'৫                 | <b>6.</b> 83                    | <i>५७</i> .४          | <b>&gt;&gt;.</b> 8 | 78,8            | <b>777.8</b>  | 2.2          |
| মোট লোকসংখ্যার<br>শতকরা হার             | <b>ን</b> ৮°২         | ₹ <b>°</b> °> .                 | ৬'৫                   | <b>«</b>           | ৬'৭             | e <b>2</b> 'e | e.e          |
| কোটি একর হিসেবে<br>স্কমি                | 7,08<br>(            | <b>%</b> (•                     | ¢ > > 1               | ৫ ১৮               | • ( •           | ৬৬۰           | ₹.0.         |

উন্নিখিত হিসেব থেকে দেখা যাবে বে রাশিয়া-বাদে ইয়োরোপের লোকসংখ্যার এশিয়ার লোকসংখ্যার তুলনায় কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ হলেও তারা এশিয়ার তুলনায় অনেক বেশী থাভাশস্য এবং ছ'গুণ বেশী মাংস পেয়েছে। এই তালিকা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়—এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকার লোকেরা কতটা অনশনস্লিষ্ট।

'এক-এ-ও'র (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) হিসেব-মতে পৃথিবীর অর্ধেকরও বেশী লোক মাথা-পিছু দৈনিক বে খাল গ্রহণ করে, তা থেকে ২,২৫০ ক্যালোরীরও কম ভারা পেয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় এক-ভূতীয়াংশ লোক মাত্র ২,২৫০ ক্যালোরী পায়। বাকী লোকেরা পায় এ' ছুয়ের মাঝামাঝি পরিমাণ মাত্র। 'এফ-এ-ও'র মতে মধ্য-আমেরিকা এবং এশিয়ার অধিকাংশ স্থানেই খাল্যের স্বাপেক্ষা অভাব। যুদ্ধের পূর্বে কোন্ এলাকায় কত ক্যালোরীর থাল সরবরাহ হতো নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে:—

#### ২নং ভালিকা

| <b>ज्र</b> कम                     | দৈনিক মাথাপিছু<br>ক্যালোরী |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ভারতবর্ষ                          | २०२৫                       |
| <b>इे</b> ल्मात्निया              | २०७৫                       |
| দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ( মূল ভূখণ্ড ) | २२२०                       |
| পূৰ্ব এশিয়া                      | २२२०                       |
| মধ্য আমেরিকা                      | २०३०                       |
| ইউ. এস. এস. আর.                   | <b>२</b> ৮२ <b>৫</b>       |
| ইউ. কে.                           | ٠٠ <b>٠</b> ٠              |
| স্থ্যাণ্ডিনেভিয়া                 | ৩০৭০                       |
| ওশেনিয়া                          | ৬১৬০                       |
| উত্তর স্বামেরিকা                  | ७२৪०                       |

প্রকৃত প্রস্তাবে খাদ্য কতটা খাওয়া হয় তা এ-তালিকা থেকে বোঝা বাবে না। মাথা-পিছু দৈনিক কত ক্যালোরী পাওয়া বেতে পারে এতে তারই হিদেব দেখানো হয়েছে। লোকেরা খায় এরও কম। একজন লোকের পক্ষে ৩,০০ ক্রালোরী বদি দৈনিক অবশু-প্রয়োজনীয় বলে ধরা ক্রীয়া, তবে উলিখিত তালিকা থেকে দেখা যাবে—পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই খাগুমান কত নীচে। এই সক্ষে একথাও শ্বরণ রাখা দরকার যে, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিবাদীরা—ঘারা অক্যান্থ দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ও ভাল খাগু পায়—তাদের মধ্যেও শতকরা ৩০ থেকে ৫০ জন আধুনিক পৃষ্টি-বিজ্ঞানের মতামুসারে শরীরোপযোগী পরিপূর্ণ খাগু পায় না, যদিও তারা সাধারণতঃ উপযুক্ত মাত্রায় ক্যালোরী পেয়ে থাকে।

কাজেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পৃথিবীর যাবতীয় লোকের যথোপযুক্ত খাগু সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই উভয়বিধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় জাড়াই কোটি ক'রে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইজ্বন্ত পৃথিবীর খালুস্বস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা আরও প্রবল হওয়া উচিত।

#### ৩নং ভালিকা

১৯৬০ সালে সমগ্র লোকসংখ্যার জ্বতা প্রয়োজনীয় খাতের চাহিদা

( বুজের পূর্বেকার সরবরাহের ওপর মোটামুট শতকরা প্রয়োজন-বৃদ্ধি দেখান হরেছে )

| খাগ্যস্ব্য             | শতকরা প্রয়োজন বৃদ্ধি |
|------------------------|-----------------------|
| রবিশ <b>স্য</b>        | ٤)                    |
| मून এবং कन             | ર૧                    |
| िनि                    | <b>'</b> >>           |
| স্বেহজাতীয় পদার্থ     | ৩৪                    |
| ডাব                    | <b>b.</b> 0           |
| ফল, তরিতরকারী বা শাক্ষ | জি <b>:</b> ৬০        |
| <b>माः</b> म           | 89                    |
| <b>তৃ</b> ধ            | . > •                 |

পৃথিবীর লোক শত্করা ২৫ জন হারে বাড়বে এই অহমান ক'রে ও পুষ্টিসম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সীমানার প্রক্তিক্রক্য রেখে ১৯৬০ সালে পৃথিবীর খাত্যের প্রশ্নেজন যুদ্ধপূর্ব সরবরাহের ওপর মোটাম্টি শতকরা কি হারে বৃদ্ধি পাবে 'এফ-এ-ও' তার একটা তালিকা ধরেছেন। উপরের ৩নং তালিকা দ্রষ্ট্র।

এই তালিকা পেকে দেশ যায়, অদ্ব ভবিশ্বতে পৃথিবীর খাজ-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ম কি বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন। নানা কারণে এশিয়ার বতমান খাজ-উৎপাদন ব্যবস্থা অতি নিমন্তরে রয়েছে। অন্যান্য দেশেও অনেক উবর জমি লোকাভাবে অনাবাদী পড়ে আছে। খালবৃদ্ধির জন্ম ঐ সব স্থানে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

#### সমস্তা-সমাধানের উপায়

পৃথিবীর খাছ্য-সমস্যা অভ্যন্ত জটিল। অঙ্গাঞ্চি-ভাবে যুক্ত অনেকগুলি দিক এর আছে; সমস্যা ममाधारने अन्य मवर्शन वे अकर्यार्ग विठात केंद्र क হবে। বৈজ্ঞানিক কমপ্রচেষ্টার সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সমন্বয়ে এর প্রতিকার সম্ভব হতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় পৃথিবীর খাত-উৎপাদন ব্যবস্থা यथन थूरहे অসম্ভোযজনক, আমেরিকা তথন বাড়তি থাগুশস্ত গৃহপালিত পশুর খাগ্য-হিসেবে ব্যবহার মূল্যহ্রাদের করেছে। ভয়ও উৎপাদন-বৃদ্ধির অস্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশব ঘাট্তি এলাকা যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে খাত্ত-সংগ্রহে অক্ষম, বিভিন্ন গভন মেণ্ট পরস্পারের সঙ্গে স্থবন্দোবন্ত করে বাড়তি এলাকা থেকে তাদের জন্ম थां जामनानीत वावज्ञा कत्रत्व भारतन। भव निक् থেকে এই প্রশ্ন বিবেচনা করবার জন্ত 'এফ-এ-ও' বিশ্ব-পাত্য-সংসদ (World Food Council) গঠন করেছেন। এদের একটা প্রস্তাব ছিল-বিশ্ব-খাত্ত-ভাত্তারের মত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বাড়তি এলাকার সমস্ত উদ্বত থাগাশশু ধরে রাখা এবং যে সকল ঘাট্তি এলাকা যথোপযুক্ত মূল্য প্রদানে অক্ষম—আন্তর্জাতিক অর্থ-তহ্বিল থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে তাদের খান্ত সরবরাহ করা হবে এদের কাজ। এভাবেই উৎপাদনবৃদ্ধির প্রেরণা অক্ষ্ম রাখা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় ঋণগ্রহণকারী ঘাট্তি এলাকাগুলো ঋণ-পরিশোধের জন্ম বিবিধ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বত্ববান হবে। সংশ্লিষ্ট গভন মেণ্টগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা আর্থিক সামঞ্জন্ম বিধানের ওপরই এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। মোটের ওপর এ-ধরণের কোন পরিকল্পনা বাতিরেকে পৃথিবীর খাত্য-সমস্যা-সমাধানের বাবস্থা হৃষ্কর।

এখন এই সমস্তাদপ্রকিত বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্ৰিক বিধিব্যবস্থার আলোচনা থাজের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্ম বৈঞ্চানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। এই নতুন প্রবর্তনে যেখানে জমির মালিক বা কৃষকদের চিরাচরিত সংস্থাবে বাধবে (যেমন ভারতের বহুস্থানে হয়ে থাকে), সেথানে এর আমূল পরিবত ন দরকার। যেখানে জমিসংক্রাম্ভ বিধিব্যবস্থা এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অমুসরণের পক্ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে (যেমন ভারতের বহুস্থানে হয়ে থাকে), সেথানে তার আমূল সংস্থার একান্ত প্রয়োগন। যৌথ কৃষিব্যবস্থাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা অমুসরণের অমুকূল। সংরক্ষণের স্থবন্দোবস্ত, পতিত জমির व्यावाम, क्रिकार्यंत्र याञ्चिक वावन्ना, ভान वीञ নির্বাচন, কুত্রিম এবং স্বাভাবিক সার ব্যবহার, জনদেচন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করলে ফসলের উৎপাদন य ष्यत्नक পরিমাণে বেড়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোটামুটি হিসেবে দেখা গেছে, এ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে দশ বছরের মধ্যে ভারতের প্রতি-একর জমির ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে। অম্যান যে, ভাল বীজ ব্যবহারে শতকরা বাড়বে; সার ব্যবহারে বাড়বে শতকরা ২০ ভাগ; আর শতকরা ৫ ভাগ বাড়বে অনিষ্টকারী কীট্পত থেকে শস্ত্রসংরক্ষণ ব্যবস্থায়। 'এফ-এ-ও'র বিশেষজ্ঞ সমিতি হিসেব করে দেখেছেন যে, ভারতবর্ষ বছরে ১৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ৭৫০,০০০ টন পটাস্ সার-রূপে ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে যে-পরিমাণ সার ব্যবহার হচ্ছে, এই সংখ্যা তার চেয়ে ২০ গুণেরও বেশী।

থান্ত-উৎপাদনের ব্যাপারে উৎপাদনকারীদের অর্থসাহায্য প্রদানের প্রশ্নতা মোটেই উপেক্ষণীয় নম্ন। উৎপাদনকারীদের বছরে ৪০০ কোটি টাকার মত সাহায্য দান ক'রে বৃটিশ গভন মেণ্ট তাদের দেশের থান্ত-উৎপাদনের হার আশ্চর্যরূপে বাড়িয়ে তুলেছেন এবং দীনতম ব্যক্তিও যাতে আর্থিক সামর্থ্য অন্থ্যায়ী প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় থান্তদ্রব্য করতে পারে দেজত্য নিয়ন্ত্রিত ম্লোর ব্যবস্থা করেছেন।

গত কয়েক বছর যাবং ইংলণ্ডে আলু দশ আনা দের বিক্রয় হচ্ছে। কিন্ধ ভারতবর্ষে খালের অবস্থা তেমন কিছুই উন্নত হয়নি। ভারতবর্ষ ১২৫ কোটি টাকার খাগ্যদ্রব্য-বিশেষ করে রবি-**मजािन**—विरातम थिएक जामािन करत्राह । जथह ধাগু-উৎপাদন বৃদ্ধির জ্বন্ত এ টাকার একটা সামাত্র অংশও দেশের উৎপাদনকারীরা পায়নি। উৎপাদন-বৃদ্ধির व्राप्टेन যে পরিমাণ জ্ঞতো অর্থব্যয় করেছে, ভারতের সেরপ অর্থব্যয়ের ক্ষমতা না থাকলেও এই ধরণের কাজে সে অন্ততঃ কিছুটাও অগ্রদর হতে পারে। এই উপায়ে পৃথিবীর মোট-উৎপাদন বাড়বে এবং তার ফলে অপবিচার্য স্রব্যাদি ক্রয়ে বৈদেশিক অর্থের (foreign exchange ) ব্যয়ও কিছু পরিমাণে লাঘব হতে পারে।

গ্রীমপ্রধান দেশসমূহে শস্তের অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ, ইত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তৃঃধের বিষয় বেখানে উৎপাদন কম, সেধানেই আবার ধাল্যসংরক্ষণ ব্যবস্থা স্থবিধা-জনক নয়। তার ফলে ঘাট্তি আরও বেশী হয়ে, ধাকে। আধুনিক সংরক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করলে একমাত্র ভারতেই মাছ, শক্ত, তরিতরকারী, দ্বধ প্রভৃতি থাছদ্রব্যের লক্ষ লক্ষ টন অপচয় নিবারণ করা ক্লেভে পারে।

স্থপরিচিত বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা ছাড়াও থালসমস্তা-সমাধানের জন্ত নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিম্নে জন্তান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভেবে দেখতে হবে। যুদ্ধের সময়ে জামে নীতে কাঠ থেকে চিনি তৈরী ক'রে তাতে 'ঈস্ট' জন্মানো হতো এবং সেগুলো গরুকে থাইয়ে যথেই হুধ পাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। জামে নী কয়লা থেকে স্নেহ্ন পদার্থ উৎপাদন করেছিল। ১৯৪৬ সালে তেল-নিক্ষাশনের পর চিনাবাদামের শাস থেকে ময়দার মত একরকম পদার্থ তৈরী হতো এবং তা আটার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হতো। চিনাবাদাম-মিশানো আটার পৃষ্টিকর শক্তি বেশী। আমেরিকাতেও কটির সঙ্গে চিনাবাদামের শুঁড়ো মিশিয়ে ব্যবহার করতে অনেকে বলে থাকেন।

চাউলের বিষয় হিসেব করে দেখা গেছে, এদেশে যত আতপ চাউ**ল ব্যব**ন্ধত **হয় তার শতকরা** নকাই ভাগ যদি সিদ্ধ করা হতো, বছরে প্রায় ৪০০,০০০ টনের মত (১ কোট মণের বেশী) আন্ত চাউন পাওয়া যেত। কারণ সিদ্ধ চাউন ভাঙে কম। তাছাড়া সিদ্ধ চাউল আতপের চেয়ে বেশী পুষ্টিকর। এরপ করতে হলে খাগ্য-অভ্যাদের কিছ পরিবর্ত ন করা প্রয়োজন। রবিশস্তাদির পরিবতে আলু ও কন্দজাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে আহার করা উচিত। কারণ ঐ জাতীয় ফদলের উৎপাদন বেশী এবং বিঘাপ্রতি উৎপন্ন রবি-শস্তাদির তুলনায় ক্যালোৱী-মানও বেশী পাওয়া আমাদের **খাগুতালিকা**য় রবিশস্তাদির পরিবতে অন্ততঃ আংশিকভাবেও আলুর পরিমাণ বুদ্ধি করলে আমাদের কিছু বেশী ক্যালোরী পাওয়ার স্থবিধা হবে।

গাছের সর্জ পাতা বা ঐ ধরণের অক্যান্ত পদার্থ মাহুবের বাজের একটা প্রয়োজনীয় উপকরণ হতে পারে। গত কয়েক বছর ধরেই দেখান হয়েছে বে; এদের মধ্যে বে প্রোটিন আছে তার জৈবিক মান মাংসের প্রায় সমপর্যায়ের। এই প্রোটিন পৃথক করার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। গমের আন্ত গাছগুলাকেও মাছরের খালবস্ততে রূপান্তরিত করার চেঠা হয়েছে। সমুজজলে যে বিপুল পরিমাণ প্রাক্ষনৈ (plankton) ভেসে বেড়ায়, সেগুলাকেও খালের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার জল্প সংগ্রহের চেটা হচ্ছে। তাছাড়া এমন আরও উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, যা আপাত-অভ্ত বা অসম্ভব মনে হলেও ভবিশ্বতে কার্যকরী করে তুলতে পারা যাবে। তাতে পৃথিবীর খাল্য-সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব।

জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলেই পৃথিবীর

বত মান থাতদংকট দেখা দিয়েছে এ ধারণা অনেক
অংশেই ভ্রমাত্মক। জনসাধারণ বদি অভিনব
যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক কার্যপদ্ধতি অবলম্বনে প্রবৃদ্ধ
হয়—বদি অপ্রচলিত উৎস থেকে থাত্যবস্ত আহরণে
আগ্রহান্বিত হয়—ধদি নির্দিষ্ট ধরণের থাত্যগ্রহণের
অভ্যাস অস্ততঃ কিছুটাও পরিবত নের চেষ্টা
করে এবং যে সব সামাজিক ও অর্থ নৈতিক
বিধিব্যবস্থার দক্ষণ বত মান যুগে ক্রজিম উপায়ে
উৎপাদন সীমাবদ্ধ করতে হচ্ছে, তাদের উৎসাদন
করে, তবে ছনিয়ার লোকের থাত্যসমস্থার জত্য
উৎকৃত্রিত হবার কোন কারণ থাকে না। জনসাধারণ
আজ এই নতুন যুগের বৈপ্রবিক ভাবধারা গ্রহণ
করবে কিনা এবং অগ্রগতির যে স্বদ্র-প্রসারী
প্রশন্ত পথ সামনে উন্মৃক্ত রয়েছে বিজ্ঞজনোচিত
পন্থায় তা অন্থসরণ করবে কিনা—এইটি হচ্ছে প্রশ্ন।

বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা বৃত্তমান অবস্থায় যতই দরিত্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দারা বিজ্ঞানবিভার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা শীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। ......

জ্ঞান-বিজ্ঞান মহন্য জাতির সাধারণ সম্পত্তি; দেশ বিশেষের বা জাতি বিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই।

রামেন্দ্রস্থানর ( অভিভাষণ, ১৩২০ )

## ভৌতিক আলো

## প্রাণাপালচক্র ভট্টাচার্য্য

তানকদিন আগের কথা। সন্ধার পর একদিন কমেকজন মিলিয়া পলীগ্রামের একটা স্থল বোর্ডিংএ বিদিয়া গল্প করিতেছি। তথন বর্ষা স্থক হইয়াছে। বাহিরে ঘূঘরে পোকার একটানা কর্কণ আওয়াজ, নির্দিষ্ট অন্তরায় ব্যাঙের ঐক্যতান এবং অনবরত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি চলিতেছে। সকলেই গল্পে মস্গুল। হঠাং একটা দমকা হাওয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্থক হইয়া গেল—ম্যলধারে বৃষ্টি। কিছু দ্রেই গাছপালা বর্জ্জিত একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই প্রান্তরের মাঝখানে, ভূমি হইতে প্রায় চার পাঁচ হাত উচুতে অবিপ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যেই হঠাং যেন একটা আগুনের গোলা দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। গোলাটা এলোমেলে। ছুটাছুটি করিয়া প্রায় ১০০৫ হাত তফাতে যাইতেই হঠাং আবার নিবিয়া গেল।

ব্যাপারটা নন্ধরে পড়িয়াছিল অনেকেরই।
কান্ধেই স্থান, কাল, পাত্রাস্থায়ী এসব ক্ষেত্রে
যাহা হয়, শভাবতই সেই ভৌতিক কাণ্ডের
আলোচনা স্থক হইয়া গেল। কয়েকয়ন ছিলেন
ভৌতিককাণ্ডে বিখাসী। জনতুই তারম্বরে ভৌতিক
ব্যাপারে তাঁহাদের অনাস্থার কথা ঘোষণা করিলেন।
তাঁহাদের কথা হইতে মনে হইল—য়্জি অপেক।
শিক্ষাভিমান আহত হইবার আশকাই তাঁহাদের
এই অনাস্থা প্রকাশের কারণ। ভৌতিক ব্যাপার
সম্পর্কে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই; কাজেই
আমি-বিশ্বাসীর দলেও নই, অবিশ্বাসীর দলেও নই।

কেমিব্রি ক্লাসে ফস্ফোরেটেড্ হাইড্রোজেন অথবা ফস্ফিন গ্যাসের পরীক্ষা দেখিয়াছিলাম। কিস্টিক পটাস্ সলিউসনে কয়েক টুকরা ফসুফরাস ফেলিয়া দিয়া সামান্ত উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই
এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাস বাতাসের
সংস্পর্শে আসিবামাত্রই অঙ্গুরীয় আকারে জলিতে
থাকে। তাছাড়া, সিলিকন হাইড্রাইড নামে এক
প্রকার গ্যাস এবং জিক ইথাইল নামক এক প্রকার
তরল পদার্থও বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই দপ্
করিয়া জলিয়া উঠে। স্বতঃ প্রজলনক্ষম এরপ আরও
রাসায়নিক পদার্থের নাম করা বাইতে পারে।
ফস্ফরাস্-সমন্বিত প্রাণীদেহ বা উদ্ভিক্ত পদার্থ মাটির
নীচে চাপা পড়িয়া পচিতে থাকিলে এই ধরণের
স্বতঃ প্রজলনক্ষম গ্যাস উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নছে।
এরপ গ্যাস কোনক্রমে মাটি ভেদ করিয়া বাতাসের
সংস্পর্শে আসিলেই আলেয়ার দৃশ্য দেখা স্বাভাবিক।
রাসায়নিক পরীক্ষার কথা বর্ণনার পর শ্রোভার দল
সকলেই চুপ করিয়া গেলেন।

এক প্রবীণ ভদ্রলোক অনেককণ ধরিয়াই বসিয়াছিলেন। জড়সড় হইয়া **ত্বই** একটি এতক্ষণ ডিনি **শা**মান্য ছাড়া মুখব্যাদান কবেন নাই। নিন্তৰতা ভক कतिया जिनि वनिराम-"यारमयात कथा ना इस বুঝিলাম, সেটা ভৌতিক ব্যাপার নয়; কিন্তু এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা যায়, অতিরঞ্জন বাদ দিলেও যার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বিজ্ঞান অনেক কিছু অক্লাভ বহস্ত উদ্ভেদ করিয়াছে বটে, কিন্তু সব কিছুই যে জানিতে পারিয়াছে-এমন কথা বলে না। তাছাড়া, অনিভার নক এবং ক্রকসের মত বিশ্ববিশ্রত বৈজ্ঞানিকেরাও ভৌতিক হইয়াছেন। ব্যাপারে আস্থাবান এইসব ব্যাপারের সভ্যতা সম্বন্ধে তর্ক করিয়া माछ नाहे। त्राजित्वनाय এक्तिन अहे श्रात्मत मिन्निमिटक नाहीय मात्र ভिটाटक भारत है हमटका व्यापनारमञ्ज धावना वमलाहेया गाहेरव।"

অম্বকারবাত্তিতে এই গ্রামের অনেকেই নাকি পাঁচীর মার ভিটাতে আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছে। কৌতূহল অদমা হইয়া উঠিল—পাচীর মার ভিটার ব্যাপারটা দেখিতেই হইবে। ভূত বিখাস করি বা না কবি সংস্কারটা পুরাপুরিই আছে। স্থান এবং সময় বিশেষে একটা অজানা আশকায় যেন গা ছম ছম করিয়া ওঠে। কাজেই তুই একজন সঙ্গী যোগাড়ের চেষ্টায় বহিলাম। ভৌতিক ব্যাপারে অবিখাদী तक प्रहेकन काटकत बक्टाट मनी रहेतात अमामर्था बानाइटनन। याश श्डेक, निन छूटे ८५ छोत्र भटत श्रानीय इंटे ज्याताक मान गांटेर जा को इंटेरनन ।

উপরোক্ত ঘটনার দিনকয়েক পর তুইজন সঙ্গী লইয়া পাঁচীর মার ভিটার দিকে রওনা হইলাম। সন্ধা উত্তীর্ হইয়া গিয়াছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। দঙ্গে ছাতা, লঠন ও मियाननारे नरेया हि। जनन, त्यानवार एव गथा मिया কর্দমাক্ত পিছল রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রায় মাইল খানেক অগ্রদর হইবার পর পাঁচীর মার ভিটার নিকটে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গীদের একজন তথন আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনেক অন্থরোধ উপবোধেও তিনি আর অগ্রসর হইতে রাজী श्रेटलन ना, वाफ़ी कितिया शालन।

অগত্যা হুজনেই আমরা সম্ভর্পণে অগ্রসর হইলাম। ভিটার উত্তর প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। চারদিক জঙ্গলঘেরা খোলা মাঠের মত একটা বিস্তীর্ণ জায়গা। মাঝধানে কোন বড় গাছপালা নাই, কাজেই অনেকটা ফর্সা। কিন্তু চতুর্দ্দিকের বড় বড় গাছের ছায়ায় মেঘলা রাতের অন্ধকার যেন জ্মাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকে কয়েকটা বড বড় গাছ বেন জ্মাট অন্ধকাবের বিরাট বোঝা মাখায় করিয়া নি:সঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণ-

পশ্চিম কোণেও কতকগুলি বড় বড় অন্ধকারটা সেই দিকেই বেশী গাঢ়। আশে পাশে लाकानम् नारे। पृत्र क्रेथाना घत प्रथा याम মাত্র। চতুর্দিকে মাঝে মাঝে ব্যাণ্ডের ডাক আর উইচিংড়ি ও ঘুঘরে পোকার একটানা শব। হুইজন একদঙ্গে আছি, দঙ্গে আলোও আছে, তবুও বেন কিরকম একটা অস্বাচ্ছন্য অহভব করিতেছিলাম।

े । ४य वर्ष, ४म मःशा

একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছি। ক্রমে ক্রমে মাঠের মাঝখানের ফর্সা জারগায় पानिया পড़िलाम। जायगांठी পরিষ্কার হইলেও মাঝে মাঝে উ'চু টিবির মত এক একটা শতাগুলোর ঝোপ। এরপ একটা ঝোপের আড়াল পার হইতেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সেই জ্মাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট আনোর রেখা नर्शन आफ़ान कविशा मिटे द्वारन দেখা গেল। থমকিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ অপেকা করিবার পর আর একটু আগাইয়া দেখিলাম স্পষ্ট আলো আসিতেছে। কোনও পরিবর্ত্তন নাই। একটা ঝোপ ঘুরিয়া কিছুদ্র অগ্রসর হইতেই সেই ঘনস্মিবিষ্ট গাছগুলির নীচে পরিস্কার একটা উজ্জ্বল আলো দৃষ্টিগোচর হইল। ভয়ে আমরা পরস্পর জোরে জোরে বলিতেছিলাম। কথা আশ্চর্য্যের বিষয়—আমাদের কথোপকথনের ফলেও আলোটার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না, रयमन ছिन তেমনই জनिতে नागिन। অনেকটা ভরসা হইল।

পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া আরও খানিকট। পথ আগাইয়া গেলাম। সঙ্গীটি কিন্তু এবার অগ্রসর হইতে নারাজ, তিনি আলোটাকে ছাতার আড়াল कतिया स्मिशात्मरे छेतू रहेया विमया পড़िलान। কি করি ৷ আরও অগ্রসর হইব কিনা ভাবিতেছি— रेजिंगस्या जालांगे यन र्हार निविन्ना शिन; किन्छ পরমূহর্তেই আবার দপ করিয়া জলিয়া উঠিল। ক্ষেক্বার ক্রমাগত এইরপই ঘটতে লাগিল-

একবার নিবে- আবার জলে, তারপর অনেকক্ষণ ষাবার একটানা স্থির আলো। সঙ্গীট ফিরিয়া আসিবার জন্ম জোর তাগিদ দিতে লাগিলেন। ভরে গা ছম ছম করিতেছিল সতা; কিন্তু তব্ও বেন কেমন মনে হইডেছিল—ওটা ভৌতিক ব্যাপার নয়, অন্তকিছু একটা হইবে। সঙ্গীর অমুরোধ উপেক্ষা করিয়া আরও থানিকটা অগ্রসর হইলাম— প্রায় চার পাঁচ হাত দূরেই বেশ বড় একটা অগ্নি-কণ্ড। আগুনের শিখা নাই। কাঠকয়লা পুড়িয়া বেরূপ গনগনে আগুন হয়, দেখিতে অনেকটা সেই বৃক্ষ। কিন্ধু আলোর তীব্রতানাই। অতি স্থিম নীলাভ আলোতে আশেপাশের ঘাসপাতাগুলি পরিষার দেখা যাইতেছে। আলোয় আরুষ্ট হইয়া ণোকামাকড বে সেখানে কতরকমের ক্ষমাইয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। কর্ত্তিত একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি হইতে আলো নির্গত হইতেছিল। সমস্ত গুড়িটাই জলিয়া জলিয়া যেন একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

এই দৃষ্ঠ আর কথনও ব্ৰক্ষ অপর্নপ দেখি নাই। বিশ্বয়ের পরিসীমা বহিল ना। मश्रीरक निर्श्य काष्ट्र षात्रिरा विनाम। লঠনের আলোতে অগ্নিকুণ্ডটা যেন নিপ্পত হইয়া গেল। দেখিলাম—গুঁড়িটার অনেক অংশই পচিয়া গিয়াছে। গুঁডিটার পাশে, আমাদের দিকে, বড একটা কচুগাছ জনিয়াছিল। তাহার একটা পাতা নীচের দিকে এমনভাবে হেলিয়া পড়িয়াছিল যে একটু বাতাদেই উপবে নীচে উঠানামা করিয়া व्यान्मानिত इटेरज थारक। मृत्र इटेरज व्यानां होरक বাবে বাবে জলিতে ও নিবিতে দেখিয়াছিলাম— এতক্ষণে তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম। গুঁড়িটার মধ্য হইতে আলোবিকিরণকারী কতক-গুলি কাঠের কুচি সংগ্রহ করিয়া অক্ষত দেহে পাঁচীর মার ভিটা হইতে গ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরের দিন সকালবেলায় গিয়া আরও কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। দিনের বেলায় সাধারণ

পচা কাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না। রাত্তির অনকারে প্রত্যেকটি টুকরা নীলাভ স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আলোর উচ্ছল্য ক্রমশঃ কনিয়া আসিতেছিল। দিন তুই পরে আলো দেওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কতকগুলি সাধারণ কাঠ কেমন করিয়া আলো বিকিরণ করে চেষ্টা করিয়াও তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

এই ঘটনার কিছুকাল পর আখিনের মাঝামাঝি একদিন রাত্রিবেলায় পল্পীগ্রামের পথ দিয়া আসিতে-ছিলাম। একটা প্রকাণ্ড জ্বলাশয়ের পাশ দিয়া প্রথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সমগ্টায় হুই তিন এদিন যাবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি **इरे**एि छिल । स्मेरे पिन अ मन्नात भूटर्स कि**हू वर्ष** इ**रे**याहिन। **সং**कीर्न পথের ছ**रे**धादारे **अमःश** আস্খাওড়া ও ভাটগাছের জঙ্গল—হঠাৎ একটা জায়গায় নজর পড়িতেই মনে চইল ভাঁটগাছগুলির মধ্যে অসংখ্য জোনাকি জলিতেছে। বিশেষ ভাবে একট লক্ষ্য করিতেই দেখিলাম কেবল এক জায়গাতেই নয়, আশে পাশে প্রায় সর্ব্বত্রই এখানে সেখানে অদংখ্য জোনাকি। অন্ধকারে প্রথমত: মনে হইয়াছিল গাছের পাতার উপর বসিয়াই জোনাকি গুলি আলে৷ বিকিরণ করিতেছে. কিছ একটা থটকা লাগিল-এতগুলি জোনাকি একদিকে সমবেও হইয়াছে কেন ? বিশেষতঃ একটাকেও নডাচড়া করিতে দেখিতেছি না---ইহারই বা কারণ কি? জোনাকিরা থামিয়া থামিয়া আলো বিকিরণ করে এবং কখনও এক জায়গায় চুপ করিয়া বদিয়া থাকে না। এ-আলো যে স্থির, নিশ্চল। তবে কি কেঁচোর রস জলিতেছে ? হয়তো বৃষ্টির জলে কেঁচোরা পর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের গাত্রনি:স্ত রস হইতে আলো নিৰ্গত হইতেছে। **কিন্ত** এত কেঁচো আসিবে কোথা হইতে? বিশেষতঃ এত কেঁচো থাকিলে রাস্তার উপর নিশ্চয়ই তুই একটার व्याला प्रथा याहेछ।

এইরপ ভাবিতে ভাবিতে পথে ষতই অগ্রসর হইতেছি, ততই বেন আলোক-বিন্দুর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। রাভার এক পাশে আনারস গাছের ঝোপ বেশ থানিকটা জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে। সেই ঝোপটার নীচেই আলোর পরিমাণ অনেক বেশী বোধ হইল। কিছুক্ষণ ইতন্ততঃ করিবার পর ছাতার ডগায় করিয়া থানিকটা আলোক বিকিরণকারী পদার্থ তুলিয়া কইলাম। ছাতার ডগায়ও সেই পদার্থ পূর্বের মত স্থিয় আলো বিকিরণ করিতেছিল।

ঘরে আনিয়া আলো জালিতেই দেখি চাতার ডগার আলো অদুখ্য হইয়াছে। থানিকটা ভিজা মাটি আর কয়েকটা তুর্কাখাস ছাড়া ছাতার ভগায় আর किहूरे हिन ना। घत अक्कात कतिएछरे मिरे ত্র্বাঘাদ কয়টি যেন বিজ্ঞালি বাতির ফিলামেন্টের मछ जिन्दा भूनतात्र श्रिक जात्ना श्रीमान कतिएछ नांतिन। शृद्धं रा ভोতिक चारनात कथा वनिग्नाहि, এই আলোও দেখিতে ঠিক সেই রকমের। কারণেই হউক এরপ তৃণগুল্ম *२३१*७३ আলো নিৰ্গত হইতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ বহিল না। ফিরিয়া গিয়া সেই স্থান হইতে আলো বিকিরণকারী আরও অনেক লতাপাতা সংগ্রহ कविशा जानिमाम। (प्रथा श्रम—मार्किट थाकिया পচিবার পর শুক হইয়াছে এইরূপ প্রায় সকল প্রকার লতাপাতা হইতেই আলো নির্গত হইয়া থাকে। পাঁচীর মার ভিটার গাছের গুঁড়ি হইতে নির্গত আলো আর এই ঘাসপাতার আলো বে অভিন্ন এ বিষয়ে আর কোন সংশয় রহিল না!

শংগৃহীত লতাপাতাগুলি বিছানার পালে রাখিয়া সারারাতই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সমস্ভাবেই আলো বাহির হইতেছে। লতাপাতাগুলি একই ভাবে থাকিলেও পরের দিন রাত্তিবেলায় তাহা হইতে একটুও আলো বাহির হইল না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গুকাইয়া গিয়াছে। আগের দিন ভিজা অবস্থায় ছিল। তবে কি এইজন্তই আলো দিতেছে না? জল ছিটাইয়া পাতাগুলি ভিজাইয়া দিলাম; পনর-বিশ মিনিট পরে ধীরে ধীরে আলো ফুটিভে লাগিল।

चकुमकात्मत करल पिशा हि—चामारमत पर्रभत श्राय मर्वता वे वर्ष भविभाग जात्ना विविद्रगकादी লতাপাতা থাকিলেও উপরোক্ত কারণেই একমাত্র বৰ্ষাকাল ছাড়া অন্ত সময়ে এই অভুত আলো দৃষ্টিগোচর হয় না। পিচ্কিরির সাহায্যে বনে জন্দলে জন ছিটাইয়া দেখিয়াছি, বৰ্ধা ছাড়া অক্ত ঋতুতেও এরপ আলো ফুটিয়া উঠে। অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগে এই আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়; किस नांरेफ़ीएकन প্রয়োগে निপ্তভ হইয়া পডে। ष्यपुरीकन यस পदीका कतिरम बारमा विकित्रन-কারী লতাপাতার মধ্যে অসংখ্য সুন্ধ স্থতার মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এক ছত্রক-স্ত্র। 'রানার' বা দাহায্যে কোন কোন উদ্ভিদ্ যেমন বুংশ বিস্তাব করে, ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদেরাও দেরপ ক্ষেত্রেই সুন্দ্র স্থুত্র সাহায্যে বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। এই ছত্তক-স্তুত্তের সঙ্গে জলের সংস্পর্ণ ঘটিলেই তাহা হইতে এরপ নীলাভ, স্নিগ্ধ আলো নিৰ্গত হইয়া থাকে। সাধারণ কাঠ, খড় পচাইয়। আলো বিকিরণকারী লতাপাতার সংস্পর্দে কিছুদিন রাধিয়া দিলে ছত্রক-স্থত অমুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা-দিগকেও জ্যোতির্ময় করিয়া তোলে। পচা কাঠ. খড়, লতাপাতা হইতেই ছত্ৰক-সূত্ৰ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে। কিছ हेहारमञ्ज कीवन मीर्घश्वी नम् । উপमुक काहार्या বস্তুর প্রাচ্গ্য থাকিলে অতি ক্রত গতিতে বংশ বিস্তার করিতে পারে।

আলো বিকিরণকারী লতাপাতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের ফলে আমাদের আশেপাশে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরপ্ত অনেক রকমের ঠাপ্তা আলোর সন্ধান পাইরাছিলাম; ইহাদের মধ্যে জোনাকির আলো, কেঁচো, কেলো এবং অন্তান্ত কটিপতকের আলো অনেকের নিকটই ক্লপরিচিত। তাছাড়া

## ভৌতিক আলো: লেকৰ কৰ্তক দেখীত কোটোঞাৰ



উপরে: আলোবিকিরণকারী ব্যাঙের ছাতা





উপরে: ফ্লাস্কের মধ্যে আগোর মিডিয়ামে চি
আলোক বীজাণুর বংশবৃদ্ধি করা হইয়াছে।
এ আলোতেই দীর্ঘ দময় এঞ্জাপোজারে ফোটো তোল

নীচে: আলো দেওয়া ব্যাঙের ছাতা





উপরে: চিংড়ির শরীর হইতে আলো নির্গত হইতেয়ে ঐ আলোকেই কয়েক ঘণ্টা এক্সপোজ ফোটো তোলা হইম্বাছে

্উপরে: পচা পাতার আলো বিকিরণ দীর্ঘ সময় এক্সপোঞ্চারে পাতার আলোতেই ফোটো তোলা হইয়াছে

ত আলোবিকিরণকারী লতাপাতার সংস্পর্শের এই পাতাও
ক্রমশঃ আলো বিকিরণক্ষম হইয়া উঠিয়াছে

নীচে: আলোক বিকিরণকারী কার্চথণ্ড



চিংড়ির আলো, ব্যাঙের ছাতার আলো, কোন কোন মাছ-মাংস হইতে নির্গত আলো এবং সম্ভ জলের জীবাণ্র আলো সম্বন্ধেও অনেকের অভিজ্ঞতা পাকিবার কথা।

কয়েক বুংসর পূর্বের রাত্রিবেলায় একদিন সেণ্ট াল এভিনিউ 💣 র্তমান চিত্তরঞ্চন এভিনিউ) দিয়া আসিতে ক্লিম। পূব দিকের একটা সক গলি **मिश्रा किছू मृत याहै एउटे मत्न इटेन-- श्राय २०।२०** হাত তফাতে যেন অম্পষ্ট অগ্নিকুণ্ডের মত কিছু ু একটা জলজন করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হুইতেই আলোটা আরও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মনে মনে ভাবিলাম—কোন বাড়ী হইতে বোধ হয় আবর্জনার পাশেই উন্থনের জলন্ত কয়লা কেলিয়া গিয়াছে। প্রায় তিন চার হাত দূরে উপস্থিত হইতেই দেখিলাম—আলোটা ঠিক জলন্ত কয়লার আগুনের মত নহে, অনেকটা নীলাভ এবং স্নিগ্ধ. . ঠিক পঢ়া পাতার আলোর মত। স্থানটা মাছের হুর্গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আরও কাছে গিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম-এক স্থানে কতকগুলি চিংড়ির খোলা স্তুপাকারে পড়িয়। রহিয়াছে। এবং সেই খোলাগুলির অনেক স্থান **इटेर** सिक्ष जारना निर्गठ **इटेर** उहा । पृत **इटेर** व्यक्तकारत रम अनिरक्टे व्यक्तिक्छ वनिया मरन হইয়াছিল। চিংড়ির পোলা হইতে আলে। নির্গমের ব্যাপার এই দর্বপ্রথম আমার চোথে পড়িল।

সেই অপূর্ব দুষ্ঠ দেখিয়া বিশ্বয়ে অবাক হইয়া গোলাম। বাছিয়া বাছিয়া খোলা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিগাম। খোলার আলো ফ্রমশং নিপ্তাত হইতে হইতে বিতীয় দিনেই সম্পূর্ণরূপে নিভিয়া গোল। তারপর চিংড়ি লইয়া পরীক্ষা ক্রক করিলাম। কলিকাতার বাজারে বে সকল চিংড়ি আমদানী হয় তাহা প্রায় একদিন রাখিবার পর ছই একটার শরীর হইতে এরপ কিছু কিছু আলোক-'বিন্দু' ফুটিয়া উঠে। বাদার চিংড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শরীর হইতে অধিক পরিমাণ আলো নির্গত হইতে দেখিলাম।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এবং অধ্যাপক মলিশের
উৎসাহে ঠাণ্ডা আলো উৎপাদনকারী জীবাণুণ্ডলিকে
প্রাণীদেহ হইতে পৃথক্ করিয়া আলাদাভাবে বংশবৃদ্ধি
করিবার ব্যবস্থায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম।
অন্ধকারে এই ঠাণ্ডা আলো লইয়া কাজ করিবার
সময় ইহার চতুম্পার্শে বিভিন্ন জাতীয় পোকামাকড়ের
আনাগোনা এবং তাহাদের অভ্নুত আচরণ লক্ষ্য
করিয়াছিলাম। ইহার ফলেই পরবর্ত্তীকালে কীটপতক
সম্পর্কিত গবেষণায় আরুষ্ট হইয়াছিলাম। মোটের
উপর, এই ভৌতিক আলোই আমাকে সর্ব্বপ্রথম
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতে
উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কথায় বলে—আলেয়া নাকি
বিভ্রান্ত পথিককে পথ ভূলাইয়া লইয়া যায়। আমিও
পেরপ বিভান্ত হইয়া ছুটিতেছি কিনা, কে জানে!

বাকালার মাটিতে এবং বাকালার জলে, বাকালার গ্রামে ও বাকালার বনে বে সকল পশুপাখী, সাপব্যাঙ্, মশামাছি, পোকামাকড়, আহারবিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, তাহাদের আহারবিহারের প্রথা জানিবার অন্য আমরা কি কেবল বিদেশী শিকারীর ম্থাপেক্ষা করিয়াই থাকিব?

রামেক্রস্থানর ( অভিভাষণ, ১৩২০)

# বাংলার মানুষ

#### व्यक्तिजीन श्रमाम हारो शासाय

নাথ লাদেশ বলতে আমি বাংলার রাজনৈতিক

দীমা পার হমে বাংলা ভাষাভাষী সমন্ত বাঙালীর

বাদহানকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ছোটনাগপুরের
নীচু মালভূমি—মানভূম ও ধলভূম যার অন্তর্গত—

এবং আসামপ্রদেশের শ্রীহট, ও বর্তমান পূর্বপাকিহান, এ সমন্তই বাঙালীর দেশ। বাংলাদেশের এই বিস্তৃত ভূ ভাগের লোকেরা জাতি ও

সংস্কৃতি হিসাবে সকলে কিন্তু এক শ্রেণীতে পড়ে
না।

ভৌগোলিক বিচারের দিক্ হ'তে বাংলা দেশকে মোটামুটি এই কয়টা ভাগে বিভক্ত করা যায়—
(১) পশ্চিম বাংলার মালভূমি, (২) পশ্চিম ও মধ্য বাংলার সমতল ভূমি, উত্তর ও পূর্ববাংলার সংলগ্ন সমতল অংশ বিশেষ একই রকমের ভূষওও এই সঙ্গে ধরা চলে, (৩) উত্তর বাংলার মালভূমি ও (৪) পূর্ববেঙ্গের সীমান্তের পার্ববিত্যভূমি ও সেই সংলগ্ন অঞ্চল।

বাংলাদেশের পশ্চিম অংশে মালভূমিতে ( যার মধ্যে মানভূম প্রভৃতি ধরা হ'য়েছে ) এখনও বছস্থানে বিস্থীর্ণ শালবন বর্ত্তমান আছে । এই সকল স্থানে, পুরাতন বাঙালী বাসিন্দার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক পল্লী পাওয়া যায় । মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশে এক সাঁওতাল জাতিই কোনও কোনও ধানায় শতকরা ২০ হ'তে ২৫ পর্যন্ত লোকসংখ্যার দাবী রাখে । এই সমস্ত আদিম জাতি এখানে তিনশত বংসরেরও অধিক কাল বাস করছে । উত্তর বাংলার মালভূমিতে এদের বাস অনেক পরে; তবে সেখানেও এরা সংখ্যার নিতান্ত কম নয় ।

বাংলার উত্তরে রঙ্পুর, জলপাইগুড়িও আরও
কয়েকটী স্থান ভিনশত বংসর পূর্বের বর্ত্তমান কুচবিহার
রাজ্যের আদিপুক্ষদের পুরাতন কোচ সাম্রাজ্যের
অস্তর্ভুক্ত ছিল। কোচজাতি বহুদিন হিন্দুধর্ম গ্রহণ
করার ফলে, আমাদের শ্বরণে থাকে না যে এরা
এদেশে বসতির আরস্তে জাতি হিসাবে উত্তরবাংলার
পুরাতন হিন্দু-বাসিন্দাদের হ'তে কতকটা ভিন্ন ছিল।
এদের আরুতিগত পার্থক্যের কথা পরে বল। হ'য়েছে।
বাংলার পূর্বা-সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্যে, শ্রীহট্ট
জেলায়, এবং চট্টগ্রামের ও মৈমনসিংহের পূর্বাংশেও
অনেক আদিম জাতির বাস আছে। চট্টগ্রামের
মগ ও চাকমা, ত্রিপুরার মুং বা ত্রিপুরা, এবং
মৈমনসিংহের হাজং গারো এই কয়টী জাতির নাম

সকলেই জানেন। আসামের পার্বতা অঞ্লের

আদিম জাতিগুলির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

থাস বাঙালী বলতে এই সকল আদিম জাতিদের বোঝায় না। বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে বাংলাভাষাভাষী যে হিন্দু ও মুসলমান বাস করেন, তাঁদেরই আমরা সাধারণতঃ বাঙালী বলে উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু বাংলার মাহ্যুষ্ঠ সমন্ত্র বলতে গেলে এই আদিম জাতিদের কথা বাদ দেওয়া চলে না। কারণ বাংলাদেশের বাঙালীর সঙ্গে এদের সংস্কৃতি এবং রক্ত এই হুইয়েরই কিছু সম্বন্ধ আছে। উদাহরণ স্বন্ধপ বলা যেতে পারে যে এই সকল আদিম জাতির উপাশ্র প্রাকৃতিক দেব-দেবী অনেক সময়েই বর্তুমান হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর প্রার মন্দিরে বা পীরের দরগায় ভিন্ন নাম নিয়ে পূজা পেয়ে থাকে। ত্রিপুরা অঞ্চলে পূর্ব্বর্ত্তী যুগে কোনও কোনও শক্তি-মন্দিরে নরবলির প্রথা

বৰ্তমান ছিল। এ বীতি নিকটবৰ্ত্তী আদিম জাতি-रमत माथा গ্রামের মঙ্গলার্থে মাথাশিকার অর্থাৎ বিদেশী বা শক্রপকের লোকের মাথা কেটে এনে গ্রামে সমারোহের সঙ্গে রাধার যে নিয়ম, তার থেকে উত্তত, একথা বলা চলে।

আবার এ কথাও সভা যে এই সকল আদিম कां जित्तव मत्था आहीन देवनिक ও आक-देवनिक উচ্চন্তরের সভ্যভার সংস্পর্শের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামাদের ছেলেদের ছড়া ও সাঁওতালী অমুষ্ঠানের পান, আমাদের মেয়েদের লুপ্তথায় এড সাঁওতালী পরবের "কাহিনী,"—এগুলির মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সাদৃশ্য দেখা যায়। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আদিম জাতিদের কতক কতক অংশ পুরাতন হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে ও পরবর্ত্তী यूराव इंगलाम धर्माद त्थादगाय, निरक्राव दीजि-নীতি ও ধর্ম পরিবর্ত্তিত করে বাঙালী হিন্দু ও वां धानी मुगनमारनत मः था। दक्षि करत्र हा

নৃতত্ত্বের মাপজোক, বক্ত-শ্রেণী পরীক্ষা---সব मिक इ'राउटे अवथ करत (मथा यात्र (य, वांडानी মুদলমান এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈত্য বাদ দিয়ে অক্ত वांडांनी हिन्नु-- शहे घृरम्व मत्था रेमहिक भार्थका नगगा। वतक मामुखंहे जरनक त्वभा। ज्या-ক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গেও পার্থক্য বাংলার পূर्क-निर्फिष्ट এक এकी अक्टलं गर्धा विस्थि ধর্ত্তব্য নয়। অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় मीर्चकान धरत करमक मध्य वाडानी ছাত্রের মাথার भाभ ७ दिन्दिक दिन्दी मः श्रह कदत्र दनिश्वदिष्ट्न दय बार ७ ठर्डे शाम चकरन डामनरमन मरना य भार्यका দেখা যায় তাহা অপেকা বাঢ়েব বান্ধণ ও মুদলমানেব প্রভেদ অনেক কম। এমন কি রাচ্দেশে বান্ধণ ও তথাক্থিত নিম্বর্ণের যে প্রভেদ, ভার চেয়ে নাঢ় ও সমতটের ত্রাহ্মণদের প্রভের কিছু অধিক। বলা बाइना, धरे माभा कछक्छ। छोलानिक कारत श'ला প্রধানত: রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই সম্ভব হ'য়েছে।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সমুদ্ কিছু বলবার আগে নৃতবের আঞ্চতিগত বিচার-পদ্ধতি সহচ্ছে কিছু বলা আবশ্রক। বেমন দেহের আকার হিসাবে প্রত্যেক পশুর মধ্যে তেমনই মাহুষের মধ্যেও বিভাগ করা হয়, আকৃতি হিসাবে জাতি বিভেদ করা হয়। মাছবের বৃদ্ধি ও বাকশক্তিই তাকে জ্বন্ত জীব হ'ডে পৃথক করেছে। এই বৃদ্ধি ও বা**কশক্তি অর্জনের** সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের মগজের ও তার বাহিরের স্মাবরণ করোটারও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। **মাছমের** মগজের সামনের ভাগ, তার ঠিক নীচের জেণীর বনমাত্র আখ্যাত জীবের চেয়ে বেশী। এই কারণেই মাহুষের কপালের সামনের অংশ উচু ও প্রশন্ত, এবং মগজের প্রসারকরে চেড়ে দেওয়ার জন্য মাথার সঙ্গে চোয়ালের জোড়ালাগার হাড় ছোট ও হাবা হ'য়েছে। সংক সঙ্গে নাকের হাড়, অপেক্ষাক্বত উচু **হয়ে বন-**মাহুষের মত চ্যাপ্ট। নির্ণাসা অবস্থা হতে মাহুষের নাকে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সর্ব্যত্র সমান পরিমাণে সম্ভব হয় নাই।

. . 24

প্রধানতঃ প্রাকৃতিক ও ধানিকটা সাংস্কৃতিক কারণে মান্তবের মধ্যে আক্বতিগত **পার্থক্য হিসাবে** কয়েকটি মূল জাতির স্বষ্টি হয়। **এদের মধ্যে** মগজের আয়তন ও গঠনে এবং কৃষ্টির দিক হ'তেও স্বচেয়ে অনগ্ৰসৰ জাতি অষ্ট্ৰেলিয়ার আদিম **মাহৰ।** ভারতবর্ষের মৃণ্ডা, সাঁওতাল, সিংহলের জেলা ইত্যাদি আদিম জাতির মধ্যে করোটা, নাসিকার হাড় প্রভৃতির গঠনে এই আদিম জাতির দঙ্গে কডকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে যে সব আদিম জাতির উল্লেখ করা হ'মেছে তারাও কতকটা পরিমাণে এই পর্যায়ে আমে। কোন কোনও নৃত্রবিদের মতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নেগ্রিটো অর্থাৎ ধর্বাকৃতি মন্তিক নিপ্রোজাতীয় লোকের কিছু সংমিশ্রন পূৰ্বভারতের আদিম আতিদের মধ্যে **আছে**। এইরপ বিদ্ধান্তের ভিত্তি প্রধানতঃ এই সব জাতির মধ্যে ক্ষেক্টা লোকের নিগ্নোর মত অতি কুঞ্চিত কেশ দেখা। বাংলাদেশে এক সময়ে মুদলমান স্থলতানদের আমলে কিছু হাবদী দৈনিক বাদ করত; এখন তারা সাবারণ লোকের সঙ্গে সংমিশ্রিত ও विनुश्व। এই बिज्ञात्वर करन और भवत्व हुन कारन-ভদ্রে পাওয়া অসম্ভব নয়। এ ছাড়া, স্বাভাবিক কারণে মধ্যে মধ্যে এক একজন লোকের এইরূপ কেশ সৃষ্টি হওয়া অদম্ভব নয়। যুরোপের যে **मकन প**রিবারে নিগ্রো-রক্ত বছ পুরুষের মধ্যে क्तान क्रम मः भिष्मन इय नाष्ट्रे, त्मशादन कर्नाहिर এইরপ কেশ পাওয়া গেছে। মোটের পূর্ব্বভারতে এই নেগ্রিটো সংমিশ্রণের পরিকল্পনা কোনরূপ ভাল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় একথা বলা যায়। তবে দক্ষিণ ভারতে কাদির প্রভৃতি জ্বাতির মধ্যে এ মিশ্রণের কিছু লক্ষণ বর্ত্তমান আছে।

বাংলার পশ্চিম দীমান্তের আদিম জাতিদের এবং
পূর্ব্ব উত্তর দীমান্তের আদিম অধিবাদীদের মধ্যেও
যথেষ্ট জাতিগত পার্থক্য আছে। এই দব অঞ্চলের
বেশীর ভাগ জাতিই পূর্ব্বকালে কৃষি দম্বদ্ধে অজ্ঞ
ছিল। পশু-শিকার ছিল এদের প্রধান পেশা।
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে "নিষাদ" নামে এই ধরণের
জাতির উল্লেখ আছে। পরলোকগত রমাপ্রদাদ
চন্দ মহাশয়ের নির্দেশ-মত আমরা বাংলার পশ্চিম
দীমান্তবাদী ও তাদেরই আত্মীয় ছোটনাগপুর,
মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি নিবাদী আদিম জাতিদের "নিষাদ"
আখ্যা দিতে পারি।

এই নিষাদ জাতির লক্ষণ, লঘা মাথা, চাপা
নীচু কপাল, চেপটা মোটা নাক এবং পিছু-হটা
চিবুক। লঘা মাথা বললে বোঝায় যাদের মাথার
প্রস্থ দৈর্ঘ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ও তার কম।
মাথার দৈর্ঘ্য মাপা হয়, মাথার মাঝের লম্ব সমতলে
ক্রবিন্দুর ঠিক উপর হ'তে তার বিপরীতে, মাথার
পিছনের সব চেয়ে দুরের বিন্দু পর্যন্ত দুরেছ দিয়ে।

প্রস্থ মাপা হয়, ত্বই কানের উপরিভাগে মাথার ত্বই পাশে, উল্লিখিত সমতলের ওপর লম্বরেথায় সব চেয়ে বেশী দ্বস্থ নির্ণয় করে। চওড়া মাথা বললে বোঝায় যাদের মাথার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের ৮০ ভাগ ও তার চেয়ে বেশী। যাদের মাথা এই তুই মাপের মাঝে পড়ে, তাদের "মাঝারি মাথা" বলা হ'য়ে থাকে।

বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তের ও উত্তর সীমান্তের আদিম জ্বাভি ও তাদের সঙ্গে দংমিশ্রিত বাঙালীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় জ্বাভির লক্ষণ দেখা যায়। মঙ্গোল জ্বাভির মাথা চওড়া, নাক সংক্ষিপ্ত, গোঁফদাড়ি বিরল, গালের হাড় উচু, এবং চোখ ঈঘং তেরচা। অনেক সময়ে চোখের পাতার ভিতরের কোণ নীচের দিকে জ্বোড়া ও কুঞ্চিত। পূর্ব্ব সীমান্তের মগ, চাকমা ও আসল কোচজাতির মধ্যে এই সকল লক্ষণ মঙ্গোল রক্তের পরিচয় দেয়। এই জ্বাভিগ্রের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে এই সব ক্ষণ কিছু দেখা যায়।

রীজ্বে নামক রাজকর্মচারী ও নৃতত্ত্বিং বাংলার বিভিন্ন অংশে মাপজোক নিয়ে বলেন যে এদেশের লোক মঙ্গোলজাতি ও জাবিড় জাতি সংমিশ্রিত। "जाविष्" भरक तीक ्रल यारमत निर्मन करतिहरनन, তারা প্রকৃত পক্ষে পূর্ববর্ণিত নিষাদ জাতি। এরা বেশীর ভাগই দ্রাবিড়-ভাবাভাধী নয় এবং তামিল-দেশের উন্নত জাতিদের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নাই। দক্ষিণ ভারতে, আদিম জাতিদের বাদ দিলে যারা বাকী থাকে তাদের লম্বা-মাথা, মাঝারি গোছের দীর্ঘাকার, উঁচু কপাল, এবং না-পাতলা, না-মোটা এই রকম মাঝারি নাকওয়ালা লোকের প্রাধান্ত দেখা যায়। এরা পালিশ-করা পাথরের অত্তের যুগে এদেশে এসেছিল वरनरे मत्न रय। এদের দঙ্গে নিষাদ জাতির কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছিল এ কথা সত্য। কিন্তু বাংলা দেশের সমাজের মধ্যস্তরে ও কতক নিয়াংশে ( ननाक्रन भएक बारमंत्र এই नव खरवंद धवा इ'छ,

লেখকের মতে নয় ) এই মাঝারি লম্বা, মাঝারি নাসা সম্পন্ন জাতির বিস্তার নিযাদ-প্রাধান্ত বলা চলে না। এই মিশ্রজাতির লোকেরাই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এসে এখানকার খনিজ দ্রব্যু হ'তে লোহা গলান ও তা দিয়ে হাতিয়ার তৈয়ারী আবিদ্বার করে।

কিন্তু এই ষন্ন নিষাদরক্ত মিশ্রিত দীর্ঘদন্তক জাতি বাংলার নিম্ন বা মধ্যন্তরে প্রধান স্থান অধিকার করে না। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতি মাঝারি মাথা ও চওড়া মাথা সম্পন্ন লোকেই প্রধানতঃ গঠিত। লখা মাথা জাতির সহিত চওড়ামাথা লোকের লোকের মিশ্রণের ফলে এই "মাঝারিমাথা" মাপের লোক স্ট হ'য়েছে এ কথা বলা চলে। বাংলাদেশের পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চলে চওড়ামাথা মঙ্গোলরক্ত সম্ভূত একথা সত্য। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের এই স্পৃষ্ট মগজের আবরণ চওড়া করোটা এসেছে মহেক্রোদারো সভ্যতার অন্যতম বাহকদের কাছ থেকে।

প্রাচীন মহেঞ্জোদারো ও তারই কাছাকাছি
বিভিন্ন স্থান খনন করে যে সব পুরাতন করোটা
উদ্ধার করা হ'য়েছে, দেগুলি হ'তে লম্বা মাথা পাতলা
নাক ও কাটালো মুখের গঠন একটা জাতির
পরিচয় পাওয়া যায়। ডক্টর বিরক্ষাশন্ধর গুহ
ও অক্যান্ত অনেকের মতে এই জাতির সহিতই
মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উংপত্তি জড়িত। উত্তর
ভারতে এই জাতির বংশধরদের যথেষ্ট পরিচয়
পাওয়া যায়। বাংলার মধ্যেও উচ্চবর্ণের জাতিতে
এদের সংমিশ্রণ কিছু বর্ত্ত্বশান।

বাংলাদেশের চওড়ামাথা এসেছে—মহেংঞ্জাদারোতে পাওয়া কঙ্কাল হ'তে আর একটা যে
জাতির সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের বংশায়ক্রমে।
প্রথমোক্ত লম্বামাথা মহেংঞ্জাদারোর লোকদের কিছু
পরে এদের সন্ধানীন্তর অবস্থিত। এরা চওড়া মাথা;
মূখ এদের গোল গঠনের এবং নাক বেশ বড় ও উচু।
এদের কঙ্কাল মহেঞ্জোদারো অপেক্ষা তক্ষশীলার
নিকটবর্তী হারাপ্লাভেই বেশী পাওয়া যায়। ১৪জ-

রাট, কর্ণাটক ও বাংলাদেশে এই জাতির মত চওড়া
মাথা মান্ন্য বহু সংখ্যায় বর্ত্তমান। বাংলার নিমন্তর
ও মধ্যন্তরে এদের সঙ্গে পূর্ব্বাগত লম্বা মাথা লোকদের যথেষ্ট সংমিশ্রণ হ'য়েছে। \* মহেজোদারোর
খনন ও আবিদ্ধার হওয়ার কিছু পূর্ব্বে আমি
নেপালের "নেওয়ার" জাতির সংস্কৃতির বিল্লেখণ
করে তাম অন্ধ ও তৈজস ব্যবহারকারী স্থগঠিত নাসা
একটি জাতির বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বে এদেশে
আগমনের ও নেপাল পর্যন্ত গমনের প্রমাণ
দিই। এদের সঙ্গে বাংলার প্রাক্-ব্রান্ধণ সভ্যতার
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

এই সব জাতির পরে ভারতবর্ষে আদে বৈদিক
সভ্যতার বাহকেরা। এদের মাথা লম্বা, বেশ বড়;
মৃথ পাতলা এবং নাসা কাটালো ও থাড়া। এদের
চুল ও চোথের রঙ্ছিল ফিকে। এই জাতির খুর্
সামান্ত সংমিশ্রণ দেখা যায় বাংলার উচ্চবর্ণের
মধ্যে। এদের বংশধরেরা বাস করে ভারতের
উত্তর সীমান্তে অনেকটা অমিশ্রভাবে। অক্তর
পূর্কের আগত জাতিদের সঙ্গে এরা মিশ্রিত হ'য়ে
গেছে। পরিশেষে ইসলাম ধর্মের প্রচারের সময়
চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিছু আরব ও মাল্ম হ'তে আগত
জাতির, উত্তর বাংলায় উচ্চ বর্ণের সঙ্গের পাঠানদের এবং ইংরেজ শাসনের আমলে ও তার
কিছু পূর্কের আমাদের মধ্যন্তরের জাতির কিছু
লোকের সঙ্গে পর্ত্তগাল ও ইংলত্তের লোকের রক্ত
সংমিশ্রণ হয়।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশের সংস্কৃতি বরাবরই উত্তর ভারতের অক্যান্ত অংশ হ'তে বিশেষ পৃথক ও স্বাধীনতা গুণসম্পন্ন। বাংলার সভ্যতা আর্থ্যাবর্তের মধ্যদেশের রীতিনীতির সনাতন ধারা হ'তে বরাবরই ভিন্ন। তার কার্থ

<sup>\*</sup> এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্তান্ত প্রকের মধ্যে বাংলাভাষার শীসীনেক্রমাণ ব্যুর "বাঙালীর পরিচয়" প্রকে পাওরা যাবে।—লেথক

আৰা ক্রি এই আলোচনা হ'তে ফুটে উঠেছে। মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার বিরোধী তুইটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা—গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর—উভয়েই বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক সভ্যতার সংমিশ্রণের ফ্লে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তাঁদের পরবর্ত্তী যুগে বৈদিক কৃষ্টির চাপ পশ্চিম হ'তে এগিয়ে আসার ফলে প্রাক-বৈদিক আরও সংস্কৃতি প্রধানতঃ বাংলাদেশে হটে এসে স্বাতস্ত্রা রক্ষা করে। এই কারণেই বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব এড বেশী প্রসার লাভ করে ও পালসামাজ্য জনমতের উপর এতদিন স্থায়ী ছিল। উত্তর ভারতে বর্ত্তমান যুগে যারা সমাজ, ধর্ম ও রাজ-নীতির ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক, তাঁরাও প্রধানতঃ এই সন্ধমের স্থলেই অবতীর্ণ হ'য়েছেন। বাংলা, महातार्ष्ट्रेत अः नित्नव ७ छजतां छाक्-देविक সভ্যতার বাহকদের ঘাঁটি ছিল, একথা আগেই বলেছি। এখানে এখনও তাদের বংশধরেরা প্রধান। এই সব অঞ্লেই রামমোহন, বিভাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধী, ববীজ্ঞনাথ, গোধলে, দয়ানন্দ, তিলক, স্বেজনাথ ও চিত্তবঞ্জন জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে, বে, কৃষ্টির ধারা পুরুষামূক্রমে শিক্ষা ও স্মৃতি অন্তুসরণ করে। এ জন্ত বক্তদপ্রকের পার্থক্য আবশ্রক হয় না। কিন্তু সংস্কৃতি যায় বাপমা হ'তে ছেলেতে এবং পুরুষাত্তক্রমে যুগযুগান্তর ধরে প্রবাহিত হ'য়ে চলে একই সমাজের মাঝে—যারা সংমিশ্রনের ফলে গঠিত। নৃতন জাতির নৃতন চিম্ভাধারার ম্পূর্শ যার৷ যত পায় ও ঘনিষ্ট ভাবে মিশে গ্রহণ করতে পারে, তাদের মানসিক শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ হয় তত বেশী। আর যেথানে নৃতনের স্পর্শ আদে কম, বা এলেও গৃহীত হয় না, দেখানে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী—যাকে আমরা প্রতিভা বলে থাকি,— সাবারণতঃ বেশী জায়গায় ফুটে উঠতে পায় না।

অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার থুজিয়া কি হইবে ? যাহারা বাঙ্গালা দেশে বাদ করে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুদলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি দেই প্রাচীন বৈদিক পর্মাবলম্বী জাতির সন্ততি ? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি, কৈবর্ত্তি, জেলে, কোঁচ, পলি, ইহারাও তাঁহাদিগের সন্ততি ? আক্ষণ কায়ন্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্কাসাধারণের জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আনন্দ নাই?

বৃদ্ধিমচন্দ্র ( বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১২৮৭)

## যুগসাব

#### প্রজিগরাথ গুপ্ত

আনিব মহাসাহিত্যের ছই ধারা, সায়ান্স আর আর্টস, তার কম বৈদ আর তার মম বাণী। ছই মিলে মাহুষের পূর্ণতার আকিঞ্চন।

বিজ্ঞানের বহু যত্ত্বে গ্রন্থিত যে বিপুলায়তন বিশিষ্ট জ্ঞান, যা শতান্দীর পর শতান্দী ধরে নিরলস প্রয়াসে সঞ্চীয়মান, তার বেশির ভাগেই আজু আগ্রহ থাকলেও আমাদের অধিকার নেই। বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগন্তীর কত কথা আমরা বৃঝিনে, তাঁদের সতর্ক মনের নানা জ্ঞিজাসার স্ক্র অভিন্ত্র ধরতে পারিনে। তাঁদের চিন্তাজগৎ থেকে আমাদের ব্যবধান ক্রমশ অপ্রমেয় হয়ে গেল।

বেশী দিনের কথা নয়। আমরা যাকে এখনকার বিজ্ঞান বলে মানি, তার বয়স মোটামুটি তিন শ বছরের বেশী হবে না। একে
বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিন শতাকী দীর্ঘ কাল নয়, বিজ্ঞানযুগের
অতীতে তিন শ বছরে নিখিল নরনারীকে জড়িত
করার মত রহৎ ব্যাপার পৃথিবীতে কদাচিৎ
ঘটত। অথচ আদ্ধকে ক্ষণে ক্ষণে মান্ত্যের
বিজ্ঞানবল ধরাপৃষ্ঠকে কম্পিত করে দিলে।
বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের অভ্যুথান বিশ্বের ইতিহাসে
এক বৃহত্তম ঘটনা।

বিজ্ঞান সম্বন্ধ ভোজবাজী থেকে অতিমানবিক মহাবিতা পর্যন্ত নিম্ন-উচ্চ বাবতীয় ধারণা
সকল শ্রেণীর লোকের মুধ্যেই দেখা যায়। তত্বপরি এবাবং সাহেবশাসিত পাগুচালিত সনাতন
দেশে এমন লোক অসংখ্য, ভালোমন্দ কোন
ধারণাই বাদের হবার সুবোগ হয়নি। এর মুধ্যে

আমাদের স্থপ্তি উপেক্ষা ক'রে সচল পৃথিবী চলতে চলতে এক ক্রান্তিপথে, এক যুগসন্ধি-ক্ষণে এদে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র মানব-জাতির জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে যে হন্দ, অস্থিরতা, অশান্তি দেখা দিয়েছে, তারা এক মহাবত্তনের পূর্বাভাষ। আমরা সেই পরম দিনের পূর্বাহের আগন্তক।

বিংশ শতান্দীতে এই সভ্যতার বিপর্যয় মান্তবের অপ্রত্যাশিত। অনেকের অভিমত, বিজ্ঞানই এর জন্মে দায়ী। উনবিংশ শতান্ধীর সভ্যতার ইতিহাসেও দেখি. মামুদের আত্মবিশ্বাস গভীর ও বিজ্ঞান-সাধনার জগদ্ধিতৈষণা বড ছিল। বিগত দিনের বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শকের৷ আন্তরিক আবেগ ও ভবিশ্যতের প্রতি গভীর বিশাস নিমে সঙ্গীহীন অতন্ত্র সাধনায় জ্ঞানের আলোক জ্ঞালিয়েছিলেন দে কিদের কুণা, কিদের তৃষ্ণা, দেহাতীতে<del>এ</del> উপর সে কোন মহাত্যুতির দৃষ্টিপ্রসাদ, যার আকর্মণে তাঁরা দেহকে ক্লিষ্ট, অবহেলিত রেখে পার্থিব স্থাস্থবিধায় উদাসীন হয়েছিলেন ? আৰু এ প্রশ্ন নির্থক। ফ্যারাডে, কেকুলে, বেম্বর, পাস্তব, বুনসেন। এঁদের অমান ইতিহাস আজ স্বৃতি মাতা। ্জামরা জানি, বিজ্ঞানের **উৎকর্বের ফলে** জীবন্যাত্রার বহু প্রয়োজন আমরা সহজে মেটাডে পারি, ক্লেশ ও অক্ষমতা প্রভৃত পরিমাণে লাঘৰ করতে পারি। তবু তৃপ্তির বদ**লে আজ লগৎকোড়া** অভাব, শান্তির পরিবতে সন্দেহ, উ**দ্বেগ, আতম্ব**্য বিজ্ঞানের আত্যোপান্তের প্রতি থাঁর অপক্ষণাত দৃষ্টি আছে, তিনি দেখতে পাবেন, আঞ্চকের সমাজ যেরপ কিপ্রবেগে অসংখ্য জটিল সমস্তা-

প্রস্থিচয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তাকে সমাক প্রতিরোধ করতে বিজ্ঞান সমকক্ষ নয়। তাই, তারই সহায়তায় স্থৃপীকত অর্থ ও বল মৃষ্টিমেয়ের করায়ত্ত হয়, তারই বিপরীত সাধনায় এক এক ফ্রাক্রেনস্টাইন জন্মলাভ করে, যার নিল্জি হিংসায় দানবোথা ধরণীর ভয়ে কম্পমানা ও বিপর্যন্তা হ'ন। এতে কার গৌরব ?

আদল এবং সাংঘাতিক ক্রাট হয়েছে এই যে, যদিও বিজ্ঞান-সাধনায় বিপুল শক্তি মান্তবের হস্তগত হয়েছে, তাকে শুভ বৃদ্ধি নিয়ে সতর্ক ব্যবহারের দায়িত্ব কেউ নেয়নি, অন্ততঃ কোন বৈজ্ঞানিক নেন নি। বরং বিজ্ঞান যত এগিয়ে চলেছে, মানবিক কল্যাণের দিক থেকে তার দৃষ্টি যেন তত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার ফলে প্রাণপাত পরিশ্রম ও অগণিত অর্থ ব্যয় ক'রে বিজ্ঞানী আল

মানবসভ্যতার প্রাণসংশয়ের সন্মুখীন হয়েছেন। সাধনার সঙ্গে স্করের এই বিষম বৈপরীত্য অভ্ত-পূর্ব, এবং মহাবিপদের তুর্ল কণ।

আসন্ন ব্যতীপাতের এই অণ্ড মুহুতে যদি
সমগ্রের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে এতাবং
সাধনালন্ধ বিজ্ঞানবলকে সমাজের বিরামহীন অপ্রমন্ত সোধনালন্ধ বিজ্ঞানবলকে সমাজের বিরামহীন অপ্রমন্ত সোধার বাধ্য রাখতে হয়, তার পথনির্দ্ধেশ ও নেতৃত্ব আমরা বিশ্বের বিজ্ঞানীকুলের কাছেই আশা করব। তাঁদের সাধনায় উথিতা মহাশক্তিকে তাঁরাই সংহত ও স্থপরিচালিত করতে পারেন। তাঁদের কর্মের ধারায় যে স্থগভীর ঐক্য অন্তর্নিহিত থেকে বিজ্ঞানকে বিশ্বের সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে তা আত্ম বিজ্ঞানীদের মিলিত করুক। সভ্যতার পরিত্রাণে আছ রাজশক্তির চেয়ে মহত্তর শক্তির প্রয়োজন।

জগতে যা-কিছু জান্বার আছে, সমস্তই জানার দারা ও আত্মসাং ক'র্তে চায়। আমার বস্তত্ত্ব-বিভা প্রায় উজাড় করে নিংহছে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে' ব'ল্ছে, "তোমার বিজে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের ক'রেছে। কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অন্দর-মহল কোথার ?"

শিকড়ের মুঠো মেলে' গাছ মাটির নীচে হরণ শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে. আকাশের দিকে।

—**রক্তকরবী** ( অধ্যাপকের উক্তি )

### বাংলা পরিভাগ

#### প্রজানেরলাল ভার্ড়ী

**ভা**রত স্বাধীন হইতেই বড়-ছোট সকলেই রাষ্ট্র-ভাষা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। কোন্ भिष পर्यस्थ कारम्य इटेरव वला याम ना। বলা बाइना, वाःना (मर्भ (मध পर्यस्त वाःनाहे द्रारङ्केद छ भिकाद ভाষা হইবে। সাময়িক পত্রে ইহা লইয়া বিশ্বর আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ চাহিতেছেন এখনই ইংবেজিংক সম্পূর্ণ পরিবর্জন করিয়া বাংলায় স্ব-কিছু আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক। কাহারও কাহারও মতে ধীরে धीरत ইংরেজি পরিবর্তন করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে কাজ শুরু করা উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রধান-মন্ত্রী ডক্টর এপ্রিকুল্ল চন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষাকে যথাসত্তর রাষ্ট্রের ভাষার রূপ দিতে চাহিতেছেন; তাই নানা একটি সমিতি পরিভাষা প্রণয়নের জন্ম গঠন করিয়াছেন। শুনা যায় যে, সে-সমিতি পরিভাষা প্রণয়ন করিতেছেন।

এই ভাষা সমস্যা লইয়া গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭, পাটনা বিশ্ববিচ্যালয়েয় সমাবতন উৎসবে ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একটি স্থচিস্তিত ভাষণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, গত ১৫০ বংসর ধরিয়া যে-ভাষা চলিয়া আসিতেছে, সহসা তাহার আমূল পরিবর্জনে গোলযোগ স্থাই হইবে। তাঁহার মতে প্রথমে একটি স্থাচিস্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া আগামী পাঁচ বংসরের মধ্যে ইংরেজি-বাহন ধীরে ধীরে পরিবর্জন করিয়া মাত্রভাষায় সব-কিছু করা বিধেয়। মৌলানা আজাদ এই সময়ের নির্দেশ দিয়া ত্রটি বিপরীত মতের সামঞ্জ বিধান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহাই বে বর্তমান সময়ে স্থ-মত তাহাতে ছিমত নাই।

শিক্ষা-দীক্ষার ভাষা পরিবর্তনে মাত্র পাঁচ বংসর অভি অল্প সময় বলিতে হইবে।

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ভারতের অক্সতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অন্যাপক সি. ভি. রামন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে করার জ্ঞগ্র অভ্যব্যাধ জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে ভাষার অভাব, দীনতা ইত্যাদি অনেকটাই কাল্পনিক; মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান শিক্ষার বাহনরপে প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান সার্বজ্ঞনান হইয়া উঠিবে।

এই শিক্ষাদানের জন্ম যথেষ্ট পরিভাষার দরকার,

শকলেই তাহা মৃক্তকঠে স্বীকার করিবেন। কিছ

ইহার জন্ম আমাদের পুঁজিপাটা কতটুকু? কলিকাতা
বিশ্ববিগালয় হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশিক্ত ভাষার যে-সকল পুন্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০৫-১৯৪৪), তাহাতে হয়ত মাধ্যমিক শিক্ষাদান
চলা সম্ভব। কিন্তু তাহাতে কলেক্সের বা উচ্চ বিজ্ঞান
শিক্ষা চলিবে না, সে-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্থতরাং অবিদ্ধে আমাদের এ-বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

গত বংসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় পশ্চিম বাংলার গবর্নর মাননীয় চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী মাতৃভাষার বাহনে বিজ্ঞান শিক্ষার স্থপারিশ করিয়াছেন। অধুনা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদান প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত পৌছিয়াছে। এইটুকু পৌছাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ সাতাশ বংসর লাগিয়াছে বলিয়া তিনি অফ্যোগ করেন। তাঁহার ধারণা যে মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা দিতে শুক্র করিলে নিয় স্তরে শিক্ষাদান অতি সহজ্ঞে আপনা

হইতেই সম্ভব হইয়া উঠিত। বাংলা দেশে এরপ পরীকা হয় নাই, তগন কেই ঐ পদ্বা অবলম্বন করা দরকার বোধ করেন নাই। অবশ্য এ-कथा श्रीकार्य दय, त्र-मगर्य माज छ' अकलन मनीशी ( আচার্য ৺রামেক্সফুন্দর ও আচার্য শ্রীযোগেশচক্স রায় ) বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাদানে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। অমুকুল পরিবেশের অভাবেই সম্ভবতঃ তাঁহাদের সে প্রয়াস ফলপ্রস্ হয় নাই। প্রায় অধ-শত বংসর পূর্বে ৺রামেক্রস্থন্দর যে-আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা মনে পড়িতেছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বত মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে हैश्दिकित द्वारत वाकना जानिया वनित्व, जामि वदः সেইদিনের আশা রাখি। এই হতভাগ্য দেশে সে দিন শীষ্ড আসিবে না; কিন্তু আমাদের চেষ্টার অভাবে यि त भिन ना जात्म, जाहा इहेरल जाभारतत উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার বাহনে শিক্ষায় ধিক !" শুক্ত হউক বলিয়া আজ সকলেই আকাজ্ঞার প্রতিধানি করিতেছেন। কিন্তু এই শিক্ষাদানের জন্ম যে পরিভাষা দরকার. কই ? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, গত পঞ্চাশ বৎসরের প্রয়াসে এমন কোন একখানি অভিধান বা পরিভাষা-পুস্তক প্রণীত হয় নাই, যাহা আমাদের এই এতি প্রয়োজনীয় মিটাইতে পারে।

প্রায় দশ বংসর পূর্বে বাংলা পরিভাষার সম্পদ আমাদের কিরুপ আছে, তাহা বাংলা পরিভাষার গ্রন্থপঞ্জী' নামক এক প্রবন্ধে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে-সম্পদ ভাল কি মন্দ, বেশী কি কম, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ থতাইয়া দেখেন নাই, মনে হয়। গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা হইতে সহজেই অহুমান করা

বাইবে বে, এই সম্পদ নেহাত অপ্রচুর নয়।
সাহিত্য-পরিষদের পরে একমাত্র প্রকৃতি' পত্রিকাই
বাংলা ভাষার এই অতি প্রয়োজনীয় শাখাটি
বন্ধ-সিঞ্চনে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। লেখক ও
পাঠকের অভাবে 'প্রকৃতি'র প্রকাশ ১৯৪৪ সালে
বন্ধ হয়। তবু এই চৌদ্দ বংসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও
প্রচুর অর্থবায় করার জন্য 'প্রকৃতি'-সম্পাদক শ্রম্মের
ডক্টর শ্রীসভ্যচরণ লাহার কাছে বাংলাদেশ ক্লভ্জতা
প্রকাশ করিতেছে। এই নবষ্ণে বাংলা ভাষার
মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তিনি আবার
অক্লপণ হন্তে বন্ধভারতীর সেবায় অগ্রণী হইবেন
এই প্রভ্যাশাই রাখি।

আমার গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা দর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়াছে বলি না। উক্ত প্রবংদ্ধ পরিভাষা সম্বন্ধীয় যে-সব প্রামাণিক প্রবন্ধ বা পুস্তকের সন্ধান আমি পাই জানাইতে পাঠকদের তাহা করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি কেহ কোন সাড়া रमन नारे। विरमय উল্লেখযোগ্য ना रहेरमध छू' একটি পুরাতন প্রবন্ধ ও পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। গত দশ বংসবের মধ্যে অল্প-বেশ আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুন্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সব মিলাইয়া এখন একটি নৃতন গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা করা আবশ্রক মনে করি। উহা যে পরিভাষা প্রণয়নে সহায়তা করিবে এরপ মনে করা অসঙ্গত নয়। ১৯৩৭ সালের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা পুন্তিকা ব্যতীত অন্যান্য কোন বিক্ষিপ্ত প্রমাণ (reference) যদি কাহারও জানা থাকে ত ভাহা দয়া করিয়া জানাইলে ক্নতার্থ জ্ঞান করিব।

এখন কথা হইতেছে যে, পরিভাষা প্রণয়নের কাজে এই সকল প্রামাণিক পুন্তিকার বা প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ সত্যই দরকার কি না। বলা নিশ্পয়োজন যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিভাষার বিরাট সম্ভার আবশুক। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে, পুন্তক রচনাতে আমরা পরিভাষার জভ্যস্ত জ্ঞাব বেয়ুধ করি। মাত্র ত্ব'একটি জডিধান আছে, বাহার

<sup>&</sup>gt; त्राप्त्र अस्म जित्रकी, 'वाल्लात जानि (क्षथम) त्रनात्र नाम्य (क्ष्यम) अञ्चल (क्ष्यम) (क्ष्यम) अञ्चल (क्ष्यम) अञ्चल (क्ष्यम) (क

२ धक्छि, ३६ ( ১म मःशा ) पृ: ८१-७२(১७८८)

মধ্যে কিছু কিছু পারিভাবিক শব্দ সংকলিত আছে, কিন্তু তাহাতো পর্যাপ্ত নয়। লেখক পদে পদে বাধা পান, নৃতন পরিভাষা রচনায় বাধা হন; करन ममग्र नहे इत्र প्राप्त अवः काञ्च छ छ अधमत হয় না। বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পরিভাষার তালিকায় আমাদের চাহিদা মিটিবে না। প্রচুর ইংরেজি শব্বে নৃতন পরিভাষা স্থান করিতে হইবে। আবার যাহা পূর্ব হইতে রচিত হইয়া আছে, তাহার প্রতি অবহিত হইতে হইবে। অবহেলায়, অবজ্ঞায় দেগুলি দূরে ফেলিয়া দিয়া নৃতন শব্দ প্রণয়ন করিতে विभिन्न हिनाद ना । जकनादक है त्म छनि विहादत स्राान (मध्या উচিত। ভাল হউক, মন হউক, যে পরিভাষা সম্ভার আমাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে. তাহার একটি সম্পূর্ণ ও মুদ্রিত তালিকা থাকিলে পরিভাষার কান্ধ তাড়াতাড়ি আগাইতে পারিত। এ-দিকে স্থামগুলীর (বিশেষতঃ বিজ্ঞানীদের) আভ দৃষ্টিপাত প্রয়োজন মনে করি।

পরিভাষা গঠনের মৃলস্ত্র লইয়া যথেষ্ট আলোচনা, বাগবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ৺রাজেক্সলাল মিত্র, ৺রামেক্সফলর ত্রিবেদী হইতে শুক্ত করিয়া শ্রীরাজ্পশেষর বস্থ পর্যন্ত বহু প্রথিত্যশা মনীষী মৃল স্থত্রের নির্দেশ দিয়াছেন। ত কিন্তু সে-সকল স্ত্র ধরিয়া কান্ধ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। এখন এই ব্যাপক পরিভাষা প্রণয়নকালে সেই সকল মৃল স্ত্রের পুঝারুপুঝ আলোচনা দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষার তালিকা দেখিয়া ত্'একটি তুর্বলতার কথা মনে হয়। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সমিতি এই পরিভাষা রচনায় কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার পরিকার ইন্ধিত কোন পরিভাষা পুস্তিকায় দেখান হয় নাই। স্থতরাং পূর্ব প্রকাশিত পরিভাষাগুলি বিচার করা হইয়াছে কি না বুঝা কঠিন। বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সমিতি থাকা সম্বেও

কতকগুলি শক্ষের পদ্বিভাষা বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন করা হইরাছে। বথা :—adaptation—অভিবোলন (প্রাণিবিছা) এবং প্রতিবোজন (উভিদ্বিছা) (২) fresh water—মিঠা জল (প্রাণিবিছা) এবং স্থজল (ভৃবিছা); (৩) plasma রক্তমন্ত, প্রাজ্মা (প্রাণিবিছা) এবং রক্তরস (শারীর বৃত্ত ও স্বাস্থাবিছা)। এইরপ আরও ফ্রেটি দেখান ঘাইতে পারে।

পরিভাষা-রচনা-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া বিধেয় তাহাও সবিস্তারে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমার 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা'য় যে পদ্ধতি অহুস্ত হইয়াছিল তাহা অনেকেরই অহুমোদন লাভ করে। কিন্তু এখন ঐ পদ্ধভিতে কাঞ করা সম্ভব কিনা স্থাগণ বিচার করিবেন, কেন না তাহা বহু শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। বিভিন্ন বিষয়ে ক্রত কাজ করিতে হইলে, শাখা ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিতে হইবে। এরপ বিরাট কাজে। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলা সরকার, বঙ্গীয় কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় বিজ্ঞান বা পরিষদ,-এরপ কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে বা পরস্পরের সহযোগিতায় সমগ্র কাজটির ভার লইলে ভাল হয়।

স্থান পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রাম্বের রচনাকতর্থি ও অমুবাদকের হাতে, এ-কথা সকলেই বলিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সহায়তা করিবার নিমিত্ত আমরা কি করিছে পারি তাহাই চিন্তনীয়। পূর্বঞ্চত পরিভাষার ভাতার হইতে বিভিন্ন লেথকরন্দ একই ইংরেজি শব্দের যে-সকল বাংলা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ বা স্পুজন করিয়াছেন, সেগুলি সংকলিত করিয়া এবং তাহার সক্ষে শাখা, তথা কেন্দ্রীয় সমিতির অমুমোদিত শব্দ পেশ করিলে সাধারণের বিচারের ক্তকটা স্থবিধা হইতে পারে। অবশ্ব সাধারণের বিচারই চরম বিচার বলি না। গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-প্রণেতার্গণ এই পরিভাষা বিচারে স্থবিধা পাইবেন, কারণ তাঁহাদের

৩। পূর্বে জিখিত 'বাংলা পরিভাষার এছপঞ্জী' এইব্য ।

হাতেই পরিভাষার চরম নির্বাচন ও চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠ। নির্ভর করিতেছে।

পরিভাষা রচনাকালে কয়েকটি বিষয় স্মরণে রাগা কতবা। ভবিশ্বতে গবেষণা পথের দেউডি যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায়, তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্যান্য প্রদেশের পহিত সহজ যোগাযোগ থাকে, সেই দিকেও নজর রাগা কতবা। শিক্ষার দিক দিয়া পরিভাষার মিল অংশতঃ প্রাদেশিক মিলনের দেতু হইবার সম্ভাবনা রহিবে। তাহাতে জ্ঞানও সহজে সম্প্রদাণিত হইবে। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডক্টর শ্রীশাস্তিম্বরূপ ভাটনগ্র বার্ষিক অনিবেশনের (১লা জান্তরারী ১৯৪৮) ভাষণে বিজ্ঞানের পরিভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই মভই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে পৃথক পৃথক বৈজ্ঞানিক শব্দ রচনা করিতে গেলে প্রমের অপব্যয় হইবে। অদূর ভবিশ্বতের জন্ম আমাদিগকে ইংরেজি শকের माशास्या काक ठानाहेत्व इहेत्व।

আমার মনে হয় উপস্থিত পূর্ব-রচিত বে-সকল পরিভাষা আমাদের সঞ্চিত আছে, তাহার একটি বিশ্বত বর্ণামুক্রমিক তালিকা যথাসত্তর প্রকাশ করা কর্তব্য। পরিভাষা সংক্রাস্ত বেশীর ভাগই পুস্তক, পুত্তিকা ও পত্রিকা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে পাওয়া যাইবে। এই কাজের জন্ম প্রচুর অর্থ ও বহু ছাত্র আবশুক। অর্থ জুটিলে অভিলাষী ছাত্রের অভাব হইবে না। বিনা অর্থে বা বিনা আয়াসে এই বিৱাট কাজ স্থুসম্পন্ন হইবে, এরপ আশা করিয়া বিদিয়া থাকিলে ভূল হইবে। স্মরণ রাথা কতবি, গত পঞ্চাশ বছর আমরা এইভাবে রুথা কাল হরণ করিয়াছি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি মৌলানা আজাদ দাহেবের মতে আগামী পাঁচ বংসরের মধ্যে মাতৃ-ভাষায় পঠন-পাঠন কায়েমী হইবে। স্থতবাং প্রথম তুই বংসরের মধ্যে পরিভাষার কাজ শেষ না হইলে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা পিছাইয়া পড়িবে 1

পরিভাষা-সঙ্গলনে আমাদের দেশে অনেক বাবা বিপত্তি আছে। আমাদের দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে, এমন কি—একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই পরিভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে। এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্থ প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে, ইহার একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব।

প্রফুল্লচন্দ্র ( বাঙালীর ভবিশ্বং )

# আচায জগদীশচক্র

#### প্রীচাক্ষচন্ত্র ভট্টাচার্য

গদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হইলেও বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে তিনি পৃথক্ করিয়া দেখিতে চাহিতেন না; তাই ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে যথন তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ কর। হয়, তিনি সভাপতির আসন হইতে বলেন—

'যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি
বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি
সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দিধা
বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি,
দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি তাহাকে দেশের অক্সন্ত নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা
আর কি হথ হইতে পারে ? আর এই স্থেয়াগে
আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার

২৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে যথন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জগদীশচক্র সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া-ছেন, সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত দাসী' নামক পত্রিকায় জগদীশচক্রের প্রথম বাঙলা প্রবন্ধ 'ভাগীরথীর উৎসু-সন্ধানে' প্রকাশিত হয়।

ভাবের ও ভাষার মনোহারিছে এই প্রবন্ধ তথন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহা কি একজন প্রথিতনামা বিজ্ঞানীর লেখনী-প্রস্ত ? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রহস্ত করিয়া জগদীশচন্দ্রকে বলেন, "আপনি নিশ্চয়ই আপনার ভগিনীর লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন।" জগদীশচন্দ্রের ভগিনী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে ভগন বিশেষ স্থপরিচিতা। এই সময় 'অগ্নি-পরীক্ষা' নামে জগদীশচন্তের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তুইটি বিরাট ইংরাজ বাহিনীকে কিরূপে কয়েক শত গুরখা সৈয় বার বার বিপর্যন্ত করিয়াছিল সেই বীরজের এক কাহিনী। একস্থানে লিখিতেছেন—

'ত্র্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল তাহা আর

বক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তর্গ্ধৃপ

থসিয়া পড়িতে লাগিল। আক্রান্ত গোরক্ষা

দৈল্যের ভাগালক্ষ্মী এখন লুপুপ্রায়। কিন্তু এই

সময়ে সহসা এক অভুত দৃশু লক্ষিত হইল, ভর্ম

হানে মুহূর্ত মধ্যে এক প্রাচীর উথিত হইল।
এই নৃতন প্রাচীর হক্ষোমল নারী-দেহে রচিত।
গোরক্ষা রমণীগণ বীয় দেহ দারা প্রাচীরের ভর্ম
স্থান পূর্ণ করিলেন। ইহার অহরপ দৃশু পৃথিবীতে

আর কখনও দেখা ধায় নাই। কার্থেজের রমণীরা
স্বীয় কেশপাশ ছিল্ল করিয়া ধহুর জ্যা রচনা
করিয়াছিলেন কিন্তু রক্তমাংস গঠিত জীবন্ত শ্রীর

দিয়া কুত্রাপি তুর্গ প্রাচীর রক্ষিত হয় নাই।'

'অব্যক্ত' নামক তাঁহার যে পুস্তক পরে প্রকাশিত হয় তাহার কথারপ্তে বলিয়াছেন—

'মান্ত্ৰ মাতৃক্ৰোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সেই ভাষাতেই সে আপনার স্থপতৃংথ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিণ বংসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক অক্সান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিত্যুৎ-তরক ও জীবন সম্বন্ধে অন্তুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা মোকদ্মায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আলালত বিলেশে, সেধানে বাদ প্রতিবাদ কেবল ইয়োনোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এ দেশেও প্রিভি কাউ-ন্দিলের রায় পাওয়া না পর্বস্ত কোন মোকদমার চুড়াস্ত নিশ্পত্তি হয় না।

'জাতীয় জীবনের পক্ষে অপমান আর কি হইতে পারে ?'

১৯১১ ঞ্রীস্টাব্দে ময়মনমিংহ শহরে বঙ্গীয় দাহিত্য-সমিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে আচার্য

জগদীশচন্ত্রকে সভা-পতির পদে বরণ করা হয়। মহারাজা কুমুদ চন্দ্ৰ সিংহ অভ্যৰ্থনা-সমিতির স**ভ**াপতি **किलाम।** अधिरवन-নের কিছু পূর্বে তিনি जगरीगहक्राक जानान যে. এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে তাঁহার আবিষ্কার मय (क তাঁহার বক্ততা শুনি-বার জন্ম মন্মনসিংহ-বাসী এবং সন্মিলনীর সভাগণ অতিশয় উদ-গ্রীব হইয়া আছেন; বক্তৃতায় কতকগুলি



व्याहार्य स्वनमीनहन्त्र

পরীকাও যেন দেখান হয়। জগদীশচন্দ্র সমত হইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ ষদ্র প্রস্তুত করাইয়া সঙ্গে লইয়া ঘাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে মহারাজা জানাইলেন যে, যে হলে তাঁহার বক্তৃতা হইবে তথায় যত লোক ধরে তাহার দশগুণ লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্ম ব্যগ্র; সেই কারণে অভ্যর্থনা-সমিতি জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে প্রবেশ-মূল্য ধার্য করিতে ইচ্ছুক; এ কথাও জানান হইল যে, প্রবেশ মূল্য যদি একশত টাকা করিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও হল ভরিয়া যাইবে।
জগদীশচন্দ্র বলিয়া পাঠাইলেন যে, ময়মনসিংহ
জমিদার-প্রধান স্থান, টাকা হয়ত অনেক উঠিতে
পারে, কিন্তু শুধু বড়লোকের জ্বন্ত বক্তৃতা দিতে
তিনি প্রস্তুত নহেন। তিনি এই প্রস্তাবন্ধ করিয়া
পাঠাইলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি একই
বক্তৃতা তুই দিন দিতে প্রস্তুত কিন্তু কোন প্রবেশমুল্য ধার্য করা যেন না হয়। সেই অমুসারে

ব্য ব স্থা ও হইল;
স্থির হইল বক্তৃতা
একদিন ইংরেজীতে
এবং আর একদিন
বাঙলাতে হইবে।

कगमीनहत्स्य এই বাঙলা বক্ততা একটি স্মরণীয ব্যাপার। হুর হ বৈজ্ঞানিক তথ্য সহন্দ সরল ভাষায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন, একটিও পারিভাষিক শ ক করিলেন ব্যবহার না, জটিলতার লেশ-মাত্র নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান

নাই এইরপ শ্রোতারও অন্তঃস্থলে গিয়া তাঁহার কথাগুলি পৌচিল।

'বিজ্ঞানী ও কবি, উভয়েরই অহুভৃতি অনিব্চনীয়, একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বিজ্ঞানী পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। বিজ্ঞানীকে বে পথ অহুসরণ করিতে হয় তাহা একাস্ত বন্ধুর এবং পর্ধবেক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়।' ক্পদীশচক্রের এই উক্তি যদি ঠিক হয় তো তুই বিভিন্ন পথের বাত্রী কপদীশচক্র ও রবীক্রনাথ কিরপে আকীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে আবদ্ধ ছিলেন ? দাধারণত এক মতাবলম্বীর মধ্যেই তো স্থামী বন্ধুত্ব জনো। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, রবীক্রনাথের লেখায় বিঞ্চানীর যুক্তির ধারা বহিয়া গিয়াছে, তাই জগদীশচক্র বার বার রবীক্রনাথকে বলিয়াছেন "তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হইতে পারিতে।" আর জগদীশচক্র বিজ্ঞানের কোন বিশিষ্ট কুঠরির মধ্যে নিজেকে

আবদ্ধ না রাখিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার করনা-স্রোডকে অবাধে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাই অগতে তিনি মহান্ বৈজ্ঞানিক সভ্য প্রতি-ষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানীর এই দিকটা লক্ষ্য করিয়া রবীজ্ঞনাথ একদিন বলিয়াছিলেন—

"বৃদ্ধু, যদিও বিজ্ঞান-রাণীকেই তৃমি তোমার স্থায়েরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য-সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল ভোমার অনবধানেই সে অনাদৃতা হইয়া আছে।"

আর বিজ্ঞানের কথা, অপূর্ব্ব রূপকথা; এ রূপকথা শোনবার কৌতৃহল সার্বভৌম। এ্রূপকথাও সর্ববিজনবোধ্য করে বলা যায়।

শার দর্শনবিজ্ঞানও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলে এই ছই শান্ত্র এক রকম সাম্প্রদায়িক বিদ্যারূপেই থেকে যাবে, যার সঙ্গে লৌকিক মতের কোন সম্পর্ক থাকবে না।···· মনোজগতেও জাতিভেদ আমাদের কারও মনঃপুত নয়।

প্রমথ চৌধুরী ( অভিভাষণ )

## বর্তমান সভতায় জৈব রসায়নের দান

#### প্রীপ্রফুলচক্র মিত্র

ক্রানায়নের যে শাখা জৈব রদায়ন নামে খ্যাত উহা অপেক্ষাকৃত নৃতন। শতাধিক বর্ষ পর্যান্ত বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গাছপালা, জীবজন্ত্রর দেহ প্রভৃতিতে অন্ন, শর্করা, উপক্ষার ইত্যাদি নানা জাতীয় যে দমন্ত রাদায়নিক পদার্থ থাকে, উহারা জীবনীশক্তির (Vital force) ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। কোন ক্রক্রিম উপায়ে উহারা প্রস্তুত হইতে পারে না। এই কারণেই রুসায়নের যে শাখায় এই সমন্ত বস্তুর বিষয় আলোচিত হইত তাহার নাম জৈব রদায়ন দেওয়া হইয়াছিল।

১৮২৮ সালে জমনি বৈজ্ঞানিক ভোয়েলার (Woehler) কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া (Urea) নামক একটি অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগিক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। ইউরিয়া মৃত্রের প্রধান উপাদান এবং এই পরীক্ষা হইতেই প্রথম প্রমাণিত হয় যে জীবনীশক্তি ব্যতিরেকেও তথাকথিত "কৈব" পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। তারপর ১২০ বংসর অতীত হইয়াছে। রক্ষে, পত্রে, ফুলে, ফলে, জীবজজ্জর দেহে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহার সমস্তই যদিও এ পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে রসশালায় প্রস্তুত হয় নাই, তথাপি ঐ সকল পদার্থ যে এই ভাবে প্রস্তুত হয়তে পারে সে সম্বন্ধ কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

জীবদেহে ও তক্ত গুলাদিতে যে সমস্ত রাদায়নিক পদার্থ থাকে তাহার অধিকাংশই অঙ্গারযৌগিক। একদিকে যেমন অঙ্গারযৌগিকগুলির স্বরূপ ও গুণ অপরাপর মৌলিক পদার্থদের যৌগিক হইতে অনেক ভিন্ন, অপরদিকে তেমনি অঙ্গারবোগিকগুলি
সংখ্যায়ও অনেক বেশী। এইজন্ম জৈব রসায়ন
নামের পুরাতন সার্থকতা না থাকিলেও অধ্যয়ন
ও অধ্যাপনের স্থবিধার জন্ম রসায়নের যে অংশে
অঙ্গারবোগিকগুলির বিষয় আলোচিত হয় উহা
জৈব রসায়ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জৈব রুসায়ন সাধারণত: তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় থনিজ তৈল ( Petroleum ) ও তাহার সহিত যে দাহ গ্যাস পাওয়া যায় তাহাদের উপাদানসমূহ এবং এই সকল হইতে নানাবিধ বাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লব্ধ অথবা উহাদিগের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধকতে বদ্ধ অঙ্গারযৌগিক সমূহ। ধনিজ তৈল বা গ্যাস উভয়েই অঙ্গার ও হাইড্রোজেন এই তুইটি মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পারুপাতে রাসায়নিক সংযোগের ফলে উৎপন্ন "মুক্ত শৃঙ্খল" যৌগিকগণের (Open-chain compounds) মিশ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় পাথুরে কয়লা হইতে অন্তর্ম পাতনের (Destructive distillation) ফলে উদ্ভূত আলকাতরা হইতে আংশিক পাতন (Fractional distillation ) দ্বারা লব্ধ হাইড্রোজেন ও অঙ্গারের "বলয়" যৌগিক সমূহ (Ring compounds) এবং ঐ-সকল হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লব্ধ অক্লার্যোগিক পদার্থ সমূহ। বস্তুতঃ জৈব রসায়ন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার অধিকাংশই এই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অস্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলা যায় যে, জৈব রদায়নের মূলে প্রধানত: যে চুইটি বস্তু অর্থাৎ থনিজ তৈল (ও গ্যাস ) এবং পাখুরে কয়লা, আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মূলেও প্রধানতঃ সেই ত্ইটি বস্তা। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বে মুদ্ধ-কলহ ও বিবাদ-বিস্থাদ ভাহার মূলে অনেক স্থলেই সভ্যতার এই ত্ইটি অভ্যাবশ্রক উপাদান আয়ত্ত করিবার প্রবাস।

এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জৈব বসায়ন, বিশেষতঃ ব্যবহারিক জৈব বসায়ন আমাদের বাস্তব জীবনে কি স্থান অধিকার করিয়া বহিয়াছে।

মান্থৰ থান্ত প্ৰবাহ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান অধিবাসী-গণের বথোপযুক্ত থান্ত সরবরাহ এখন চিস্তাশীল মনীষীগণের বিশেষ চিস্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের খাদ্যপ্রব্যের অধিকাংশই মাটি হইতে পাই, কারণ ইহাতেই ফলশস্থাদি উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষরা পরোক্ষভাবে সমস্ত জীবজন্তর আহার্ঘ্য যোগায়। স্নতরাং আহার্ঘ্য বস্তুর পরিমাণ বাড়াইতে হইলে জামাদিগকে হয় ভূমির উর্ব্যরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, অথবা সন্তব হইলে ক্রমে উপায়ে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

রাদায়নিক বিশ্লেষণ দারা দেখা গিয়াছে যে বৃক্ষপত্রাদির উপাদান—মূলত: অকার, হাইড্রোজেন, মক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন, এই চারিটি। ইহার মধ্যে প্রথম উপাদান ইহারা বায়্র অকারায় হইতে এবং দিতীয় ও তৃতীয় উপাদান মাটির জলীয় ভাগ ইইতে গ্রহণ করে। চতুর্থ উপাদান অর্থাৎ বাইট্রোজেন বায়তে অপর্যাপ্ত থাকিলেও গাছপালা এভৃতি দাধারণভঃ বায়ু হইতে গ্রহণ করিতে পারে বা, ভূমি হইতেই গ্রহণ করিতে গাইলে হাইট্রেজেন-বৌগিক পদার্থসমূহ দার হিদাবে ব্যবহার রিতে হয়। ক্রিম সারের অধিকাংশই অজৈব সায়নের বিষয়ীভূত, তবে ক্যালিগিয়ম সায়ানামাইড ামক একটি অকারবৌগিক ক্রন্তিম নার প্রচুর বিমাণে প্রক্তম্ভ ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বসশালায় ক্লব্ৰেম উপায়ে যে সব অন্ধারবৌগ্রিক

প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে ধাদ্যপ্রবাধ আছে। দুরাস্ত-चल बना वाहरा भारत व प्रत्काव वा जाकानर्कता, বাহা রোগীর পথাহিসাবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়, তাহা অনেকস্থলে এখন আর লাকারস হইতে প্রস্তুত হয় না, খেতসার হইতে কুত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাকেরিন নামক বে অকারবৌগিক এখন সিরাপ, সরবত, লেমনেড ইত্যাদির অভ্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, উহা ঠিক ধান্যদ্রব্য না হইলেও এই ध्विनीय मर्सा भना इटेर्ड भारत। এত छित्र তৈল, বদা প্রভৃতি হইতে বে মার্গারিন নামক কৃত্রিক মাখন প্রস্তুত হয়, উহা খাদ্যদ্রবা হিসাবে ত্ত্ব হইতে উত্তুত মাধনের তুলামূল্য না হইলেও ইহা যে একটি উত্তম খাদ্যদ্ৰব্য তাহাতে কোন मत्मर नारे। নানাবিধ তৈল কুত্রিম উপায়ে হাইড্রোজেন-যুক্ত করিয়া বে "ডেজিটেবল" স্বত এখন প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, উহাও খাদ্য হিসাবে ঘুত হইতে অনেকাশে অপরুষ্ট হইলেও ঘুতের অভাব কিয়ৎপরিমাণে মোচন করিতেছে।

সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উহ। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের অভাব বাড়িয়া বায়। মাহুষের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে। নৃতন নৃতন অভাব মোচন করিবার জন্ম তাহাকে পদে পদে শিল্প ও বিজ্ঞান, আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাহায্য লইতে হয়।

সভ্যতার্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বে সমন্ত বন্ধর দিকে
মাছ্যের দৃষ্টি স্বভাবতঃ প্রথমেই আরুই হয়, রঞ্জক
পদার্থসমূহ তাহাদের মধ্যে অক্সতম। এইক্লেত্রেই
কৈব রসায়নের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রথমে উড্ডীয়মান
হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যে সব রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত
হইত, তাহার অধিকাংশই আসিত উদ্ভিজ্পৎ বা
প্রাণিজগং হইতে। নীলের গাছ হইতে নীল রং,
মঞ্জিচা হইতে লাল রং, লাক্ষা কীটের ক্রিয়ায় উৎপদ্দ
লাক্ষা হইতে ও মেক্সিকো দেশীয় কোচিনিয়াল
নামক একপ্রকার কীটের শুক্ষদেহ হইতে অলক্ষ্ক বর্ণ
এবং হরিল্লা হইতে হরিল্লা বর্ণ প্রস্তুত হইত।

১৮৫৬ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত জৈব রাসায়নিক উইলিয়ম হেনরী পার্কিন কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে বে সমস্ত পরীক্ষা করেন, তাহারই অক্যতমের ফলে আানিলিন মভ (Aniline mauve) নামক বেগুনি কৃত্রিম রং আবিদ্ধৃত হয় এবং ইহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে বর্ণক পদার্থ প্রস্তুত করা বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে। ১৮৫০ সালে ফরাসী রাসায়নিক ভেয়ারকায় (Verquin) মাজেন্টা রং আবিদ্ধার করেন। ইহার পর হইতে প্রতি বংসরই নৃতন নৃতন বিচিত্র কৃত্রিম রং আবিদ্ধৃত ও জনসমাজে প্রচারিত হইতে থাকে।

১৮৬৯ দাল জৈব বসায়নের ইতিহাসে একটি वित्मम यात्रीय वश्मत । এই वश्मत त्यात्व छ निर्वेशान (Graebe and Liebermann) জ্মনি রাসায়নিক্ষয় কৃত্রিম উপায়ে আালিজারিন নামক মঞ্জিপার বর্ণক পদার্থ প্রস্তুত करतन। অতি প্রাচীন কাল হইতেই भार्थक्र</r>
भार्थक्र
प्रश्निक প্রিনির গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মঞ্জিষ্ঠা-জাতীয় উদ্ভিদের চাষ কেবল ভারতবর্ষে নহে. क्राफ, इन्गाए, हेंगेनी ७ जूदक प्रत्भे यर्थहे **रहे** । किन्न त्रमानाम कृषिम উপায়ে च्यानि-জারিন প্রস্তুত হওয়ার ফলে ইহার ব্যবসায়ে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব আসিয়া পড়ে এবং मिक्किं।-काणीय উদ্ভিদের আবাদ একপ্রকার বিলুপ্ত रुग्र ।

কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন প্রস্তুত করিতে
হইলে আলকাতরা হইতে উভূত অ্যান্থাসিন
নামক অঙ্গারবৌগিকের প্রয়োজন হয়। আমরা
পরে দেখিব বে আলকাতরা বে পাথুরে কয়লা
হইতে পাওয়া ্যায় তাহা প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের
প্রস্তরীভূত অবশেষ। এক্ষেত্রে তাহারা জৈব
রসায়নবিদ্গণের সাহাব্যে বর্ত্তমানকালের উদ্ভিদ-

বিশেষকে স্থানত্রষ্ট করিয়াছে বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না।

মঞ্জিষ্ঠার বর্ণক পদার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম
নীলের সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রবােজ্য।
১৮৭৮ সালে জমান বৈজ্ঞানিক বায়ার (Baeyer)
কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা নীলের বর্ণক পদার্থ প্রথম
প্রস্তুত করেন। পরে দীর্ঘ দাদশকালব্যাপী পরীক্ষা
ও বহুলক্ষ মূলা ব্যয়ের পর নীল কৃত্রিম উপায়ে
রসশালায় সংশ্লেষণ করিবার এমন একটি প্রক্রিয়া
আবিদ্ধৃত হয় যে কৃত্রিম নীল স্বভাবজাত নীলের
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় এবং বলা
বাহুল্য এই অসম প্রতিযোগিতায় স্বভাবজাত
নীল অচিবাৎ পরান্ত হইয়া য়ায়।

প্রাচীনকালে মিউরেক্স ব্রাণ্ডারিস্ (Murex brandaris) নামক একপ্রকার শস্ক হইতে Tyrian purple নামক এক প্রকার নীলাভ লোহিত বর্ণের রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত হইত। অত্যন্ত হুমূল্য বলিয়া কেবল রাজা ও সম্রাটগনের পরিচ্ছদ রঞ্জনে ইহা ব্যবহৃত হইতে। ১৯০৯ সালে জমান জৈব রাসায়নিক ফ্রিডলেণ্ডার (Friedlaender) ১২,০০০ শমুকের দেহ হইতে পরীক্ষোপযোগী বং প্রস্তুত করিয়া প্রথমে বিশ্লেষণ এবং পরে কৃত্রিম সংক্ষেধণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে এই বর্ণক পদার্থ ও নীলের বর্ণক পদার্থ মূল্ভঃ একই বস্তু। প্রভেদের মধ্যে নীলে যে হাইড্রোজ্ঞন থাকে তাহার কিয়দংশের স্থান প্রথমোক্তাটতে রোমিন নামক মৌলিক পদার্থ দ্বারা প্রধিকৃত হইয়াছে।

বর্ণক পদার্থ সমূহ প্রস্তুত করা বিষয়ে জৈর রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টা আশাতিরিক্ত সাফল্যে মণ্ডিত হওয়ায় বহু মেধাবী ছাত্র জৈব বসায়ন অধ্যয়ন ও গবেষণায় আরুষ্ট হন। ফলে শুধু বর্ণক পদার্থ নহে, অত্যাত্ত নানাবিধ ব্যবহারোপহেশগী অকার্যোগিক রসশালায় সংশ্লেষিত হয়।

ু সভ্যতাবিন্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বর্ণক বা রঞ্জক

পদার্থের স্থায় নান। জাতীয় গদ্ধজ্ব ও স্থগদ্ধি
মশলার চাহিদা বাড়িতে থাকে। কিন্তু উত্তিজ্ঞা
বা প্রাণীজ গদ্ধপ্রবার মূল্য স্থভাবতঃ একটু বেশী
হওয়ায় উহাদের বছল ব্যবহার সম্ভব হইতে
পারে নাই। এই ক্ষেত্রেও জৈব রাসায়নিকগণের
প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় বিশেষ ফলযুক্ত ইইয়াছে।
কৃত্রিম সংশ্লেষণ বারা অধিকাংশ গদ্ধপ্রব্য ও
স্থাদ্দি মশলা প্রভৃতির উপাদান (Principle)
অনেকস্থলেই রসশালায় প্রস্তুত ইইয়া জনসাধারণের
নিত্য ব্যবহারের বস্তু ইইয়াছে।

देखव त्रामाम्रनिकर्गण खंडावकां छ जक्रावरगोशिकगम्ह व्यथम विरक्षण এवः भरत मिछनि मः स्वरण
कित्रमा उदारात भरमाणिक विद्याम वा जांडाखवीण गर्धन ममस्क ज्यानक क्ष्णाननां छ कित्रमाह्नन ।
उदारा पिश्रमाह्मव या, भरमान्गरानत विद्यामहिला ।
क्ष्मात्रयोशिकछनित छात्व ज्यान्गरानत विद्यामहिला ।
क्ष्मात्रयोशिकछनित छात्व ज्यान्गरानत विद्यामहिला ।
क्षान भर्मार्थ वा भक्षविभिष्ठ इदेमा थारक । भर्मार्थविरम्भ जावात जीवरमहिला उपा मान्यकात किम्मानीन इदेमा थारक ज्यार मान्यकात किम्मानीन इदेमा थारक ज्यार मान्यकात क्षावहात कर्ना हरण ।

জৈব রসায়নের শেষোক্ত অঙ্গ এখন উত্ত-রোন্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এখানে তৃই একটি দৃষ্টাস্ত দিব। কোকেইন নামক উপক্ষার (Alkaloid) অল্পকালস্থায়ী অসাড়তা উৎপাদন করিবার জন্ত চিকিৎসকগণ যথেষ্ট ব্যবহার করেন; ইহা দক্ষিণ আমেরিকাজাত এরিথ্রোক্সাইলন কোকা (Erythroxylón coca) নামক বৃক্ষের পত্র হইতে পাওয়া যায়। রাসায়নিকগণ বিল্লেষণ ও পরে সংশ্লেষণ দ্বারা ইহার পরমাণুবিন্তাস বা আভ্যন্তরীণ গঠন সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। পরে ক্তিম সংশ্লেষণ দ্বারা বিটা ইয়ুকেইন (B Eucain) নামক এমন একটি অক্সার্যোগিক প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার পরমাণুবিন্তাস কোকেই-নের মত জটিল না হইলেও জনেকাংশে ইহার জয়রপ এবং সহজেই প্রস্তুত করা বার। প্রথম
মহার্দ্ধে সামরিক অন্তুচিকিৎসাগারগুলিতে এই
বৌগিকটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্তুত হইয়াছে।
কারণ ইহার ক্রিয়া কোকেইনের অন্তর্মণ।
কোকেইন ও বিটা ইয়ুকেইন সম্বন্ধে বাহা বলা
হইল, তাহা কুইনাইন এবং ইহার পরিবর্ধে
অধুনা বহুল-ব্যবস্তুত আটেব্রিন ও প্ল্যাস্মোকিন
সম্বন্ধেও প্রবোজ্য। জীবদেহে ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী জীবাণু নই করিতে ইহাদের শক্তি কুইনাইন
হইতে কোন অংশে অল্প নহে।

এইরপে ধীরে ধীরে আপনার আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিয়া জৈব রসায়ন সভ্য মানবের নানা নৃতন নৃতন অভাব দ্র করিবার এবং সভাজগতের দ্বারা উপস্থাপিত নানা প্রশ্নের সত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। জীবতত্বের ত্রহ তথ্যগুলির অধিকাংশই তাহার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। ভিটামিন, হরমোন বা জীবগ্রহির অস্তঃরসের সক্রিয় পদার্থ প্রভৃতির অরপ কি তাহা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে জৈব রাসায়নিকগণ এখন বিশেষভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আধুনিক সভ্যতার মূলে পাথ্রে কয়লা ও থনিজ তৈল। যতদিন পাথ্রে কয়লা বা থনিজ তৈল বা উভয়ের দ্বারা আমরা যথোপয়্ক কায়্যকরী শক্তি উভূত করিতে পারিব, ততদিন আমরা ইহাদের দ্বারা ক্রীতদাসের মত কাজ করাইতে পারিব। কিন্তু এই তুইটি পদার্থের কোনটিরই ভাগুার অফুরস্ক নহে। ভূতত্ববিদ্গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে জলাভ্মিতে উৎপন্ন গাছপালার অবশেষ রাশীকৃত হইয়া উহার উপর বহুকালব্যাপী তাপ ও চাপের ফলে পাথ্রে কয়লার স্বাষ্ট হইয়াছে। পদার্থবিভায় আমরা পাঠ করি যে শক্তির বিনাশ নাই রূপান্তর মাত্রে আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে স্থ্যরশিরে সাহাযের বায়ুত্ব অলারায় ইইতে অলার ভাগ গ্রহণ

কবিয়া সব পাছপালা কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল, সেইগুলি এখন পবিবর্ত্তিত অবস্থায় ভূগর্ভ ইইতে উত্তোলন
করি এবং তাহাদেবই সাহায়ে তাপ, বৈত্যতিক
শক্তি ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া রেলগাড়ী, জাহাজ,
কলকারখানা চালাইয়া থাকি। এই সমস্ত শক্তি
অতি প্রাচীনকালে বিকীর্ণ স্থ্যরশ্বির শক্তির
রূপান্তব্যাত্ত।

পাথ্রে কয়লা যেমন অতি প্রাচীনকালের গাছপালার অবশেষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি বৈজ্ঞানিকগণের মতে থনিজ তৈলও অতি প্রাচীন-কালের অ্যালগা, ভায়াটম (Alga, diatom) প্রভৃতি নিম অবের উদ্ভিদের অবশেষ হইতে, অংশতঃ সামৃত্রিক মংস্থা ও শমুকাদি জীবের অবশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যথন পাথ্রে কয়লা বা খনিজ তৈল ব্যবহার করি তথন মাতা বস্তুজরার বহুয়্গের সমত্বসঞ্চিত ধন ব্যয়্ম করিয়া থাকি। এই বিষয়ে যদি আমরা সতর্ক না হই, তবে অপবায়ী পিতৃপিতামহের বংশধরগণের যে ত্রবস্থা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি, আমাদের স্থানুর ভবিয়্যান্ত্র পেই অবস্থা হওয়া অনিবার্য্য।

এই বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহারা একদিকে যেমন পাথুরে কয়লার তাপোং- পাদনী শক্তি সম্যক্ ও সম্পূর্ণ কাম্ব লাগাইবার নান।
উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি
কৈব রসায়ন-বিহিত প্রক্রিয়াবলীর সাহায্যে পাথুরে
কয়লা হাইড্যোজেন-যুক্ত করিয়া অন্তর্দহন এন্জিনে
(Internal combustion engine) ব্যবহারোপবোগা তরল অসারযোগিকসমূহ প্রস্তুত করিতেছেন।
কারণ পরীক্ষা হারা দেখা গিয়াছে যে সমপরিমাণ
ইন্ধন ব্যবহারে বহিদ্হন এন্জিন অপেক্ষা
অন্তর্দহন এন্জিনে অনেক বেশী শক্তির উদ্ভব হইয়া
থাকে।

আমরা এতক্ষণ জৈব রসায়নের কেবল সভ্যতা গঠনের দিক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহার একটা ধ্বংসের দিকও আছে। জৈব রসায়নসাগরমন্থনের ফলে শুধু যে অমৃত উঠিয়াছে তাহা নহে, গরলও গথেষ্ট উঠিয়াছে। একটা চলিত কথা আছে যে, প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুবাণ সঙ্গে লইয়া আসে। মহাকালের সেই শাশ্বত নিয়মের বশেই জৈব রাসায়নিকগণ রসশালায় নানা জাতীয় বিক্ষোরক পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দূর ভবিশ্যতে বর্ত্তমান সভ্যতা ধ্বংসের পথ পরিকার করিতেছেন। তৎসম্বন্ধে ভবিশ্যতে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধ্যংস্কার যেন জন্মিতে না দেওয়া হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইতেছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, একথা পদে পদে জানানো চাই।

**द्रवीत्प्रनाथ** । जावद्रव )

## বর্জা । বিজ্ঞান পরিষদের দেশু

#### প্রীয়বোধনাথ বাক্চী

स्रीर्धितन्त्र भववग्णाव करन जामवा প্রতিপদেই জীবন-যুদ্ধে পশ্চাদপসর্গ করছি এবং আমাদের জীবনে প্রতিক্ষণেই আসছে ব্যর্থতা। এর মূল কারণ আমরা শিক্ষার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছি-জীবনের সঙ্গে যোগসূত্ৰ ছিঁড়ে ফেলেছি। প্ৰক্লন্ত শিক্ষা তাই যা জীবনকে স্বস্থ, সবল ও স্থন্দর করে তোলে—প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয় সেই যা জীবনকে পারিপার্শিক অবস্থার ভিতর স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—জগতের সঙ্গে একতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণতার দিকে। বাক্তির সঙ্গে জীবনের ও প্রকৃতির যোগ সহস্র গ্রন্থিতে বাঁধা এবং এর সঙ্গতি অকুন্ন রাথছে আমাদের জ্ঞান। জীবনের এই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক पृष्टिनां कदा कर्म रानरे जामता जानी राज পারি। কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত বলে গর্ব করছি তারা ভেসে বেড়াচ্ছি ত্রিশঙ্কুর রাজত্বে—ফলে आमारतत वह कहे। किंउ विका रुख भरफ्र निकन। একমাত্র জীবনকে যাচাই করেই আমাদের বিভা জ্ঞানে পরিণত হতে পারে এবং তা সম্ভব হয় যদি আমরা শিক্ষাদীকা গ্রহণ করি মাতৃভাষার মারফত।

স্থান্তির আদি থেকেই মান্থ্য তার জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার জ্ঞানের সাহায্যে, অন্তথায় তার বিলোপ হ'ত অবশুস্তারী। মান্থ্য জ্ঞানার্জন করেছে তৎকালীন বিতাকে আয়ত্ত করে এবং জীবনের সঙ্গে সক্ষতি স্থাপন করে। এই বিবিধ ও বিশেষ বিতার (র্যা কালক্রমে পরিণত প্রাপ্ত হয়েছে বিজ্ঞানে) সামগ্রিক সংশ্লি ইকেই জ্ঞান বলতে পারি। স্থতরাং বিজ্ঞানই জ্ঞানের উৎস। চিরকালই সভ্যতার বাহন ও ধারক হয়েছে বিজ্ঞান। এবং বিংশ শতানীতে জ্ঞানের পরিধি এমন বিপুল বিস্তৃতিলাভ

করেছে, যে সমস্ত জীবনটাই হয়ে গেছে বন্ধতপক্ষে বিজ্ঞানময়। এই ক্রমবর্ধমান সমস্তাবহুল জাটিল জীবনে যথন চারিদিক থেকে গভীর সংকট ঘিরে ধরেছে তথন বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে এই বিজ্ঞানকে। জীবনকে স্থন্দরময় ও সাফলামণ্ডিত করে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে থেতে হ'লে বিজ্ঞান-চচর্বি বহুল প্রচার ও প্রসার ওধু প্রয়োজন নয় অবশ্রুকত বা, নইলে আমাদের জাতীয় জীবনের মৃত্যু অবশ্রস্তাবী। স্ত্রাং আজকের বিজ্ঞানীদের নিজের স্বার্থেই এগিয়ে আসা কতবা कनभराव गरधा विकारनव श्राह्म ७ श्राह्म क्या পরিভাষার ত্রুহ সমস্তায় ভীত কিংবা হতাশ হবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ ও রামেক্রস্থলরের ভাষায় বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশ করা নিশ্চয়ই সম্ভব। গামীরা যদি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে না পেরে থাকেন তবে ভার প্রধান কারণ ভদানীস্তন কঠোর প্রতিকৃল আবহাওয়া। আজ ভারতে নব পট-ভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারিদিকে নতুন আশা ও আকাজ্ঞা জেগে উঠেছে। এই নবীন ভারতের উজ্জ্বলালোকে আমরা এগিয়ে যাব—দোতুল্যমান ভীক্ষ বা অন্ত পদে নয়—দৃঢ় পদক্ষেপে সোৎসাহে। নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে গপিূর্ণভার मिटक **अगि**रत्र निरत्र गावात्र পথে **आ**भारमत श्रायम প্রচেষ্টার সোপান হ'ল এই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

জীবনের এই সর্বাদীন দৃষ্টিভদী অক্ষু রেখে অথচ আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা স্মরণ করে আমাদের আপাততঃ দৃষ্টি থাকবে প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভদী গড়ে তুলবার দিকে।

निका अमेका कीवनवरम मिकिंड हरम मृष्टिज्यी বান্তবে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার প্রধান উপাদান বৈঞ্জানিক তথা সমূহের বহুল প্রচার। কিন্তু তপাক্থিত জ্ঞানের আহরণেই দৃষ্টিভঙ্গী বে গড়ে ওঠে না এটা আমরা নিতাই আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করছি। বিখ্যাত খাগুবিক্সানীর পাতে হয়ত দেখবেন তাঁর বহু বিঘোষিত ও বহু নিন্দিত থাগুদামগ্রী। স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ষিনি হয়ত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সারগর্ভ পাঠ্যপুত্তক লিখেছেন –তাঁর বাড়ীতে হয়ত দেখবেন স্বাস্থ্য-বিঞানের প্রাথমিক নিয়মের উপেক্ষা। এটা ঘটতে পেরেছে ওধু আমাদের শিক্ষাদীক্ষার সাথে জীবনের যোগ নেই বলেই—তার ভিতর প্রাণের স্পর্ণ त्नहे वरलहे। आ**मार**एव निकामीका ममछहे ७७। व-কোটের মত বাহিরের আবরণ হয়ে আছে—ঘরে ए करे जाननाम यूनिया त्राथि-मस्डिष (थटक অম্বরে প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে ওঠে না। আমরা শিথে রেখেছি পাঠ্যপুস্তকের সারগর্ভ নীতিকথা এবং দকে দকে এটা মনে গেঁথে রেখেছি যে এই ছাপার অক্ষরে লেখা নীতি-কথার সাথে বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই-वत्रक এগুলো विक्रक्षवामी। (अरन त्रत्थिह रव कर्म-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেই এই উপদেশ পুঁথিতে ও আনমারীতে দীমাবদ্ধ করে রেখে দিতে হবে।

আর একটা প্রধান অস্তবায় আমাদের ঘরের ভিতর যুগোপযোগী শিক্ষার প্রচাব মোটেই হয় নি। এটা বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে ঘরের ভিতর শিক্ষার জের টেনে নিতে না পারলে আমাদের সব শিক্ষাই জীবনের সাথে যোগ হারিয়ে ফেলে নিফল হয়ে বাবে। পশ্চিমে আজ যে ঘরের ভিতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবন-বাপন করবার প্রচেষ্টা হয়েছে সে শুধু ফ্যাশনের থাতিরে নয়—পারিপার্থিক সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা এমন অবস্থার স্পষ্ট করেছে বে এ ছাড়া গতান্তর নেই।

আমাদের জীবনে এর প্রয়োজন আরও বেশী।
আমাদের সমাজ-জীবন রম্বেছে মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায়
অথচ কর্মজগৎ ও অর্থ নৈতিক জগৎ বর্তমান
সভ্যতার ধাক্কায় টলমলিয়ে উঠেছে। চতুর্দিকের
বিবিধ সমস্তার সমাধানের উপায় আমাদের বের
করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যা আমাদের
সাহায্য করবে আমাদের যেটুকু সরঞ্জাম রয়েছে
তার সদ্ম্যবহার করে আমাদের জীবনধাতা যেন
ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এদিক
থেকে জনসাধারণকে সাহায্য করতে আমরা সর্বদাই
প্রস্তুত থাকব।

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করবার জশ্য লেখার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশনের সময় আমাদের আদর্শ হবে রবীজ্রনাথের নির্দেশ—"বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, তোমাদের পাণ্ডিত্য ও হরহ বাক্যজ্ঞালের আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে হুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো; আর তথ্যের বোঝা হালকা করে অখথা ফেনার যোগান দিয়ে তার পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশ্ন্য করো না। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।"

দিতীয়ত: স্থূল ও কলেজের পাঠ্যবস্ত সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক ষথাযথতা অক্ষ্ম রেখে বিভিন্ন পরিবেশে প্রকাশ করার জন্ম। পাঠ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়বস্ত মান্লী হলেও বাংলা ভাষায় তার প্রকাশের প্রয়োজন বর্তমানে খুবই রয়েছে। তা ছাড়া মান্লী বিষয়বস্তও বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে, ও বিভিন্ন পরিবেশে স্থানর রূপে প্রকাশ করতে পারলে তা স্থুপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আর একটি প্রধান দোষ বে ছাত্রদিগকে য়ান্ত্রিক ভাবাপর করে তোলে না। বলা বাহুল্য আমাদেব বিশেষ দৃষ্টি থাকবে এই ক্রেটি বথাসম্ভব দূর করবার चग्र। এই ক্রটি দ্র করবার প্রধান জন্ধ হবে মিউজিয়ম, প্রদর্শনী, মডেল ও খেলনা এবং ছুল কলেজে ছেলেদের খেলনা, মডেল ও মেকানো জাতীয় স্তব্যাদি তৈরী করার ও তা নিয়ে নাড়াচাড়া করার স্থবোগ দেওয়া।

তৃতীয়ত: স্থল কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুক্তক, বিশেষ বিষয়বস্ত সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পরিক্রমা প্রকাশ করবার জন্ত আমরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকব। এই কার্যের সাহায্যার্থে আমরা ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের ও ভাবের পরিভাষা বের করতে ও তা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

আমাদের আর একটা গুরু দায়িত্ব হবে বাজারে বে সব বৈজ্ঞানিক পুত্তক বাংল। ভাষায় বিশেষতঃ ছাত্রদের জন্ম বেরোয় তার সতর্ক ও সহামভূতি-শীল সমালোচনা করা, যাতে আমাদের প্রকাশিত পুত্তকের আদর্শ বেশ উচ্চতে থাকে।

. চতুর্থত: লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সর্ব প্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধশালী করে ভোলা।

জনগণের মনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলক সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য শুধু জীবনের সমালোচনা নয় জীবনের রূপায়ন। লোকশিক্ষায় ধর্ম ও পুরাতন ঐতিহ বিরাট স্থান অধিকার আছে — সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়েছে কিন্তু সমাজব্যবস্থা যে ক্রত তালে এগিয়ে চলেছে তার সাথে সামঞ্জন্ত রেখে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও সাহিত্য এগিয়ে যেতে পারেনি। তার ফলে ঘটেছে প্রতিপদে অসঙ্গতি। পুরাতন জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে তদানীস্তন লোকশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছে কুশিকা। এবং অশিকিতের চেয়ে কুশিক্ষিতের বিপদ বে অনেক বেশী বিশেষতঃ धरे गन्ए एक पूर्व रम कथा वनारे वाह्ना। धरे নতুন শিক্ষায় জনগণকে দীক্ষিত করবার গুরু দায়িত্ব প্রধানত: সাহিত্যিকের। কিন্তু আমাদেরও একটা দায়িত্ব ব্যৱছে, সেটা হচ্ছে সাহিত্যিকগণকে সচেতন

করে ডোলা এবং ভালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দন্তার বৃদ্ধি করে তুলতে যথাসম্ভব সাহাব্য করা।

বেখানে সাধারণ সাহিত্যের অবস্থাই এইরপ
—বেখানে শিশুসাহিত্য এখনও উচ্চন্তরে পৌছুতে
পারেনি সেখানে বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের
প্রসক্ষে আলোচনা না করাই বাহুনীয়। কিছ
আমরা সর্বদাই মনে রাখব যে শিশু চিরকাল
শিশুই থাকবে না এবং আজকের শিশু কাল দেশের
নেতা হবে—দেশকে পড়ে তুলবে।

পঞ্চার ও প্রসাবের জন্ম ও তার পথের বাধা-বিপত্তি দ্র করবার জন্ম বাংসরিক সন্মেলন আহ্বান করা এবং বংসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তংসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

নতুন পথে যাত্রার বাধা ও বিশ্ব অনেক। প্রতি পদেই উঠবে নতুন সমস্থা এবং গোড়া থেকেই সেগুলো ভালভাবে সমাধান করার প্রয়োজন হবে। বাৎসরিক সম্মেলনে সমস্ত স্থাীরুদ্দ একত্রিত হয়ে পরস্পরের মভামত বিচার করতে পারবেন এবং দেশকে সন্ধান দিতে পারবেন ঠিক পথের।

জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট পদ্বা প্রত্যক্ষ অভিশ্রুতা।
কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক সঠিক বিশ্লেষণ করতে না
পারলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অনেক সময়েই জন্ম
দেয় কুসংস্কারের। পরীক্ষালক জ্ঞানের সাহাব্যে
এতাদৃশ মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করেই
বর্তমান বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। তেমনি বিজ্ঞানে
ও চিন্তাধারায় তাই পরীক্ষালক জ্ঞানের প্রাধান্ত
এত। মিউজিয়ম ও প্রদর্শনীর সার্থকতা এই
থানেই। প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে জনগণ তাদের
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কার্যকারণ সম্পর্ক জ্ঞানতে
পারছে—ব্রতে পারছে বে বৈজ্ঞানিক ঘটনা একটা
ভৌতিক ব্যাপার নয়—অহবহই তাদের জীবনে
ঘটে চলেছে বৈজ্ঞানিক জিন্না সাধারণ বিজ্ঞানের
নিয়ম অফুসারেই।

আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে এবং পরিষদকে স্থান্ঠভাবে পড়তে হ'লে প্রয়োজন হবে পরিষদের নিজস্ব বাড়ী, প্রেস, স্থায়ী মিউজিয়ম, প্রদর্শনী ও কারখানা। এগুলো ভালভাবে চালাতে হলে প্রয়োজন হবে বছবিধ কম্চারীর এবং বছ বিশেষজ্ঞের সাহায্য।

আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন হবে প্রচুর অর্থের। অত্যন্ত ত্র্ভাগ্যের বিষয় অর্থের कथा छेठलहे चातक छेरमाही वाकि वा मनीवी छ হতাশ হয়ে পড়েন। তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু ভারতে যুগান্তর হয়েছে। সরকার দামন্বিক পুনর্বস্তির জন্ম কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন অথচ জনগণকে দৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃ সংস্থাপিত করার জন্ম প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে কেন ? শুধু তাই নয়, যে অর্থ আজ বায় करव निकाद वीख वलन कवा श्रव, निक्वरे जानि कानकरम তा প্রচুর ফসন উৎপাদন করবে। चामारमय मरधा वाश्मा रमर्गत वह मनीयीत छ नक्र अधिक अधानी ७ खनीय नमादिन হয়েছে এবং ভবিশ্বতে আরও হবে আশা করি। আমাদের দুঢ় বিখাদ জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির।

যদি একত্রিত হয়ে দেশের জনগণের প্রকৃত হিতা-কাজ্ঞায় ও মঙ্গল কামনায় কোন পরিকল্পনা গড়ে তোলেন, তবে তাকে রূপায়িত করবার জন্ম অর্থ वा लात्कव जजाव निकार हत्व ना। লোকায়ত্ত সরকারও তাঁদের মতামত উপেক্ষা করবেন না। জাতির চিন্তাধারাকে ও জাতীয় कौरनर्क नजून পথে, मान्यलात পথে मर्वकारन এবং मर्वलिए अधिया निष्य यान लिए मनीयीया, अधिया। আমরা জানি আমাদের মধ্যে যে অফুপ্রেরণা এসেছে, যে চিস্তাধারার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, দেশের অগণিত নরনারীর মনেও আজ ঠিক সেই চিস্তাই বড় হয়ে উঠেছে। আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারছি যে আমরা অন্ধকারে পা ফেলছি না। স্পষ্টই অমুভব করছি যে জনগণ উন্মুথ হয়ে রয়েছেন আমাদের কাজে নামবার আশায়। তাই আমাদের অমুরোধ वाःनारम्यत ममल मनीयी, ज्ञानी ७ अभीवा यम এগিয়ে এসে পরিষদের কর্মভার হাতে তুলে নেন। জনসাধারণের প্রতি আমাদের অমুরোধ তাঁরা যেন সাহায্য ও সহামুভূতি দিয়ে পরিষদের ভিত্তি দুঢ় করে তোলেন এবং যাতে এর উদ্দেশ্য সফল হয়ে ওঠে তার জন্ম সচেষ্ট থাকেন।

## দশ্মীকরণের অ নোলন

#### প্রফণীরনাথ পেঠ

किছूकान धरत प्राप्त मनभीकतर्गत आत्मानन চল্ছে। সারা ভারতে এমন কাগজ থুব কমই আছে, যাতে এই আন্দোলনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে লেখা-লেখি হয়নি। বহু আপত্তিখণ্ডন ও বাদামু-বাদের পর আজ এই আন্দোলন मक्न १८७ চলেছে। ভারত সরকারের দপ্তরে এর জন্ম কাগজ-পত্র তৈরী হচ্ছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে আইন-সভায় আলোচনা হবে, তারপর এই সংস্কার চালু করা হবে। স্থতরাং ব্যাপারটা কি এখন বোঝা দরকার। যাঁরা নিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা এ আন্দোলনের প্রয়োজন ও উপকারিতা বোঝেন। অথচ এটাও অমুভব করি, এ আন্দোলনের স্বর্পটা এথনও দেশের জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করেনি। তাদের জন্ম সহজ কথায় কিছু লিথছি।

দশমীকরণের অর্থ এই যে, দেশের বা সমাজের সকল রকম হিসাবের ব্যাপারে—অর্থাৎ মূলা, ওজন ও মাপের বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে—এমন একটা নিয়ম চলিত করা, বাতে প্রত্যেকটা একক অপর বড় বা ছোট এককের সঙ্গে ১০গুণের বা ১০ ভাগের সঙ্গন্ধ রাথে। আর একটু পরিষ্কার করি; টাকা-আনা-পাইয়ের বা মন-সের-ছটাকের বা গজ-ফুট-ইঞ্চির প্রথমটা বিতীয়টীর দশ গুণ হওয়া চাই। দেশের চল্তি নিয়মে তা নেই। কেন—তার কোন যুক্তি মেলে না। মামুষ এককালে কল্পনায় এ সব এককের স্বষ্ট করেছিল নানা প্রয়োজনের তাগিদে। তার মধ্যে তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীছিল না। তাই আমরা ভেবে কোন কিনারা পাই না কেন ইঞ্চির ১২গুণে ফুট; ফুটের ৩গুণে গজ, আবার

১৭৬০ গজে এক মাইল। ছেলেবেলায় এসব প্রশ্ন নিত্য মনে হোত, কোন উত্তর পেতাম না। তথন থেকে ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম, যে ভারতের দশমিক গণনা-পদ্ধতির আবিষ্কার জগৎ মেনে নিয়েছে, সেই ভারত কেন দশমিক পদ্ধতিতে সকল রক্ম মাপে বড় ছোট এককের সম্পর্ক স্থির করে না।

দশের ভাগে সমস্ত মূলা, ওজন ও মাপ গোনার একক ধরে নিলে স্ব বৃক্ষের হিসাব সহজ্ব ও স্বল হবে। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গণিত শিক্ষা স্থের হবে, সহজে শিখ্তে, মনে রাখতে ও কাজ করতে পারবে। স্থতরাং প্রাথমিক শিক্ষার একটা প্রধান বাহন হবে দশমীকরণ প্রথা। দেশী ও বিলেডী হরেক রকম মুদ্রা, ওজন ও মাপের অযৌক্তিক তালিকা মুখস্থ করতে হবে না। হুর্বোধ্য শুভম্বীর আর্যা, অবাস্তর কড়া-ক্রাস্তি-কাক-তিল ও তার নানারকম আঁকড়ি বাঁকড়ি, দাঁত ভাঙ্গা কড়া-কিয়া, গণ্ডাকিয়া, বৃড়িকিয়া, পণকিয়া, চোককিয়া প্রভৃতি নিরদ বিষয়গুলির হাত থেকে রেহাই পারে। টাকা-আনা-পাই, মন-দের-ছটাক, পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স প্রভৃতি মিশ্র যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, উদ্ধর্গ ও নিম্নগ লঘুকরণ, চলিত-নিয়ম প্রভৃতি পাটীগণিতের অধ্যায়গুলি আর কচি কচি মস্তিষ্ক পিষবে না। 'এই সব বালাই দূর হয়ে যাবে। শুধু শতকিয়া, নামত। ও সরল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখলেই দৈনন্দিন ব্যাপারে সমন্ত সাধারণ কাজ চল্বে। অথচ পরি-বত নটা অতি সামাগ্র।

দশমিক নিয়মে কাজ শিখলে প্রচুর সময় ও শ্রমের লাঘব হয় আর অযথা কাগজ ও আর্থের



অপচয় বাঁচে। দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিক্স চালাতে
গালে বর্ত মান জগতে দশমিক পদ্ধতিতে কাজের ঢের
ক্ষ্ বিধা। ইংরেজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর বহু সভ্য দেশেই
এই প্রথায় কাজ চলে। তাদের কথা বোঝবারও
ক্ষ্ বিধা হয়। দেশ-বিদেশের নানা তথ্য দশমিক
পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে তার থেকে সংখ্যাতত্ত্বর
তুলনাত্মক যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাতে যে কোন
জাতি তার উন্নতির পথ বেছে নিতে পারে।

তারপর ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন রকমের ওজন ও মাপের প্রথা প্রচলিত আছে মৃতিমান ভেদের রাজ্য। দশমিক পদ্ধতিতে এগুলি এক নিয়মে বেঁধে, সারা ভারতে সেই প্রথা আইনের বলে চালু করলে, ভারতের সাম্য একত্ব ও জাতীয়তা বোধ স্থাপ্ত হয়ে উঠবে, সেটা আজকালকার ভাসা-ভাসা উচ্ছাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

বিজ্ঞানের প্রথম ধাপে পা দিয়েই জানা যায় মৈট্রিক-পদ্ধতির কথা। ফরাসী বিল্পবের প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মধ্যে এর জন্ম (১৭৮৩) — ফরাসীদের এক অভুত দান। মেট্রিক প্রথার মূল একক হচ্ছে 'মিটার'—প্রায় ১'১ গজ। বহু শ্রমে এই একক ছির হয়েছিল। পৃথিবীর মেরুকেক্স থেকে বিষ্বরেথা পর্যন্ত দ্রত্বের কোটিভাগের এক ভাগ এই মিটার। \*

এই মিটার থেকেই ফরাসীরা ওজন ও জন্মান্ত মাপ স্থির করেছে। অর্থাৎ মিটারের ১০ ভাগে ডেসিমিটার, তার ১০ ভাগে সেটিমিটার, তার দশ ভাগে মিলিমিটার; তেমনি মিটারের ১০ গুণে ডেকামিটার তার ১০গুণে হেক্টোমিটার তার ১০গুণে কিলোমিটার। আবার ১কিউব (ঘন) সেটিমিটার জলের ( অবশ্র ৪ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ) ওজনের নাম
'গ্রাম'। তার ১০গুণের ধারায় ডেকাগ্রাম,
হেক্টোগ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতি। তারপর ১০গ্রাম
ওজনে আড়াই সেন্টিমিটার ব্যাসে বে মুলা হয় তার
নাম 'ফারু'। ফ্রান্থের ১০ভাগের ১০ভাগকে বলা
হয় 'সেন্ট'। জমির মাপের বেলাতেও তাই। ১০
মিটার চওড়া ও ১০মিটার লম্বা জমির বর্গমাপ
১ 'আর'। এক কিলোগ্রাম দ্বলের আয়তনকে নাম
দিয়েছে ১'লিটার'। তার ২০এর গুণভাগে বড়
হোট এককগুলি রয়েছে। স্ক্তরাং দেখা যাচ্ছে
মেট্রিক প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন মাপের পরিমাণের
মধ্যে প্রস্পরের এমন সম্বন্ধ আছে বা সহজেই
ব্বোনিতে ও হিসাব করতে পারা বায়।

এই মেট্রিক প্রণালীর উপকারিতা বেশী দেখে ইয়োরোপের অনেক দেশ তাদের নিজম্ব প্রণালী ছেড়ে मिरबट्छ। তবে পৃথিবীর বহ **দেশে** এর চলন হলেও ইংরেজ তা নেয়নি। তার কারণটা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। ফরাদী-বিপ্লবে উদ্ভত কোন প্রথা মেনে নিলে ইংরেজকে ফরাসীদের কাছে মাথা নত করতে হয়। সেদিনের ইংরেজ তা পারেনি। কারণ, মে ট্রিক-প্রণালী মেনে নিলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে তাদের ব্যাবসার একাধিপত্য নষ্ট হোত। রোপের অক্যান্ত দেশের মাল চাইলে তারা মেটিক ওজনে দর দিত, ইংরেজ-অধিকৃত ভারত বা অক্ত দেশ তা না জানাতে দরটা স্ববিধার কি অস্থবিধার ববে উঠত না। ফলে পরাধীনের হাটে ইংরেজেরই মাল বিকাতো বেশী। আর তৃতীয় কারণ ইংরেজজাতি পৃথিবীর মধ্যে স্বচেম্নে বেশী রক্ষণশীল। ভারা সহজে প্রাচীনত্ব ত্যাগ করতে চায় না। মেটি ক-প্রণালীর ওজন বা মাপকাঠি কারো কাছে থাকলে তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থা আইনে ছিল (১৮৯৭ সালের আইনে ধারাটা বাতিল হয়েছে)। ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন তাঁর জাতিকে স্থতীত্র ভাষায় কশাঘাত করেছেন এই বলে,—हेश्मए अर्थानी इएक. 'अर्थाव अम्बा

<sup>\*</sup> সাম্প্রতিক মাপে দেখা গেছে যে এই ভগ্নাংশ ঠিক এক মিটার নয়। তুলনার জন্ত প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামে তৈরী এক দণ্ডে এই বুল মাপকাঠি চিহ্নিত করে প্যারিসে রক্ষিত আছে। বুল মাপকাঠি হারাতে পারে বা বদলাতে পারে— এই আশহায় জনকয়েক ফরাসী ও মার্কিন পদার্থবিদ্ বিশেষ কোন রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে এর মাপ নির্ণয় করেছেন। ফলে পৃথিবীতে দেশ-কাল-পাত্রের কোন গরিবর্ত্তনে বা অস্ত কোন বিপর্যরে এ মাপকাঠি হারাবার কোন ভক্ষানেই।

প্রণানী' ও 'মন্তিদক্ষী শৃষ্খল'। তাঁর আজীবন চেষ্টায়ও পার্লামেণ্ট মেটি ক প্রণালী গ্রহণ করেনি।

7)

ফরাসী রাষ্ট্রায়ক নেপোলিয়ন ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন, "একদিন সারা পৃথিবীতে সব কিছু মাপবার একটিমাত্র ভাষা হবে-সে ভাষার নাম মেটি ক পদ্ধতি।" যুদ্ধের পর দেখা যাচ্ছে তাঁর পেই ভবিশুং বাণী সভ্য হবে। লণ্ডনের 'ডেসিম্যাল এসোসিয়েশন'এর পরিচালনায় ইংলণ্ডে আবার নৃতন করে দশমিক ও মেটি ক প্রণালী চালাবার আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে শতাধিক বিশিষ্ট বণিক-সভার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মাঞ্চেটারে এক বিরাট সভা হয়। ইংলণ্ডের মুদ্রা দশমিক প্রথায় চালু করার এবং ওজন ও মাপে মেটিক প্রণালী নেবার দাবী সরকারের কাছে তারা করেছেন; নচেং ব্রিটিশের বাণিজ্য জগতে আর म्हान পাবে ना। मञ्जूि পार्नारमत्ते এই निष्य বাক্বিতগ্রাও হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্কের আন্ত-র্জাতিক বণিক-সভায় ৫২টি জাতির প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে প্রস্তাব করেছিলেন যে, মেটি ক ছাড়া অন্য সব প্রণালী পৃথিবী থেকে তুলে দেওয়া হোক। আন্দোলন চালানোর জ্ঞা শিকগো শহরে 'আমেরিকান মেটিক এসোসিয়েশন' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। ভারতের আন্দোলনকে তারা সকলেই হৃদৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের ধারণা ভারতের আন্দোলন সফল হলেই পৃথিবীর বাকী क'कायगाय এ ठालू १८५१ । \*

কেউ কেউ আপত্তি করেন যে ভারত এখনও অশিক্ষিত, এখানকার অজ্ঞ নিরক্ষর লোকে দশমিক পদ্ধতি ব্রুবে না। উত্তরে আমরা বলি, ভারত কি আফগানিস্থান, আবিসিনিয়া, শ্রাম, সিংহল ইত্যাদি দেশের চেয়ে পিছুতে পড়ে আছে? সে সব দেশে দশমিক-পদ্ধতিতে কাজ চল্ছে কি করে? আসল কথা হচ্ছে আমরা নৃতন কিছু দেখলে

অাতকে উঠি, একটু তলিয়ে দেখি না —তাতে
আমাদের ইষ্ট-অনিষ্ট কতথানি। আর দেশে
নিরক্ষরতা চিরকাল এই রকমই থাক্বে ভাবা
শিক্ষাভিমানীর কলঙ্ক। দেশের নিরক্ষরতা শীদ্র
দ্র হবে বলেই দশমিক প্রথা আমরা চাই।
কংগ্রেস ও তার মত গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই
সংস্কারের প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কাজটা
তাদেরই।

এখন দশমীকরণের ফলে মূদ্রা কি দাঁড়াবে দেখা যাক। এই নিয়মে ১ টাকায় ১৬ আনা বা ७९ भग्नमा वा ১৯२ भारे आद्र थाक्टव नाः ১ টাকাকে ১০০ ভাগ করে প্রতি অংশকে ১ 'শস্তু' নাম দেওয়া হবে। 'শস্ত' বা ইংরেজী Cent সংস্কৃত-মূলক শব্দ, এর অর্থ শতং বা শতাংশ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অমুরূপ শব্দ চলিত আছে। টাকা ও শস্তের মাঝামাঝি কয়েক রকমের মুদ্রা थोकरव यथा, ৫०, २৫, ১०,৫, २ শস্ত। ১ পয়সা প্রায় দেড় শস্তের সমান। ঠিক হিসাব ধরলে ১৬ প্যসায় ২০ শন্ত। দশ শন্তে একটি মাধ্যমিক একক-নাম দশ। দশ দশে ১ টাকা। ১ টাকার ওজন হবে ১০ গ্রাম। স্থতরাং ১০০ টাকায় ১ কিলোগ্রাম। ১ কিলোগ্রাম তথন ১ সেরের স্থান নেবে। বর্তমান দের ৯৩৩ গ্রামে, ভবিশ্বতে সংস্কৃত 'সের' চালু হবে ১০০০ গ্রামের ওজনে। এই কিলোগ্রামের দশগুণ বা দশভাগে অন্যান্ত একক হবে. তাদের নাম নিয়ে আলোচনা চল্ছে। নামকরণের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই।

১ মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক ধরে তার ১০ গুণ বা ১০ ভাগে হবে অন্যান্ত এককগুলি। ১ মিটার প্রায় ৩৯ ইঞ্চি। তাকে ভারতে গঞ্জ বলা বেতে পারে। ১০০০ গজে ১ কিলোমিটার। মেটিক পদ্ধতির সকল মাপগুলিই গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষায় নাম দেওয়া হবে।

দশমিকে লেখবার সময় বিন্দুর বামে পূর্ণ সংখ্যা ও ভাইনে ভগ্নাংশ থাকবে, কিছু না থাকলে শৃষ্ত

গ ভারতীয় দশমিক সমিতি—২২।১এ বলদেও পাড়া রোড, ক্লিকাতা ৬; এবন্ধের লেখক সমিতির সম্পাদক।

দিয়ে থালি স্থান পূর্ণ করতে হবে। আর বিন্দুর নীচে বিন্দু রাথতে হবে। বথা:—

d টাকা ৬ দশ ৪ শস্ত = টা: ৪'৬৪ ১৩ " ৬ " — = টা: :৬ ৩০ — ৭ " ৬ " = টা: • ৭৪ ৩০ ৭৪ " — = টা: ৭৪'••

সরলভাবে যোগকল টা: ১৩ 🐽

সরল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতই এর যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের নিয়ম, কেবল বিন্দুটা যথাস্থানে বসাতে হবে। যে কোন পাটীগণিতের বইয়ে এ সব নিয়মের আলোচনা ও উনীহরণ পাওয়া যাবে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল:—

- (১) ৪ টনো, ৭ কুন্তল, ৩ কিলোগ্রাম, ৮ ডেকা ও ২ গ্রাম টনোন্ন হবে ৪ ৭ ০ ৩০ ৮২ ট.না এবং গ্রামে হবে ৪ ৭ ০ ৩০ ৮২ গ্রাম। শুধু বিন্দু সরানোর হেগকের।
- (২) ১ কুন্তল (অর্থাৎ ১০০ কিলোগ্রাম) ডালের দাম ৩০০২৪ টাকা হলে, ১ কিলোগ্রামের দাম হবে ৩৮ শন্ত (প্রায়), শন্ত কুন্ততম মুলা বলে তার ভগ্নাংশ বলা নিপ্রয়োজন।
- (৩) ৫০ পাউও চায়ের দাম ১২'৩৭ টাকা; পাউও প্রতি ৩১ শন্ত লাভ রেথে বেচলে লাভে-আদলে পাওয়া বাবে :---

ৎপাঃএ লাভ ( তথ × ৫ ) = ১ ৮০০ টাকা

• পাঃএ ( দশগুণ ) = ১৮০০ টাকা

দ্বাসল ধরচ = ২০০০ টাকা

মোট পাওরা বাবে = ৮০০০ টাকা

এই প্রথায় হিসাবের এত স্থবিধা। এ ছাড়া, লগারিথ মের ছকগুলি, বিভিন্ন সাইড-রুল ও আঁক-ক্যা যন্ত্র—এদের সহজেই ব্যবহার করা যাবে। এই প্রথায় কাজ করার পর কোন দেশেই পুরানো প্রথায় ফিরতে চাইবে না। বরং ইতিহাসে নজির আছে বে, কোন দেশে দশমীকরণ প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সংক্ষেই সেধানে শিকার অভি ক্ষত প্রসার হয়েছে।

দশমিকে একটা পরিমাণের পূর্ণ সংখ্যা থেকে তার জগ্নংশকে পৃথক করার জন্ম ত্'য়ের মধ্যে বিন্দুটা একটা চিহ্ন মাত্র। ওর দরকার ঐটুকু। অনেক সময়ে বিন্দুটা অস্পষ্ট বা অন্ধ্য কোথাও একটা ফোটা বা দাগ থাকলে বিষম গগুগোল হতে পারে, অনেক টাকারও গোলমাল হতে পারে। স্ক্তরাং বিন্দুটা খ্ব স্পষ্ট থাকা চাই। বিন্দুর বদলে উপ্ব ক্মা (') বা হাইফেন (-) দেওয়া চল্ডে পারে বথা:—
১০৬'২৮ বা ১২-০৮।

আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এই সামান্ত পরিবর্ত নের

টেউ লেগে দেশে শিক্ষা ও অভ্যাসের দিক দিয়ে

অনেক কিছু সংস্কার সাধিত হবে। তখন সোনার
ওজন ভরিতে চল্বে না, দ্রজের মাপ মাইলে
চলবে না। ইঞ্চি-গজ, সের-ছটাক, পাউও-আউক,
বিঘা-কাঠা—সবই উল্টে-পার্ল্টে বাবে। ভাবী
কল্যাণের কথা মেনে নিয়ে সেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো চাই। কারণ
পরিবর্ত নের মনোর্জি সহজ হলেই মাহম প্রাভনকে
মোহের বশে আঁকড়ে ধরতে আর চাইবে না।
ভার মধ্য দিয়ে যুগ-বিপর্যন্ন ঘটে বাবে। স্কভরাং
দশমীকরণের আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে দেশের
ভবিগ্রুং গড়ে উঠুক।

## পদাথের গঠন-রহস্য

#### প্রান্নকানাথ মুখোপাধ্যায়

অই অনম্ভ বিশ্বে পদার্থ আকারে এবং অবস্থায়

অগণিত। এরা একেবারেই ভিন্ন কিনা, এদের

মধ্যে কোন যোগ-স্ত খাছে কিনা, এদের গঠনই

বা কি রকম,—এই সব প্রশ্ন পৃথিবীর চিন্তাশীল
পণ্ডিদের মন অভি প্রাচীনকাল পেকেই আলোড়ন

করে আসছে।

প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা ক্ষিতি, অপ, তেজ,
মকং ও ব্যোম—এই পঞ্চুতের কথা বলতেন।
ভূত কথাটার অর্থ উপাদান ধরলে জগতের যাবতীয়
পদার্থ (বাস্তব ও শক্তি) এই পাচ ভূতে গড়া এবং
পরিণামে এতেই লীন হবার কথা। পঞ্চুতের
এই ভাষ্য হয়ত ভাল লাগবে,—ক্ষিতি, অপ্ ও
মকং যথাজমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের
প্রতিনিধি; তেজ হ'ল শক্তি এবং ব্যোম\*
সর্বব্যাপী আকাশ। জগতের সব বস্তু ও শক্তি
এদের অন্তর্গত।

গৌতমের মতে দ্রব্য নয় প্রকার,—'ক্ষিত্যপ্রেজা মক্ষণেম কালা দিগেছিনো মনঃ। দ্রব্যান্তথ ওণারূপং রমো গদ্ধতঃ পরম্॥ উলুক মুনি বা কণাদ মুনিও বৈশেষিক দর্শনে নম প্রকার দ্রব্যের কথা লিখেছেন,
—'পৃথিব্যান্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।' (১।১।৫)। দ্রব্য বলতে ওঁরা

বোঝেন যা গুণের আধার বা আশ্রয় এবং দ্রব্যই
অন্তঃন্ত পদার্থের আশ্রয়। কণাদ মৃনিই প্রথম
বলেন যে, দ্রব্যের কারণ খুঁজতে খুঁজতে
এক নিত্য, সং. অকারণবং পদার্থ মিলবে, তা
অস্তঃ পদার্থ। এক নাম অণু বা পরমাণু, এ আর
বিভক্ত হয় না. নইও হয় না। মতটা ৪।৫ হাজার
বছর আগের। গৌতমও পরমাণুর যে ধারণা গড়েলনে, তাতে পরমাণু হচ্ছে 'নিত্য,' 'অতীক্রিয়'
অতএব 'নিরাবয়ব' (ন্যায়দর্শন, ২৪)।

গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই পরমাণুতত্ত্বের কথা পাশ্চাভ্য জগতকে শোনান,—পদার্থ দৃষ্টি-বহিভূতি পরমাণুতে গঠিত এবং প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। তাঁবই প্রায় সমসাময়িক দার্শনিক এরিসটট ল সিদ্ধান্ত করেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল ও মাটী—এই ৪টি মূল পদার্থ হতে জাগতিক স্ব-কিছুর গঠন, তাদেরই আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি। এর বছ পরে পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা কণাদ-সিদ্ধাস্তের অমুরূপ সিদ্ধান্ত গড়েন,—জড়-পদার্থকে ক্রমান্বয়ে ভাগ করলে পরিণামে দৃষ্টি-বহিভূতি পরমাণু এসে হাজির সিদ্ধান্তটা অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট অবস্থায় বহুকাল ছিল। তারপর ১৪০ বছর আগে ইংরাজ পণ্ডিত ড্যানটন একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্ৰতিষ্ঠিত করেন। আভোগান্তো সে মতটি সংশোধন করার পর তা দাঁড়ায় এই---

গুণ বা আচরণ অপরিবর্তিত রেথে প্রত্যেক পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ করে চললে পরিণামে মিলবে অণু, যাদের প্রত্যেকের গুণ, ওজন ও আচরণ এক রক্ষমের—ঠিক পদার্থ টিরই মত। অণুকে ভাগ করলে

<sup>\*</sup> এই ব্যোদের নানা নাম,—আকাল, ব, শৃশু ইত্যাদি।
একে ব্রন্ধণ্ড বার্বং
পমিতি।'—(বৃহদারণ্যক)। এ জগতের গতিই এই, জাগতিক সব
বাগার এই ব্যোম থেকে উৎপর ও এতেই সকলের প্রলম্ন,—
'অপ্ত গোকশু কা গতিরিত্যাকাশ ইতি গোবাচ'—( ছান্দ্যোগ্যোপনিবৎ); 'সর্বভূতোৎপাদক্ষম ত্রিয়ের হি ভূত প্রলম্ন:'—
(শহর)। ইত্যাদি ভুকুক একে আদিভূত ব্লেছেন।

একাধিক পরমাণু \* পাওয়া যাবে। পরমাণুগুলির मवारे এक तकरमत रूल भनार्थ है रूप स्मिनिक, व्यक्तशां इत्व योगिक। পृथक পृथक প्रमान् दामायनिक मः रंगार्ग रंगेनिक भनारर्थत अन् गर्फ এবং সে অণুর গুণ বা আচরণ যে পরমাণুগুলির সমবায়ে অণুটি গড়ে উঠেছে, তাদের গুণ বা আচরণের মত নয়। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন त्य भनार्थ भाख २२ हि के अवः अदनत अकावित्कत **নংযোগে উৎপন্ন অসংখ্য যৌগিক পদার্থ সার্বা বিশ্বে** ছড়িয়ে আছে। একাধিক মৌলিক পদার্থের পর-मानुत मः त्यारम रेजिती इत्र योगिक भनारर्थत अनु, व्यात এ मः योग घटि निर्मिष्टे शास्त्र । कान योनिक পদার্থের একটি পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় (বা স্থরিয়ে স্থান নেয়), मिट मः था। टिंक नला इस मिट सोलिक भागार्थित যোজ্যতা (Valency)।

ভ্যালটন-বাদ প্রতিষ্ঠিত হতেই শুক হল পরমাণুর ওজন ও গুণের সম্পর্ক নির্ণয়ের পালা। জামনিীর ভবেরাইনার (Dobereiner) ও মায়ার (Meyer), ইংলণ্ডের নিউল্যাণ্ডদ্ (Newlands), প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই সম্পর্ক নির্ণয়ের চেটা করেন। ১৮৬৪ খৃটাব্দে নিউল্যাণ্ডদ্ বলেন যে, পরমাণু-ভারের র্দ্ধির ক্রম ধরে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজালে প্রত্যেক অইমটির রাসায়নিক গুণ এক ধরণের হবে। তথন যতগুলি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাদের ঐ ভাবে সাজ্বিয়ে উক্ত গুণের মিল সর্বত্র হয় নি। পাঁচ বছর্ব্ব পরে মেণ্ডেলেফ্ (Mendeleeff) স্বতন্ত্রভাবে পর্যান্ত্র-ছক (বা পর্যায় সারণী) নতুন করে গড়েন এবং তাতে ১৮টি

মৌলিক পদার্থ সম্বিত ৩টি দীর্ঘ সারি (পর্যায়) ও ৩টি অষ্টকের ছোট সারি রাখেন।

ছকে মৌলিক পদার্থগুলিকে এমনভাবে সাজান रायरह रा, थाए। थारकत सोमिक भार्षश्रमित खन এक ध्रुतन्त्र। यत्न करम्रक श्रांन फाँका (श्रुतक গেছে। তাঁর মতে গুণ হিসাবে ফাঁকা স্থানের উপযুক্ত মৌলিক পদার্থ ভবিশ্বতে আবিষ্কৃত হয়ে स्रानश्चिल भूर्व कदरव। यथार्थ हे भरद करमकृष्टि स्मीलक পদার্থ আবিষ্ণুত হবে ফাঁকা স্থান দখল করে। এখনও ১২টি তুর্লভ মৌলিক পদার্থের স্থান নির্দেশ সম্ভব হয় নি আর হাইড্রোজেনের স্থান ঠিক মত বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর-পর পদার্থ গুলির স্থান গুণলে প্রত্যেক পদার্থের স্থানের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়। এই সংখ্যাকে পরমাণু-অঙ্ক বলব। ছকে দেখা যায় যে পরমাণুভার এই সংখ্যার দকে দকে বেড়ে যাচ্ছে, তবে আর্গন, টেলুরিয়ম ও কোবাল্ট এর ব্যক্তিক্রম। অতএব योनिक भनार्थात खनावनीत निर्मनक भन्नमान्- वक, পরমাণু-ভার নয়। প্রত্যেক খাড়া থাকের মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা এক রকমের; প্রথম থাকের যোজ্যতা শৃন্ত অর্থাৎ দেগুলি অপর কোন মৌলিক পদাথেরি সঙ্গে যুক্ত হয় না।

এককালে পরমাণুকে অবিভাজ্য তথা পদার্থের চরম অংশ ধরা হয়েছিল। তারপর কেউ কেউ ভাবলেন বে বিভিন্ন পরমাণুগুলি সম্ভবত একটি মাত্র চরম পদার্থে গঠিত। শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রাউট হাইড্যোজেন পরমাণুকে চরম পদার্থ ব্রিমনে করে অক্যান্ত পরমাণুভার হাইড্যোজেনের পরমাণুভার দিয়ে ভাগ করার র্থা চেষ্টা করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিকেরা বছর পঞ্চাশেক পূর্বে লক্ষ্য করেন বে, অম, ক্ষারক বা লবণের দ্রব তড়িৎ-প্রবাহ পরিবহন করে এবং সেই সঙ্গেই থিখণ্ডিত হয়ে পাত্রের উভয় প্রাস্তস্থিত তড়িৎবারে জমা হয়। এ রকম বিশ্লেষণকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলে। রাসায়নিক আরহেনিউস্ এর ব্যাখ্যাকরে ৬০ বছর

পরমাণুগুলির গুণ বা আচরণ এক হলেও তাদের পরমাণুগুর পৃথক হতে পারে। সেগুলিকে আইসোটোপ বল। ইয়।

<sup>া</sup> এ ছাড়া, আরও করেকটি মৌলিক পদার্থ মামুব অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা হৃষ্টি করেছেন। সেগুলি স্বতঃই তেজস্ক্রিয় এবং কিছুকালের মধ্যে স্থায়ী মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়।

# 95 SEIF

ি হাইড্রোচ্চেনকে বাদ রেখে মৌলিক প্রাথের সক্ষেত ইংরেদ্ধি অক্রে ও প্রমাণ্ডার বাংলায় দেওয়া হয়েছে। ]

| শেশীত                               | 0                | ^       | ~           | 9      | Ø      | 9             | ~                         | ^       |                        |
|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------|---------|------------------------|
| ১ম ছোট সারি<br>(ষষ্টক)              | He 8             | Ei 3    | € IÐ        | Вх     | χ, Ω   | <b>8</b>      | 9° 0                      | es<br>H |                        |
| ২ম ছোট সাবি<br>(আইক)                | Ne ?°            | N8 20   | Mg 28.º     | Al 29  | Si 24  | ς<br><b>α</b> | <b>8</b> 0                | Cl 26.6 |                        |
| 4                                   |                  | K &a.>  | Ca 8°       | Se sa  | Ti &   | <b>S N</b>    | Cr ex                     | Mn ee   |                        |
| व्यास्त्र भाव                       | e<br>e<br>e<br>o | Ca ouv  |             | Ga %   |        | Ав че         | Se 92                     | Br 6.   | rege; Cogo; Nigh.      |
|                                     |                  | Rb 84.6 | Srevie      | e<br>Z | Zresz  | Nb ac         | Ac oM                     | ĺ       |                        |
| अर्थ मोर्घ नावि                     | Kr 6             | 4°< 88  | Cd >>2.8    |        |        | Sb 525.9      | Sb 525.4 Te 529.6 I 528.5 | E.888 I | Kn 502; Kn 509; Pd 509 |
|                                     |                  | CB 260  | Ba 209'8    | 600 BJ | Ce ss. | Ta >>> 8      | 845 M                     | l       | 1                      |
| ध्य मीर्घ माति                      | Xe sas.          | Au 529  | मिष्ठ ५०० क | Tl 2.8 | Pb 209 | Bi 202        | I                         |         | Os sac; Ir sac; Pt sac |
| ७ <b>डे</b> माति<br>( ष्यमण्यूर्ग ) | Nt 222           |         | RB 226      | 1      | Th 202 |               | 40 × U                    | 1       |                        |

আগে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। অয় বা লবণ (বা ক্ষারক) জলে গলালে তার যে কোন খণু দ্বিধণ্ডিত হয় তুই প্রকাবের তুই বা ততোধিক খীয়নে (ion); তবে দ্রব্যটির সব খাণু এভাবে বিভক্ত না হতেও পারে। পদার্থটির ধাতব অংশ নিয়ে যে আয়ন তা পরা (পঞ্জিটিভ) তড়িতে আহিত (charged), তেমনি অধাতব অংশ নিয়ে যে আয়ন তা অপরা (নেগেটিড) তড়িতে আহিত। দ্রবের মধ্যে তুই প্রান্তে নিমজ্জিত ছুটি ধাতৰ ভড়িং-দারের একটিতে ভড়িংস্রবাহ প্রবেশ করিয়ে অপরটি থেকে নির্গত করালে পরা আয়নগুলি তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে চালিত হয়ে নিৰ্গমন-ভড়িং-দাবে পৌছায় এবং দেই সঙ্গেই আয়ন গুলি প্রবেশ-তড়িৎ-দ্বারে জোটে। পরাও অপরা আয়নগুলির এই বিপরীত দিকে ছোটা যুগপৎ এবং তারা তড়িৎ-দারে পৌছেই প্রশমিত (uncharged) হয়। তড়িৎ প্রবাহের ফলে তড়িৎ-দাবে দঞ্চিত মুক্ত আয়ন, তড়িৎ ও রাদায়নিক তুল্যাক (chemical equivalent),—এদের পরিমাণগত সম্বন্ধ ঘারা নির্ণীত হয়েছে। তারপর দেখা গেছে, একবোজী (monovalent) পদার্থের এক গ্রাম পরমাণুকে তড়িং-বিশ্লিষ্ট করতে নির্দিষ্ট পরিমাণের আধান (charge) প্রয়োজন। যে কোন একযোজী আয়নের আধান নির্দিষ্ট। তাই বৈজ্ঞানিকেরা মনে করলেন হয়ত তড়িতেরও পরমাণু আছে।

বায়বীয় পদার্থের ভিতর দ্রব পদাথে র তড়িংবিশ্লেষণের অন্তর্মপ পরীক্ষা আরম্ভ করলেন প্লাকার,
হিটফ ও টমসন। একটি বায় নিধাশন য়য়য়য়্ক নলের
ছিদকে ছটি তড়িং-দার জুড়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে
বায় নিধাশন করা হয় ও তড়িং চালাবার চেষ্টা

করা হয়। দেখা গেল য়ে, বায়ৢর চাপ য়ভই
কমতে থাকে, ততই তার তড়িং পরিবহনের
ক্রমতা বেড়ে য়ায়। অবশেষে শুর উইলিয়ম্
ক্রেক্স্ দেখান য়ে, সাধারণ বায়্চাপের দশুলক্ষ

ভাগের এক ভাগ চাপ হলে ওই বায়ুর ভিতর দিয়ে অপরা তড়িং-বার হতে পরা তড়িং-বারের দিকে এক বকম অদৃশ্য প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একে আমরা বলব অপরা প্রবাহ (cathode rays)। এর গতি সরল, তবে চুম্বকের সাহাব্যে বাঁকান যায়। অন্তান্ত পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, এ প্রথাহ আলোক তরক্বের মত नय, এ रहि অপরা তড়িং আহিত পদার্থ-কণার প্রবাহ। এ क्नारक वना इ'न हेरनकड़ेन। এর আধান আছে, ওন্ধন আছে। আয়ন ও ইলেকট্রনের আধান এক ধরা যায় (এ ধরবার কারণও আছে)। ইলেক-ট্রনের ওঙ্গন হাইড্রোজেন আয়নের ওঙ্গনের প্রায় ১৮৪ ভাগের এক ভাগ। ইলেক্ট্রন তো তাহ**লে** অডুত রকম হালকা। এই কি তবে পদার্থের চরম কণা? এই কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন পরমাণুর স্থাষ্ট করে? ১৮৩৫টি रेलक छेन अक एक जूटि कि रारे एक एन प्रमान् তৈরী করে? তা তো হতে পারে না, কেন না, সব ইলেক্ট্রন অপরাতড়িৎ আহিত অথচ অণু কোন পদাথের **শাধারণত** যদি প্রভ্যেক পর-আধানের পরিচয় দেয় না। মাণুতে শুধু ইলেকট্রনই থাকে, তাহলে তার অপরা-তড়িৎ আধানের প্রভাব প্রশমিত করার জক্ত সম-পরিমাণ পরাতড়িং আধান **প্রয়োজন। তা আসবে** কোথা হতে ?

কুক্স্-এর হাইড্রোজেনপূর্ণ গ্যাস নল তহুকৃত করলে এবং অপরাতড়িং-ছারে ছিদ্র করলে পিছনে অপরাপ্রবাহের বিপরীত দিকে আর একটি প্রবাহ লক্ষিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেল যে এ হচ্ছে পরাতড়িং আহিত কণার প্রবাহ। এ কণা হাইড্রোজেনের তড়িং বিশ্লিপ্ত আয়নের সমতৃল্য এবং পরস্পরের আধানও সমান। অতএব এ কণার ওল্পন হাইড্রোজেন পরমাণ্র ওল্পনের সমান। তড়িং-প্রবাহ উক্ত নলের অভ্যন্তরে অণুগুলিকে বিভক্ত করে তৃই রক্মের অথচ সমমান বিপরীত তড়িং আহিত কণা উৎপাদন করেছে। পরা কণারও হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান ওজন এবং অপরা কণা তা'র ১৮৬৫ ভাগের এক ভাগ।

উনবিংশ শতকের শেষাশেষি এ সব পরীক্ষা চলছিল। সেই সময়েই আরী বেকরেল ও সনামধ্যা শ্রীমতী কারি কয়েকটি তেজসক্রিয় পলার্থ আবিদার कर्त्वन, यथा,—इंडिस्त्रनियाम, स्थातियाम । द्विष्ठियाम। এগুলি হতে তিন বুক্ম রশ্মি অতঃ নির্গত হয়। এই পদার্পগুলি যৌগিক বা মৌলিক যে অবস্থায় थाकुक ना दकन,--- धरे दिन्य निर्शयन এकरे ভाবে চলতে থাকে। অর্থাথ এ ব্যাপার পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়াসম্ভূত নয়, পরমাণু উদ্ভ । কণার রশ্মি ছটি ৰ (আলফা) ও / (বিটা) নামে এবং আলোক তরঙ্গ পদার্বজাতীয় তৃতীয় রশ্মিটি > (গামা) নামে পরিচিত। ঐ পদার্থগুলির প্রমাণু থেকে এই তিনটি রশ্মি অনবরত ক্ষরিত হচ্ছে। ক্ষরণ সরল পথেই হয়, তবে পথে চুম্বক ধরলে × ৩ β রশ্মি পরস্পার বিপরীত मिटक भारत थारा अवर y तिथा मत्रन भरथहे थाटक। জানা যায় যে, বার্ত্তীয় প্রাত্তিং আহিত ও  $\beta$ বশ্মি অপরাতড়িং আহিত কণার প্রবাহ এবং γ বশ্মি আলোক বশ্মির মত তব্রস্ব। « ও β কণার আধান ওজনাদি নিরূপিত হয়েছে। আধান ইলেক্ট্রন আধানের দিওণ এবং ওজন হাইড্রোকেন প্রমাণুর ৪ গুণ; β-কণার আধান এবং ওজন ঠিক ইলেকট্রনের মত, কেবল গতিবেগ কিছু বেশী। তিনটিই বহু পদার্থের প্রাক্ষতিক ও রাসা-য়নিক পরিবতনি করে। পদার্থের মধ্য ভেদ করে ষাবার ক্ষমতা তিনটিরই প্রচুর, তবে ২-কণার চেয়ে  $\beta$ -কণার এবং  $\beta$ -কণার চেয়ে  $\gamma$ -রশ্মির বেশী।

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পরমাণু পদার্থের চরম অংশ নয়, একাধিক অংশের সমবায়। পদার্থের চরম অংশগুলি নিরপণ করতে হলে পরমাণুর অস্তর থুঁজতে হবে। এজন্য প্রয়োজন পরমাণু ভেদ করবার শক্তি আছে এমন কোন বস্তু। অপরাপ্রবাহ, এ,  $\beta$  ও  $\gamma$  রশ্মিকে কাজে লাগিয়েছেন বড় বড় মনীযীরুক।

এ কাজে তাঁদের আর একটি বিশেষ সহায় রঞ্জন রশি (X'ray), যা γ-রশিরেই মত, কেবল তর্গ্গ-দৈর্ঘ্য কিছু বেশী। অতিবেগনি রশির তর্গ্গ দৈর্ঘ্য রঞ্জন রশির চেয়ে বড় ও আলোঁক রশির চেয়ে ছোট; তাকেও কাজে লাগানো হয়েছে। এদের দিয়ে পর্মাণুকে বিভক্ত করে পরা ও অপরা আহিত কণা উৎপাদিত করা হয়।

পণ্ডিতবর লেনার্ড অভিক্রত অপরাপ্রবাহের সাহায্যে প্রমাণুর অন্তরের অবস্থা প্রথম অমুসন্ধান করেন। কঠিন পদার্থের অংশগুলি থুব ঘেঁষা-एं वि, -- अव- अवमानु एन ब भारत कांक स्मेरे वल लारे এর ভিতরে একটি ইলেকট্রন চালালে তা পর্মাণুর ভিতরে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে; সোজাস্থজি ঢুকলে বা বাহির হলে পরমাণুর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকা সন্তব, আর বেঁকে গেলে নিশ্চয় কোন বাধা পেয়েছে। লেনার্ড বহু পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, পরমাণুর অভ্যস্তরে ইলেকট্রনের চেয়ে ঢের ভারী পরা-আধানযুক্ত কণা বত মান, তার নাম তিনি দিয়েছিলেন "dynamids"। আনে স্ট এই রদারফোড সময় স্বনামধন্ত বেডিয়াম আদি পদার্থ উদ্ভূত ২-কণার সাহায্যে এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। ব কণা পরা আধান যুক্ত ও ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক ভারী, হালকা ইলেকট্রনের দারা বিক্ষিপ্ত হবে না স্থতরাং সংঘর্ষ সহজেই বোধগম্য হবে। একই তড়িতে আহিত চুটি পদার্থ পরস্পরের দারা বিপ্রকর্ষিত হয়, তাই রদার-ফোড দেখলেন যে এ-কণা কোন পদার্থের ভিতর ঢুকিলে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলে তিনি প্রমাণ করলেন যে প্রমাণুর অভ্যন্তরে পরাতড়িৎ আহিত ভারী কণা আছে: তার নাম তিনি দিলেন atomic nucleus, বাকে আমরা বলব পরমাণবিক কেন্দ্রক। তিনি আরও প্রমাণ করলেন যে, হিলিয়মের পরমাণ বিক কেন্দ্রক ও এ-কণা এক্ই বস্ত। তাদের তড়িৎ আধান = ২ একক পরা

আধান, আর ওজন হাইজোজেন প্রমাণ্র ৪ গুণ। এ হচ্ছে ৪০ বছর আগের কথা।

এসব দেখে কোপেনহাগেনের প্রকৃতিবিজ্ঞানের ष्यशां भक नौन्म (वात् ১৯১७ बीहो स्म जांत्र मज्याम প্রকাশ করেন। হাইডোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকের আধান এক এবং তার চারদিকে একটি মাত্র ইলেক্ট্রন ঘুরছে, তাই দে পরমাণু তড়িং আধানের কোন চিহ্ন প্রকাশ করে না। এই কেন্দ্রকের अक्रम **टेलक** प्रेत्नव अक्रास्तव २৮: ৫ छन, कार्यछ: পরমাণুর ওজন এতেই। নাম হ'ল প্রোটন ( গ্রীক ভাষায় এর অর্থ প্রথম)। হিলিয়াম কেন্দ্রকে আছে তুই পরাতড়িৎ আধান তবে ওজন ৪টি প্রোটনের সমান। অতএব এই ৪টি প্রোটনের সহিত হুইটি ইলেক্ট্রন বাঁধা থাকায় মিলিত আধান হচ্ছে তুই পরা আধান, তাই এই কেন্দ্রকের চারিদিকে ২টি ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান। এইভাবে তৃতীয় মৌলিক পদার্থ লিথিয়ামের প্রমাণুর তড়িং আধান তিন ও ওদ্ধন ৭টি প্রোটনের সমান; অতএব তাতে ৭টি প্রোটন ও ৪টি ইলেক্ট্রন আছে আর ৩টি रेलक्षेन ठाविष्टक घुत्रहा भौतिक भूपार्था व পরমাণ্ভার বা কেন্দ্রকের ওজন এবং তড়িৎ আধান নিৰ্ণীত হওয়ায় এই তথ্য জানা গেল যে, প্রমাণুর কেন্দ্রকের তড়িং আধানই মেণ্ডেলেফের তালিকায়

মৌলিক পদাথেরি স্থান নির্দেশ করে ও তারই উপরে তার রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে; এইটি আধুনিক বিজ্ঞান জগতের একটা মন্ত বড় আবিদার।

এই তড়িং আধান ও প্রমাণ্-অন্ধ একই।
সর্বশেষ মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের প্রমাণ্অন্ধ বা কেন্দ্রক আধান নং ও ভার ২৩৮;
এর চারদিকে নংটি ইলেকট্রন ঘ্রছে। এমনি
করে প্রমাণ্র তড়িং সাম্য রক্ষা হয়। কেন্দ্রাতীত ইলেকট্রনকে ঘূর্ণায়মান মনে করার কারণ
এই যে, পরা আহিত কেন্দ্রক অপরা আহিত
ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবেই বলে তা সাধীন ভাবে
থাকতে পারে না; তবে কেন্দ্রকের চারদিকে ঘ্রলে
ইলেকট্রনটি বহিমুকী কেন্দ্রাপসারী বল অর্জন করবে
এবং তা কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণী বলকে প্রতিরোধ
করবে। ঠিক এই কারণেই চন্দ্রকে পৃথিবীর চারদিকে
এবং পৃথিবীকে সুর্থের চারদিকে ঘ্রতে হয়।

বোর-এর মতবাদ অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। গত ৩০ বছরে পরমাণ্র আভ্যন্তরিক রহস্য অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব আর এক প্রবন্ধে আলোচনা করব।

এ প্রবন্ধে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলিকাতা বিশ্ববিভালয় কত্কি নিধ্বিত পরিভাষা ব্যবহার করেছি।

পদার্থ-বিভা শিক্ষাদার। ধেমন বৃদ্ধিবৃত্তি সমস্তের স্ফৃত্তি হয়, তেমনি মনের ঔদার্যাও জন্মে। ধাহা এই বিভার বিষয়ীভূত তাহ। অতি বিস্তীর্ণ এবং প্রশস্ত। সেই সকলে অমুক্ষণ অমুধাবন দারা মন্ময়ের মনও তাদৃশ প্রশস্ত হইবে, আশ্চর্য্য কি ?

> **ভূদেব মুখোপাধ্যার** (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ৬ঠ সং, ১৮৬৬ সাল )

# দেশ বিজ্ঞান-বিমুখ কেন

### প্রীপরিমল গোসামী

ত্মামাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে বিজ্ঞান শিক্ষার অনুক্ল নয় সে বিষয়ে দিমত নেই। একটা কারণ, দেশ দরিদ্র। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থাভাবহেতু শিক্ষাবিভাগে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের যে অনিবার্য অন্থবিধা আছে, সেকণা মেনে নিলেও সেটাই যে একমাত্র অন্থবিধা সেকথা মানা ধায় না। কারণ শিক্ষকেরা যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিভালয় যদি পরীক্ষার্থীদের সাহিত্য বিষয়ে নিজন্ম ভাষায় মৌলিক রচনাকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করেন, এবং মৃথন্থ বিভাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন তা হলে অবিলম্বে শিক্ষার বত্তমান ক্ষতিকর পদ্ধতি বিনা আড্মরে পরিবর্তিত এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের অনুক্ল অবস্থা হতে পারে।

সাহিত্য বিষয়ে এই বাবস্থা অবলম্বন বিজ্ঞান শিক্ষার অহক্ল বলছি তার কারণ আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি।

আমাদের দেশে ছোট ছেলেরা অনেকে হাতে লেখা পত্রিকা বের করে। তাদের অনেক লেখা আমি পড়েছি। ভারা নিজের চোথে দেখে কোনো ঘটনা বা স্থানের বর্ণনা অনেকেই লিখতে পারে না, অন্থ বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। যারা পল্লীবাসী তারাও তাদের পল্লী সম্পর্কে কিছু লিখতে সঙ্গুচিত হয়। অতি সাধারণ জ্বিনিস, অতি সাধারণ ঘটনা, বা গাছপালা, পশুপাঝী, ক্ষেতথামার, চাষবাস, কোনোটাতেই তারা লেখার বিষয় খুঁজে পায় না।

আমি অনেক গরীক্ষার থাতায় ছেলেদের রচনা দেখেছি। তারা স্থযোগ দেওয়া সত্ত্বেও নিজের

চোথে দেখা কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতাপ্রস্থত কোনো জিনিসের বর্ণনা লিখতে পারে না। একবার প্রশ্ন ছিল, "তোমার গ্রামের কোনো ঘটনা শতকরা নিরানন্ত্রজন পরীকার্থী বৰ্ণনা কর।" একই ঘটনা লিখল। আগুন লাগার क्लाना वहे (शरक मूश्रञ्च करत्र शाकरत्, পরীক্ষার্থী বিভিন্ন কেন্দ্রের হওয়া সত্ত্বেও রচনার ভাষা এবং বিষয়বস্তু এক। নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রচনা চাওয়া হয়েছিল। যারা মৃশস্থ করে লিখেছিল তাদের সংখ্যাই বেশি। অল্ল সংখ্যক পরীক্ষার্থী কল্পনা করে লিখেছিল। তাদের মধ্যে একজন দার্জিলিং থেকে নৌকোয় কলকাতা আসে. এবং একজন ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতা আসে। এই রকম কাল্পনিক অসম্ভব ভ্রমণকথা **ज्यानक है निर्थिष्टन। किन्छ जाता निर्द्धता यनि** ছুচার মাইলও ভ্রমণ করে থাকে—এবং তা তারা অবশ্রুই করেছে—তার মধ্যে তারা লেখার মতো কিছু খুঁজে পায় নি।

আমি ঘটি দিকের দৃষ্টান্ত দিলাম। এক বাধীনভাবে হাতে লেখা পত্রিকার ক্ষেত্র, আর বিশ্ববিত্যালয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্র। ছদিকেই দেখা গেল দেখার চোখ তৈরি হয় নি, দ্রপ্টব্য দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, পারিপার্শ্বিক এদের চোখে অর্থহীন, তাই এদের মনেও তা কোনো ছবি জাগায় না। এর কারণ হচ্ছে যেখানে তারা শিক্ষালাভ করে সেখানে তাদের দেখতে শেখানো হয় না। তারও কারণ হচ্ছে, দেখতে শেখানার দরকারই হয় না। উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাস করা, তা তারা মুখস্থ ক'রে, পরের দেখা নিজের দেখা, এবং পরের অভিজ্ঞতা নিজের অভিজ্ঞতা

ব'লে চালিয়েই করতে পারে। বরঞ্জতে আরও বেশি মার্ক পায়।

স্থামাদের দেশের ছেলেদের বিজ্ঞান বিমুখতার স্ত্রপাত এইখান খেকেই। তারা পরের চোখে দেখাকে অপরাধ বলে ব্রতে শিখল না, উপরস্ক পুরস্কৃত হল, শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রথা অবিলম্বে অচল হওয়া উচিত।

এ প্রথার আরও গোড়ার দিকে, একেবারে বাল্য শিক্ষার কোঠায় গেলে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেরা বস্তুর দক্ষে পরিচিত না হয়ে শুধু বস্তুবোধক শব্দ মুধস্থ করে যাচ্ছে। যদি সে বস্ত কি জানতে চাও, তা হলে সেই বস্তবোধক একটি শব্দের আর একটি প্রতিশক শিথলেই যথেষ্ট। যেমন অরণ্য মানে বন, পশুরাজ মানে সিংহ, সলিল মানে জল। বস্তু বা বস্তুগুণ নিরপেক্ষ ভাবে এক প্রস্তু শব্দের আর এক প্রস্থ প্রতিশব্দ মুধস্থ করা থেকেই বাস্তব বিষ্থতার স্ত্রপাত, আর বাস্তব বিষ্থতাই হচ্ছে বিজ্ঞান বিমুখতা। এই জাতীয় শিক্ষার ফলেই অধিকাংশ ছেলে নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে গোডা (थरकरे छेनानीन स्टाइ भएड़, এবং শেষ পर्यन्त निष्कत চোথে দেখা বা সেই দেখা থেকে কোনো বিষয়েব বিচার করার ক্ষমতা আর তার থাকে না। নিজের পারিপার্থিকের পরিচয় সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিকে শিশুকাল থেকে জাগিয়ে দিতে পারলে শুধু বিজ্ঞান শিক্ষা নয়, সকল শিক্ষার গোড়াপত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ 'বিজ্ঞান শিক্ষা' এই কথাটিতে পদার্থ বিশ্লেষণ বা বস্তুপরীক্ষা বোঝালেও মূলত দকল শিক্ষাতেই অল্পবিশুর বিশ্লেষণ এবং স্ত্যা-সত্য যাচাই করার প্রশ্ন ওঠে। অর্থাৎ নিজের বোধ ও বিচারশক্তির পক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন
হয়। স্থতরাং বিজ্ঞানশিক্ষার অহুক্ল আবহাওয়াই
সকল বিষয়ের শিক্ষাকে সার্থক করতে পারে।
মনকে জাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার মূল শত । এই
শত গোড়া থেকে পালিত হলে পরিণত বয়সেও মন
সক্রিয় এবং সজাগ থাকবে, জড়ত প্রাপ্ত হবে না।

প্রথম শিক্ষা কি ভাবে শুরু হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের এই মতটি আমার খুব ভাল লেগেছে। প্রথম শিক্ষায় এই পদ্ধতিটি সর্বত্র চালু হওয়া প্রয়োজনঃ

"In dealing with children, the main essential is not to tell them things, but to encourage them to find out things for themselves. Ask them questions but leave them to find out the answer. If they arrive at the wrong answer, do not tell them they are mistaken and do not tell them the right answer. Ask them other questions, which will show them their mistake and so push their inquiry further,"

শিশুশিক্ষার এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের প্রশ্ন নেই, শুধু শিক্ষকের দায়িত্ববোধের প্রশ্ন আছে। এই দায়িত্ব-বোধ জাগতে পারে বিশ্ববিত্যাদয়ের চাপে।

পরীক্ষার্থীদের অপবের লেখা নিজের লেখা ব'লে চালানোর রীতিকে বিশ্ববিভালয় যদি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ম করতে পারেন তা হলে আমাদের দেশ প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাতেই এগিয়ে যেতে পারবে, বিজ্ঞান শিক্ষাতেও যে এগিয়ে যাবে সে কথা বলা বাছলা।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

#### পরলোকে বিমলচন্দ্র

গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৮ রবিবার প্রাতে কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের লেকচারার ও বিচ্চালাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার বিমলচক্র ঘোষ ৭৩ বছর ব্য়সে 'অমৃতধামে পরম জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ' করেছেন। বিয়োগবিধুর পবিবারবর্গকে আমরা সাস্থনা জানাচ্ছি ও তাঁর আ্যার প্রতি আ্যবিক শ্রন্ধা নিবেদন করছি।

विमनहन्त्र २२वहत वरातम तृज्ञि नित्य প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। ১৭ বছর বয়সে এম এ (গণিত) পাস করে বেরিলী কলেজে এবং পরের বছর আবার এম-এ (ইংরেজি ?) পাস করে সিন্ধুর হায়-मनानाम करलट्ड हेर्ट्याड्य अधार्यक इस । ३५२५ माल 'रमंदे फ्लाविश' निष्य विदेश यान आहे-দি-এম হতে। কেমব্রিজে বাংলা পরীক্ষা দিয়ে তিনি হাজার টাকা পুরস্বার পান। তারপর তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি বদলে যায়। কেমব্রিজের 'ট্রাইপদ' (সম্ভবত ছটিতে ) পান। বহুকে দেবার উদ্দেশ্যে ডাক্রারী পড়া শুরু করেন। পিতৃবিয়োগের ফলে ১০০০ সালে ফিরে এসে দিটি কলেজে অধ্যাপক হন। দেই वहरत्रहे मत्रम् (पवीरक विवाह করে সন্ত্রীক ডাক্তারী পড়ার উদ্দেশ্যে আবার বিলেত যান। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর স্থ্রী ভারতে ফিরে মারা यान ( ১२०२ )।

'য়্নিটেরিয়ান' সমাজের রবিবাসরীয় সভায় প্রায়ই তিনি বক্তৃতা দিতেন, তার অম্বলিপি নিয়ে কাগজে পাঠাতেন এডিথ স্থাটিংহ্যাম। বিমলচক্র ১৯০৩ সালে তাঁকে বিবাহ করেন।

ডাক্তারী পাদ করে (অন্তচিকিৎদার ডিগ্রিও নিমেছিলেন) বিলেতেই চিকিৎদা ব্যাবদা করেন কয়েক বছর। ১৯০৯ সালে দেশে ফিরে কলিকাভায় চিকিৎসা ব্যবসা শুক কবেন।

বিভাসাগর কলেজে পদার্থবিভার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন (১৯০৯)। পরে এর সঙ্গে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেছেও কিছুকাল পড়ান। নৃতত্ত্ব,



ডাক্তার বিমলচক্র যোষ

প্রাণিবিন্তা, মনোবিদ্যা প্রভৃতির পঠন-পাঠন প্রবর্তন সম্পর্কে আশুভোষ তাঁর পরামর্শ নিয়েছিলেন। বিশ্ববিন্তালয়ে তিনি শারীরবৃত্ত ও মনোবিদ্যা পড়াতেন। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিন্তালয়ের সঙ্গে তার জন্মকাল থেকেই (১৯২১) তিনি যুক্ত ছিলেন।

পড়াতে শুরু করে ক্রমশ চিকিৎসা ব্যবসা প্রায়
ত্যাগ করেন। তিনি পড়িয়েছেনও অনেক-কিছু,—
ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিছা, জীববিছা, মনোবিছা,
রসায়ন ও দর্শন (অব্ল), শারীরবৃত্ত ও নিদান।
কতকগুলি পড়াতেন অতি চমংকার। ইন্টারমিভিয়েট ক্লাসে তিনি বাংলা, হিন্দি ও আর একটি

ভারতীয় ভাষায় বিষয়বস্ত ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন।
"মনের স্বাস্থ্য' নিয়ে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর
অধ্যক্ষতাকালেই বিছাসাগর কলেজে বিঞান প্রদর্শনী
হয় (১৯৪০) এবং কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের
আওতায় সেই ধরনের প্রদর্শনী সর্বপ্রথম।

বিচ্ছাসাগর কলেজের অধ্যক্ষণের ধৃমপান না করার ঐতিহ্য ডাঃ ঘোষ পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। সাদাসিদে, নিরহঙ্কার, সদালাপী মাহ্ম। যুরোপীয় পরিবেশকে চমক লাগিয়ে দিয়ে থদরের কাপড়ের উপর ফতুয়া চড়িয়ে চটিপায়ে স্মিতহাস্তে সৌম্যান্ত বিমলচ্ন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোন সহক্ষীকে পরিষ্কার বাংলায় অভ্যথনা জানাতেন, তথন বোঝা যেত কেন তিনি বলতেন, "ধাধীনতা কাকে বলে বিলেতেই দেখেছি, বিলেতেই শিথেছি।"

নববিধান সমাজের অনেক কাজ করেছেন, প্রচারকও ছিলেন। অক্যান্ত কাজ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বস্তু। মৃত্যু-শ্যায় তাঁর শেষ একটানা স্পষ্ট কথা হচ্ছে,—"আমরা স্বাই এক, আমাদের এক হতে হবে।"—

িডাঃ গোনের ভগিনীর সহযোগিতায় বিভাসাগর কলেঞ্চের অধ্যাপক শ্রীআলোক দেন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে।)

### ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেদ

ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতিকল্পে অধ্যাপক
পি, এস, ম্যাক্মেহন ও অন্যাপক জে, এল,
সাইমনসেন 'ব্রিটিশ এসোদিয়েসন ফর দি এডভ্যান্সমেণ্ট অফ সায়াস্স'-এর অফুরপ বৈজ্ঞানিকদের
একটি বাংসরিক সম্মেলন করার চেষ্টা শুরু করেন,
বাতে বৈজ্ঞানিকদের সংস্পর্শে এসে অপরে বিজ্ঞান
চর্চায় উৎসাহিত হয় এবং জনসাধারণ মানব
কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে
পারে। তাঁদের অদম্য উৎসাহের ফলে ১৯১৪
সালের জাহুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির
উল্যোগে উক্ত সোসাইটির ভবনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের
প্রথম অধিবেশন শুর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সভাপতিত্বে অহা

তবদ পাঠ করা হয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত
জয়ন্তী ১৯৩৮ সালে সাড়খরে নিম্পন্ন হয়। নির্বা
চিত সভাপতি বিধ্যাত পদার্থ বিদ লর্ড রাদার
ফোর্ডের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় স্তব জেমস্

জিন্স সভাপতিত্ব করেন। বহু বৈদেশিক বিজ্ঞানী

এতে যোগদান করেছিলেন। ৩৪ বছর ধরে বিজ্ঞান

কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন শহরে অহা

ভিত্ত হয়ে চিস্তার

আদান-প্রদান ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরস্পর

যে,গদাধন করছে।

এ বংসর ১লা জাতুয়ারী থেকে প্রায় সপ্তাহকাল পাট नाग्र विकान कः धारत्र शक्ष जिः म अधिरवनन বদে। এই অধিবেশনে দেশীয় ও বিদেশাগত বছ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক যোগদান করেন। ভারত-বর্ষ ও পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আট-শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশ হয়। এই অবি-বেশনে নির্বাচিত সভাপতি কর্নেল শুর রামনাথ চোপরার অহম্বতা জনিত অমুপস্থিতিতে স্থার সি. ভি. রামন সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতির ভাষণে দেশীয় ভেষঞ্জের উৎকর্ষ দাধন ও তার ব্যবহার পুনঃ প্রচলনের এবং আধুনিক ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সমন্বয় সাধনের পরামর্শ দেন। স্তার সি. ভি. রামন মান্তবের স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণ ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের विषय विद्यानिक विकासिक दान विषय विद्यानिक दान विद्यानिक दा নৃতন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

আরও একটি বক্তায় অধ্যাপক রামন বলেন বে ভারতবর্ষের সামাজ্য গঠনের লোভ নাই, অতএব এদেশে পরমাণবিক গবেষণায় অর্থ ব্যয় নিপ্রােজন। স্যর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর একটি বক্তায় বলেন বে সামাজ্যবাদীর অস্ত্রের পরিবর্তে স্বাধীন ভারতে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান বিশের জ্ঞান ভাগ্তারের সমৃদ্ধিও জনগণের কল্যাণে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করতে হবে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

ভারত স্থকারকে প্রমাণ্থিক গ্রেষণা ও প্রমাণ্ বিক শক্তিকে শ্রমশিল্পে নিয়োগ সম্পর্কে অণিকতর তৎপর হতে অন্থরোধ জানান। থাল্য সমস্যা আলোচনা সভার উলোধনে ডক্টর শ্রীবীরেশচক্র শুহ বলেন, পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কোটি নরনারীর জন্ত পর্যাপ্র পাদ্য- দ্বা উৎপন্ন হয় না। এই অভাব বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও নৃতন থাদ্য-দ্রব্য আবিষ্কার দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। অগ্যাপক শঙ্করণ বলেন যে, ভারতবর্ষের থাদ্য-সমস্যা কৃত্রিম থাদ্য-বস্তু উৎপাদনের দ্বারা সমাধান হওয়া সন্তব।

### বলীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞানোংসাহীরা বিজ্ঞান কলেজের একটি সভায় সমবেত হয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠানের সংকল্প করেন। দঙ্গে দঙ্গে উ<u>ত্যোগপর্ণের কার্য</u> নির্বাহের জন্ম সমন্ত ভার একটি ছোট পরিচালক মণ্ডলীর উপর দেন। মণ্ডলীর সভোরা হচ্ছেন— শ্রীস্থবোদনাথ বাগচী, শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-লাল ভাতুড়ী, শ্রীদর্বানীদহায় গুহ সরকার, শ্রীম্বকুমার বন্দ্যোপাধায়, শ্রীস্থনীলক্তম্থ রায় চৌধুরী, শ্রীদেবী-खनाम ताम होधुती, शाभानहच ভট्টाहार्य, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীস্থধাময় मृत्थाभाषाय, औषिष्यक्रनान छाइड़ी ও औवीरतक-নাথ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীদত্যেক্সনাথ বহুকে মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অধ্যাপক জীপ্রফুল্ড মিত্র পরে যোগদান্করেন। অধ্যাপক শ্রীকিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একাধিকবার উপস্থিত থেকে নানাবিধ কাজে সাহায্য করেছেন।

২াশে জাহ্যারী ২৯৪৮ তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আহ্মচানিক উদোধন হচ্ছে। থারা চাঁদা দিয়ে আজীবন বা সাধারণ সভ্যের পদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সভা হবে ৩১শে জাহ্মারী ১৯৪৮; তাঁরা পরিষদের নিয়মাবলী রচনা করবেন, কার্যকরী সমিতি, মন্ত্রণা পরিষদ ইত্যাদিও গঠন করবেন। অধ্যাপক প্রীপ্রফুরচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় পত্রিক।
প্রকাশ করা হবে স্থির হয়। অনেক প্রাথমিক
বাধা-বিপত্তির মধ্যে মাত্র এক মাস সময় নিমে
'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' উদ্বোধনদিবসে আত্মপ্রকাশ
করছে। পরিষদ ও পত্রিকা এই ছই নবজাতক
প্রত্যেক বাঙালীর সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা
করে।

### क्रिंग श्रीकात

বাংলাদেশে বহু বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের চর্চা করছেন এবং তাঁদের বহু মূল্যবান অবদানে দেশে সমৃদ্ধ হচ্ছে। তাঁদের উপদেশ, নির্দেশ ও সাহাষ্য প্রতিপদেই আমরা লাভ করব এই আশা নিয়েই আমরা এই প্রতিষ্ঠান গড়ার স্পর্ধা করেছি। অল্প সময়ে ক্রত কাক্ষ করতে হবে এই ছিল লক্ষ্য। ফলে ক্রটি অনেক ঘটা সম্ভব। এসব ক্রটি বিচ্যুতি সম্পূর্ণ অনিজ্ঞাকত। তেমনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশে চার সপ্তাহ সময়ও পাওয়া যায় নি। এগানেও যে-সব ক্রটি বিচ্যুতি হয়েছে তা সবাই মার্জনা করে নেবেন আশা করি। দেশের ও দশের কাজ,—তাই কাজের ভ্লচুক কাক্রর নজরে পড়লে ধরিয়ে দেবেন, স্থারিয়ে নেবেন,—এই সহযোগিতার প্রত্যাশা আমরা প্রত্যেকের কাছে করি।

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় পত্রিকা প্রকাশ করা সন্তব হোল, আমরা তাঁদের কাছে আন্তরিক কতজ্ঞতা স্বীকার করছি। গুপ্তপ্রেশের শ্রীঅজয় বস্থ ও শ্রীসমীর বস্থ, অক্লান্তকর্মী শ্রীভবানীচরণ রায়, শিল্পী শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবিমল চৌধুরীকে আমরা একন্ত বিশেষভাবে ধন্তবাদ জানাচ্ছি।

# অরসমসায় ব ঙ্গালীর গ্রাজয় ও ত হার প্রতীকার

### আচার্য প্রফুল্লচক্র রায় নিথিত

আচার্ধ দেবের নিজের ভাষায় "আমার আজীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতীক এই ক্ষ্ম পুত্তকধানি"
স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী প্রত্যেক
বাংলা ভাষা-ভাষী মুবক ও তরুণ পড়িয়া দেখিলে
উপক্ত এবং নৃতন, বলিষ্ঠ জাতি গঠনের

সহায়ক হইবেন। মুল্য—আড়াই টাকা মাত্র

## স্বভাষ্যন্তরে গল্প

প্রভাত বস্থ

(নেতাজীর জীবনের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত)

যে পাত্ম-ভোলা, মহা-বিপ্লবী তাঁহার কৈশোর স্থপ্লের

সফল সাধনায় স্থদেশের স্বাধীনতা লাভ জ্বভায়ত

করিয়া, পূর্ব এসিয়ায় নব জাগরণ আনিয়া দিয়াছেন
ভক্ষণদের উপযোগী করিয়া লিখা তাঁহার—জীবনী

নয়—জীবনের কয়েকটি চিতাকর্ষক গল্প। ছোটদের
উপহার দিবার জন্ম মনোরম প্রচ্ছদেশট ও বছ

চিত্ৰ সম্বলিত। মূল্য—এক টাকা

# পার্ক বুক বুরো ঃ

৮৭ পার্ক **দ্রী**ট কলিকাতা—১৬

ফোন-পি, কে, ২৮৫০

B

# ভবানীপুর কুক ্যুরোঃ

১বি রসা রোড্

কা<u>লেকা ত</u>|—১৫

### বিষয় পূচি

| <b>वि</b> सग्र                   |     | লেপক প্                                       | ত্রাহ    |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------|
| व्यानर्न देवज्ञानिक शाकी         |     |                                               | <b>હ</b> |
| वशीय विकास পরিষদ                 | ••• | শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ গোষ                       | ৬৭       |
| শিক্ষোগ্রয়নে ধনিক সম্পদের স্থান | ••• | শীক্ষিণীকিশোর দত্তরায় ও শীস্থণাংশুরঞ্জন দত্ত | 90       |
| প্রাণিঙ্গগতের প্রাচীন দলিল       | ••• | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য                    | ৮২       |
| দোলিক অ্যাসিড                    |     | শ্ৰীপশুপতি ভট্টাচাৰ্য                         | ەھ       |
| আচার্য প্রফ্র>জ                  |     | শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়                    | ≥8       |

# शिकुश्वान छात्रा शिष्ठम् लिः

১২০ ধর্মতলা দ্বীট

गारनिष्टः अरष्ठन्छेम्-

<u>জীজীরাসকুহও কম্বাইন লিঃ</u>

ইঞ্জেক্সন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়।

### বিষয় সুচি

| বিষয়                                  |     | <b>েল</b> ধক                    | পতাৰ        |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|
| বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও |     |                                 |             |
| মন্তকাকারের ভেদ                        | ••• | শ্ৰীমীনেন্দ্ৰনাথ বস্থ           | 79          |
| ষপ্ন                                   |     | শ্রীস্থরংচন্দ্র মিত্র           | >••         |
| বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠনের       |     |                                 |             |
| পক্ষে ভাষার কাঠামো                     |     | শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | >•€         |
| নৃতত্ত্বের উপক্রমণিকা                  | ••• | শ্রীননীমাধব চৌধুরী              | >>          |
| শব্দবিভায় রামনের গবেষণা               |     | শ্রীবিভৃতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়   | 339         |
| বিবিধ প্রসঙ্গ                          |     |                                 | <b>ે</b> રર |

### জ্ঞান ও বিজ্ঞানে-

বাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং জগৎ-সভায় এদেশের শ্রেষ্ঠত্ব বাঁরা প্রতিপন্ন করেছেন তাঁদের জীবন-কথা সকলেরই অবশ্য পাঠ্য

শ্রীবিনয়কুমার গলোপাধায় প্রণীত

গ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

## মৃত্যুঞ্জয় গান্ধীজী

মহাত্ম। গান্ধীর বাল্য থেকে মৃত্যু পর্যান্ত অপূর্ব জীবনকথা—চিত্তে সমূজ্জল। মূল্য ২

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গান্ধীজীকে জানভে হলে—১৷৷০

শ্ৰীবিজনবিহারী ভট্টাচার্ঘ্য প্রণীত

গান্ধীন্তীর জীবন-প্রভাত—১০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত

পল্লীর মাত্ম্য রবীন্দ্রনাথ—২১ সহস্ক মাতুষ রবীন্দ্রনাথ—২১

আশুতোষ আত্রৱেরী

৫, कलिय श्वातात, कनिकाछा ( ১২ ) चून माधाई विख्यिन, गका

## মৃত্যুঞ্জয় স্থভাষ

ষতটুকু জানলে নেতাজীকে জানবার কিছুই বাকি থাকে না ততটুকু আলোচিত হয়েছে। মূল্য ১।•

শ্রীনাপদ ঘোষ প্রণীত
স্থার আশুতোষ সুখোপাধ্যায়— >
শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতা প্রণীত
স্থামী বিবেকানন্দ— ২
এই ধরণের আরো বইর জন্ত আমাদের নৃতন
পুশুকের তালিকা দেখুন:

# আপনি নিশ্চিত্ত চিত্তে গবেষণায় রত থাকতে পারেন

### কারণ

আপনার গবেষণাগারের নিত্য-প্রয়োজনীয়
অপরিহার্য ফ্রের থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ
অত্যাবশ্যক অথচ হস্তাপ্য জিনিষের সরবরাহ করার ভার নিয়েছে

# पि जादशिषिक जाक्षारेष

( থেল ) কোৎ

সি ৩৭ ও ৩৮, কলেজ খ্রীট মার্কেট, কলিকাতা

টেলিফোন—

টেলিগ্ৰাম—

वि, वि ६२८ ४६ ३७४२

"Bitioynd—কলি ধাতা

বিজ্ঞান সাখনার উপযোগী বহু উপকরণের এমন বিরাট সমাবেশ্ প্রাচ্যভূমিতে অদ্বিতীয়।



The Street with the

....

# खान ७ विखान

প্ৰথম বৰ্ষ

(ফব্রুয়ারী—১৯৪৮

দিতীয় সংখ্যা

## আদশ বৈজ্ঞানিক গান্ধী

শিদ্ধীজিকে শ্বরণ করিতে গেলে এই কথাটাই বার বার মনে আসে যে তিনি ছিলেন এক অভিনব বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য তথ্য বিচার করা, সত্য আবিদ্ধার করা, এবং এই সত্যকে বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাচাই করে তবে সত্য বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া। এই বিচারে গান্ধীজীও বৈজ্ঞানিক। তবে তাঁর পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকদের সাধারণ পদ্ধতি থেকে শ্বতম্ব। কারণ তাঁর গবেষণার উপকরণ যম্ব নয়, রাসায়নিক নয়, তাঁর গবেষণার উপকরণ তাঁর জীবন। তাঁর সত্যায়্মসদ্ধানী মন গান্ধী নামক একটি মামুষকে বিচিত্র পরীক্ষার মধ্যে ক্ষেলে বার বার তাঁর পরিকল্পিত বা উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করে গেছেন।

সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অবশু নিজেক
পরীক্ষার উপকরণ বা সত্য যাচাইয়ের উপকরণ হিসাবে
ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আছে। তাঁদের অনেকে
নিজের জীবনকে মাছুষের কল্যাণে অকাতরে বিপন্ন
করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, জীবন দিয়েছেন
আনেকে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পরীক্ষা থেকে
বিরত হননি। কিন্তু সমস্ত জীবনকেই পরীক্ষার
একমাত্র উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করায়

গান্ধীজির বে স্বাভন্তা, তার দৃষ্টান্ত অগুত্র সামাগ্রই আছে।

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যথন সকল মাহুষের প্রয়োজনে ব্যবস্তৃত হয় তথনই হয় তার সার্থকতা। বিজ্ঞানের এই আদর্শকে চরম রূপে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজি। অর্থাৎ তাঁর মতে সত্য, মামুষের ব্যক্তিগত জীবন. সমাজগত জীবন, অথবা দেশগত জীবন থেকে লেশমাত্র বিচ্ছিন্ন নয়, সে সভ্য যতথানি মাহুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠন ততথানিই তার মূল্য, ততথানিই তার সার্থকতা। স্বতরাং এ আদর্শ माधात्रन देवळानिक जामर्न (शदक भूथक नग्र। প্রদক্ষত বলা যায় গবেষণাগারের সব আবিকার সব সময় উদ্দেশ্যমূলক থাকে না। এ রকম অনেক আবিষ্ণারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যা কোনো বিশেষ গবেষণার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ঘটেছে। মান্তবের প্রয়োজনে তার ব্যবহারের প্রশ্ন এসেছে অনেক পরে। আবার অনেক আবিষ্কার অক্সাৎ হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক গবেষণা, অথবা উদ্দেশ্যমূলক তথ্য বা সত্য আবিষ্কারের দৃষ্টাম্বও অনেক আছে। रिमर्शिक व्यापि वा कृषि मुन्तु किंछ श्रीम मव गृदवस्ताई

উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করা হয়। এবং সত্য আবিকার সব সময় এই রকম উদ্দেশ্যমূলক না হলেও, তথ্য আবিকার মোটাম্টিভাবে সব সময়েই উদ্দেশ্যমূলক। ডেভির আশ্চর্ষ প্রদীপ আবিকারের মূলে যে সত্যটি ছিল তার আফ্রন্ধিক তথ্য আবিকারের মূলে যে সত্যটি ছিল তার আফ্রন্ধিক তথ্য আবিকারের মূলে ছিল ধনির মন্ত্রনের জীবন রক্ষার প্রশ্ন। পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাকে চুর্গ করতে পারলে প্রচণ্ড শক্তি কেগে ওঠে, কিন্তু এই শক্তির ব্যবহার করতে হলে আফ্রন্থিক অনেক তথ্য আবিকারের প্রয়োজন ছিল এবং তা ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। বিজ্ঞানের গেড্রে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক গবেষণা বা আবিকার বা উদ্ভাবন বিজ্ঞানের পক্ষে যে অসৌরবের নয়—বর্ষণ এই আদর্শই যে ধীরে ধীরে সর্বত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে সে কথা সকলেই জানেন। পথ দেখিয়েছে রাশিয়া। সেখানে সব গবেষণারই

অব্যবহিত ফল যাতে সমস্ত দেশ পেতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যা কিছু ব্যবস্থা।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে গান্ধীজির পরীক্ষারও অব্যবহিত ফল মান্ত্র্যের কল্যাণের জন্মই কাম্য ছিল। তিনি স্বহস্তে বাংলা ভাষায় একটি কথা লিখে গেছেন—"আমার জীবনই আমার বাণা"—এ কথারও অন্তর্নিহিত অর্থ ঐ একই। তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর কাজ, তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর পরীক্ষা, তাঁর গবেষণা, সবই ছিল সমবিস্তৃত ইংরেজীভে যাকে বলে কো-এক্টেন্সিভ। মান্ত্র্যের কল্যাণের বাইরে তাঁর কোন কথা, কাজ বা চিন্তা ছিল না। বিজ্ঞানেরও এটাই আদর্শ। সত্যকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের এ রক্ম নির্ভীক পরীক্ষার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

আমার পরীক্ষাসমূহ সহক্ষে কোনও প্রকার সম্পূর্ণতার আরোপ আমি করিতেছিন।। বৈজ্ঞানিক যেমন অভিশয় নিয়মের সহিত বিচার পূর্বক ও স্ক্ষভাবে নিজের পরীক্ষা-সমূহ সম্পন্ন করিয়াও তাহা হইতে প্রাপ্ত পরিণামকে অন্তিম পর্বাম বলিয়া গণ্য করে না, যে ফল লাভ করিয়াছে তাহাই সত্য এ সহক্ষে সন্দেহ না করিলেও সে বিষয়ে নির্বিকার থাকে, আমার পরীক্ষাসমূহ সহক্ষেও আমি সেই মনোভাবই পোষণ করি। আমি গভীর ভাবে আত্মনিরীক্ষণ করিয়াছি, প্রত্যেকটি ভাবকে খুঁজিয়া দেখিয়াছি ও বিশ্লেষণ করিয়াছি। এবং ঐ প্রকার করিয়া যাহা উহার পরিণাম ফল বলিয়া পাইয়াছি তাহা যে সকলের পক্ষেই অন্তিম ফল, তাহা যে অল্রান্ত সত্য এ প্রকার দাবী করার ইচ্ছা আমি কোনও দিনই করি না।

ম ক গান্ধী (আত্ম-দর্শন) আনন্দবালার পত্রিকা হইছে 🖟

## নঙ্গায় বিজ্ঞান পরিষদ

### প্রতিমেক্সপ্রসাদ ঘোষ

তীরতবর্ষে পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার সক্ষে সঙ্গে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রচার উপলক্ষে অনেক কথা মনে পড়ে। সে সকলের মধ্যে প্রথমে তুইটির উল্লেখ করিব—

- (১) ভারতবর্ষের এই রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্জ্তনের প্রায় ৭৮ বংসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।
- (২) ভারতবর্ষের এই রাজনীতিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা প্রবল হইলে স্বদেশী আন্দোলনের সমন্ত্র (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠা।

মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিকল্পিত অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ প্রথমে করা প্রয়োজন। তাহার স্থাবস্ত:—

### অমুষ্ঠান পত্ৰ

"জ্ঞানাথ পরতবো নহি"

- ১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থির চিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অন্তুত রসের সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতৃহল জন্মে। বন্ধারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত কহে।
- ২। পূর্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশান্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অভাপি দেদীপামান রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশান্ত্রের বে সকল শাখা সমাক্ উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদ্যের মধ্যে অনেকগুলির বীজরোপন প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাও করেন। জ্যোতির, বীজগণিত, মিঞাগণিত, রেখা-

গণিত, আয়ুর্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদত্ত সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আয়ুত্ব প্রভৃতি বছবিধ শাখা বহুদ্র বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে; নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

- ০। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশুক হইয়াছে;
  তরিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা
  কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।
  এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশুক
  মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখাসভা
  স্থাপিত হইবে।
- ৪। ভারতবর্ষীয়িদিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অন্থালন বিষয়ে উৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মৃদ্রিত ও প্রচার করা) সভার আমুধ্দিক উদ্দেশ্য।
- ে। সভা স্থাপন করিবার জন্ম একটি গৃহ,
  কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক পুষ্টক ও বন্ধ এবং
  কতকগুলি উপযুক্ত ও অমুরক্ত ব্যক্তি বিশেবের
  আবশুক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে বে,
  কিছু ভূমি ক্রম করা ও তাহার উপর একটি
  আবশুকামুরূপ গৃহ নির্মাণ করা, বিজ্ঞান
  বিষয়ক পুস্তক ও বন্ধ ক্রম করা এবং বাঁহারা
  এক্ষণে বিজ্ঞানামূশীলন করিতেছেন কিংবা বাঁহারা
  তক্ষণে বিজ্ঞানাম্বার পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথচ
  বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাবী, কিছু
  উপায়াভাবে সে অভিলাব পূর্ণ করিতে পারিতেছেন

না, এরপ বাক্তিদিগকে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিছে <mark>আহ্বান</mark> করা হইবে।

৬। এই সমৃদ্য কাণ্য সম্পন্ন করিতে ইইলে অর্থই প্রধান আবক্তক, অতএব ভারতবর্ষের শুভান্থধ্যামী ও উন্নতীচ্ছ জনগণের নিকট বিনীতভাবে
প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা আপন আপন
ধনের কিন্দংশ অর্থণ করিয়। উপস্থিত বিষয়ের
উন্নতি শাধন করুন।

গ। বাহারা চাদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হটবে। আপাততঃ বাহারা স্বাক্ষর করিতে কিংবা চাদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে নাদরে গহীত হইবে।

অহুষ্ঠা তা

### শ্রীমহেম্রলাল সরকার

মহেন্দ্র বাবুর চেষ্টা সহজে ফলবতী হয় নাই। অমুষ্ঠানপত্র প্রকাশের চুই বংসরেরও অধিক কাল পরে বৃদ্ধিমচন্দ্র উহা উদ্ধৃত করিয়া উহার সমর্থনে এক দীৰ্ঘ প্ৰবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন-বিজ্ঞানই "তডিং তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রস্থ ভারতভূমি হস্তামলক-বৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশংই मह्य । নিজ্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান মদেশী হইলে व्यामारमञ्जू नाम इडेफ. विरम्भी इडेश व्यामारमञ প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাদী অতিথির লায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।" তথনও ভারত-वामी चाधीन का कारह नाहे विवाहे विरामी मामन-তম্ম সেই অতিথিশালাকে বন্দিনিবাসে পরিণত করেন নাই।

প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে লিখিত হয় :—

"এই অফুষ্ঠানপত্র আজু আড়াই বংসর হইল

প্রচারিত হইয়াছে। এই আড়াই বংসরে বঙ্গমাজ
চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেপ্রবার্
লিখিয়াছেন যে, এই তালিকাখানি একটি আশ্র্যা
দলিল। ইহাতে যেমন কতকগুলি নাম থাকাতে
স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি নাম না
থাকাতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তিনি আর কিছু
বলিতে ইচ্ছা করেন না।

"আমরা উপসংহারে আর গোটা হুই কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গবাসিগণ, আপনারা মহেন্দ্র-বাবর ঈশং বক্রোক্তি অবশুই বৃঝিয়া থাকিবেন। তবে আর কলকভার কেন শিরে বহন করেন। সকলেই অগ্রসর হউন। যিনি এক দিনে লক্ষমুদ্রা দান করেন, তিনি কেন পশ্চাতে পড়েন? পুত্র-ক্যার বিবাহে যাহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বায় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিম্ভ বসিয়া থাকেন?"

তিনি মুরোপীয়দিগকেও এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে বলিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল বিজ্ঞান-সভা যে মৌলিক গবেষণার অবদানে বা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রচারে আশামুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ইহার পরে স্বদেশী আন্দোলনকালে দেশে যে নব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার ফলে জাতীয় বিহালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহার এক ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার জন্ম নির্দিষ্ট ছিল এবং উত্তর কালে তাহা "কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং স্মাণ্ড টেক্নলজী" নামে পরিচিত হইতে থাকে। এই বিহালয়ে বা শিক্ষাপরিষদে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের দিকে মনো-বোগ প্রদান করা হয়।

এই বিজ্ঞান বিভাগ যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সরকারের উপেক্ষা ও দেশের বহু লোকের সন্দেহ ব্যর্থ করিয়া আপনার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা যত প্রশংসনীয়ই কেন হউক না, সরকারের উপেক্ষা ও দেশবাসীর ঈশিত সাহায্যের অভাবে তাহা থে তাহার প্রতিষ্ঠাত্গণের । উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার । করিতেই হইবে।

মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান-সভা আর জাতীয় শিক্ষাপরিষদ এতত্ত্তয়ের মধ্যে বন্দদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা
যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বান্ধালা ভাষায় বিজ্ঞানের
চর্চ্চা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই সময়ের মধ্যে
বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং রামেন্দ্রস্থলর
ক্রিবেদীর নেতৃত্বে তাহার অসাধারণ উন্নতি। পরিষদ
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার কার্য্যে হস্তক্ষেপ
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিষদের আরক্ষ আরও
ক্যাট কার্য্যের মত তাহা অসমাপ্তই রহিয়া গিয়াছে—
পরিষদ তাহার উদ্দেশ্য হইতে সরিয়া গিয়াছে—
ইচ্ছা করিয়া কি উপযুক্ত চালকের অভাবে, তাহার
আলোচনার স্থান ইহা নতে।

এই সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালায় আচার্য্য জগদীশচক্র अं चार्गां अक्लिक प्रं ठटनाम्य—वङ वाक्रानीत বিজ্ঞান চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ ও অসাধারণ সাফল্যলাভ। একজন উদ্ভিদের প্রাণের সন্ধান দিয়া যেমন প্রচলিত বিশ্বাস কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, আর একজন তেমনই রদায়ন শাল্পের জন্মভূমি বলিয়া ভারতবর্ধের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এক জন বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একজন স্বয়ং বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির ছিলেন। উভয়ের— বিশেষ প্রফুল্লচন্দ্রের—শিশুদল আজ সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়া দেশের ও গুরুর নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রাজক্বফ্র মুপোপাগ্যায়ের ছাত্রপাঠ্য বাঙ্গলার ইতিহাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ষে মন্তব্য করিয়াছিলেন আচার্ঘ্যদ্বরের বান্ধালায় অবদান সম্বন্ধে তাহাই বলিলে হয়—"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মৃষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষককে বিদায় করিয়াছে।" উভয়েরই দান—কতকগুলি সার্গর্ভ প্রবন্ধ; আর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের একথানি কৃত্র প্রাণিতত্ব বিষয়ক পুত্তক। উভয়কেই ছাত্রন্ধপে

বিলয়ছিলাম, তাঁহারা কেন বালালার আপনাদিগের গবেষণাফল প্রকাশ করেন না—তাঁহারা তাহা করিলে বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণও বালালা শিখিতে বাধ্য হইবেন। উভয়েই বলিয়াছিলেন, বালালী বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার পরে তাহা হইবে। তবে উভয়েই বিষমচন্দ্রের কথার সমর্থন করিতেন—"বাললায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বালালী কখন ব্যাবে না বা শুনিবে না। \* \* যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সভাবনা নাই।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইতে রামেন্দ্রস্থার জিবেদী, রামেন্দ্রস্থার জিবেদী হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালার মনীষীরা বঙ্গিমচন্দ্রের মতই সরল ভাষায় বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাইবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আার এই সময়ের মধ্যে আগুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা তাঁহাদিগের চেষ্টার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যথন আমরা বৃদ্ধিনচল্লের স্বপ্ন সফল হইবার সভাবনা দেখিতেছি,
যথন রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে হেরফের দেখিয়া তাহা
দূর করিতে বলিয়াছিলেন, ('সাধনা'—১২৯৯ বৃদ্ধার্কা)
তাহা দূর হইবার উপায় দেখা যাইতেছে, তথন
দীর্ঘকাল যাহারা যথাসাধ্য বিজ্ঞানকে বাদ্ধালীর
নিকট স্থপরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,
তাহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধাসহকারে শ্বরণ করিব।
তাহাদিগের চেষ্টা নানা পত্রে নানা প্রবন্ধে আ্বান্ধাপন করিয়া আছে। তাহার সন্ধান করিতে
হইবে। পরিভাষা রচনার অনেক চেষ্টা হইয়াছে।
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—১২৮৯ বৃদ্ধাকে সেমার্কা
প্রতির্ব্রর পরিকল্পনাম্নারে "সারশ্বত সমার্কা
প্রতিষ্ঠা হয়।—

"ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম ধসড়া সমস্টটা রাজেব্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অতাত সভাদের আলোচনার জত সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।"

রাজেজনাল প্রাকৃতিক ভূগোল দহয়ে একথানি । পুন্তকও রচনা করিয়াভিলেন।

পরিভাষা কিরুপে বচিত হইবে, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

১২৮৮ বঙ্গাদের জৈয়ন্ত মাসের 'বঙ্গার্গনি' "ন্তন কথা গড়া" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত হয়:—

"যে কেই বাৰালা ভাষায় লিখিতে প্ৰবৃত্ত হইয়াছেন তিনিই জানেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করা যায় না। ঐ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে, কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নৃতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্ম নৃতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নৃতন भक्त आप्रमानी कता आवश्वक। अरनरक वरनन, हिन्छ कथा मिश्रा राक्सरभ इडेक ভाব প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইল। ইংবেজীতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত হয় বান্ধানায় যদি তাহাই বাক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়, দে-ও স্বীকার, তথাপি নৃতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়ন করা উচিত নহে। আমরা এ তিনটির কোন মতেরই পোষকতা করিতে পারি না। কখন কখন নৃতন শব্দ গঠনের প্রয়োজন হয়। কথন ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়নের প্রয়োজন হয়। কথন অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত ক্রিতে গেলে লেখার বাঁধনী থাকে না এবং ভাবটিও मण्णुर्वक्रत्भ वाङ कदा याद्य ना ।"

তিন উপায়ের দোষগুণ বিচার করিয়া প্রবন্ধ-লেখক বলেন:—

"এরপ ত্রহ কার্য্যে হঠাং কিছু করিলে ভাল না হইয়া বরং মন্দ হইবার সভাবনা। অতএব আমরা বলি, নৃতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নৃতন জিনিষের নাম দিতে হইলে বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া সংস্কৃত প্রভৃতিতে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, সেগুলি প্রনিধান প্র্রক দেখা উচিত; বদি তাহার
মধ্যে কোন কথায় ভাব প্রকাশ হয় তাহা হইলে
সেই ভাষার কথাই প্রচলিত করিয়া দেওয়া উচিত।
অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন
স্থলর কথা পাওয়া যায় বে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে
মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।"

কর্মট উদাহরণ দিয়া এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের চেষ্টা প্রবন্ধে ছিল—

- (১) "কাচ সহত্তে ভাঙ্গিয়া যায়। সহত্তে ভাঙ্গনগুণ প্রকাশ করিবার জন্ম ইতর ভাষায় একটি শন্দ আছে—'ঠূন্ক'। কিন্তু যাঁহারা স্কুলের বই লেখেন তাঁহারা ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন, কাচ ভঙ্গপ্রবণ। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর। স্থতরাং ভঙ্গপ্রবণ শন্দটি না বাঙ্গালা, না ইংরেজী, না সংস্কৃত।"
- (২) "তৃই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান বাঙ্গালায় নাই। স্বতরাং উহার নামও বাঙ্গালায় নাই। কিন্তু আমার প্রয়োজন ঐশক্টির নাম দেওয়। হিন্দীতে ঐ স্থানকে 'দ্ন' বলে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ ঐ কথাটি না জানিয়াবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কি না—উপত্যকা। উপত্যকা সংস্কৃতে চলিত শব্দ; কিন্তু তৃঃখের মধ্যে এই যে, উহাতে পর্বতের আসম্মভ্মি বুঝায়, তুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান বুঝায় না।"
- (৩) "বেখানে বসিয়া জ্যোতির্বিদরা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি গণনা করেন, তাহার হিন্দী নাম মানমন্দির বা তারাঘর। কিন্তু অনেকে উহার ইংরেজী নাম observatory তর্জমা করিয়া নাম রাখিলেন, পর্য্যবেক্ষণিকা। কেহ ব্ঝিল না, অথচ কেতাবে কেতাবে চলিয়া গেল।"
- (৪) "ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্বতময় প্রদেশকে লোক উত্তরাথণ্ড বলে। কিন্তু ইংরেজীতে উহাকে Himalayan region বলে বলিয়া বাঙ্গালা পুত্তকে উহার নাম হিমালয় প্রদেশ হইয়াছে।"

প্রবন্ধ লেখকের বক্তব্য-

"নিধিতে বসিয়া ভাব প্রকাশ করিবার পূর্বের বে কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষ রূপ তদস্ত করিয়া তাহাদের অর্থ ঠিক করা উচিত এবং নৃতন শব্দ প্রনের পূর্বের বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন—"যথন বিভাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধায় সংস্কৃতাধাপকগণ প্রথমে বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন" তথন তাঁহাদিগের সংস্কৃতামূরাগ অবশুম্ভাবী ছিল। কিন্তু এখন বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে সংস্কৃত পণ্ডিত বিরল। এই সকল লেখক সংস্কৃত ব্যতীত অহ্য শব্দ ব্যবহার করিবেন না—এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে—"ইহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গিয়া প্রায়ই অর্থবিষয়ে ভ্যানক ভূল করিয়া ও নানারপ গোলখোগ করিয়া বসেন।"

এইরূপ ভূলের দৃষ্টান্ত আমরা ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাদের 'ভারতী' পত্রে দিক্তেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তৃই একটি কথা" প্রবন্ধে পাই। তিনি লিখিয়াছেন:—

- (১) "কতিপয় বন্ধীয় লেখক conscience শব্দের অমুবাদস্থলে বিবেক শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবেক শব্দটি নিতাস্তই দার্শনিক শব্দ; তাহার অর্থ—আত্মাকে অনাত্মা হইতে—প্রুমকে প্রকৃতি হইতে বিভক্ত করিয়া দেখা। \* \* বিবেক একটি তান্ত্রিক (technical) শব্দ। \* \* Conscience শব্দ যে স্থলে মনোর্ভিরপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ধর্ম-বৃদ্ধিই তাহার প্রকৃত অমুবাদ; আর যে গুলে তাহা সেই বৃত্তির উদ্ভাসরূপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ধর্ম-বােধ বা ধর্মজ্ঞান তাহার প্রকৃত অমুবাদ।"
- (২) "Pious অথবা Religious শব্দের অমুবাদের পক্ষে ভক্ত শদ্ধ সবিশেষ উপযোগী। যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত হইয়াও কুকার্য্যে রত হয়, তবে কছনেদ বলা যাইতে পারে যে, লোকটা ভক্ত বটে, কিছু উহার ধর্মজ্ঞান নাই।"
  - ( ৩ ) "অনেকে Evolution শব্দের অমুবাদ

করিয়া থাকে—'বিবর্ত্তবাদ'। বিবর্ত্ত বেদার্গ্ত দর্শনের
একটি তাম্লিক শর্ম। রজ্জুতে দর্পপ্রমের বে কারণ,
তাহাই রিবর্ত-কারণ। অজ্ঞান, যাহা দর্শকের
মনের ধর্ম, তাহার প্রভাবে দৃশুবস্ত সকল দর্শকের
পক্ষে বেরূপ একপ্রকার না হইয়া অল্পপ্রকার দেখায়,
তাহারই নাম বিবর্ত্তন। \* \* \* Theory of
Evolution এই মতটিকে অভিব্যক্তিবাদ বলাই
দর্বাংশে যুক্তিসঙ্গত।"

এইরূপে বাঙ্গালার লেখকগণ **অনেকগুলি পরি-**ভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'দাসী' পত্রে "বন্ধভাষার কলেবর পুষ্টি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলা হয় :—

"বঙ্গভাষার বিবর্ত্তনে ও বিকাশ-প্রয়োজনে যে সব ইংরাজি, পার্দি, উর্তু বা আরবী অথবা অপর কোন দেশীয় শব্দ গ্রহণ আবশ্রক বোধ হইবে— এবং যাহা বঙ্গভাষার, দীনতা বশতঃ ও সংস্কৃত শব্দের ভাবযোজনার অভাব বশতঃ, গ্রহণ করা অত্যাবশ্রক, তাহাতে বাধা উপস্থিত করা উচিত নয়। এবং যাহাতে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার কোন পাঠ্য পুত্তকেও দোষের বিষয় রূপে বিবেচিত না হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।"

আর সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছিল :---

- (১) "পরিবর্ত্তনের স্রোতমধ্যে একদিকে যেমন ভাষার কলেবর পুষ্টি হইয়াছে, অপর দিকে ভিন্ন দেশীয় ভাষার বহু শব্দ বঙ্গভাষায় একই সময় স্থান পাইলে, ভাহার দারা ভাষার বিশুদ্ধতা এবং শক্তি বিলোপের সম্ভাবনা আছে।"
- (২) "সর্ব্বোপরি একটি কথা মনে রাখা উচিত—
  আমরা যে কোন ভাষার উদরে এতাদৃশ বিজ্ঞাতীয়
  বিদেশীয় শব্দাবলিকে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহা উক্ত
  ভাষার রক্তমাংস রূপে পরিণত করিতে পারিব,
  তাহার একটি বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ নিয়ম
  আছে। কোন একটি ভাব প্রকাশের জন্তু শব্দ অথবা বিদেশীয় কোন শব্দের অহুরূপ শব্দ যথন কোন ভাষার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথন বিশেষ প্রয়োজনে মাত্র ঐ শব্দটিকে নিজন্ম করিয়া লইতে হয়। এতদ্-

ভিন্ন এই শক্ষ-গ্রহণ-প্রণালীকে সমর্থন করা যায় না এবং এই বিষয়ে অধিক স্বাধীনভার প্রশ্রয় নেওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

এই সব প্রবন্ধ হইতে বৃঝিতে পার। যায়, যাহার।
বাঙ্গালায় ভাব প্রকাশ করিবার চেটা করিয়।
আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ভাষার পুষ্টি সাধন
করিয়া তাহার সর্ব্বাদীন উন্নতি সাধনের উপায় চিম্ভা
করিতে হইয়াছে। তাঁহারা সময় সময় সে সম্বন্ধে যে
সকল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সকল
বিবেচনা করিলে আমর। আমাদিগের এই কার্য্যে
স্থবিধা পাইব।

১৮৯০ খুষ্টাব্দের কিছু দিন পূর্বেদ বিলাতের প্রসিদ্ধ পুত্তক-প্রকাশক ম্যাক্মিলান কোম্পানী বাঙ্গালা ভাষায় বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-**দিগের** বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক অমুবাদ করাইয়া প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। পুস্তক গুলি এ দেশে विमाानायत পाठाপुछक कताहैवाद চেপ্তায় তাঁহারা তাহা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হান্ধলির বিজ্ঞান প্রবেশ ও অন্যপক গীকীর প্রাকৃত-ভূগোল বাশালায় অনুদিত হইয়া বিলাতে ছাপান হয়। তুইজন অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর অমুবাদের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত পুস্তক রামেন্দ্র-স্থানর ত্রিবেদী ও দ্বিতীয়থানি যোগেশচন্দ্র রায় অমুবাদ করেন। বিলাতে মুদ্রিত হওয়ায় (তথন वाकामा ठाइनवाइछात इम्र नाई ) भूखरक मूजाकरतत जुन ज्ञानकश्वनि हिन। প্রাকৃত-ভূগোলের দীর্ঘ "শুদ্ধি-পত্তের" শেষে আবার লিখিত হয়—"পুস্তকের নানা স্থানে 'ফাট' শব্দ আছে। তাহা ভ্ৰমক্ৰমে 'কাট' ছাপা হইয়াছে।" ঐ পুস্তক তুইথানির জন্ত অনেক পরিভাষা প্রস্তুত করিতে ইইয়াছিল। त्रारमञ्जूक्तत मीर्घकीवी हिल्लम ना । किन्न रगारगमहन्त দীর্ঘজীবনে পরিভাষা রচনায় যেমন বৈজ্ঞানিক বিষয়েই গ্রন্থ রচনায়ও তেমন স্বয়ং যশ: অর্জন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

সেই সমুয়ে যাঁহারা বিবিধ মাসিক পত্রে বাঙ্গালায়

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগের অনেকের কথা আজ আমরা বিশ্বত হইতেছি। ভাহার দর্ববপ্রধান কারণ, প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় বহিয়াছে, পুশুকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আজ আমাদিগের ঠাহাদিগের কার্য্য পরিদর্শনের ও নাম স্মরণের সময় উপস্থিত হুইয়াছে। যাঁহার পরীকা ও গবেষণা ব্যতীত টাটানগর বা জামশেদপুর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না—মন্তত: প্রতিষ্ঠায় বিলম ঘটিত—সেই প্রমথনাথ বস্থ 'ভারতী ও বালকে' অনেকগুলি মনোজ প্রবন্ধ লিখিয়া-তদ্মিয় "ভারতী"তে ও 'ভারতী ও छित्वन । বালকে' প্রমথনাথের, (অধ্যাপক) ফণিভূষণ মুখোপাণ্যায়ের, (মণ্যাপক) অপূর্বাচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির বহু প্রবন্ধ: 'সাহিত্যে' শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, নানা পত্রে জগদানন্দ রায়, দিজেন্দ্রনাথ বস্থ প্রভৃতির প্রবন্ধ, এ সকলে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে অনেক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছে। দে সকলও বিশেষ ভাবে অত্নসন্ধানের প্রয়োজন হইবে।

বাঞ্চালায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝাইয়া লোককে
শিক্ষাদানের প্রয়োজনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেমন
বিষ্ণমচন্দ্র তেমনই প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন।
তাঁহাদিগের পথ অনেকের দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছে।
১৩-৪ বন্ধাদের জ্যৈষ্ঠ মাদের 'ভারতীতে' মাধবচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় "বরুণ" নামক প্রবন্ধের উপসংহারে ৪২টি
পারিভাধিক শব্দের ইংরেজী কি তাহা এক তালিকায়
দিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাঙ্গালার কল্যাণকামী বৈজ্ঞানিক ও সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্মকেন্দ্র হইবে, আজ আমরা সেই আশা মনে পোষণ করিতে পারি। এই পরিষদ যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্যবিধ সাহায্য লাভ করিবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কেও তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবেন, এ সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। যে কার্য্যে মনোযোগ দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাহাতে আশান্তরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই, সে কাষ যে এই পরিষদের দ্বারা সহক্ষে সম্পন্ধ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

় আমরা ইহার কাধ্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব।

## িজারয়নে থাইছিসপ্নদের স্থান

### লিকামণাকিশোর দত্তরায় ও প্রীম্বধাংশুরজন দত্ত

'🗲 চৈ থাকতে হবে' এটা দকল জাতিবই প্রাণধম। জাগতিক বিষয়বৈভবই মূল উপদ্বীব্য। কোনো জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা, শক্তিসামর্থা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি বে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তার মধ্যে (১) রাষ্ট্রের বিস্তার वा आम्रजन, (२) लाकवन ७ (७) धनरामीनराजव পরিমাণ প্রধান। আবার জাতির ধনদৌলত নির্ভর করে প্রধানতঃ তার শিল্প, ক্রষি ও খনিজ্ঞ-সম্পদ এবং वाणि ब्लाद উপत। मिन्न-ममुक्तिद मृत উপानान इ'न (১) मंकि ও (२) कांहा मान। এ-ছाটই थनिक সম্পদ থেকে উদ্ভত। কাব্দেকাব্দেই আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার বিস্তৃতির ও উন্নতির প্রধান ভিত্তি र'न थनिख-मण्णन। এই मण्णात्त्र मचावहाद्य कां जित्र धनामीन गर्फ धर्ठ, जात अत्र जनवातरात বা নিংশেষই জাতিকে ধ্বংস ও দারিদ্রোর মুখে र्टित निरम् याम् ।

পৃথিবীর মাত্র শতকরা একভাগ (১%) ভূমিতে এই ধনিজ-সম্পদ ছড়িয়ে আছে—এটা এক পরম বিশ্বয়! তা' হলে ছনিয়ার কোন দেশই তার প্রয়োজনামপাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। আমাদের দেশের বেলায়ও এটা সত্য। এই রয় বাস্তবের মুখোম্থি দাঁড়িয়েই আমাদের দেশের ধনিজ-সম্পদের অবস্থান এবং তার শিল্প-সস্ভাবনার বিবয় এই প্রবদ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে প্রয়াস পার।

সমগ্র বিষয়ের বিশদ আলোচনার প্রারজ্ঞে একটা সভ্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কৃষি-উপযোগী জমিতে বেমন বাবে বারেই ফাল হয়, ধনিজ-সম্পদ-পূর্ণ মাটিতে কিছ ত্'বার থনিজ উৎপন্ন হয় না। তুলে নিলেই ফ্রিয়ে 
যায়! এ দিক্ দিয়ে দেখ্তে গেলে কোনো 
এক জায়গায় খনিজ-সম্পদের একবার অভাব হলে 
তার অভাব সেধানে হবে চিরস্তন। কিন্তু কৃষিজসম্পদের অভাব একাস্তই সাময়িক এবং প্রণসাপেক। স্ক্তরাং এদিক দিয়ে খনিজ-সম্পদ দেশের 
এক অমৃল্য সম্পদ।

ভারতের খনিজ-সম্ভারকে আলোচনার স্থাবিধার জ্ঞানামলিথিত ভাবে ভাগ করা বায়:—

- ১। বথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ: বক্সাইট, ব্যারাইটিস্, কয়লা, ফেল্ড্স্পার, লৌহ-প্রস্তর, জিপ্সাম্, গ্র্যাফাইট্, লবণ, টাল্ক্, বেন্টোনাইট্, চূণাপাথর, টাংস্টেন্।
- २। थ्व अधिक পরিমাণে প্রাপ্ত খনি सम्बन्धः কোমাইট, কায়ানাইট, সিল্লিম্যানাইট, ম্যাংগানীজ।
- ৩। কিঞ্চিদ্যিক পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ:
  বেরিলিয়ম্, কোলাম্বাইট্, ট্যান্টালাইট্, স্বর্ণ,
  ম্যাগনেসাইট।
- ৪। ত্নিয়ার উৎপাদন-ব্যাপারে বিশিষ্ট স্থান
   প্রাপ্ত খনিজসমূহ: অভ্র, মোনাজাইট্, টিটানিয়ম্।
- ৫। অপ্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত ধনিক্সমূহ:
  আ্যান্টিমনি, আর্নেনিক, বিস্মাথ, সোহাগা,
  ক্যাডমিয়ম্, নিকেল, কোবাল্ট, ফুরাইট, দীসা,
  পারদ, মোলিবডিনাইট, দন্তা, রৌপ্য, পেট্রোলিয়ম
  (খনিজ তৈল)।

শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে উত্তোলিত প্রধান প্রধান থনিজ স্রব্যসমূহের নিম্নলিখিত মূল্য-পরিমাণ হ'তে ভারতীয় বত মান খনিজ-শিল্পের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া বাবে—

| <b>ৰ</b> নিজ                  | কোটি-টাকা ( ১৯৪৪ ) |
|-------------------------------|--------------------|
| क्यून                         | <b>૨૧</b> ′૨૬ /    |
| লোৰ ও ইন্পাত                  | 50.0A              |
| <b>मार्शनीय</b>               | s ত (বুদ্ধপূর্ব)   |
| 71                            | <b>ં ૧</b> ૧       |
| অঙ্ক                          | २.५७               |
| मन्                           | ર∙8७               |
| নিৰ্মাণোপকরণ                  | २.५६               |
| পেট্রোঞ্জিয়ন্                | 7.44               |
| <b>ভা</b> ত্ৰ                 | • <b>* 6</b> 9     |
| ইল্মেনাইট্                    | •.)#               |
| होनामारि                      | ••                 |
| <b>সো</b> ৱা                  | •,7•               |
| কেরোম্যাংগানীক                | ۵.۰۵               |
| কোমাইট্                       | • • • <b>9</b>     |
| <b>কায়ানাই</b> ট্            | • · • 4            |
| ম্যাগ্ৰেসাইট্                 | • • • ¢            |
| <b>টিএটাই</b> ট্              | • · • ¢            |
| <b>कि</b> প्,म <sup>:</sup> म | a * • <b>•</b>     |
| মো <b>নাজাই</b> ট্            | ∘ • • ₹            |
| হীরক                          | • • • •            |
| ফুলারদ্ আর্থ্                 | • '• 4             |
| क्रिंगिर्म                    | •.• \$             |

উল্লিখিত খনিজ-বস্তগুলির প্রাপ্তি ও তাদের বর্তমান শিল্প-মূল্যের পরিমাণ অন্থাবন করলে এই সিদ্ধান্ত অসংগত নয় যে, ভারতবর্ধ খনিজ-সম্পদে খ্ব বেশী সমৃদ্ধ নয়। তবে একথাও ঠিক বে, ভার খনিজ-সম্পদের তালিকায় নানা জ্বাতীয় এমন দ্রব্যের সমাবেশ আছে যাদের যথায়থ উৎকর্ষসাধন করলে ভারতবর্ধ নিশ্চিতই শিল্প ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

ভারতের খনিজ সম্ভারকে শিল্প-প্রয়োগের দিক্ থেকে বিচার করে চার শ্রেণীতে ভাগ করা বেতে পারে, যথাঃ—

(১) খনি-জ্বাত জালানী (কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি), (২) লৌহও লৌহের সহিত সংকর-

 গাতু-উৎপাদক ধাতুসমূহ (৩) লোহাভিরিক্ত শিল্পোপযোগী ধাতু, (৪) অক্তান্ত প্রয়োজনীয় ধাতু-সমূহ।

### খনিজ জালানী

ভারতে প্রাপ্ত কয়লার ৯৮% বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, প্রভৃতি জায়গা থেকে পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্লের খনিসমূহ নিম্নতর গণ্ডোয়ানা স্তরভূক্ত। व्यामाम, भाक्षाव, कांग्रीव, छः भः मीमांख लात्म, বেল্চিন্ডান এবং রাজপুতানা অঞ্লের কয়লা-খনির সবগুলিই টারশিয়ারী (Tertiary) স্তরের অস্তর্ভুক্ত, ডা: সি. এস. ফক্সের হিসাবমত নিম্নতর গণ্ডোয়ানা স্তবের কয়লার পরিমাণ নাকি ৬,০০০ কোটি টন। বে স্থান হতে কয়লা তোলা সম্ভব এমন স্তবের ক্ষ্মলার পরিমাণ ২,০০০ কোটি টনের বেশী হবে না-এ হিসাবও ডা: ফক্সেরই। ডা: ফক্স আরও বলেন যে, খুব ভাল জাতের কয়লার পরিমাণ নাকি ৫০০ কোটি টন হবে এবং তন্মধ্যে মাত্র ১৫০ কোটি টন 'কোকিং' কয়লা। এই 'কোকিং' কয়লা থেকে প্রাপ্ত 'কোক'ই হ'ল লোহ-নিষ্কাশন-শিল্পের প্রাণ। আমাদের 'কোকিং' কয়লার বেশীর ভাগ वाःना-विशादत अतिया, त्रागीगञ्ज, गितिभि ও वाकादता প্রভৃতি জারগার পাওয়া যায়। এ সকল স্থানের মধ্যে ঝরিয়া হতেই পাওয়া যায় সর্বাধিক ( २०% )। ধাতু निकानन-निष्मत উপযোগী 'काक'-এর মৌলিক ধম এবং তার গঠন-উপাদান সম্বন্ধে নানা মত নানা

দেশে প্রচলিত আছে। লোইপ্রস্তুত কার্বে কোকের উপযোগিতা বিচার করে মার্কিন ও জার্মান দেশে নিয়লিখিত মান অমুসরণ করা হয়—

|        | মার্কিন      |                |         | জামান      |
|--------|--------------|----------------|---------|------------|
| . (    | (শতকর!)      |                |         | (শতকরা) .  |
| ভশ্ন   | <b>১২</b> .• |                |         | <b>».•</b> |
| গৰ্ক   | 7.00         |                |         | ?>.€       |
| ফসকরাস | • • • ÷      |                |         |            |
|        |              | আন্ত্ৰ'তা      | €.•     |            |
|        |              | <b>সরন্ত</b> া | ¢ • • • |            |

আমাদের কোক্-এ কি আছে, কি নাই দেখা যাক---

| ভশ্ম              | २ २ ° ०       | শতকরা |
|-------------------|---------------|-------|
| গৰ্ক              | o <b>'@ o</b> | ٠,    |
| ফদফর।স্           | ۰.5 ۰         | ,,    |
| আন্ত্ৰ তা         | ₹.€           | **    |
| <b>সরন্ধ</b> ্রতা | 99.9A         | 11    |

কোকের বিষয়ে এত জোর দিয়ে এত কথা বলার কারণ, এই কোক্ই হ'ল নানাবিধ ধাতৃনিষ্কাশনী শিল্প এবং লোহ ও ইম্পাত শিল্প গড়ে'
তোলার অপরিহার্য উপাদান। তাই এর প্রস্ততপ্রণালী ও শিল্পপ্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞানী ও
ধাতৃ-শিল্পবিদ্গণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করছি।
আমাদের দেশের কোক্-এ ভন্ম-পরিমাণের আধিক্য
সন্ত্বেও অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এই কোক্
রাস্ট-ফারনেস্ এবং ফাউণ্ডির জন্ত অম্প্রযোগী
মোটেই নয়।

সকলেই জানেন কোক্-প্রস্তুতকালে অন্ত নানা-বিধ প্রয়োজনীয় জব্যও উপজাত হয়, বথা—গ্যাস, আলকাতরা, অ্যামোনিয়ম্ সালফেট। শেষোক্ত জবাটী জমির উৎকৃষ্ট সার। আর আলকাতরার পাতনে আমরা বেন্জিন্, টল্ইন্, জাইলিন, ফেনল, নেম্পালিন্ প্রভৃতি নানা জব্য পেয়ে থাকি। এসহ কথা প্রায় সকলেই জানেন। আর এই বস্তুনিচয় হ'ল সমগ্র রঞ্জকলিয়, নানাবিধ ঔষধপত্র এবং বিস্ফোরক নিমাণির মৌলিক উপাদান। এখনকার 'আ্যাটমিক'য়্গে আমালের দেশে এসব শিল্পের নামগ্রম্পত্র নাই—এটা আমাদের পরম লজ্জা ও কলংকের বিষয়। এদিকে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিগণ অচিরেই অবহিত হবেন বলে আশা করি।

নীচে ছনিয়ার ও আমাদের দেশে উৎপন্ন কয়লার তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল —

| मा <b>न</b> | হুনিয়া         |    | ভার  | ভ     |    | শতকরা |
|-------------|-----------------|----|------|-------|----|-------|
| 1201        | ১৫৪·• কোটি      | টন | ₹.68 | -কাটি | টন | 7.00  |
| 7204        | 789.6 "         | "  | २'३• | 19    | ,, | ২.••  |
| >>6.        | <b>)૧૨</b> ૧૯ " | n  | ه.۰  | w     | *  | 3.48  |

এই তালিকা খেকে কয়লা ও কোক্ উৎপাদন সম্বন্ধে আমাদের ভবিশ্বৎ কর্তব্যভার যে কী বিপুল আশা করি তা সহজ্ববোধ্য হবে।

আমাদের দেশে পেটোলিয়ম বস্তুটীর একাস্কই
অভাব। আসাম এবং পাঞ্চাবে এই থনিজ-তৈল পাওয়া
পেটোলিয়ম

যায়। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যেও এরপ
তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আসাম ও
পাঞ্চাবের তেলে আমাদের চাহিদার শতকরা ২০-২৫
ভাগ মাত্র মিটে। বাকী স্বটাই বিদেশ থেকে আসে।
পেটোলের সাধারণ ব্যবহার স্থবিদিত। তা' ছাড়া
তার পরিস্রুতাংশে, নানাবিধ কাজ হয়। প্রসাধনসামগ্রী, কটিন্ন মলম, ভার্নিশ, পরিশোধক প্রভৃতির
প্রস্তত-শিল্পে ঐসব পরিস্রুতাংশের বহুল ব্যবহার
আছে। বিদেশের বিভিন্ন স্থান হ'তে আমদানীর

রাশিয়া মার্কিন যুঃ রাঃ . বোর্নিও পারস্ত **অ্তান্ত** (শতকরা) (শতকরা) (শতকরা) (শতকরা) (শতকরা) ১৩:৬ ১৭:২ ১০:৭ ৪২:৭ ১২:৮

পরিমাণ (আমাদের চাহিদার শতকরা ৮০ভাগ)

নীচের তালিকার দেখানো গেল ---

এই প্রসংগে আমাদের উৎপাদিত পেটোলের পরিমাণ হনিয়ার উৎপাদনের তুলনার কী অকিঞ্চিৎ-কর, তা নিমপ্রদত্ত তালিকা থেকে স্থম্পট বোঝা বাবে—

| मान  | ছনিয়ার উৎপাদন    | ভারতের উৎপাদন               |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 2009 | २,•• कांहि गाद्मन | • ২ জোট ব্যারেল<br>• ২২ " " |
| >866 | ₹,5€ " "          | • '₹₹ **                    |

পেটোলিয়ম উৎপাদনকারী দেশসমূহের গড় উৎপাদনের হার নীচে দেওয়া গেল —

ত্রিয়ার উৎপাদন ( শতক্রা )

মার্কিন বৃ: রা: ১০ ৮ রাশিরা ১০ ০ কেনিজ্রেলা ৮'৬

সংখ্যাগুলি অন্থালন করে দেশলে আমাদের খনিত্র তৈলের শোচনীয় অভাব সহজেই চোপে পড়ে। অথচ আজিকার শিল্পপ্রগতির ঘূগে ইহা অপরিহার্য। কাজেই আমাদিগকে অন্তপথে এর অভাবপুরণের চেরা দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জ্বন্থ আমাদের সামনে তিনটী রাস্তা পোলা আছে—
(১) বিজ্ঞানী বার্গেয়ুদ আবিদ্ধৃত কয়লার হাইড্রোক্লেনেশন, (০) ফিশার ও উপ্শের মেথানল প্রস্তুতপ্রণালী এবং (৩) কম উত্তাপে কয়লার কার্বোনাইক্লেশন। এদিকে আমি জাতির শিল্পণিত ও
বিজ্ঞানীবর্গের আশু দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ
করছি।

### লোহ ও লোহের সহিত সংকর-ধাতু-উৎপাদক ধাতুসমূহ

প্রথমে লৌহ সম্বন্ধে বলে তৎপর ধাতু-সংকর-উৎপাদক ম্যাংগানীজ, নিকেল, ক্রোমিয়ম, মোলিবভিনম্ ও টাংস্টেন সম্বন্ধে বলব।

ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ লোহার থনি সিংভূম
ও তার পাশাপাশি দেশীয় রাজ্যসমূহে অবস্থিত।
বান্ডার, মহীশ্র এবং মধ্যপ্রদেশেও লোহার
থনি আছে। মোটামটি হিসাবে সিংভূম ও
তৎসংলগ্ন অঞ্চলের লোহ-প্রস্তরের পরিমাণ প্রায় ৮০০
কোটি টন। এ কারণেই এতদঞ্চলের জামশেদপুর
ও বার্নপুরে এবং মহীশ্রে লোহ-ইস্পাত তৈরীর
বড় বড় কারথানা স্থাপিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতের লোহা ও কয়লার ধনি পরস্পর থুবই
নিকটবর্তী থাকায় পূর্ব-গোলাধে আমাদের চেয়ে
কম ধরচে কেই পিগ্ আয়রন প্রস্তুত্ত করতে পারে

না। লোহনিকাশনে প্রয়োজনীয় ধনিজের মধ্যে চূণাপাথর এবং কোক্ই প্রধান। আমাদের দেশে ঘটাই প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদের কোক্-এ ভস্মাধিক্য হেতু ফাক্স্ ও জালানী অবশ্য কিছু বেশী ধরচ হবে। ইস্পাত প্রস্তুতের প্রধান তিনটী অন্তরায় হ'ল অক্সিজেন, গদ্ধক এবং ফস্ফরাস্। কিছু আমাদের লোহপ্রস্তুর পৃথিবীর মধ্যে সর্বোংকৃষ্ট বলে কোকের উপাদানে এগুলির সামান্ত আধিক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এই শিল্পটীর অগ্রগতি কোনজনেমই ব্যাহত হচ্ছে না।

অধুনা লোহ ও ইম্পাত শিল্পের প্রসারে উপজাত
শক্তি ও দ্রব্যাদির অপচয়নিবারণের প্রয়োজনীয়তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদিক্
দিয়ে টাটা কোম্পানীর উত্তম প্রশংসনীয় এবং টাটার
আর্থিক বনিয়াদ যে আজ এত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে
তারও কারণ ঐ সব নানা শাখায় বিভক্ত শিল্পমালার
(উপজাত শক্তি ও দ্রব্যাদির সন্থাবহার) সম্মিলিত
লাভের টাকা। মূল লোহ ও ইম্পাত শিল্পের সহিত
বে সমন্ত শাখা-শিল্প আজ গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে
এক অবিচ্ছেত্য আর্থিক সম্পর্ক বর্ত মান।

নীচে প্রদত্ত হিসাব থেকে এটা স্পষ্টতঃ বুঝা বাবে এয়, আধুনিক যুগের অতি-প্রয়োজনীয় এই শিল্পটীর সম্প্রসারণের বহু স্বযোগ আমাদের রয়েছে।

### বাবহৃত লোহ প্রস্তর

সাল ছনিরা ভারত শতকরা ১৯৩৭ ২১:১ কোটি টন :২৮৮৬ কোটি টন ১'৩ ১৯৪০ ২০'৬ , , '৩৬০০ , , ১'৭ (সংখ্যাগুলি ষেট্রক টন নির্দেশক )

### নিষ্কাশিত লৌহ (পিগ্আয়রন)

সাল ছনিয়া ভারত শতকরা ১৯৩৭ ১০:২৮৪৮ কোটি টন ১'৫ ১৯৪০ ১০:৪৬৬৭ " '২০১৬ " " ১'৯ (সংখ্যাগুলি লং টন নির্দেশক )

ইম্পাত প্রস্তুতকরণে ম্যাংগানীজের ব্যবহারকে উক্ত শিক্ষের মেরুদণ্ড বলা যায়। ম্যাংগানীজের সামান্ততম সংমিশ্রণ ছাড়া এতটুকু ভাল ইস্পাতও

মাংগানীক প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। ইস্পাত-শিল্পে

অক্সিজেন ও গন্ধক পরিশোধনে

ম্যাংগানীকের কার্যকারিতা অতুলনীয়। লোহার সংগে

মিশে ম্যাংগানীক চমংকার ধাতু ( সংকর ) উৎপাদন

করে। খুব শক্ত এবং ক্ষয়প্রতিরোধক হয় সে সংকর

লোহা।

ত্নিয়ার উৎপন্ন ম্যাংগানীজের শতকরা ৯৫ ভাগ ধাতৃশিল্পেই প্রযুক্ত হয়। যে সমস্ত ম্যাংগানীজ খনিজ-প্রস্তরে ম্যাংগানীজ-ডান্নক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৮৫-৯০, সেগুলি শুদ্ধ ব্যাটারী নিম্পণে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া নানাবিধ রাসান্থনিক শিল্পে এবং রং ও রঞ্জক প্রস্তুতশিল্পেও ম্যাংগানীজ-ডান্নক্-সাইডের বছবিধ ব্যবহার আছে।

ভারতে ম্যাংগানীজের থনি যথেষ্ট আছে।
বহুবিস্কৃতঅঞ্চলব্যাপী এর প্রসার। মধ্যপ্রদেশের
থনিই সবচেয়ে বড় থনি। ১৯৪০ সালের হিসাবে
দেখা যায় ভারতীয় উৎপাদনের ৮০% এই অঞ্চল
থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে
শতকরা ১১ ভাগ, বোষাইয়ে ৬ ভাগ, বিহার-উড়িয়্যায়
২ ভাগ, মান্রাজ-মহীশ্র ও অক্যান্ত অঞ্চলে ১ ভাগ
উৎপন্ন হয়। এ উৎপাদনের ৯০% বিদেশে রপ্তানী
হয়ে যায়।

ত্নিয়ার হাটে ম্যাংগানীজ-ইস্পাতের চাহিদার উপরই আমাদের এই (রপ্তানী) বাণিজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। আমরা ত্নিয়ার মোঁট উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সরবরাহ করি। এ বিষয়ে সোভিয়েটের পরেই আমাদের স্থান, যদিও সোভিয়েট প্রায় অধে ক উৎপন্ন করে।

| সাল  | <u> ছ</u> নিয়া | ভারত                     | শতকা  |
|------|-----------------|--------------------------|-------|
| 2006 | '৩০ কোটি টন     | ·›• <b>৽&gt;</b> কোটি টন | > 9.4 |
| 7204 | · e 9 " "       | ·• >> 9 , , ,            | 74.9  |
| 7>8• | *** , ,         | *\$2 " "                 | ₹•••  |
|      | ( সংখ্যাগুলি    | মট্ৰিক টন নিৰ্দেশক )     | •     |

### কোষিয়ম, নিকেল, মোলিবভিনম, ভেনাভিয়ম্ ও টাংট্রেন

ক্রোমিয়ম ও টাংস্টেন ধাতু ছটা আমাদের দেশে মোটাম্টি প্রভৃত পরিমাণেই পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রত্যেকটি ধাতু ইস্পাতের সংসে মিশে চমংকার সংকর ধাতু তৈরী করে এবং মিশ্র ধাতুগুলি বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট হয়। ক্রোমিয়ম এবং নিকেল মিশ্রিত ইস্পাত থুব শক্ত, মজবৃত এবং কঠিন হয়। ক্রোমিয়ম-ইম্পাতে মরচে ধরে না— বাজারে এরই নাম "stainless steel " নিকেল-ইম্পাতের রাসায়নিক প্রক্রিয়া-রোধক শক্তি খুব বেশী। ক্রোমিয়ম, ভেনাডিয়ম ও নিকেলের সমবায়ে মোলিবভিন্ম চমৎকার সংকর ধাতু তৈরী করে। এই প্রকার সংকর ধাতুর তাপসহন শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা অধিক। টাংস্টেন-মিশ্রিত ইম্পাত ধাতু-কতনি শিল্পে যুগান্তর এনেছে। ক্লেড, ক্র, কামানের গোলা, লোহবম ইত্যাদি প্রস্তত কার্যে টাংস্টেন ইস্পাত আৰু অপরিচার্য।

নিকেল-ইম্পাত দিয়ে লোকোমোটিভ, টার-বাইন ব্লেড্স্ প্রভৃতি নানাবিধ কলকলা প্রস্তত হয়।
নিকেল মৃদ্রানিম নিও লাগে। ক্রোমিয়ম ও মোলিবভিনম-ইম্পাত দিয়ে ক্ষিপ্রগতি ষয়পাতি, মোটর-ইঞ্জিনের নানা অংশ, লোহবর্ম, গোলাইত্যাদি প্রস্তত হয়। ভেনাভিয়ম-ইম্পাতের একটাগুণ হচ্ছে ধাতুর আকস্মিক আঘাত-সহিষ্ণৃতার শক্তিবাড়ানো। মোটকথা, উপরোক্ত ধাতুগুলি ইম্পাতের সহিত মিশে আধুনিক শিল্প-যুগের অনেক প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করে। স্কুতরাং প্রগুলির বাতে সন্থাবহার হয়, সেদিকে আমাদের মনোধোগ দিতে হবে।

কোমিয়মের স্বচেয়ে ভাল থনি বেল্টিভানে।
বিহার ও উড়িল্লা সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলিতে এবং
মাজাজে ও মহীশ্রেও এর থনি আছে।
গোড়-শিল্লের পরে এর অক্তভর ব্যবহার
ভাপসহ ইটনির্মাণে এবং রাসায়ানিক শিল্পে।

সোভিয়ম ও পটাসিয়ম ক্রোমেটের ব্যবহার আছে নানা শিল্পে—রং, রঞ্জক এবং ক্রোমিয়াম-ফটকিরি তৈরীর কার্যে।

লোহা, তামা এবং দীদা প্রস্থাতের চুলীর ভিতরকার আত্মরণের জন্ত ক্রোমিয়ম-প্রস্তারের প্রয়োগ অপরিহার্য। এই ক্রোমাইটের অধিকাংশই পূর্বে বিদেশে রপ্তানী হ'ত। তবে বিগত মহাযুদ্ধে আমাদের দেশে কতিপয় বাইক্রোমেটের কার্থানা স্থাপিত হওয়ায় রপ্তানী অনেক কমেছে। এই তরুণ শিল্পটীর ষ্থোপষ্ক্র সংরক্ষণ ও পরিবর্ধ ন জাতীয় কতব্য। নীচে ত্নিয়ার ও আমাদের উৎপাদনের তুলনা করা গেল—

#### ক্রোমাইট

সাল গুনিরা ভারত শত ১৯৩৯ '১০০৮ কোটি টন '০০৪৯ কোটি টন ৪'৯ ১৯৩৭ '১২৮০ ,, ,, '০০৬২ ,, ,, ৪'৮ (সংখ্যাগুলি মেট্রিক টন নির্দেশক )

নিকেল আমাদের নাই বল্লেই চলে। সামান্ত যা' পাওয়া যায়, তা ঘাটশিলার তাম-প্রস্তবের (কপার পিরাইটিস্) সহিত সংমিশ্রিত অবস্থায়। সেথানকার তামা উৎপাদন-কারী ইণ্ডিয়ন কপার কর্পোরেশনই সেটুকুর নিদ্ধাশন করে থাকে। ছনিয়ার সকল দেশ এই ধাতুটীর জন্ত কানাডার ম্থাপেকী। শতকরা ৮৫ ভাগ এদেশেই উৎপন্ন হয়।

মলিবভিনম ধাতৃটীও আমাদের প্রায় নাই বল্লেই
হয়। হাজারিবাগ, মাধ্রাজ ও রাজপুতানায় এর
সন্ধান মিলেছে। তবে ধাতৃর উত্তোলন
মোলিবভিনম
ও নিকাশন সম্ভবপর, এমন খনি নেই।
উত্তর আমেরিকার একমাত্র কলোরভো প্রদেশেই
ছনিয়ার সমগ্র মোলিবভিনামের ৬:% উৎপন্ন হয়।

বোধপুরের দেগানায় এই ধাতুর থনি আছে।
সম্প্রতি বাঁকুড়ার ছেঁদা-পাথরেও এর অন্তিত্বের
সন্ধান পাওয়া গেছে। বাঁকুড়ার ধনিও ভাল হবে
মনে হয়। ১৯৪৪ সালে ৩০ টন মাল দেগানার ধনি

থেকে উত্তোলিত হয়েছে। এই ধাতুটী সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ। আশাকরা বায়, বর্তমানে আমরা এবিষয়ে সম্যক্ অবহিত হব।

ভেনাভিয়ম অথবা টিটানিয়ম যুক্ত ইম্পাতের দানা দেখতে মোটামুটি একরকম। গন্ধকায় প্রস্তুতের কার্যে এই ধাতু সংমিশ্রণ স্বরাম্বিত করে ভেনেডিয়ম অর্থাৎ ঘটকের কাজ করে। পৃথিবীর বৃহত্তম ভেনাভিয়মের খনি দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থিত। **८मर**न আমাদের ধলভূম মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ময়ুরভঞ্জে টিটানিয়ম-লৌহমিশ্রিত ধাতৃ-প্রস্তবে ভেনাডিয়মের অন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। উক্ত খনিজের পরিমাণ ২'৫ কোটি টন হবে এবং তাতে ভেনাডিয়ম-পেন্টক্সাইডের পরিমাণ আছে মাত্র •°৫৩-১'৯৮ ভাগ। ভবিশ্বতে যদি টিটানিয়মের নিকাশন কার্য শুরু হয়, তা' হলে ঐ সংগে উক্ত ভেনাডিয়মের কাজও শুরু হতে পারে। ভেনাডিয়মটুকু যাতে অপচয়িত না হয়, তজ্জ্ঞ व्यामारमत थाजू शिक्ष विष् अत्राप्त्र निष्ठ अहे पिक निवक कदा**छ अञ्चर**ताथ खानाछि ।

### লোহভিন্ন শিল্পোপযোগী অস্থান্য ধাতুসমূহ

ধাতুর মধ্যে তামার বিহ্যং-পরিবাহী ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এই জন্ম বিহ্যংশিল্পে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তামার সহিত টিন তাম মিশিয়ে ব্রোঞ্জ এবং দন্তা মিশিয়ে পিতল করা হয়। আমাদের দেশে নিত্য গৃহকাজের জন্ম তামা-পিতল-কাঁদার নানাবিধ বাদন-কোদনের ব্যবহার বহুকালাবধি প্রচলিত।

ভারতের তাম-খনির মধ্যে ঘাটশিলার খনিটিই
বড়। তা ছাড়া বিহারের অক্সত্র, ক্ষেত্রী, জ্বয়পুর এবং
সিকিমেও ছোট ছোট তাম খনি আছে। মৌভাগুরে
কপার কর্পোরেশন যা' তামা প্রস্তুত করে, তার স্বটাই
বিদেশে চলে বায়। এসহজ্বে আমাদের স্তর্ক হতে

हरव এवः श्राप्तः अत्र वावहात्र प्रवाधिक करत जूनाकः हरव ।

ভারতে এই ধাতুসমষ্টির প্রত্যেকটীরই নির-তিশয় জভাব। একমাত্র উদমপুরের জাওয়ারে বছদিনের পরিত্যক্ত খনিতে পুনরায় কাজ करत मौमा ও एछ। निकासन कता यात्र मीमा, परा. আাটিমনি. কিনা তার পরীকা চলছে। আসে নিক. আাণ্টিমনি, আর্দেনিক ও বিসমাথ বিদ্যাণ ও প্রায় নমধর্মী ধাতু। এদের স্বচেয়ে િન বেণী প্রয়োগ নানাবিধ ভেষজ-শিল্প। ডাঃ ব্রন্মচারীর কালাজ্বরের অমোঘ ঔষধ 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' ঔষধ—জগতে অতি স্থপরিচিত। উহা আাণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধ। আাণ্টিমনি অক্সাইড খুব ভাল ও দামী শাদা বং। একমাত্র চিত্রালে আর্সে-নিকের গনি ছাড়া এ তিনটী ধাতুর আর কোন খনি व्यामारतत्र रतत्म नारे। मीमा ও मखात्र व्यक्मारेष, কার্বনেট প্রভৃতি রং-প্রস্ততশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। টিন আর দন্তা ঝালাইয়ের একমাত্র উপাদান বললে অত্যক্তি হয় না। এই প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির জন্ম ভারতকে চিরকালই বিদেশের মুথাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

প্রাটিনমের কোন খনি থামাদের দেশে পাওয়া
যায় নাই। ভারতের সর্বপ্রধান স্বর্ণথনি মহীশ্রের
কোলারে অবস্থিত। সমগ্র ছনিয়ায়
কর্ণ, রোপ্য,
বার্ষিক ৩০-৩৫ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপদ্ম
প্রাটনম
হয়। তার মধ্যে আমাদের দেশে হয়
০'৩-০-৪ লক্ষ আউন্স, ছনিয়ার উৎপাদনের শতাংশ
মাত্র। পৃথিবীর উৎপদ্ম স্বর্ণের অধেকই আসে
আফ্রিকা থেকে। আমরা আমাদের স্বর্ণের প্রায়
সবটাই পাই মহীশ্র রাজ্যের কোলার স্বর্ণথনি থেকে।
বিহার ও হায়জাবাদেও সামান্ত সোনা পাওয়া
বীয়। রৌপ্যও বংসামান্ত আমাদের দেশে হয়;
কোলারের খনিতে সোনার সঙ্কেই যেটুকু পাওয়া
যায়,—বার্ষিক উৎপাদন ২০,০০০ আউন্য।

अनुमिनिश्रामत यावहात करमरे त्वरफ हरलहा।

বিশেষ করে বিমাননিম নি শিল্পে এর প্রয়োগ ত

অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া

এগুমিনিরম

বিদ্যুৎশিল্পে, মোটর-ইঞ্জিনে, বাসনকোসনে, কুত্রিম পোষাক তৈরীতে, রাসায়নিক শিল্পে
সর্বত্র এর ব্যবহার ফ্রন্ড তালে বাড়ছে।

বক্সাইট-ই এলুমিনিয়মের সর্বাপেক্ষা সাধারণ খনিজ প্রস্তর। কেরোসিন পরিশোধনে এবং ঘর্ষণী নিমানে এর ব্যবহার অতি স্থপরিচিত। রাচীতে, জব্বলপুরে, বালাঘাটে, থয়রা, কোলাবা, কোলাপুর, বেলগাও ওসালেম জিলার সাভেরয় পাহাড় ইত্যাদিতে যথেষ্ট এবং মহীশুরে অল্প পরিমাণে বক্সাইট্ পাওয়া গেছে। এই ধাতু-প্রস্তরে ৮-১০% টিটানিয়মও আছে। উহারও নিজাশন আৰম্ভক। বক্সাইটে যদি এলুমিনিয়ম অক্সাইডের পরিমাণ ন্যনপক্ষে ৫০% হয়, তাহা হইলে উহা কি রাসায়নিক কার্যে, কি এলুমিনিয়ম থাতু নিজাশনে, ব্যবহার করা চলে। কাজে লাগাবার আগে বক্সাইট কে সিলিকা, লোহা ও টিটানিয়মএর সংমিশ্রণ থেকে মৃক্ত করতে হয়। আমাদের দেশে এলুমিনিয়ম তৈরীর মাত্র ঘূটা কার্থানা আছে। একটী, ত্রিবাংকুরে, অস্তুটী আসানসোলে।

এদিকে উভ্যমশীল ও অবহিত হওয়ার আমাদের
যথেষ্ট অবকাশ আছে। দেশে যথন এই ধাতু শিল্পটী
গড়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা বিভ্যমান, তথন যান-শিল্প
গঠনের অভ্যতম উপাদান এই এল্মিনিয়ম প্রস্তুতের
ব্যাপারে আমাদের জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই কোন
শৈথিল্য প্রকাশ করবেন না।

এই তিনটি খনিজই আমাদের দেশে প্রভৃত পরিমাণে পাওয়া যায়। ছনিয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে অল্ল, এরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মোনালাইট মাস্কোভাইট অল্ল ও অল্লাংশ উৎপাদনে ও টিটানিয়ম আমাদের স্থান পৃথিবীর সর্বাগ্রে। বিশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০% আমাদের দেশে হয়। বিতাৎ শিল্পে অল্ল এক অমূল্য উপাদান। বেতারে, বিমান-ইঞ্জিনীয়ারিং ও মোটর যান শিল্পে অল্লের ব্যবহার অপরিহার্থ। ভারতে

থিহাবের অল্পনিই সর্ববৃহৎ। পশ্চিমে গয়া জিলা থেকে শুরু করে হাজারীবাগ, মৃংগেবের ভিতর দিয়ে পূর্বে ভাগলপুর জিলা পর্যন্ত যোল মাইল প্রশন্ত এবং ৯০ মাইল দীর্ঘ প্রকাণ্ড অল্ল-বেইনী বিভামান। তা ছাড়া মাল্রাজের নেলোর, মহীশ্রে এবং রাজপুতানার বহু স্থানে অল্ল-থনি আছে।

ত্নিয়ার সকল হাটে অত্তের চাহিদা বধন প্রায় ভারতীয় মালের উপরই নির্ভর করে আছে, তখন এই শিল্পটীকে বৈজ্ঞানিক এবং অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে একাস্ত স্থদ্ঢ করে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য নয় কি?

টিটানিয়ম-সংপ্তক নানাবিধ ধনিক্সস্তারে ভারতের মাটি একাস্ত সমৃদ্ধ। বছবিকৃত অঞ্চল ব্যাপী এর প্রসার। প্রধানতঃ কটাইল, টিটানিয়ম্ঘটিত ম্যাগনেটাইট, বক্সাইট এবং মোনাজাইট বালুরাশি হ'তে এ ধাতু পাওয়া যায়। ছনিয়ার প্রয়োজনের মোট ইল্মেনাইটের তিন-চতুর্থাংশের প্রাপ্তিক্স ত্রিবাংকুর সৈকতের বাল্রাশি। ইম্পাত দিয়ে ঝালাইয়ের কাজে, লোহার সহিত সংকর ধাতু এবং উচুদরের শেত রঞ্জক প্রস্তুত করণে টিটানিয়মের বছল ব্যবহার হয়।

ত্তিবাংক্রে প্রাপ্ত অপর্যাপ্ত মোনাজাইট-বাল্ থেকে থোরিয়ম নামক একটি অতিশয় মৃশ্যবান এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ধাতু পাওয়া যায়। মনে হয়, ভবিশ্বৎ পৃথিবীতে আণবিক শক্তির উৎস হবে এই থোরিয়ম এবং সেজগুই ছনিয়ার বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকদের প্রলুক্ক দৃষ্টি এই ধাতুটীর উপর নিবন্ধ হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে ইউরেনিয়ম ধাতুই আণবিক শক্তির সহজ্ব উৎস। তবে ইউরেনিয়ম পাওয়া যায় কম; আবার যা পাওয়া যায়, ডা'ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এ-কারণ বিজ্ঞানীদের মন আজ্ব ইউরেনিয়মের অগ্ত উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত। হথের বিষয় অনায়াসকভ্য এই থোরিয়ম ধাতুকে আজ ইউরেনিয়মের এক নৃতন প্রতিকর্মে রূপান্ধরিত করা সম্ভবপর হয়েছে। স্কৃতরাং অদ্ব ভবিশ্বতে বিশেব বাজনীতিতে ভারতের এই থোরিয়ম সম্পদ এক বিশেষ শুকুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে সন্দেহ নাই।

ম্যাগনেসাইট্ খনিজ্ঞটিও আমাদের দেশে প্রভৃত পরিমাণে পাওয়া বায়। মাদ্রাজে সালেম জিলার খড়িগাহাড়ে ও অক্যাক্ত স্থানে, মহীশ্রের 
হাসানে, কার্ছলের ম্দাবরণে, ইদাররাজ্যের দেব-মোরীতে এবং রাজপুতানার হুংগারপুর 
রাজ্যে এর খনি আছে। তন্মধ্যে সালেমেই স্বাধিক উৎপন্ন হয়।

সালেমের ম্যাগনেসাইট্ সিণ্ডিকেটের বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪০,০০০ টন। তাপসহ ইট-নিম্নাণে সোরেল সিমেণ্ট তৈরীতে এবং মূল ম্যাগনেসিয়ম-ধাতু নিক্ষাশনেই এই থনিজের অক্সতম ব্যবহার। অধুনা সোরেল সিমেণ্টের নানাবিধ শিল্প-সম্ভাবেও ইহার প্রভৃত ব্যবহার দেখা যায়। বিমান-ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ম্যাগনেসিয়মের ব্যবহার আজ ম্যাগনেসিয়ম-ধাতু-নিক্ষাশনী-শিল্পের এক ন্তন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছে। ম্যাগনেসাইট থেকে এই ধাতু তৈরী হচ্ছে ও হবে।

পাঞ্চাব, বাজ্পুতানা, ত্রিচিনাপল্লী, ষোধপুর ও
বিকানীরে জিপ্সম অপর্যাপ্ত পরিমাণে মিলে।
নানাবিধ ক্রত্রিম প্রস্তরাদি, প্র্যাস্টার অব্
লিপ্সম
প্রারিস, বং, বঞ্জক এবং কাগজ প্রস্তুত্ত
শিল্পে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ছনিয়ার বার্ষিক
উৎপন্ন জিপ্সমের পরিমাণ প্রায় কোটি টন হবে।
আমাদের উৎপাদন মাত্র ৮০;০০০ টন।
অথচ এই খনিজের উৎপাদন বাড়ানো এবং তৎসাহায্যে নব নব শিল্পসন্তার গড়ে তোলার অপূর্ব
সন্তাবনা রয়েছে। বিগত যুদ্ধের সময় তৎকালীন
ভারত সরকার ধানবাদের নিকট সিনাধ্র নামক
স্থানে জিপ্সম থেকে অ্যামোনিয়ম-সালফেট তৈরীর
এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। স্থপের বিষয়
তাদের অসমাপ্ত কার্য সফল ও সমাপ্ত করবার
ক্রন্থ বড়মান জাতীয় সরকারও আত্মনিয়োগ

করেছেন। এই স্থামোনিয়ম সলফেট উৎকৃষ্ট সার; স্বভরাং আমাদের কৃষি উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান।

শেষাক্ত খনিজটী স্বাসামে পাওয়া গেছে বটে,
তবে বে অঞ্চলে তার অবস্থান সে নাকি একান্তই
অনধিগায়। এই চুটী খনিজেরই অগ্যতম
কারানাইট ও
ব্যবহার তাপসহ ইট প্রস্তুতের কাজে।
কাচ প্রস্তুত চুলীতে ঐ ধরণের ইট
বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। চুটীই এলুমিনিয়ম
সিলিকেট ঘটিত খনিজ। পৃথিবীর বৃহত্তম কায়ানাইট খনির একটা স্বামাদের দেশের থারসোয়ান
রাজ্যের স্ক্তুর্গত। ঐ রাজ্যের লাপ্সা-বৃক্ত নামক
স্থানের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১২,৫০০ টন। কিন্তু
ছঃধের বিষয়, তার স্বটাই রপ্তানী হয়ে যায় বিলেশে।
কায়ানাইট দিয়ে তাপসহ ইট প্রস্তুতের শিল্প
স্থামাদের গড়ে তোলা উচিত।

• ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই এই বস্তুটী পাওয়া
বায়। চ্নের থাড়িও তাই ভারতের সর্বত্রই
বিদ্যান। চ্নকে আমাদের গৃহ, সেতু
চ্নাণাধর
দালান-কোঠা নিম্নির অক্তম উপকরণ বলা যায়। ধাতু-নিক্ষাশনে এই চ্নাপাথর
ফাক্স্-এর কাজ করে। বিশুদ্ধ চ্নাপাথর ছাড়া
ক্যালসিয়ম কারবাইভ, ব্লিচিং পাউভার এবং কাচ
তৈরী সম্ভব নয়।

গন্ধক ভারতে বিরল; সামান্ত পাওরা পেছে বেল্চিন্তানে। তবে কোক্চ্রীজাত গ্যাস এবং তার উৎপাদনে উপজাত সালফার ভারত্সাইড গন্ধক থেকে আমাদের প্রয়োজন মত গন্ধক মিলতে পারে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কতব্য অপরিসীম। এই গন্ধক অপচয়িত হতে দিলে বে আমাদের প্রভূত আর্থিক ক্ষতির কারণ ঘটে একথা বলাই বাহল্য। বারাস্তরে এ বিষয়ের বিশাদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

#### উপসংহার

এই আমাদের দেশের খনিজ সম্পদের মোটাম্টি
চিত্র। প্রবন্ধটীতে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে বিজ্ঞানসমত ধারায় আমাদের খনিজ সম্পদের হিসাবনিকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি। কোথায় কী
সম্ভাবনা আছে, কোথায় আছে ত্র্বলতা তা'ও
দেখাতে চেটা করেছি।

আগেও বলেছি, আবারও বল্ছি আমরা অবহিত হলে এ সম্পদের যথাযথ উৎকর্ম সাধিত হ'বে ও ভারতের শিল্পজি আত্মনির্ভরশীল হ'বে। এ বিষয়ে সরকার, শিল্পজি ও বিজ্ঞানী-বর্গের মিলিড কর্মধারার ত্রিবেণী-সংগম হলেই না লেশের চল্লিশ কোটি নরনারীর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ!

## প্রাণিজগতের প্রাচীন দলিল

### প্রীরবীদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ক্রাপ্তবের মন চিরদিনই কোতৃহলী। যেখানেই রহস্তের ঘন যবনিকা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে সেখানেই সে কোতৃহলী হয়ে উঠেছে আরও বেশী। তাই বার বার প্রচেষ্টা চলেছে সেই যবনিকাকে ছিন্ন করবার—তা সে যত হুর্ভেল্যই হোক না কেন। যেখানেই অন্ধকারের রাজত সেইখানেই মানুষের জ্ঞানস্পৃহা কাজ করে অত্যন্ত প্রবল্ভাবে।

জীবজগতের অতীত ইতিহাস আজও মহাকালের ঘন তমসাচ্ছর গহবরে নিহিত। তার সম্যক
পরিচয় ও যথার্থ রূপ জানবার প্রবৃত্তি নিয়ে মান্ত্র্ যতবার পিছন ফিরে তাকিংক্ছে ততবারই চোথে
পড়েছে জমাটবাধা অন্ধকার। তাই একদিন
বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে সেই রহস্তের দার
উদ্যাটন করবার প্রবৃত্তি মান্ত্রের মনে জাগলো।
প্রথম সেইদিন মান্ত্র্য সত্যকারের প্রশ্ন করলো—
"আমি কে ।" "এলাম কোথা থেকে ।"

দার্শনিকেরা বহু প্রাচীনকাল থেকে এ তব্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কোনো মীমাংসাই ঠিকমত গ্রাহ্ম হোলো না। না হ্বাব কারণ, যেসব হেতু অথবা অবস্থা তাঁরা মীমাংসার সহায়ক বলে ধরে নিয়েছিলেন তাদের স্বকটাই ছিল কাল্পনিক। ঠিক মাহ্ম্যের মনের মত জ্বাব কোনো দার্শনিকই দিতে সক্ষম হননি। তাই এর বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যা অথবা যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা বহুদিন ধরে অজ্ঞাতই রং গ্রেছিল।

এমনি করে দলের পর দল একই প্রশ্ন নিয়ে
মাথা ঘামিয়েছে—অতীতের রুদ্ধ দরজায় করেছে
মাথা কোটাকুটি—কিন্তু রহস্তভেদের কোনো পথই
তাদের চোধের সম্মুখে পরিকৃট হয়নি। যে প্রশ্ন

মানুষের খনকে আন্দোলিত **४८**त করেছে—যার জত্ত হাজার হাজার কালনিক অলৌকিক মতবাদ আপামর জনসাধারণের চোধ দেই রেখেচে. প্রার পথ মাত্রু সেইদিনই পেলো যেদিন সে জানতে পারলো 'ফসিল' कि। এই ফসিলের কঠিন কাঠামোর মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান क्षीव **क** जिल যেদিন আলোক-রশ্মির। সেই দিন হলে মাকুষের চোথের দম্মথে হাজার হাজার বছরের রুদ্ধ দরজা গেল খুলে, জীবন্ত হয়ে উঠলো কবরায়িত ইতিহাসের অসংখ্য পাতা। জীবজগং স্ট হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর যে কোষ্ঠা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছবের পর বছর পাক খেয়ে গুটিয়ে গেছে তা আবার গেল খলে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে মাহুষ পৃথিবীতে একটা আকস্মিক জীব নয়—এর অভ্যুদয় কোনো এক বিশেষ দিনে হয়নি—উপবন্ধ এর আগমনের পিছনে আছে এক বিরাট অভিগ্যক্তির ধারা—বে ধারা আবার জড়িত হয়ে আছে তার থেকে অতি হীন ন্তবের জীবজন্ধর সঙ্গে।

মান্ত্ৰ যে হঠাং 'ফদিল' আবিদ্ধার করেছে তা
নয়, প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় এগুলি বেখানে
সেখানে ছড়ানো। মানবসভ্যতার আদিম প্রভাত
থেকেই এগুলি মান্তবের মনে বিশ্বয় জাগিয়েছে
বড় কম নয়—আর, যেখানেই হয় বিশ্বরের উত্তব,
সেইখানেই হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তখনকার
দিনে জ্ঞানী দার্শনিকেরা এদের নানারকমে ব্যাখ্যা
করেছিলেন। অবশ্ব সেব ব্যাখ্যা আজকাল শুধ্
যে হাশ্বরসেরই অবতারণা করবে তাই নয়, উপরস্ক

প্রাচীনকালের দার্শনিকদের স্থৃক্তিপূর্ণ মানসিকভার একটা প্রচণ্ড অভাবও জ্ঞাপন করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আরিষ্টট্র (Aristotle) এবং তাঁর সম্পাম্য়িক ক্ষেক্ষন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন বে এগুলি হলো **শ-জৈব পদার্থের জৈবরূপ পরিগ্রন্থ করবার** একটা निक्न थात्रहा। शाहीन धीक मार्ननिक धम्ल-ডক্লেদ্ (Empedocles) একবার দিদিলির একটা স্বায়পায় জলহন্তীর প্রস্তরীভূত কল্পালের क्रि पार्थ धावना करवन य मिथारन निक्त्रहे चर्नव **द्रिकारमय माल्य है। इंहोन देवकारमय युक्त इरम्रह्मिन।** হেনরিয়ন (Henrion) নামে আর একজন দার্শনিক ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে মত প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর গাছপালা ও জীবজন্ত সৃষ্টি করবার পূর্বে নিজের হাতে কতকগুলি ছাচ তৈরী করেন—'ফসিল' হোলো এই সব ছাচ। তিনি আবার দৃঢ়তার সংগ এও বলেছিলেন যে আদিপুরুষ আদমের উচ্চতা ছিল ১২৩ ফিট ইফি। কিন্তু কোথা থেকে ও কেমন করে তিনি এই মাপটি সংগ্রহ করেছিলেন দেকথা সহতে পরিহার করায় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর মতবাদকে আদে গ্রাফ করেন নি। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়ম বাকলাণ্ড তাঁর Observation on Organic Remains attesting the Action of Universal Deluge নামক প্রবৃদ্ধে 'ফসিল' **শম্বন্ধে কতকগুলি সতাকারের জ্ঞানগর্ভ তথ্যের** मुकान (मन। 'ফদিল' আবিষ্ঠার সম্বন্ধে मार्यम (Lyell) এর কথা সতাই প্রণিধানযোগ্য। তিনি वरनन, 'फनिन' छरना रा এक मगरग्रत कीवल लागी-দেরই প্রকৃত দেহাবশেষ একথা প্রাচীনপম্বী • পণ্ডিতদের মাথায় ঢোকাতেই দেড়শ বছর কেটে গেছে—আর এই দেহাবশেষগুলো যে নোয়ার বক্তায় বিধ্বন্ত প্রাণীদের দেহ নয় সে বিষয়ে প্রত্যয় জনাতে লেগেছে আরও দেড়শ বছর।

কিন্ধ আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা ফসিলের

কদর বুকেছেন। তাঁরা বেশ ভালভাবেই ভানতে ফদিলই হোলো জীবদ্ধতের বে ইতিহাসকে যুক্তিপূর্ণ তথা দিয়ে প্রমাণ করবার একমাত্র দলিল দস্তাবেজ। তাই যেখানে ৰত ফদিল মান্থবের চোখে পড়েছে ৩ধু বে দেই-গুলোকেই যাত্ত্বরে সংগ্ৰহ করে বন্দোরন্ত করা হচ্ছে তা নয়, উপর্ব্ধ কোনো वित्मव প्रामीत अङ्गामय ও জीवनधाता शृंदक वात कत्रवात जग्र मार्टित वृत्क हानान इटव्ह थनत्नत कांक। এখন দেখা যাক 'ফদিল' শব্দটার আসল অর্থ কি। 'ফদিল' ইংরেজী শব্দ। এসেছে fossilis এই ল্যাটিন শব্দটি থেকে, যার উৎপত্তিমূল हान fodere এই कथांहि, এর ইংরে**জী অর্থ** হচ্ছে to dig up অর্থাং খুঁড়ে বার করা। শব্দগত অর্থ গ্রহণ করলে •দেখা বায় বে 'ফসিল' হোলো সেই সব অতি পুরাতন পদার্থ যেগুলি বার করা হয়েছে মাটি খুঁড়ে। কিন্তু এই কথা বললেই किमिरले मधरक भव-किছ वना इम्र ना। বলতে সাধারণ মাত্রুষ যা জ্ঞানে তা হোলো গিয়ে অতি পুরাতন প্রাণীদের কমাল, যেগুলি এতকাল ছিল মাটির গভীর স্তরে প্রোথিত। তাই বার্নার্ড এই 'ফসিল' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রে লিখেছেন যে এণ্ডলি হোলে৷ মাটির বুকে রক্ষিত লক্ষ লক্ষ বংসর जीत्वत (प्रश्नावत्यम् । আগেকার আর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পিবতি মিউজিয়মের অধ্যাপক ডঃ লাল্-এর (Dr. Lull) কথা স্বচেয়ে মনোজ্ঞ। ড: লাল সারা कीवन भटत 'कमिन' निट्य गटवर्गा क'टत वह कठिन প্রস্তবের মধ্যে জীবের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেন যে আমরা যে বেঁচে আছি এই সভ্যের विकटक रयगन कारता मरन रकारना मरन्यवहे छेठरछ পারে না, তেমনি ফসিলের তথ্য দারা যে প্রাণীর লপ্ত জীবন-ইতিহাস শেব পর্যান্ত পাওয়া বায় তার অন্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই কোনো মাছবের মনে আসা উচিত নয়। যা হোক জীবের দেহাবশেষ--

ভা উদ্ভিদেরই হোক বা কোনো প্রাণীরই হোক,—যা প্রস্থরীভূত হয়ে যদি ঠিক পূর্বেরই মত আকার পায়, তবে তাকেই আমরা বলব 'ফসিল'। অবঙ্গ এইটাই যে 'ফসিলের' একমাত্র সংজ্ঞা তা নয়। 'ফসিল' আরো যে কত রক্ষের হতে পারে তা বলচি।

বে সব 'ফসিল' আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একজাতের 'ফসিলে'দেখা যায় যে হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে প্রাণীটির যে আকৃতি ছিল সেই আকৃতিটা অস্থি মাংস ও ছালচামড়া

নিয়ে অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান—এই এত বছরের প্রাকৃতিক পরিবর্তনেও তার কোনো বিকৃতি দেখা দেয়নি বা পচে গলে যায়নি। কেন এমন হয় ? এই প্রশ্ন করবার আগে আমাদের জানা দরকার যে ভূপৃষ্টের তাপ সক্ত জায়গায় এক রকম নয়। কোনোখানে অত্যন্ত শীতল, আবার কোনোখানে প্রচণ্ড উষ্ণ। শীতপ্রধান মেফ-অঞ্চলে এমন সব জায়গা আছে যেখানে কোনো জীবের পক্ষেই বাচা কষ্টকর। জীবের দেহ বর্ষের ছোয়ায় জমে বাওয়ার আশক্ষা প্রতি মৃহুর্ত্তে। এইগুলি হলো প্রকৃতির 'রেক্রিজারেটার'। মেক্রপ্রদেশের তুন্দ্রা

নাইবেরিয়ার তুক্রা অঞ্চল থেকে যেসব 'ফসিল' আবিদ্বত হয়েছে, আশ্চর্যোর বিষয় এই যে তাদের সকল গঠনাদি—এমন কি শরীরের মাংস প্রয়ন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এই রকম একটি প্রাণীর দেহ সাইবেরিয়ার লেনা নদীর বন্ধীপে প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে সেটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে রাখা হয়েছে লেনিনগ্রাভ মিউজিয়মে। আদিমকালের অতিকায় হন্তী ম্যামথ্-এর একটা বিরাট দেহ একেবারে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে (১নংছবি) সাইবেরিয়ার বেরেসোভ্কা (Beresovka) আকলে। এই জায়গাটা হচ্ছে বেরিং প্রণালী থেকে ৮০০ মাইল দুরে আর মেরুরুত্বের ৬০ মাইল উত্তরে।

১নং ছবি



লেনিনগ্রাড মিউজিরমে রক্ষিত সাইবেরিরার অতিকার হত্তী (ম্যামণ)। এর শ্রীরের সমস্ত অংশ অবিকৃত অবস্থার পাওরা গিরেছে।

এই দেহটি একটি পরিষ্কার বরফের স্তুপের মধ্য থেকে আবিদ্ধত হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে একটি বরফের খাদের মধ্যে পড়ে এর অপমৃত্যু হয়। এর দেহের অবস্থা এত স্বাভাবিক যে দেখলে প্রায় জীবন্ত বলেই মনে হবে। এমন কি পড়ে গিয়ে মরবার সময়ে এর মূপে ও ভাব-ভঙ্গীতে বে একটা বীভংসতা ফুটে উঠেছিল, সেটা পর্যান্ত ষ্মবিকৃত আছে। এর বুকের কাছে চাপবাধা একটা রক্তের স্থাপও থাকতে দেখা গেছে। তবে দুর্ভাগ্য-ক্রমে এর ভাড়ের বেশীর ভাগ অংশ মাংসাশী জৰুবা থেয়ে নিয়েছে। এই বক্ষ বহু জৰুব **दिन्हां वर्षां माहेरविद्यात जुङ्या अक्टन भाउरा याद,** यारमज मारम मारमानी अन्तरा स्थरम निरम्रह. অথবা কোনো জলপ্রপাতে ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। দৌভাগ্যক্রমে এই ম্যাম**থটির দেহের অপরাপর** অংশ নাগালের বাইরে থাকায় সেগুলি আর অঞ জন্তব পেটে পৌছায়নি। এই 'ফ निन' हित्क स লেনিনগ্রাড মিউজিয়মে স্থতে द्वारथ (म.अश्र). रस्ट ।

লোমশ গণ্ডারের যে 'ফসিল' পাওয়া গেছে দেটাও ঠিক এই একই উপায়ে রক্ষিত, তবে:ভার মাংসের বেশীর ভাগটা জলে ধুরে বেরিয়ে বাওয়াতে ভধু করালটাই এখন দেশতে পাওয়া যায়। আবার পোল্যাগু-এর পূর্বে গ্যালিশিয়ার বোহোরড ক্রেনি (Bohorodcrany) অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যে গণ্ডারটির দেহ পাওয়া গিয়েছে সেটা কিন্তু রক্ষিত হয়েছে এক অছুত উপায়ে। ঐ জায়গায় আধুনিক কালে প্রচুর তৈলখনির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাণীদেইটি ঐ তৈলমিশ্রিত মোমের মত মাটির মধ্যে রক্ষিত হওয়ায় পচনক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

আপনারা জানেন যে ভূমিকম্পের সময় আগ্নেয়গিরির চূড়া ভেদ ক'রে গলিত লাভার স্নোত যথন
নেমে আসে, তথন তা আশেপাশের গ্রাম ও নগর
ডুবিয়ে দেয়। পম্পিয়াই আর হারকিউলেনিয়ম-এর
হুর্ভাগ্যের কথা জানে না এমন লোক হয়ত
সভ্যক্তগতে নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হোলো
এই বে, লাভাস্থোতের মধ্যে বেসব জীবজন্তরা মারা

পড়ে তাদের দেহের উপর লাভালোত ঠাগু হরে যা ওয়ার দরুণ বহু শুর ছাই জ্মা হয়ে যায়। তথম ঐ মৃতদেহগুলি বাতাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়ার জন্ম পচনক্রিয়া থেকে রেহাই পেয়ে যায়। এইভাবে একটা স্থথের কন্ধাল তার চামড়া ও লামভন্ধ আনেরিকার মেক্সিকো প্রদেশ থেকে আবিদ্ধৃত হয়েছে (২নং ছবি)।

আদিমকালের পতঙ্গজাতীয় জীবদেহ রক্ষিত হয়েছে কিন্তু এসব কোনো উপায়ের দারা নয়। এদের রক্ষণের জন্ম প্রকৃতি আর একটি পদ্ধা অবলম্বন করেছিল। পাইনগাছের আঠা বা ধূনা এই পতঙ্গদের রক্ষণের কার্য্যে সহায়তা করেছে। এই সব আঠা যথন সন্থ সন্থ গাছের থেকে ক্ষরে পড়ে তথন সেগুলি অর্ধতরল অবস্থায় থাকে। ক্রেমে বাতাসের সংস্পর্শে এসে তারা কঠিন থেকে ক্রিনতর হতে থাকে। পতঙ্গরা উড়ে এসে

২নং ছবি



মেরিমোর অতিকার স্লখ (নোখে ুবেরিয়াম )। এর পছনের ডান পারের থাবা ও নধরের সঙ্গে লোমগুদ্ধ চামড়া পাওয়া গেছে।

কোনোক্রমে এই আঠার উপর বনে আর সঙ্গে সংস্ চটচটে ঘন পদার্থে তাদের প। আটকে বন্দী হয়ে যায়। আবার সেই একই জায়গার উপর নৃতন

৩নং ছবি



অ**লিগোসিন যুগের পাইন** গান্ডের জাঠার (আ্যাঞ্চরে) কবরায়িত পিপত্তে।

আঠা এসে পড়ে, আর একটু একটু করে পতকেরা ঐ আঠার স্তুপের মধ্যে জীবস্ত কবরায়িত হয়ে বায়। এতে কিন্তু পতকেদেহের কোনো অংশেরই এতটুকু ক্ষতি হয় না (তনং ছবি)। এই ভাবে প্রায় ২০০০ বকমের প্রাগৈতিহাসিক পতকের সন্ধান বৈজ্ঞানিকেরা পেয়েছেন—আর শুধু পতকই বা কেন, মাকড়সা, চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় বহু তীবও এইভাবে প্রকৃতির মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে। তার সাক্ষী বরুপ জার্মানীতে বাণ্টিক্ সমুদ্রের তীরে কোয়েনিগ্ স্বার্গ ( Koenigsberg ) অঞ্চলে এই আঠার শুপ আজও বিস্তৃত হয়ে আছে। তার বহু অংশ খুড়ে ফেলা হলেও অনেক কিছু আজও অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে।

আর এক রকমের 'কিসিলে'র কথা উল্লেখযোগ্য, বাতে আসল জীবদেহের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না, অথচ তার অন্তিত ঠিক চেহারার অন্তর্জপেই টের পাওয়া যায়। এইটি হোলো প্রকৃতিদেবীর আর একটি অভুত সংরক্ষণ উপায়। কোনো জীবদেহ মাটির নীচে চাপা পড়লে তার চারধারের মাটি তার দেহকে কঠিনভাবে পিষ্ট করে। এই ভাবে পিষ্ট



পশ্পিরাইএর ধ্বংসাবশেবের মধ্যে প্রাপ্ত একটি কুকুরের ছাঁচ (cast) থেকে 'প্লাস্টার অব্দ প্যারিসে' গড়া কুকুরের বৃত্তি।

করার পর সেই মাটির স্তৃপ ক্রমে ক্রমে কঠিন
হচ্চে থাকে আর তার মধ্যকার জীবদেহ পচে
পালে বেরিয়ে যায়। অবলেমে থাকে কেবল একটা
ছাচ—বেমন করে ছাচে ফেলে পুতুল তৈরী করে
ঠিক তেমনি। ভিম্নভিয়সের অগ্নুৎপাতের পর যে
সব মাহ্যের ও জীবজন্তর চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে
ভার বেশীর ভাগই হোলো ছাচের মধ্যে রক্ষিত।
এতে জীবদেহের আসল জিনিঘটা না পাওয়া গেলেও
ঠিক তার অহরপ আরুতিটা আমাদের চোথে ধরা
দেয় (৪নং ছবি)। এমনি করে কত প্রাগৈতিহাসিক জন্তর অন্তিক্রের সন্ধান যে পাওয়া গেছে
তার ইয়ভা নাই। আর বৈজ্ঞানিকেরা সেইসব
হারানো জীবদের সন্ধানে কৃতকার্য্য হ'য়েছেন বড়
কম নয়।

ভধু যে ছাচই প্রাচীন জীবদেহের সাক্ষ্য রেপেছে তা নয়, ছাপও 'ফদিল' গড়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে খুব বেশী। প্রাচীন যুগে যখন মাটির অবস্থা ছিল খুব নরম, তখন বৃহৎ বৃহৎ জন্তর পায়ের গভীর ছাপ তার বৃকে অন্ধিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ভরীভূত প্রস্তর ঠাগু। ও কঠিন হয়ে যাওয়ার দেই সব পায়ের ছাপ চিরকালের জন্ত মহাকালের খাতায় আঁকা হয়ে গেছে (৫নংছবি)। ভধু যে জীবজন্তর দেহাংশের ছাপই প্রাচীন মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া যায় তা নয়, তাতে প্রাচীন যুগের বৃত্তির ফোটা, তেউএর দাগ পর্যন্ত কোনো কোনো ভরে আবিদ্ধৃত হয়েছে।

তারপর আসে কলালের কথা। 'ফসিল' বলতেই সাধারণের মনে যে ধারণা জন্মায় তা হোলে। কলালের। কবে কোন অভীতযুগে একটা জীবদেহ ৫নং ছবি



ডাইনোদোরের পারের ছাপ।

মাটির চাপে পড়ে তার মেদমজ্জা হারিয়ে শুধ্ হাড়ের কাঠামোয় যে কেমন করে আদে তা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু এটা জ্ঞাতব্য যে মেদমাংসে পচনক্রিয়া চললেও হাড়ের পচনক্রিয়া বড় সহজে হয় না। আর, হাড়ের অধিকাংশ অজৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী হওয়ার দক্ষণ মাটির পরিবেশে বেশ ভালভাবেই রক্ষিত হতে পারে। তবে খ্ব বেশী চাপের তলায় অস্থিত্তলিকে। মাঝে মাঝে একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। আসনলে পাথরের উপাদান আর হাড়ের উপাদানের মধ্যে তক্ষাংটা অতি অল্প বলে এই অবস্থাটা ধ্ব শীত্রই ঘটে। একেই বলে 'প্রস্তরীভূত কঙ্কাল' (৬নং ছবি)।

এইতো গেল 'ফদিল' কোন কোন প্রকারের হয় তারই একটা বর্ণনা। এইবার আত্মন, দেখা যাক 'ফদিল' তৈরীর আদল উপায়টা কি। ভৃতারিক পশুতেরা এটা লক্ষ্য করেছেন যে পৃথিবীর বুকে দব সময়েই গুরের পর শুর পড়ছে অধিকতর কঠিন মুন্তিকার। আর দেই শুরের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে বহু প্রানো জীবদেহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রকৃতি এই শুর রচনার কাজ জুমাগত চালিয়ে এসেছেন সমুদ্রের জল আর নদীর জলের প্রাবনের সাহায়ে। এটা খুবই স্তিয় যে, যে কোনো কৈব-পদার্থকে যদি জল ও বাভাসের ছোয়া থেকে বাচান না যায় তবে দেটা নিশ্চয়ই পচে যাবে। অজ্যিজন হলো পচনক্রিয়ার সহায়ক। তাই প্রকৃতি ক্ষিতা তৈরীর কাজে ছটি জিনিস খুব বেশী করে

ব্যবহার করেছেন। এক হলো মাটির নীচে চাপা
দিয়ে একেবারে কররায়িত কর:—এটা হয়েছে
পূর্ব্বাক্ত সমূদ্র ও নদীর পলিমাটিতে, কিংবা, ঝড়ের
সাহায্যে উড়ন্ত ধূলো চাপা পড়ে পড়ে। ভূমিকম্পও
কিনল তৈরীতে কম সাহায্য করেনি। গলিত
লাভার মোত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে অচল ছাই ও
মৃত্তিকার স্তরে পরিণত হয়েছে। সেগুলিও জলবাতাদ আদা-বাওয়ার পণ করেছে অবক্তম। আর
একটা হলো বন্ধ জলায়—যেখানে জলের চেয়ে
আঠাল কাদার ভাগই বেশী,—এমন জায়গায় ফেলে
মৃত্যু ঘটান, তারপর তার উপর আরও কাদা চাপা
দেওয়া। হাতীর পূর্বপুক্ষদের স্বাই মরেছে এই
ভাবে।

পূর্ব্দেই বলেছি যে গাছের আঠায় যে রক্ষন এব্য (Resin) থাকে সেটাও প্রকৃতির আর একটি সংরক্ষণী পদার্থ। পশুপাথীর মলও এই সঙ্গে ধর্ত্তব্য।

৬নং ছবি



ইয়েল পিবতি মিউজিয়মে রক্ষিত অতিকাম সরীস্প ব্রন্টোসোরের কন্ধাল থেকে মূর্ত্তি পরিকলনা করা হরেছে, তাই দেখান হল। (আর- এদ্- লালের গ্রন্থ থেকে নেওগা)

জন শুকিরে বাওয়ার পর এটা সব মল হয়ে বায়, আর বছকাল ধরে এমনি করে জমতে জমতে একজাতীয় সংরক্ষক স্বষ্ট হয়। এদের বলে গুয়ানো (Guano)। এর মধ্যেও ছোট ছোট বহু প্রাচীন : কীটপতক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সংরক্ষক ছাড়াও এই 'ফসিল' তৈরীর ব্যাপারে ভূপৃষ্ঠের উত্থান-পতন এবং নদী ও সমুদ্রের স্থান পরিবর্ত্তন বড় কম কাজ করেনি। তুষারপাত তো একটা অতি প্রয়োজনীয় সংরক্ষক। এর পরিচয় স্মাপনারা আগেই পেয়েছেন।

কাজেই এই সব দেখে যদি আমরা মনে করি যে আমাদের আজকের পৃথিবীতেও ঠিক এই জিনিসগুলি ঘটছে তাহলে কি আমরা খুব ভূল করব? উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আজ যা ন্তন কাল তা যথন পুরোনো হয়ে যাবে তথন মাহুষের কাছে সে জিনিষের আপাত মূল্য হয়তো কিছু থাকবে না, কিছু প্রকৃতি কোনো জিনিষকেই

একেবারে হারাতে দেন না—তাঁর গর্ভে ভিনি
সব কিছুকেই অদৃষ্ঠ করে সংরক্ষণ করেন মাত্র।
আমরা আজকের পৃথিবী সম্বন্ধে যত না জানি,
হয়তো তৃ'কোটি বংসর পরে মান্ত্য যদি পৃথিবীতে
থাকে তবে তারা জানবে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।
কাজেই একথাটা সব সময়েই শ্বরণ রাখা কর্ত্তর্য
যে প্রকৃতি অবিবেচক নন। অভিব্যক্তির ধারাকে
অক্ষ্র রাথবার জন্ম তাঁর সংরক্ষণ প্রণালী অতি
অন্তুত। তাই বলতে ইচ্ছা হয়—

"তোমার মহাবিশে কিছু হারায় নাকো কভূ"
তথু আমাদের দৃষ্টির অম্পটতার জন্তেই আমরা
তা এতদিন দেখতে পাইনি। সে দোষ তো
আমাদেরই। কিন্তু আজু মান্ত্র্য তার দৃষ্টিকে ফিরে
পেয়েছে বৈজ্ঞানিকের চোখে—আজু আর প্রকৃতির
কীত্তিকলাপ তার কাছে রহস্তের কালো যবনিকার
অন্তরালে ঢাকা নেই।

### चारमत्रिकां । विकान-भरवस्नात वास

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই বছরে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্ম মোট ১৬০ কোটী জলার ব্যন্ত্র করবে। এর মধ্যে সরাসরি সরকারী গবেষণাগারসমূহের জন্ম বায় করা হবে ৬০ কোটী জলারের কিছু বেশী। এই রকম গবেষণাগারের সংখ্যা ৫২। এখানে ত্রিশ হাজার বিজ্ঞানী গবেষণাকার্যে লিপ্ত আছেন। শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণাগার ও বিশ্ববিভালয়সমূহে— যাদের অর্থ আসে জনসাধারণের পকেট থেকে—ব্যন্ত হবে আহুমানিক ৪০ কোটী জলার। এ ছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আরও প্রায় ৬০ কোটী জলার ব্যন্ত করবে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্ম।

বিজ্ঞান-গবেষণায় আমেরিকা মাথা পিছু প্রায় ১০ ডলার অর্থাৎ ৩০ ্ টাকা ব্যয় করে। ভারতবর্ষে এই সংখ্যা কত ?

## ফোলিক অ্যাপিড

### প্রাপশ্রপতি ভট্টাচার্য

আহিবের দেহে নানা ধরণের রক্তহীনতা ঘটতে দেখা যায়। আঘাত জনিত রক্তমোক্ষণ বা কোনো বিশিষ্ট বোপের দারা শরীর থেকে অত্যবিক রক্তক্ষয় হওয়ার ফলে যে রক্তাল্পতা ঘটে, তাও এক প্যায়ের রক্তহীনতা। তাতে রক্তের মোট কণিকা-সংখ্যা আতাবিক অপেক্ষা অনেক কমে যায়। লাল কণিকার সংখ্যা প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ৫০ বা ৪০ লক্ষের হলে হয়তো ১০ লক্ষ বা তারও কম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তথাপি ঐ সব লাল কণিকার আকারে প্রকারে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তার কারণ এটা তাদের সংখ্যাল্পতা মাত্র, এটা কণিকাদের নিশ্চয় কোনো বিক্তি বা ব্যাধি নয়।

আর এক প্যায়ের রক্তহীনতা আছে যাতে রক্তক্ষম না হয়েও কণিকাদের নিজ্ঞ অপুষ্টি ও ভঙ্গুরতার দক্ষণ তারা স্বাভাবিকের চেয়ে সংপ্যায় কমে যেতে থাকে এবং তা ছাড়াও তাদের আকারের ও প্রকারের অনেক বিকৃতি ঘটতে থাকে। এই আতীয় রক্তহীনতা কয়েক প্রকারের স্বতন্ত লক্ষণযুক্ত ব্যাধিরপে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা সাধারণ কথায় যাকে বলি পাণ্ডরোগ, তা এই আতীয় রক্তহীনতা। অনেক সময় আমরা মেয়েদের যে অক্সন্থতাকে স্তিকা বলি, তাও এই ধরণের রক্তহীনতা সম্পর্কীয়। আর যাকে আমরা গ্রহণী বলে থাকি এবং যাকে ডাজারেরা আৰু বলেন, তাও এই ধরণের রক্তহীনতা ঘটিত।

এখন ক্রমশ জানা যাচ্ছে যে এই জাতীয় বক্তহীনতা কোনো আগস্তুক বা সংক্রামক ব্যাধি নয়। অনেক সময় দেখা যায় এগুলি বিশেষ রক্ষমের কিছু খাছোপকরণের অভাবে আভাস্তরীণ বিপর্ণয় হেতুই ঘটে গাকে। এবং থাতের এই
সব উপকরণের দৈতা ঘটতে ঘটতে শরীর যথন
দেউলে হয়ে যায়, তখন সেটা প্রকাশ পায় এই
ধরণের বক্তহীনতায়। রক্তপরীক্ষাতেই জানা যায়
সেটা কোন ধরণের বিকারয়ুক্ত হক্তহীনতা। এতে
ক্বিকার সংখ্যাও কমে আর অব শিষ্ট ক্বিকাগুলির
চেহারংতে নানা বক্ম বিক্তিও ঘটে। একে
তাই বলা যায় অপুষ্টিজনিত দৃষিত বক্তহীনতা।

নিছক খাতের ক্রটির দারাই যে এমন কোনো বিচিত্র রক্ষের ব্যাধি ঘটতে পারে এটা আগে জানা ছিল ন।। এটা প্রথমে জাপানী চিকিৎসক তাকাকীর নজরে পড়লো, যথন তিনি দেখলেন যে পেট ভরে খেতে পৈলেও जाशानी नाविकरमत गर्धा शाहर वितिरवित नामक রোগটি হয়। অনেক পরীক্ষায় বোঝা গেল যে এ কোনো সংক্রামক পীড়া নয়, কেবল তাদের शास्त्र मर्पाष्टे क्लाना এक विरम्ब छेलानात्मव षा चार्य এই রোগ ঘটেছে। ক্রমে দেখা গে**ল ঈ**স্ট (থা।ম জাতীয়) আর চালের ভূষি থেতে দিলেই ঐ বেরিবেরি সেরে যায়। **অমুসন্ধান হতে লাগলো** ঈট্ প্রভৃতির মধ্যে এমন কোনো সামগ্রী আছে কিনা যার অভাবে বেরিবেরি রোগটি হতে পারে আর যার যোগান দিতে শুরু করলেই সেরোগ আরোগ্য হয়ে যায়। সে পদার্থ ক্রমে আবিষ্কারও হোলো, তার নাম দেওয়। হলো থিয়ামিন। এটি ভিটামিন বি পর্যায়ের অন্তর্গত।

ক্রমে সারো জানা গেল বে ঈন্ট প্রভৃতির মধ্যে থিয়ামিন ছাড়াও ভিটামিন বি পর্যায়ের আরো কিছু স্বতন্ত্র সামগ্রী আছে যার অভাবে বেরিবেরি ছাড়াও অক্সান্ত রকম রোগ হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল যে খাছে ভিটামিন বি পর্যায়ের উপাদানের অভাবে কোন কোন ব্যাধি হ্বার সম্ভাবনা।

প্রথমে মাত্রুকে নিয়ে নয়, কুকুর আর বাঁদর নিয়ে এই পরীক্ষা চলছিল। এক দল পরীক্ষক (मथलन य वामतामत कल-कांचा भानिम-कता ठान. এবং তার সঙ্গে হুধের কেজীন, কড লিভার অয়েল, कमला (लवू এवः नवनानि ( ममछ हे ভिটामिन वि বর্জিত) খেতে দিলে তাদের শরীরে কিছুকাল পরে রক্তহীনতা দেখা দেয়। ঐ সব খাগ্য পেট ভরে থেলেও তাদের শরীর ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়, গালের ভিতর ঘা হয়, এবং দেহে রক্তহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে ঐ থাতের সঙ্গে উপরস্ত কিছু পরিমাণ केके (थरा मिरनरे व ममस नक्ष्म चारताना र'रा যায়। আর এক দল দেখলেন যে কুকুরদের চোকড-विशेन वार्धी, जात जात महन हर्वि, हिनि, नवनापि, আর ভিটামিন এ, সি এবং ডি থেতে দিলেও তাদের অহুরূপ বক্তহীনতা ঘটে। তাদের শরীর শুকিয়ে যায়, সর্বাঙ্গে ঘা হয়, ও বক্তহীনতার চিহ্ন প্রকাশ পায়। লোহঘটিত ঔষধাদি দিলেও এ অস্কস্থতা সারে না। কিন্তু ভিটামিন বি প্রয়োগ করলেই তা সেরে যায়।

স্থতরাং ভিটামিন বি পর্যায়ের যাবতীয় মিশ্রিত উপাদানের মধ্যে যে থিয়ামিন ছাড়াও অক্ত এমন কিছু স্বতম্ব বস্ত আছে যার অভাবে বেরিবেরি হয় না কিছু মারাত্মক রক্তহীনতা হ'তে পারে, এ কথা অনেক আগের থেকেই জানা যাচ্ছিল। কিন্তু সেই জিনিসটি বে কি তা অনেক দিন পর্যন্ত নির্দিষ্টরূপে ধরা পড়ে নি। সেটি বে ফোলিক ম্যাসিড তা এখনকার সব চেয়ে নতুন আবিদ্ধার।

ল্যাটিন ভাষাতে ফোলিয়াম কথাটির অর্থ পল্লব বা পাতা। ১৯৪১ দালে মিচেল প্রমুখ ভিনদ্ধন বৈশ্লানিক পালং শাকের পাতা থেকে এই পদার্থটি প্রথম আবিদ্ধার করেন, এবং তাঁরাই এর নাম দেন ফোলিক জ্যানিত। ক্রমে জানা বায় বে এই পদার্থ কেবল পালং শাকে নয়, কাঁচা ঘাস, ছত্রকে বা বেঙের ছাতায়, ঈস্টের মধ্যে এবং জন্ত সকলের লিভারে বা মেটুলিতেও আছে। আরও জানা বায় বে এটি ভিটামিন বি কম্প্লেশ্লের অন্তর্গত। কুকুর বাদর প্রভৃতি জন্তনের দৈনিক থাতের বরাদ্দ থেকে ভিটামিন বি জাতীয় উপাদান বাদ দিতে থাকলে তাদের যে রক্তহীনতা ঘটে, তা কেবল এই বিশিষ্ট বস্ত্রটিরই অভাবে। ভিটামিন বি সমৃদ্ধ থাছ দিলেই যে তারা আরোগ্য হ'য়ে যায়, সে কেবল এই বিশিষ্ট বস্ত্রটিরই কারণে।

বলা বাহুল্য যে এই পদার্থটি ঐ সমস্ত থান্তবস্তুর মধ্যে যৌগিকভাবে জটিলরপে অন্তর্নিহিত হ'রে
থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক একে বিভিন্ন থান্তবন্ত্ত
থেকে পৃথক ক'রে বের করবার চেষ্টা করেছিলেন।
কেউবা এর নাম দিলেন ভিটানিন এম্, কেউবা
নাম দিলেন ভিটামিন বিদি, কেউবা নাম
দিলেন ইউ ফ্যাক্টর। কিন্তু অবশেষে জানা
গেল যে পালং শাকের মধ্যে যা পাওয়া গেছে,
এবং ঈট্ প্রভৃতি অন্তান্ত জিনিসের মধ্যেও যা
পাওয়া যাচ্ছে, সে ঐ একই পদার্থ এবং ভার
ক্রিয়াও একই প্রকার। তখন অন্তান্ত নামের পরিবতে
ঐ ফোলিক অ্যাসিভ নামটিই বহাল রাখা হলো।

এই কোলিক এ্যাসিডকে বাসায়নিক ক্রিয়ার দারা পৃথক করা গেছে এবং তারপর দ্রবটি গাঢ়ীকরণ করে ক্রিফালাইন বা কেলাসিত আকারে ভূরি ভূরি পরিমাণে অমিশ্রভাবে পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। শুরু, তাই নয়, ১৯৪৫ সালে রাসায়নিক সংশ্লেষণের দ্বারা প্রাকৃতিক বস্তুটির অহুরূপ কোলিক অ্যাসিড ক্র্তিম উপায়ে ল্যাব-রেটরিতে প্রস্তুত করাও সম্ভবপর হয়েছে।

এরপর কোলিক অ্যাসিড সংগ্রহ করবার জন্ম আর পালং শাক বা ঈস্ট প্রভৃতির উপর নির্ভর করবার কোনো প্রয়োগন নেই। স্থতরাং ফোলিক অ্যাসিডের গুণাগুণ পরীক্ষা করা এবং রক্তহীনভার ক্ষেত্রে প্রয়োগের ছারা ফলাফল নির্ণয় করা সম্বন্ধ আর কোনো তুল্পাপ্যভা রইল না। সকলেই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পেলেন যে কুকুর বাদর প্রভৃতি জন্তদের পূর্বোক্ত ধরনের রক্তহীন্তায় ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োগের ছারা চমংকার স্থান্দ পাওয়া যায়।

তথন থেকে মান্থবেরও নানাবিধ বক্তহীনতার ফোলিক আাসিতের প্রয়োগ করা শুরু হলো।
স্পাইজ প্রভৃতি কয়েকজন চিকিৎসক বর্নিত
আকারের রক্তকণিকাবিশিষ্ট (macrocytic) দৃষিত
রক্তহীনতার চিকিৎসায় ফোলিক আাসিত প্রয়োগ
করতে লাগলেন এবং তুই শতের অধিক রোগীকে
আরোগ্য করবার পরে তাঁদের চিকিৎসার ফলাফল
প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন যে ঐ জাতীয়
দৃষিত রক্তহীনতায় লিভার একট্রাক্ট যেমন কাজ
করে, বহু ক্ষেত্রে ফোলিক আাসিডের ক্রিয়া তার
চেয়ে কোনো অংশে ন্যন নয়। সরাসেরি রক্তপাত
ও রক্তক্ষয় হওয়া ছাড়া অন্ত বহুবিধ তুর্বোধ্য অস্থাভাবিক রক্তহীনতায় এই ফোলিক আাসিড প্রয়োগে
রোগীদেহের রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

শাধারণত অন্থিমজ্জার ভিতর থেকেই রক্ত- রক্তকণি কণিকার সৃষ্টে হয়। ফোলিক আাসিড প্রয়োগের ছিল ৪ সঙ্গে সংক্ষেই দেখা যায় যে ব্যাধির ধারা বিকারগ্রন্ত অন্থিমজ্জার কোষগুলির মধ্যে বিশেষ রক্ষের পরে রে পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। তার পর থেকেই লক্ষের রক্তকণিকার সংখ্যা ক্রতগতিতে বেড়ে যেতে থাকে লক্ষের এবং দেগুলি বিক্নত আকারের পরিবর্তে সহজ্র খাভাবিক আকারে ও প্রকারে রূপাস্তরিত হ'তে আাসি থাকে। দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই রক্তের অবস্থার আমৃল পরিবর্তন ঘটে যায়। রোগীর সমস্ত দৈল বাহ্যিক লক্ষণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে। ক'রে ফোলিক আাসিডের চারদিন মাত্র প্রয়োগের পর নেই বে থেকেই দেখা যায় যে রোগীর চোধমুখের চেহারা ক্রিয়া বদলে গেছে, অক্ষ্ণার জায়গায় তার ক্ষ্ণার স্ক্রার] নেই।

প্রুজাতীয় উদরাময়ের রোগে প্রায়ই জিভে এবং গালের মধ্যে ঘা হয়, কিছু থেতে গেলেই ম্থের মধ্যে জালা করে, পেট জালা করে, এবং উদরাময়ের লক্ষণ এমন প্রবল থাকে যে কিছুতেই তার কোনো উপশম করা যায় না। কিছু ফোলিক আাদিত ব্যবহারের সঙ্গে দঙ্গে দেখা যায় যে জিভের যা অদৃশ্য হয়েছে, জালা দূর হয়েছে এবং উদরাময় আপনিই আরোগ্য হয়ে মলের অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে। ক্রমে রোগীর শরীর সবল হতে থাকে এবং কিছু দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পরে দেখা যায় যে—রক্তহীনতার আর কোনোই চিহ্ন নেই, রক্তের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকের মতো হয়ে গেছে। প্র্যুগ্রেগের সম্বন্ধ আগে কোনো সার্থক চিকিৎসা ছিল না, এখন ফোলিক আাদিডের আবিকারে সে অভাব কিয়দংশ দূর হয়েছে।

রোগলক্ষণ-বিহীন সম্পূর্ণ স্বস্থ ব্যক্তিদের শরীরে লোলিক অ্যাদিডের ক্রিয়া কেমন হয় তাঁও পরীকা ক'রে দেখা হয়েছে। কয়েকজন স্বস্থ ব্যক্তিকে একদিন অন্তর ২০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ফোলিক অ্যাসিড চুই মাস যাবত থাওয়ানো হয়। তাদের কয়েকজনের ব্রফ্রকণিকার স্বাভাবিক সংখ্যা প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ছিল ৪০ লক্ষের বেশি, এবং কয়েকজনের ছিল ৪০ লক্ষের কম। ছই মাদ ফোলিক আাদিড খাওয়ানোর পরে দেখা গেল যে যাদের কণিকার সংখ্যা ছিল 80 লক্ষের কম, তাদের সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় ৪৫ লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষের বেশি, তাদের ফোলিক আাসিডের দারা কোনোই পরিবর্তন ঘটলোনা। এতে বোঝা যায় যে কারো রক্তে যদি সামাগ্র কিছুও দৈল থাকে তবে ফোলিক আাসিড সেটুকুও পূরণ क'रत मिट्छ পारत। किन्ह रयथारन रकारना रिम्छ নেই সেখানে এর রীতিমত প্রয়োগ সত্ত্বেও কোনো ক্রিয়া নেই। অপিচ এর ব্যবহারে কোন কুফলও

ফোলিক অ্যাসিড কেবল যে মুখ দিয়ে খাওয়া-

নোর দ্বারাই স্থফল হয় তা নয়, রোগের কঠিন 
অবস্থায় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের দ্বারাও
মাংসপেশীর মধ্যে এই বস্তু প্রয়োগ করা চলতে
পারে এবং তাতে আরো কিছু তাড়াতাড়ি উপকার
পাওয়। যায়। কেউ কেউ লিভার এক্ট্রাক্টের
সঙ্গে মিশিয়েও এটি প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

যদিও এটি এক নতুন আবিদ্ধার, তথাপি এর ভবিশ্বং থুব উজ্জ্ব। ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা সন্তব হলে এবং স্থলভে পাওয়া গেলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে এটি খুবই উপকারে লাগবে। এদেশে বক্তহীনতা অতি সাধারণ রোগ, বহু লোকের মধ্যে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ আমাদের আজকালকার থাতো ভিটামিন বি জাতীয় যাবতীয় উপাদানের অভাবে খ্বই বেশী। উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটনের অভাবে তার অপকারিতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এই সকল কারণেই আমাদের দেশে প্রু রেগের প্রাহ্রভাব যথেষ্ট, আর ভারতীয় মেয়েদের স্তিকা ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগও প্রায় এই কারণেই দেখা যায়। ফোলিক আাসিডের ব্যবহারে ঐ ধরণের যাবতীয় ব্যাধি নিরাময় হ'য়ে যেতে পারে।

#### একটি মূডন ভিটামিন

মৌমাছির জীবন অল্প—মাদ তিনেক মাত্র। কিন্তু রাণী মৌমাছি বাঁচে বহুদিন—বছর পাঁচেক। এই পার্থক্যের কারণ কি? জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী ডক্টর টমাদ এস. গার্ডনার এই প্রশ্নের দত্ত্তর দেবার জল্যে অনেক দিন পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেন যে রাণী মৌমাছির খাত্য তথাকথিত 'র্য্য়াল জেলি' একটি এতদিন না-জানা বি-জাতীয় ভিটামিনের সমৃদ্ধ উৎদ। এই বি ভিটামিনের নাম জ্যাণ্টোথেনিক অ্যাদিড। সাধারণ মাছিকে এই খাত্য খাইয়ে দেখা গেছে যে তাদের জীবৎকাল প্রায় দেড়গুণ—শতকরা ৪৬ ভাগ—বেড়ে যায়। ডক্টর গার্ডনার আরও দেখেন যে রয়্যাল জেলিতে প্রাপ্তব্য কয়েকটি রাসায়নিক জ্ব্য—বায়োটিন, পিরিডক্সিন ও সোডিয়াম ঈস্ট নিউক্সিএট পরমায় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাহ্নযের উপর জ্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিডের ক্রিয়া এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। তরুণ পেশীতন্ত্ব, তুধ এবং শিশু-জীবের আহার্য্য ক্রের্য প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড বর্তমান।

# আচাৰ্য প্ৰফুলচক্ৰ

### প্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

তাচার্য্য প্রক্ষণক বাদালা ভাষার উন্নতিসাধন
ও সমৃদ্ধিকরণ সহকে যে কতথানি সচেতন ছিলেন,
তাঁহার প্রদক্ত অভিভাষণ ও রচনাবলী হইতে তাহার
ভূবি ভূবি প্রমাণ পাওয়া যায়। বদীয় সাহিত্য
সমিলনের ঘিতীয় অবিবেশন তিনি বলিয়াছেন.
"আমরা ষতদিন খাদীন ভাবে নৃতন নৃতন গবেষণায়
প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ব প্রচার
করিতে সমর্থনা হইব, ততদিন আমাদের ভাষার
দারিদ্র্য ঘূচিবে না।" শিক্ষা সমকে এক প্রবক্ষে

"আদর্শ-সাহিত্য গঠন করিতে ইইলে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভৃতত্ব, পদার্থতত্ব, স্থাপত্য, ভাস্ব্য, রসায়ন-বিজ্ঞান, নৌতত্ব, সমরতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক রচিত হওয়া প্রয়েজন। ত্বিভা, উদ্ভিদ্বিভা, প্রাণি-বিছা, জীবাণ্বিছা, এবং অন্তান্ত বিজ্ঞান ও রসায়ন-শান্তের অহ্বাদ করিতে ইইলে আমাদের চক্ত্রির ইইয়া বায়, আবশ্রুক মত পারিভাষিক শব্দ কোথায় মিলিবে ? এ বাবং বিজ্ঞান ও রসায়ন-শান্তের আলোচনার দারা যে শব্দগুলি সংগঠিত ইইয়াছে, ভাহার পরিমাণ অতি অল্প।"

কলিকাতার শিক্ষক সম্মেলনে প্রসক্ষমে শিকার বাহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:

"আমাদের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতেই ইইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সময়েই এইটি হওয়া উচিত ছিল। প্রচুর সময়, শক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রতিভা অকারণ নত্ত হইরাছে। আর নয়, একদিনও নয়, এখনই মাতৃভাষা পঠন, পার্চন ও পরীক্ষার ভাষা করিতে হইবে।" মাতৃভাষাই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, সে সংক্ষে
আজ কাহারও বিমত নাই। কিন্তু সে যুগে বে
কয়জন মনীয়া এই সত্য সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন আচার্য্যদেব তাঁহাদের অন্ততম। আজ বিশবিজালয়ের প্রবেশিকা পরীকার্থীরা হাঁফ ছাড়িয়া
গাচিয়াছে, ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজা পরিপাক করিতে তাহাদের অজীর্গ ইইতেছে
না। কিন্তু যে যুগে ইংরাজী বলাকহা, লেখাপড়া ও
ইংরাজী কায়দা ত্রস্ত হওয়া কৃষ্টির অন্ততম অক
বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই যুগে প্রফুল্লচন্দ্র বহ
দূরদশিতার ফলে বলিতে বাধ্য ইইয়াছিলেন:

"গণিত, ইতিহাস, ভ্গোল এই পরভাবার বিভীষিকায় ত্রুহ হইয়া উঠে, পড়া ও পড়ানর আনন্দ এবং সঙ্গীবতা চলিয়া যায়, শিক্ষা আগ্রহের জিনিষ না হইয়া নিগ্রহের মৃত্তি গারণ করে। বিছার্থীর মৌলিকতা নট হইয়া যায়, অকারণ শক্তির অপচয় ও সময়ের অপব্যয় হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে স্কুম্পট ধারণা জ্মিবার বিষম ব্যাঘাত ঘটে।…

"বাহা অন্তদেশের ছাত্রেরা সহক্ষে শিখে, তাহা শিথিতে আমাদের ছেলেরা স্থকুমার বয়স হইতেই গলদঘর্ম হয়। ইহা একটা প্রকাণ্ড জাতীয় ক্ষতি।"

এই ক্ষতির কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "জগতের থে সকল ভাষা ভাব প্রকাশের উপবোগিতায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা তাহাদের অন্ততম। আমাদের এই মাতৃভাষাকে ছাড়িয়া পরের ছরহ, উচ্চারণের বিভঙ্গনা পূর্ণ ভাষা কেন আমাদের শিক্ষার বাহন হইবে? ইহা বথার্থ ই আমাদের পকে বিলাতি মাটি; ইহাতে মুক্তিকার

সরসভা ও সজীবতা নাই। আমাদের বাড়ন্ত গাছগুলি এই সিমেণ্টে রস পায় না, ধীরে ধীরে শুকাইয়া বায়। নাত্ভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষা হইলে সময় বাঁচিবে, অনর্থক শক্তির অপচয় হইবে না, ছেলেরা আগ্রহ করিয়া কত কিছু শিখিতে চাহিবে, শিক্ষা জীবস্ত ও সার্থক হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ঘাড়ের এই ভূত নামাইতেই হইবে।"

বলা বাহুল্য এই সব আলোচনার অনেক বংসর পরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যে ও পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

আচার্যাদেবের মতে বাকালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দের অভাব ছিল না। তিনি বলেন, বতুবর্ধ-ব্যাপী পরাধীনতার ফলে আমরা বহু অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি। ইতিহাস তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল। উত্তরকালে চতুর্দশবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফলে হিন্দু রসায়নের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যে সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর অন্তত্ত্ রাদায়নিক পরিভাষা সম্বনকালে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ, যাহার ভাব আমরা এখন কেবল ইংরাজি नम मिश्रारे खकान कतिया थाकि, छाँरात टाए পডে। কয়েকটি উদ্ধার করিতেছি: (3) Destructive distillation অন্তর্ম বিপাচন; (২) Fixture of dyes রাগবন্ধন; (৩) জাহাজের Pilot জল নিয়ামক; (৪) Laying the foundation stone মন্বলেষ্টক স্থাপন: (৫) Viceroy উপবান্ধ, (৬) Crown Prince পরিনায়ক; ( ৭ ) Supper নায়মাশ; (৮) Calamine বুসক।

এইরপ দৃষ্টাস্ত দিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,
"অহসদান করিলে এইরপ শত শত 'সমাজচ্যুত
•শব্দে'র সদ্ধান পাওয়া যাইবে। কৃতী সাহিত্যরথিগণ••বিশ্বতির অন্ধকৃপ হইতে ইহাদের উদ্ধার
সাধন করিয়া হীনবল বাকালা সাহিত্যসমাজের অন্ধীভূত করিয়া লইবেন। ইহাই সনির্বন্ধ অন্ধবাধ,।"

সৌভাগ্যের বিষয় আচার্য্যদেবের এই অন্থরোধ স্থিজনের কানে প্রবেশ করিয়া করিয়াছে। পরিভাষা সমিতি গঠিত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় পারিভাষিক শব্দ তালিকা গ্রন্থন করিতে উত্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত আছেন। আচার্য্যদেবের বালালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় উৎসাহের অবধি ছিল না। খাদ্য প্রসক্ষে ভোজ্যদ্রব্যের গুণাগুণের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন:

"বর্ত্তমানে আর এক বিষম উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, ভেজিটেবল ঘি নামে এক পদার্থ বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। উদ্ভিক্ত তৈলের সঙ্গে হাইড্রোজেন সম্মিলিত করাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। রাসায়নিক হিসাবে দেখিতে গেলে, ভাল চর্ক্তি ও মতের বড় একটা প্রভেদ নাই। কিছু এই নকল মতের ভাইটামিন নামক শরীর গঠনে অভ্যাবশুক উপাদান একেবারেনাই।"

প্রচীন হিন্দুদিগের রসায়নশাপ্তজ্ঞান সহজে

যথন আচার্যাদেব গবেষণারত ছিলেন তথন রসরত্মস্ক্রয়ে রসক হইতে দন্তা নিদ্ধাশনের বে বিবরণ

তিনি সংস্কৃত লোকের মধ্য দিয়া পাইয়াছিলেন,

তাহা পরে সহজ বালালা ভাষায় পরিবেষণ করেন।

নিম্নলিখিত অন্তচ্চেদ হইতে স্পাষ্ট বুঝা যাইবে কেন

আচার্যাদেব বালালা ভাষাকে ভাব প্রকাশের মধ্যেই
উপযোগী বলিয়াছিলেন।

"রসকের সহিত হরিদ্রা, লবণ, রজন, ভ্যা ও সোহাগা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মৃচির ভিতর আবদ্ধ করিয়া রোল্ডে শুকাইবে। একটি সচ্ছিত্র শরা নারা মৃচির মৃথ আর্ত করিবে। একটি ইাড়ি মাটির ভিতর প্রোথিত করিয়া তাহার অর্থেক জলে পূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ মৃচিটি উন্টা ভাবে ইাড়ির উপর সংস্থাপিত করিয়া কয়লার আগুনে জোরে পোড়াইবে। দন্তা বাম্পাকারে পরিণত হইয়া শীতল জলের সংস্পর্শে আসিলে রক্ষের (রাং) ফ্রায়্ম আভাযুক্ত হইয়া জমিয়া বাইবে। যথন জয়িশিগার বর্ণ নীল হইতে সাদা হইবে, তথন উত্তাপ বন্ধ করিতে হইবে।"

দৌলতপুর কলেকে আচার্য্যদেব বান্ধালায় নব্য রসায়নের উৎপত্তি সম্বন্ধে একবার বক্তৃতা করেন। ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উদ্কৃত অফুচ্ছেদ পড়িয়া গেলে বুঝা যাইবে ত্রহ বিজ্ঞানও সরল করিয়া বান্ধালা ভাষায় পরিবেষণ করা অসম্ভব নহে।

"আমাদের দেশের ভাষায় একটি কথা আছে. 'পঞ্চর প্রাপ্তি'। জনৈক ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক विभाष्ट्रिन रव हिन्तुता रव পश्च न्थान्त्रित क्या বলেন, তাহার মধ্যে অনেক গুঢ় রহস্য নিহিত আছে। জগতের সমন্ত পদার্থের মূল উপাদান এই মতে পাচটি। কিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম। विस्मयन वा क्रमाबरम यक हेक्हा जान कविरल छ रा পদার্থ হইতে দে পদার্থ ভিন্ন অক্ত কোন পদার্থ পাওয়া ৰায় না, তাহাকে মূল পদার্থ বা জগতের মূল বা ভৃত বলে। বখন অমর আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তথন যে মাটি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম দিয়া দেহ গঠিত হইয়াছে, সেইগুলি পুনরায় পঞ্জুতে मिनिया याय, देशबंदे नाम शक्य लाखि, प्राट्त कान उपापान भारत या नहें इहेन ना। মাটি মাটিতে, জল জলে, এইরূপ পঞ্ভূত পঞ্ভূতে মিশিয়া গেল-রপান্তর প্রাপ্ত হইল। জগতের কোন পদার্থের নাশ বা অন্তিত্ব লোপ হয় ना, এक পদার্থ হইতে পদার্থাস্তবে পরিবর্তন হয় মাত্র এবং যে যে মূল পদার্থের প্রমাণু (বা স্ক্ষতম অবিভাজ্য অংশ) সমষ্টি লইয়া কোন পদার্থ গঠিত হয়, অন্ত পদার্থে পরিণত হইলে তাহার একটি পরমাণুও নষ্ট হয় না। সমস্ত জগতের পরমাণু সমষ্টি নিত্য, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এই তত্ত্বের নাম পদার্থের অবিনশ্বর ।"

প্রাচীনকালে জগ্নির দহনকার্য্যের ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন ষ্টাল নামে একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁহার দহনতত্ত্ব ব্যাইতে আচার্য্যদেব ধে সহজ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন নিম্নে উদ্ধৃত অন্তল্ভেদে ভাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

উত্তরকালে ফ্রন্সিইনবাদ যথন লাভায়সিয়ের অমর পরীক্ষায় ঘাতসহ হইল না, এবং আধুনিক-কালের দহনতত্ব, অর্থাৎ দহন হইল দাহ্য বস্তুর সহিত অম্লানের সংযোগ, স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল তাহার প্রসঙ্গে আচাগ্যদেব বলিতেছেন:

"গ্রীষ্টলি যদিও অমুজান বায়ু প্রথম আবিষার করিয়াছিলেন, তবুও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ ফ্লব্রিষ্টনবাদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।...এরপ অন্ধ সংস্কার বহু স্থানে সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শনে বাধা জন্মায়; এবং এই জন্মই যাঁহারা এই সংস্কারগুলি ভালিয়া সত্যের আলোক সাধারণ মানব সমীপে উপস্থিত করেন. তাঁহারা মহাপুরুষ বা ধুগাবতার বলিয়া লাবোয়াজিয়ে একজন মহাপুরুষ খ্যাত হয়েন। তিনি নৃতন পথে চিস্তার স্রোত প্রবাহিত করেন।" দহনতত্ত্বের সঠিক কারণ আবিন্ধার করার পর, "একদিন লাবোয়াজিয়ে ও তাঁহার স্ত্রী প্রাচীন মিশর দেশীয় পুরোহিত ও তংপত্নী সাজিয়া তথনকার ফুজিন্টনবাদ-ছুট বহু গ্রন্থ অগ্নি প্রদানে ভুস্মীভূত করেন এবং বলেন যে, পুরাতনের এই ভম্ম হইতে রাসায়নিক বিভা নৃতন উচ্ছল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোক সমাজে আদৃত হইবে।"

এইরপ স্থললিত ভাবে পরিবেষণ করা বৈজ্ঞানিক অন্থল্ডেদ আচার্য্যদেবের রচনায় ছড়াইয়া আছে। আচার্য্যদেব হাতে বলমে দেখাইয়া গিয়াছেন বে আমাদের ভাষায় রসায়নের রচনা রস্পিক্ত করিয়া বলা সম্ভব। যে কালে তিনি এই সাহসিক প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন বিচিত্র প্রতিভাগে একটু ক্ষণপ্রভ পরিচয় মাত্র। যাহাই হউক বে দীপবর্ত্তিকা তিনি জালাইতে চাহিয়াছিলেন, অ্বেক্ বক্ষীয় বিজ্ঞান পরিষদ দেই দীপ্ত দীপবর্ত্তিকা লইয়া স্ক্র্বে অভিসারী হইবে ভরসা করি।

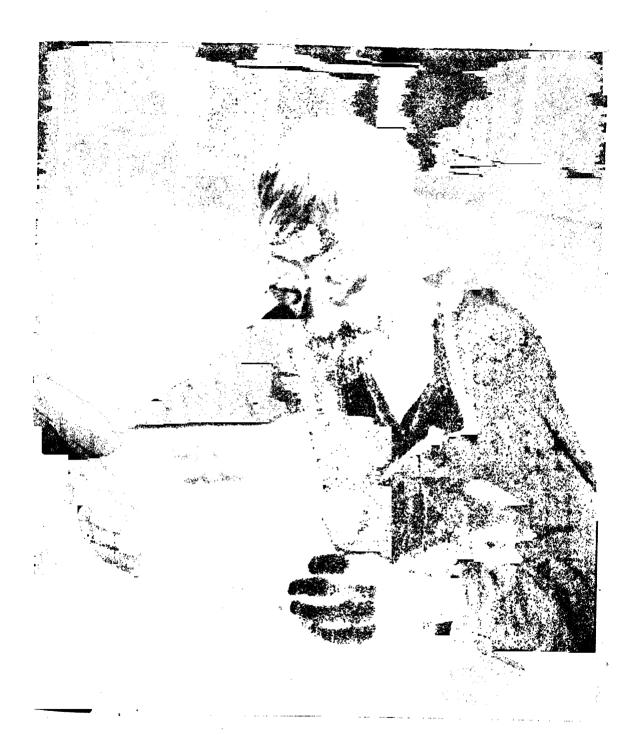

আচাৰ্য প্ৰফুলচন্দ্ৰ

# বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের ভেদ

#### শ্রীমীনেদ্রনাথ বস্থ

কর্ম হইতে ১৯২৮ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে ছাত্র মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের যে সকল মাপ্জোক লওয়া হইয়াছিল, জাহার উপরে ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গত অধিবেশনে নৃতত্ব ও প্রত্নতত্ব বিভাগের সভাপতির ভাষণ দিয়াছেন। মাপ্জোক্তিল 'মনাকো সম্মৃতি' (Monaco Agreement) অনুসারে লওয়া হইয়াছিল। মাপ্জোকের জন্ম মার্টিন সাহেবের 'এন্থ্রোপোমিটার' ও 'স্প্রেডিং ক্যালিপার' যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। মন্তকের লম্ব ও প্রস্থরেথা ও দৈহিক দৈর্ঘ্যের মাপ্লওয়া হয়। ছাত্রদিগের বয়স উনিশ হইতে পচিশের মধ্যে অর্থাং গড়ে প্রায়্ একুশ (২০১৯) বংসর ছিল।

বাংলার বিভিন্ন অংশে বে সকল জেলায় গড়ে

বিশেষ কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, সেইগুলিকে একত্রে ধর। হইয়াছে। যথা,—হাওড়া ও হগলী এই জেল। তুইটা যদিও সমতট অঞ্চলের বাহিরে পড়ে, তাহা হইলেও উপরোক্ত বিভাগ অমুসারে সমতটের মধ্যে ধরা হইয়াছে; ফরিদপুর ও বাধরগঞ্জ সমতটের অস্তর্ভুক্ত হইলেও বন্ধ বিভাগের এবং তিপুরাকে চট্টলের পরিবর্তে বন্ধে ধরা হইয়াছে।

দেহের দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের বিভাগীয় ভেদ এইরূপ দেখা গিয়াছে:—

- (ক) কলিকাতা ব্যতীত সমগ্র প্রদেশে দৈর্ঘ্যের সমক প্রায় সমভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র সমতট ও চট্টল, কলিকাতা ও অভ্যদকল বিভাগের অভ্যাত্তের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। বিভাগের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই।
- (খ) মন্তকাকারের সমক ও ভেদের বিশেষ পার্থকা দেখা যায়। সমক হইতে বিভিন্ন মাপ্-জোকের বিস্তৃতি যথেষ্ট প্রসারিত।
- ( গ ) রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গের মধ্যে দাম্যের লক্ষণ বিশেষভাবে নজরে পড়ে।
- (ঘ) সমূহট ও কলিকাতার অধিক দৈর্ঘ্য ও চওড়া মাথার দিকে সাম্য বিশেষভাবে দেখা যায়।

লেখক উপাত্তগুলিকে বিশেষভাবে প্রমাণ করিবার জন্ম প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মন্তকাকারের অম্বন্ধ টানিয়া মার্টিন ও হ্যাভনের নির্দিষ্ট বিভাগ নির্ণয়ের পদ্ধতি অম্পাবে স্টা শ্রেণীতে বিভক্ত করিগাছেন:—

থকাঞ্জি- লখা, মধ্যম ও চওড়ামাথা।
মধ্যমাঞ্জি-লখা, মধ্যম ও চওড়ামাথা।
উচ্চাক্তি-লখা, মধ্যম ও চওড়ামাথা।
ছয়টা বিভাগের উপরোক্ত অন্তবন বিল্লেখণে
দেখা যায়:—

- ১। মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যা কলিকাতা ব্যতীত সমগ্র বিভাগেই জনসংখ্যায় বেশী।
   কলিকাভায় মধ্যমাকৃতি চওড়া মাথার সংখ্যা বেশী।
- ২। ইহার ঠিক পরেই মধ্যমাকৃতি চঞ্চা মাথার সংগ্যা। এই উভয় প্রকার লোক লইয়া বাংলার অন্ধ্রেক জনসংখ্যা। (এই তুইয়ের সমষ্টির শতকরা—রাচ ৪৬'৯৬, বরেক্স ৫০'৪৮, বক্স-৪৮'১০, চল্লৈ—৪২'৬২, সমত্ট—৫৪'২৪, কলিকাতা—
- ৬। চট্টল বাতীত সমগ্র বিভাগে উচ্চাকৃতি

  মধ্যম মাথার সংখ্যা তৃতীয়ন্থান দখল করে।
- 8। রাচ, বরেক্স ও বঙ্গে মধ্যমাকৃতি লম্বামাথা সমভাবে বিস্তারিত, চট্টলে ইহার সংখ্যা বেশী ও এবং সমতট ও কলিকাতায় ইহার সংখ্যা কম।
- । সমতট ও কলিকাত। ব্যতীত লম্বাকৃতি
   চওড়ামাথ। ও ধর্মাকৃতি মধ্যম মাথাব লোক কিছু
   পাওয়া যায়।
- অবশিষ্ট থর্কাকৃতি লম্বামাথা থর্কাকৃতি
   চওড়ামাথা ও উচ্চাকৃতি লম্বামাথার সংখ্যা সামাত।
- 1। অক্সান্ত বিভাগের তুলনায় কলিকাতা ও সমতটের লম্বামাথা থকাক্ষতি, মধ্যমাকৃতি ও উচ্চা-কৃতির সংখ্যা খুবই কম। এই তুই স্থানে উচ্চাকৃতি চণ্ডুমাথার সংখ্যা বেশী।
- ৮। রাঢ়, বরেক্স ও বঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্ত একই রূপ।
- । চট্টলে ধর্কাকৃতি লম্বামাথার সংখ্যা খুবই
   বেশী, তাহার পর মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যা।
   উচ্চাকৃতি মধ্যম ও চওড়ামাথার সংখ্যা সামান্ত মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মন্তকাকারের ভেদ নিম্নে দেওয়া হইল:—

বাঢ়—বাদ্ধণ, বৈজ ও কায়স্থের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই সংক্ অন্তান্ত হিন্দুবর্গ ও মুসলমানের সহিত পার্থক্য দেখা যায়। অন্তান্ত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই।

ব্যেক্স-এইগানে সমগ্র সম্প্রদারের মধ্যে মধ্যনাকৃতি
মধ্যম ও চওড়ামাথারই প্রাধান্ত।

বন্ধ—এই গানে সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যমারুতি মধ্যম মাথার সংখ্যা বেশী।

চট্টল—এথানেও মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথারই প্রাধান্ত তবে ইহারা ও মধ্যমাকৃতি চওড়ামাথা উভয়ে মিলিয়া প্রায় ৪৩ (৪২ ৪১) ভাগ স্থান লইয়াছে। সমতট—এই বিভাগে মধ্যমাকৃতি মধ্যম ও চওড়া-মাথার সংখ্যাই অধিক।

কলিকাতা—মুসলমান ব্যতীত অন্তান্ত সম্প্রদায়ের
মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই। কলিকাতায়
গে সকল অল্পংখ্যক মুসলমানের মাপ্জাক
করা হইয়াছে, উহারা অধিকাংশ অবাঙালী।
অতএব লেথকের মতে উহাদিগের বাদ দেওয়া
ন্তায় সক্ষত।

বিভাগের একই সম্প্রদায়ের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মন্তকাকারের ভেদ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে:—

সমতট ও বঙ্গ, সমতট ও চট্টল, কলিকাতা প বঞ্গ, কলিকাতা ও চট্টলে আহ্মণ সম্প্রদায়ের দৈহিক দৈর্দ্য ও মন্তকাকারের ভেদ লক্ষিত হয়। সমতট ও রাঢ়, সমতট ও বরেন্দ্র, কলিকাতা ও রাঢ়, বরেন্দ্র ও চট্টল, রাঢ় ও চট্টলের মধ্যে কেবল মাত্র মন্তকাকারের ভেদ দৃষ্ট হয়।

সমতট ও বন্ধ ব্যতীত বিভিন্ন বিভাগে বৈগ্য সংখ্যার উপাত্ত এত কম যে অন্তর্বর্তী বিভাগ ভেদের বিষয় কোন মন্তব্য করা যায় না। বন্ধ ও সমতটের বৈগ্যের মধ্যে দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মন্ত-কাকারের ভেদ আছে। সমতটের বৈগ্যেরা বন্ধের বৈগ্য অপেক্ষা ধর্ববাকার ও অপেক্ষাকৃত চওড়া-মাধা বিশিষ্ট। সমতট ও বঙ্গ, কলিকাতা ও বঙ্গ, কলিকাতা ও চট্টলের কায়ন্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ বিছ্যমান আছে। রাঢ় ও সমতট, রাঢ় ও বঙ্গ, রাঢ় ও চট্টল, রাঢ় ও কলিকাতা, বরেক্স ও সমতট, বরেক্স ও চট্টল, বরেক্স ও কলিকাতা, বঙ্গ ও চট্টল, সমতট ও চট্টলের কায়ন্থের মধ্যে কেবলমাত্র মন্তকাকারের ভেদ দৃষ্ট হয়। সমতট ও কলিকাতা এবং রাঢ় ও বঙ্গে এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র দৈহিক দৈর্ঘ্যের ভেদ বোঝা যায়। মোটের উপরে বিভিন্ন বিভাগে কায়ন্থের মস্তকাকারের ভেদই বিশেষভাবে বর্দ্তমান।

সমতট ও রাঢ় এবং সমতট ও বঙ্গ বাজীত অক্সান্ত হিন্দুবর্ণের বিভিন্ন বিভাগে মন্তকাকারের বিশেষ কোন ভেদ নাই, অর্থাং সমগ্র প্রদেশে অক্সান্ত বর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষ সাম্য পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমানদিগের মধ্যে দৈর্ঘ্যের ভেদ বিশেষভাবে বিশ্বমান মনে হয়, বিশেষ করিয়া সমতট ও বঙ্গ, রাঢ় ও বঙ্গ, বরেক্স ও বঙ্গ এবং বঙ্গ ও চট্টলের মধ্যে। ইহা ব্যতীত মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা আপতনের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে,—

 ক। মধ্যমাকৃতি মধ্যম নাথার সংখ্যাই বেশী, কেবলমাত্র চট্টলে মধ্যমাকৃতি চণ্ডামাথা অপেকাকৃত বেশী।

ধ। উচ্চাকৃতি চওড়ামাথার সংখ্যা অভান্ত সম্প্রদায়ের তুলনায় কম।

বৈজ্ঞানিক অধেনগকারী এইরূপ তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া নানাবিধ সন্দেহ দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়েন। তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে এই নির্ণয়কের দ্বারা অন্তর্গর্ভী বিভাগভেদের ঠিক পথ পাওয়া অনিশ্চিত। বিভাগীয় অবস্থার পার্থক্য এই ধরনের ভেদের উৎপত্তির নানাবিধ কারণ দেখাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ভবিশ্বতে পুঞ্জান্তপুঞ্জরণে অস্প্রদানের জন্ত বক্তা বলেন যে বিভাগগুলির পারি-পার্ষিক অবস্থা জানিয়া কৃত্ব কৃত্ব ভাগে বিভক্ত করিলে সঠিক ফল আহরণে স্ক্রিধা হইবে।

মাপ্জোকের আলোকে সম্প্রদায় ও বিভাগীয়

ভেদ ও দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মন্তকাকারের নির্ণয়ে কিরূপ স্থান পাইয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল :—

ক। সমতটের আধ্বণ ও অক্সান্ত হিন্দুবর্ণের মধ্যে দৈহিক দৈর্ঘ্যের ভেদ সমতটের আহ্বণ ও বঙ্গের আহ্বণের মধ্য অপেক্ষা বেশী।

ধ। বঙ্গের আহ্মণ ও মন্তান্ত হিন্দুবর্ণের মধ্যে দৈহিক দৈর্গ্যের ভেদ কম।

গ। সনতট ও বজের আন্ধণের মধ্যে মল্ডকা-কারের ভেদ সমতটের আন্ধণ ও অক্সান্ত ছিন্দৃবর্ণের মধ্য অপেকা বেশী।

ঘ। বঙ্গের আন্ধাও সমতটের হিন্দ্রর্ণের মধ্যে মন্তকাকারের ভেদ সমতটের আন্ধাও অক্যান্ত হিন্দু-বর্ণের মধ্য অপেক্ষা কম।

এই সকল পার্থক্য কিন্ধপে ঘটল ? কোন পারি-পাখিক বা অন্ত কারণে কতটুকু ভেদ ঘটল ? এ বিসয়ে সামাদের এখন নিশ্বর থাকিতে হইবে।

মস্তকাকারের উপাত্তগুলিকে রেখাচিত্রে অন্ধিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে রাচ, বঙ্গ ও বরেন্দ্র বিভাগে সামা বিভাগান। সমভট ও কলিকাভার চিত্রও এরপ সাম্যের প্রমাণ দিয়াছে। চট্টলের চিত্ত সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে; সম্ভবত মন্তকা-কারের জন্ম পৃথক হইয়াছে। ব-দ্বীপ অঞ্চল বা সমতট সহ কলিকাতা ও রাচ, বরেক্স ও বঙ্গ বিশেষভাবে সাম্যের পরিচয় দিয়াছে। এ**খন প্র**ন্ন হইল এই সকল সাম্য কি প্রকারে সম্ভব হইল ? উত্তবে বলা যাইতে পাবে যে বাংলার লোকদিগের মধ্যে সাম্য বিভামান ছিল, পরে বর্ণপ্রতিষ্ঠা ইহাদের উপরে প্রভাব বিস্থার করিয়াছে। নতত্ত্বের দৈহিক শাখার আলোচনার বাহিরে— ইহার উত্তর সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে সম্ভব। অথবা পুর্ব্বেকার পারিপার্শ্বিক **অবস্থা বাংলার লোককে** একই জীবশ্রেণী ভুক্ত করিতে তাহাদের দৈছিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের গঠনে সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে বৈ বাংলার সমস্ত অঞ্চলের বাঙালীদিগের মধ্যে বথেট আক্তি-গত সাম্য বিভ্যমান।

### স্থ

#### প্রীম্বর্নণ্ডন্ত্র মিত্র

अभिकादिक कीवरन य ममल घटना घटने अक्ष দেখা যে তার মধ্যে একটা সেটা আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করি না অথবা উপলব্ধি করলেও তার উপর কোনও গুরুষ আরোপ ক্থন করি না। বরং স্বপ্ন বিষয়ে কোনও রকম গুরুগম্ভীর আলোচনা করবার প্রবৃত্তি থাদের মধ্যে দেখতে পাই তাঁদের আমরা নিতান্ত তুর্বলিচিত্ত এবং কুসংস্থারাচ্ছন্ন वरणहे भरन कति। भरनाविजारक विकान वरन স্বীকার করে নেবার বিপক্ষে একটা মন্ত বড় যুক্তিই ত' এই বে তথাক্থিত মনোবিজ্ঞান জগতের বড় বড় অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমূহের (যেমন আটিম্বম্ প্রভৃতি ) দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জীবনের যত সব কৃত তুচ্ছ ঘটনার,—থেমন স্বপ্ন, ভূলে যাওয়া প্রভৃতির আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে थाटक। श्रश्न व्याशा कता ७' मिपिया, ठाकूत्रयादम्ब কাজ, বিংশ শতাদীর কোনও বৈজ্ঞানিকের ঐ বিষয় নিয়ে মন্তিষ চালনা করা সময় এবং শক্তির নিছক অপব্যবহার মাত্র। উপরস্ক স্বপ্ন ত' একটা অত্যন্ত অসার অনীক অ্যোক্তিক ব্যাপার— সাধারণ ভাবেই তার কোন একটা সঙ্গত আলোচনা कता यात्र ना-दिकानिक चारमाठना चारांत्र कि करत हत्व ?

যা হোক, স্থপ্ন সম্বন্ধ আলোচনা বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সে প্রশ্ন উত্থাপন করবার উপস্থিত প্রয়োজন নেই। বহু পুরাকাল থেকে স্থপ্ন বিষয়ে লোকে বিচার বিবেচনা করে আসছে; স্বপ্নের প্রকৃতি, কারণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রচার করে গেছেন। মনোবিদরা মানসিক ব্যাপার দিয়ে আলোচনা করেন, স্থপ্ন একটা মানসিক ঘটনা স্বতরাং তাঁদের এ আলোচনায় বোগদান করতে কুঠিত হবার কোন কারণ ত' নেইই বরং না করাটা হবে তাঁদের কর্তব্যের ক্রটি। ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপার বলেই কি কোনও বিষয় বৈজ্ঞানিক অস্তুসন্ধানের অবোগ্য হতে পারে ? গাছ থেকে আপেল পড়ে যাওয়াটা কি এমন একটা প্রকাণ্ড ঘটনা ? সেই ক্ষুদ্র ঘটনার উপর ভিত্তি করেই পদার্থবিজ্ঞানের একটা বৃহৎ আবিন্ধার হয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাই আশা তুচ্ছ হলেও কোন ঘটনাই অস্তুসন্ধানের অবোগ্য মনে করেন না।

উপবৃদ্ধ এক হিসাবে বলা যায় স্বপ্নই মনোবিতা, শুধু মনোবিছা কেন সমস্ত দর্শনশান্তেরই জন্মদাতা। আদিম যুগে জীবনের যে হুটী ঘটনা মাস্কুষের কৌতূহল প্রবৃত্তিকে স্বচেয়ে তীব্রভাবে উত্তেজিত করেছিল তার একটা হচ্ছে স্বপ্ন থার একটা মৃত্যু। এই হুটা व्याश्रा क्ववाव ८ हो। त्थरक्टे अनवीवी मन, आचा, প্রভৃতি ধারণার প্রথম উদ্ভব হয়। অনেক যুগ ধরে নানা পথ বিপথে ঘুরে বহু তত্ত্বের (ism এর) স্ষষ্টি করে মনোবিদরা আজু আবার উপলব্ধি করেছেন বে মনের প্রকৃতি এবং কাগ্যাবলী সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করতে গেলে স্বপ্নালোচনা এড়িয়ে গেলে চলবে না। भूदाकारन चन्न रयमन मन नवरक जारनाहनांत्र ध्येथम সৃষ্টি করেছিল আজ আবার সেই আলোচনাকে এগিয়ে দেবার জন্ম সহায়তা করবে। স্বপ্ন তাই আজ মনোবিত্যার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার क्द्र ।

স্থপ কাকে বলে সকলেই জানেন এবং বোঝেন।
তবে স্থপ্নের ত্একটা বিশেষ লক্ষণের কথা এখানে
মনে করে নেওয়া ভাল। প্রথম লক্ষণ নিজার সঙ্গে
স্থপ্নের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, না ঘূম্বে আমরা স্থপ্ন

तिथे ना — निजा वाि दिद्य चिश्व हर् भादि ना यिष्ठ चश्रिविशेन निजा चरनक ममर्प्य हम । ख्रुताः चश्र निजावद्यादर अकी मानिमक घर्षना । विजीयक चश्र मश्रक चाद अकी निका करताद विषय और स्य चश्र चामदा श्रीयर ज्रान गारे। ममस्य दांक रुप्यक्ष चश्र तिथन्म किन्न मकात्न छिठी चाद किष्ट्र मरन दरेन ना। जा तत्न मव खश्ररे स्य अरक्वांद्र ज्रान गारे का नम। छर्व ज्रान गांक्यांकार दिनीद जांग क्रिटक घर्षे।

তারপর স্বপ্ন চক্রিন্দ্রিয়গ্রাহ্ বিষয়—অর্থাং স্বপ্ন আমর। দেখি,—শুনি না বা স্পর্ণ, আদ্রাণ প্রভৃতি করি না। নির্বাকচিত্রে (Bioscope) বেমন একটা माना পद्माद छेभद ममन्छ घटेना घटि यात्र आंद আপনি তা দর্শকরূপে শুধু দেখে যান, স্থপ্ন দেখা ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম। একটা আপত্তি বোধ হয় আপনাদের মনে জাগছে। স্বপ্ন কি ঘুমিমেই দেখি, কেন জেগে জেগে কখন স্বপ্ন দেখি না? তরুণ তরুণীরা, যুবক যুবতীরা জাগ্রত অবস্থাতেই ভবিয়তের কত রঙীন স্বপ্নই ত' দেখেন। চাষীর মেয়ে,—শেও ত' মাঠে বদে দিনের বেলায় ম্বপ্ন দেখে, রাজপুত্র এসে তার প্রেমপ্রার্থী হবে, ভাকে রাজরাণী করে নিয়ে যাবে। এরকম স্বপ্ন অন্নবিশুর আমরা সকলেই দেখি। ভবিশ্যতের এই ধরণের করনাকে জাগর-স্বপ্ন বা দিবা-স্বপ্ন (Day dreams) বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত অপ্নের সঙ্গে দিবা-স্বপ্নের একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। এই ধরণের কল্পনারাজ্যে যখন আপনি আপনাকে ছেডে দেন. তথন এ সবটাই যে নিছক কল্পনা সে বিষয় আপনি শম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। কিন্তু ঘূমিয়ে স্বপ্ন যথন দেখেন তথন আপনি ম্বপ্ল দেখছেন এ জ্ঞান আপনার जारही थारक ना।

িবে সমন্ত স্বপ্ন আমরা দেখি সেগুলিকে এক হিসাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, কতকগুলি স্থপ্নের বিষয়বস্ত বেশ দহজ সরল স্বাভাবিক অসামঞ্জস্তবিহীন এবং অর্থপূর্ণ। ছোট **इंटिल्ट्सिक (विभीक जांग अक्ष क्षेट्र धक्रावर । अक्ष** যা দেখা যায়, জাগ্ৰত অবস্থায় তা ঘটা আদৌ অসম্ভব নয়। বিতীয়, কতকগুলি পপ্ন অসামঞ্চত-বিহীন এবং অর্থপূর্ণও বটে, তবে জাগ্রত জীবনের घটनावलीय मदन चक्षमुष्ठे घটनात वांगारवांग খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ধকন একজন স্বপ্ন **८** प्रश्ति त्व के जिल्ला के जिल्ला हो जिल्ला हो जिल्ला हो जिल्ला हो जिल्ला है जिल्ला গুক্তবভাবে আহত হওয়ায় লোকেরা তাঁকে হাঁদপাতালে নিয়ে গেছে এবং দেখানে বন্ধুটীর মৃত্যু হয়েছে। এরপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয় কিছ বন্ধ জীবিত আছেন স্থতরাং বাস্তব-জীবনের ঘটনার সঙ্গে এই স্বপ্নের থাপ থাওয়ান যায় না। তৃতীয়-কতক-গুলি স্বপ্ন একেবারে অর্থহীন আজগুবি অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ, কোনও ঘটনার সঙ্গে কোনও ঘটনার যোগাযোগ নেই। জাগ্রত জীবনের ধারার সঙ্গে ত' কোনও মিলই নেই-থাকতে পাৰে না। বেশীর ভাগ স্বপ্ন এই ধরণেরই হয়। শেষোক্ত জাতীয় স্বপ্নে একটা অবাস্তবতার অপরিচয়ের ভাব থাকে। স্বপ্নদ্রপ্ন তাঁর নিজের **জীবনের সঙ্গে** এদের খাপ খাওয়াতে কোনও রকমেই পারেন না। তাই তিনি মনে করেন, সত্যিই এগুলি একেবারে বাহিরের জিনিদ-অন্ত পৃথিবীর জিনিস, তিনি যে পৃথিবীতে বাদ করেন, যে চিন্তা জগতে বিরাজ করেন, তার সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ নেই।

কিন্তু সভিত্তি কি নেই ? আপনি ঐ রকম
আজগুনি সপ্ন দেখেছেন, সেটা ত' একটা বান্তব
ঘটনা। তার কি কোন কারণ নেই ? কারণ
ভিন্ন যে কোন কার্য্য হয় না এটা ত' বিঞ্জান দর্শন
সবেরই গোড়ার কথা। কোন একটা চিন্তা যথন
আপনার মনে আদে তথন স্টো ত' হঠাৎ নিনা
কারণে আসে না, আপনার পূর্ব্ব জীবনের অভিক্রতা,
আপনার ইচ্ছা, প্রক্ষোভ প্রভৃতির ভিতরেই তার
কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। আপনার স্থপ্ন দেখা—তা
যে স্থপ্ন যত উদ্ভটই হোক—আপনার মনেরই একটা
ঘটনা। স্কুতরাং তার কারণের সন্ধান্ত নিশ্ম্মই

আপনার জীবনের অভিক্রতা, ইচ্ছা, আশা, আকাক্রা, ধারণা প্রভৃতির ভিতর পেকে পাওয়া যাবে।
এ কথা আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক (চিকিৎসক)
ফ্রেডই প্রথম জোর করে বলেছেন। মানসিক রোগগ্রন্থনের চিকিৎসা করতে করতেই তিনি তাঁর নতুন স্বপ্রতক্ত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে স্বপ্র কতকগুলি তুক্ত অর্থ ও সামগ্রস্ত-হীন মানসিক ব্যাপারের যথেক্ত সমাবেশ নয় পরস্ত অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, অত্যন্ত ঘনিষ্ট মানসিক ঘটনার বিক্রতভাবে বিকাশ।
প্রত্যেক স্বপ্রই কোন একটা ইচ্ছা পূরণ করে বা করবার চেটা করে। এ তব্ব মেনে নেবার বিক্রন্থে নিশ্রন্থই আপনারা অনেক মুক্তির অবতারণা এখনই করতে পারেন। কিন্তু আপত্তি করবার আগে তত্তী আর একটু বিশ্বভাবে বোঝবার চেটা করা প্রযোজন।

याप या प्रिये छ। अर्थभूनी है होक व। अर्थशैनी হোক তাকে ৰণ্ণের ব্যক্ত অংশ (Patent or manifest content) বলা যায়। এই ব্যক্ত অংশের এক একটীর প্রকরণ কোনও অবদমিত চিন্তাশ্রেণীর বা প্রকোভের রূপান্তর। অবাধ ভাবাহুবঙ্গ প্রণালীর (Free Association Method-এর) সাহায্যে ব্যক্ত অংশটীর বিল্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তার নাম স্বপ্লের অব্যক্ত অংশ (latent content)। ব্যক্ত অংশ যতই আল-গুৰি হোক অব্যক্ত অংশ সম্পূৰ্ণ সামঞ্জপূৰ্ণ এবং অর্থবিশিষ্ট। প্রায়শই এই অব্যক্ত অংশ এমন কোনও একটা বাদনা বা মানসিক অবস্থা, সামাজিক জীবনে যা চরিতার্থ করা বা যার বিকাশ করা मञ्जयभव नय। मामास्मिक जामार्भव विकास वानरे কতকগুলি চিন্তা ভাব প্রভৃতি অবদমিত হয়ে মনের নিজান ভবে চলে বায়, মন:সমীক্ষণ এই শিকা আগেই দিয়েছে আমাদের। কিন্তু নিজ্ঞান তারের দ্দিনিসের স্বভাবই হচ্ছে এই যে তারা ক্রমাগত সঙ্কান স্তবে (conscious level-এ) আসতে চায়। মনের প্রাহরী. (censor)—गांदक विदवक वरन মনে করতে পারেন—তাদের নিজরপে সজানে আসতে দেয় না; তাই তারা ছদ্মবেশে সজানে আসে। প্রহরীকে এভিয়ে সজ্ঞানে আসবার নানা রকম উপায়ের ভিতর স্বপ্নও একটি উপায়। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ তাই মাননিক রোগের লক্ষণের (Symptom-এর) ত্যায় অর্থহীন হয়, প্রকৃত অর্থ লুকিয়ে রাপাই তার কাজ।

অব্যক্ত অংশ কি করে ব্যক্ত অংশে পরিণত হয় তার কতকণ্ডলি সূত্রও আবিষ্ণুত হয়েছে। এ**কটা** সুত্তের নাম সংক্ষেপণ (condensation)। অব্যক্ত অংশের অনেকণ্ডলি প্রকরণ মিশিয়ে হয়ত' ব্যক্ত অংশের একটা প্রকরণ স্ট হয়। স্বপ্নে যে লোককে বেটে ও অন্ধ দেখলেন, ভিনি হয়ত' আপনার জানা একজন বেঁটে এবং আর একজন অন্ধ-এই হন্ত্রনকেই বোঝাতে পারে। আবার একটা লোকের তিনটী গুণ প্রকাশের জন্ম খপ্নে হয়ত' আপনি তিনটি লোক দেখলেন। লোক সম্বন্ধে যেমন স্থান নাম ইচ্ছ। প্রভৃতির সংমিশ্রণ তেমনি অংশে একটা অর্থহীন প্রকরণের হতে বোম্বেডে কন্ফারেন্সে যাওয়া উচিত না শরীরটা সারাতে বন্ধুর কাছে এলাহাবাদে যাওয়া প্রয়োজন-কদিন ধরে চিন্তা করবার পর স্বপ্নে হয়ত' দেখলেন যে আপনি ট্রেন করে বেড়াতে याटच्हन, अकी दिश्वान नामत्वन यात्र नाम वर् वर् অক্ষরে লেশা রয়েছে Allambay (Allahabad এবং Bombayর সংমিশ্রণ)। এটা অবশ্র খুব मदन একটা কাল্লনিক দৃষ্টাস্ত। আসলে যা ঘটে তা এর চেম্বে তের বেশী জটিল। এই সংক্ষেপণ ব্যাপার শুধু যে স্বপ্লেরই বিশেষত্ব তা নয়। হাশুরসস্ষ্টেতে (wit). কাব্যালয়ারে, ভাষার ক্রমপরিণতিতে সংক্ষেপণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

ষিতীয় স্ত্রটীকে অভিক্রান্তি (Displacement)
বলা হয়। অনেক সময় ব্যক্ত অংশের কোন একটা
কুদ্র প্রকরণ অব্যক্ত অংশের দামী প্রকরণের প্রকাশক
হয়। এর ঠিক বিপরীতও আবার হয়; ব্যক্ত অংশের

খুব বড় বৃক্ষের একটা প্রক্রণ হয়ত' অবাক্ত অংশের অকিঞ্চিংকর কোনও ঘটনার নির্দেশ দেয়। আর এক বৃক্ষের অভিক্রান্তি হয় প্রক্ষোভ সম্পর্কে। ছোট একটা ঘটনার সঙ্গে গভীর প্রক্ষোভ যুক্ত হতে পারে। আবার বড় একটা ঘটনা—বেখানে প্রক্ষোভ আশা করা স্বাভাবিক—সেখানে কোন চিত্তবিকারই নেই অথবা অশোভন বিপরীত কোনও ভাবের প্রকাশ দেখা বায়। স্বামীর কোনও নিকট আস্মীয়ের মৃতদেহ সংকারের জন্ম নিয়ে বাওয়া হচ্ছে, সঙ্গে অনেক লোক কনসাট-এ খুব হাল্বা নাচের গান বাজাতে বাজাতে এবং আনন্দের আতিশব্যে নাচতে নাচতে যাচ্ছে, তিনি রাস্তায় দাড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছেন। এক মহিলা এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। এটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। অভিক্রান্তিও প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখবার সাহায়তা করে।

তৃতীয় স্বাটীর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। এর নাম · নাটন (Dramatisation)। স্বপ্নে সমস্ত ঘটনাই ছবির আকারে আসে। একজন কিছু থাচ্ছেন বা ছেলেকে প্রহার করছেন এরকম ঘটনা ছবিতে সহজেই দেখান যায়। কিন্তু মাপনি আর একজনের উপর যে ঘুণার বা অবজ্ঞার ভাব পোষ্ণ করেন তা কি করে ছবিতে দেখান যায়। ধরুন ঘূণিত লোকটীর দেহের উপর কোন একটা ঘুণ্য জানোয়ারের মাথা দেখলেন। অবজ্ঞা প্রকাশ পেল নাকি? ভালুক বুলডগ প্রভৃতির ছবির ভিতর দিয়ে এক একটা জাতের মানসিক বৈশিষ্টের পরিচয় দেওয়া হয়, ত। ত' জানেন। খবরের কাগজে নান। রকমের ব্যঙ্গচিত্র দেখেছেন। স্বপ্নে মানসিক खनावनीत প্रकान এই ধরণের চিত্তের সাহায়ে হয়ে থাকে। গুণবাচক (adjectives), নঙৰ্থক (negatives) প্রভৃতি কি ভাবে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে পরিকৃট হয় দে বিষয়ে ফ্রয়েড এবং অক্যান্ত সমীক্ষকের। বহু গবেষণা করেছেন এবং বহু তথ্য আবিকার করেছেন।

এই স্ত্রের সাহাব্যে অদমিত কোন বাসনা

সজ্ঞানে প্রবেশ করে নিপ্রেকে চরিভার্থ করে। হল স্বপ্নের মোটামুটি তব। এই তব অমুদাবে প্রত্যেক ব্রপ্নেরই অর্থ আছে। বিশ্লেষণ করলে সেই অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করবার উপায় হচ্ছে অবাধ ভাবামুষক (Free Association Method)। ধক্ষন আপনার সঙ্গে কোন এক ব্যক্তি এমন ব্যবহার করলেন থে আপনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন—কিন্তু ঘটনাচক্র এমন ছিল যে লোকটীর বিরুদ্ধে একটা নিক্ষণ আক্রোশের ভাব পোষণ করা ছাড়া আপনার আর किছ कत्रवात हिन ना। जाशनि चक्र प्रथलन যে, একটা ছোট ছেলে একটা বক্ত ভালুককে অস্ত্রাঘাত করতে করতে একেবারে কাবু করে দিলে। ছোট ছেলে यनि আপনি হন এবং বক্ত ভালুক यि । यह व्यवसानकादी ज्यानक इन, जा इरन স্থার অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বলে রাখি, এটাও একটা কাল্পনিক সহজ দৃষ্টান্ত।

মনোজগতে প্রতীক (Symbols) একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। দেহ, জননেন্দ্রিয়, পিতা, মাতা প্রভৃতি ব্যক্ত করতে কতগুলি এক ধরণের প্রতীক প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। অপ্রে এই প্রতীক সমূহের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। অপ্রে সমাট বা সমাজী পিতামাতার প্রতীক, লাঠি গাছ প্রভৃতি পুংলিকের এবং বাস্ত দরজা প্রভৃতি প্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক।

শরীরতত্ববিদদের মতে স্বপ্নের একমাত্র কারণ বহিরাগত কোনও উত্তেজনা। মন্তিকে যে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা আছে, নিজাকালে তা শিথিল হয়ে আসে। তাই স্বপ্ন অমন এলোমেলো ধরণের হয়। তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় ঘূমিয়ে পড়লেন স্বপ্রে দেখলেন জল পান করছেন। স্বতরাং শরীরের তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থাটাই ঐ স্বপ্নের একমাত্র কারণ। আলোটা জেলে রেখেই ঘূম্লেন; স্বপ্নে দেখলেন কোণাও যেন আগুন লেগেছে। এ স্বপ্নের কারণ ঐ বাত্তব-আলোর শরীরের উপর व्यिकिया। विक्रकाद এ उद आत्मार्गा कता व्याप्त महा विक्रकाद नय। उद এकथा वला यात्र व्याप्त मधात उद विभाव मती तक विमाद माधात उद विभाव मती तक विमाद या विमाद वि

ঐ মর্ষেই মাজাজ থেকে একধানি টেলিগ্রাম পেলেন। বেশীর ভাগ স্বপ্নই ঐ ধরণের নয়। স্তরাং এ তব্ধ স্বীকার করে নেওয়া যায় না। শরীরতব্বিদ এবং অস্তান্ত তব্বিদরা তাঁদের তব্ব প্রতিপন্ন করবার জন্ত যে সমস্ত দৃষ্টাস্থের উল্লেখ করেছেন, ক্রয়েডের তব্ব অফ্লারে সে সব দৃষ্টাস্থেরই সম্পত ব্যাখ্যা হতে পারে। স্থতরাং ক্রয়েডের তব্ই যে সব চেয়ে ব্যাপক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ষদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে কলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিথিতে হইবে। তুই চারি জন ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিথিয়া কি করিবেন ? তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে ঘাহাকে তাহাকে যেথানে সেথানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেই ইচ্ছা করিয়া শুহুক আর নাই শুহুক, দশবার নিকটে বিলিলে তুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। ধাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল স্থাল্ডরপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিথাইতে হইবে।

বলে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮৯)

## বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য গঠনের পক্ষে

## ভাষার কাঠাটো

### শ্রীমরেরনাথ চট্টোপাধ্যায়

আহিভাষার সাহাব্যে দেশে বিজ্ঞান প্রচার করতে হলে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন ঐ ভাষার মধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে তোলা। এ জন্ম প্রথমেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, "বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভাষার কাঠামো কিরূপ হবে ?"

ত্রিশ বংসরের অধিককাল বঙ্গভাষার সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা স্পষ্টই ব্রতে পেরেছি যে, পারিভাষিক শব্দের অভাব বা অনস্তিত্ব বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে একটা বড় রকমের বাধা নয়। এ বিশ্বাসও জন্মছে যে, বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত এমন কোন বিষয় নেই যা আমাদের চল্ভি ভাষার সাহায্যে অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত মনোরম ভাবে প্রকাশ না করা যেতে পারে । একথাও বেশ দৃঢ়ভাবেই বলা যেতে পারে যে, যদি বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে তুলতে হয় তবে এ বিষয়ে অত্যন্ত ভাষার তুলনায় বাঙালীর মাতৃভাষার ক্ষমতা কোন অংশেই কম নয়, বরং কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী।

তব্ যে আজ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠিত হতে পারেনি তার প্রধান কারণ এ বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আগ্রহের অভাব। আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার মোহ স্থামাদেরকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছে যে, আমরা আমাদের দেশবাসীকে আপন বলে ভাবতে শিথিনি। এবং তাদের মূর্ব করে রাখা যে কত বড় অস্থায় এবং দেশের কি প্রকাণ্ড ক্ষতি তাও বুঝতে শিথিনি। বিভালয়েও আমরা শিক্ষকতা করে এসেছি ছাত্রদের
মান্থর করে তোলার উদ্দেশ্যে ততটা নয় যতটা
চাকরির জন্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। যদি
সত্যই আমরা স্বাধীন হয়ে থাকি এবং স্বাধীনতার
দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেয আমাদের ভেতর অল্পবিশুর হয়ে থাকে তবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে
ব্যবধান ঘূচিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে অবিলম্বে
আত্মীয়তার বন্ধন স্বাষ্টি করাই হবে সব চেয়ে বড়
কাজ; আর তার একটা বিশিষ্ট পশা হলো মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন করে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের প্রচার।

দেশে বিজ্ঞান প্রচারের আবশুকতা সম্বন্ধে দিমত নেই। বত মান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। হাটতে চলতে উঠতে বসতে আমাদের বিজ্ঞান-বিস্থার শরণাপন্ন হতে হয়। আর কোন প্রয়োজনে না হলেও, ভধু বেঁচে থাকার জন্মই, বিজ্ঞানের অন্ততঃ মূল তথ্য গুলির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় স্থাপনের দরকার। এই জ্ঞান দান দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গেরই কাজ এবং তা করতে হবে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাষায় ও গ্রহণযোগ্য ভাবে। অপরিণত শিশু-চিত্ত বিকট চেহারার বন্ধুর দক্ষে আত্মীয়তা স্থাপনে আগ্রহ বোধ করে না। এমন ভাবে কথাগুলি বলতে इत्व या भए वा छत्न कनमाधावरणव मत्न दय-वाः ! বিজ্ঞানের কথাগুলি ত বেশ বোঝা যায়, বিজ্ঞানে ত বেশ রস আছে এবং শিথবার মত অনেক জিনিস আছে। তা যে আছে এবং প্রচুর পরিমাণেই আছে তা আমরা স্বাই জানি। জনসাধারণ যদি বুরতে পারে যে, বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হলো সার সত্ত্যের সন্ধান দান এবং লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার পক্ষে তাদেরও অধিকার রয়েছে আর স্বারই মত, তবে পথের বাধাগুলো দ্র করে দিয়ে ঠিক মত চালিয়ে নিতে চাইলেও তার। অগ্রসর হতে চাইবে না এরপ অসুমানের কারণ নেই।

এ কথা মানতে হবে যে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান যদি স্বস্পষ্ট হয় তবে ভাষাটা বঙ্গভাষা বলে' ভাব প্রকাশে কোন বাধা উপস্থিত হয়না। সভ্য কথা এই যে, কি বলতে চাই অনেক সময় নিজেরাই তা ভাল বুঝে উঠতে পারিনে। আম্তা-আম্তা করে কথা বললে লোকে তা শুনতে বা ব্যুতে চায়না। এর জন্ম অবশ্র প্রধানতঃ দায়ী-বিষয়ের হ্রহতা। তবু যা কিছু বলবার তা বলতে हरत न्निष्ठे करत जवः यथामञ्चर मरनात्रम करत । जक्या সত্য যে, বিজ্ঞানের মতবাদগুলি পরিবর্ত নশীল এবং ভার প্রধান কারণ এই যে, বিজ্ঞান-বিভা প্রগতিশীল। বিষ্ণানে শেষ কথা বলে কোন কথা নেই। তবু জিনিস্টা তলিয়ে বুঝার জন্ম যতটা মানসিক শ্রমের প্রয়োজন তা অনেকেই আমরা করিনে। আমাদের ছাত্রেরাও লাভ করে শুধু মুখস্থ বিদ্যা এবং তাও পরীক্ষায় পাসের ভাগিদে বা চাকরির প্রলোভনে। **फरन ग**रवरना-अत्रुखि आभारनत त्नरम वड़ এकটा জাগতে পারেনি। বিশ্বহস্থ উদ্ঘাটনের প্রবল ष्पाकाङ्का निष्म यात्रा विश्वविদ्यानय्यत प्रयाद थ्यक বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের সংখ্যা সামাত্ত। এই হলো আমাদের গোড়ায় भनम् । এর সঙ্গে হয়েছে দেশবাদীর প্রতি আমাদের সহাত্ত্তির অভাব। এরই জন্ম বঙ্গদাহিত্যে বিজ্ঞান তার প্রাপ্য আসন অধিকার করতে পারেনি। এখন যদি কত ব্য-বৃদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দেশের শিক্ষিত ও চিস্তাশীল বাজিগণ কলম ধারণ করেন তবে বঙ্গভাষার ঐ দৈয় যে অচিরেই দূর হতে পারে তা অবশ্রুই আশা করা याय ।

বঙ্গভারার মাধ্যমে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা

নোটেই হয়নি একথা সত্য নয়। এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক टरबिह्टिनन ज्ञक्य क्मात मख, ज्जूटिन मूर्थाभाषाय, আচার্য যোগেশচক্র রায় ও আচা**র্য রামেক্রফুলর** जित्यमी। त्रारमञ्चल्यस्य 'श्रुकृष्ठि' ও 'जिङ्गामा' নামক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যপূর্ণ পুস্তক ত্'-খানার ভাষা অনবদ্য। বলতে পারা যায় বাংলা-ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্ম ভাষার কাঠামে। গড়ে গিয়েছেন রামেক্রস্করই। অধুনালুপ্ত 'প্রকৃতি' নামক দৈমাদিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ভক্টর সত্যচরণ লাহা কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলে-ছিলেন যে, বঙ্গভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার জন্ম তাঁর মনে প্রথম প্রেরণা যোগায় রামেক্রস্থলরের ঐ পুত্তক হু'খানা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেক্তনাথ বস্থ মহাশয়ও দিন কয়েক পূর্বে ঐরূপ কথাই আমাকে বলেছিলেন। তবু রামেক্রস্কর স্বয়ং যে তাঁর ভাব প্রকাশের প্রণালীকে ক্রটিহীন বলে' ভাবতে পারেন নি সে কথাও সত্য। এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছিল তার কতক কতক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন সম্পর্কে এই আলোচনার কিছু মূল্য থাকতে পারে। আমার নিকট তাঁর একথানা পত্তের নকল এই:

''তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি ভাল নাই। অত্যধিক গ্রীম্মে মস্তিক্ষের যাতনা অধিক হইয়াছিল। এখনও কতকটা কাতর আছি।

"'প্রকৃতি' দয়দ্ধে তোমার প্রশ্ন ও suggestion গুলি পাইলে স্থা হইব। "'প্রকৃতি'র নৃতন সংস্করণ আর বাহির করিতে পারিব সে আশা নাই। তবে যদি কোন স্থানে ভূল থাকে বা অস্পন্ত থাকে ভাহা জানা বিশেষ দরকার। অন্ততঃ বহিতে marginal correction করিয়া গেলেও ভবিশ্বতে কেহ বাহির করিতে পারিবে। 'জগংকথা'র ছাপা অগ্রসর হইতেছে না। প্রফ দেখিবার ক্ষমতা নাই। মাথা চঞ্চল থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না। ১১ ফর্মা ছাপা হইয়া বন্ধ আছে। Sound, Heat, Light

পর্যন্ত লেখা আছে—ছাপাইতে পারিব কিনা জানি না।"

এই পত্রের উত্তরও উদ্ধৃত করিতেছি:

শ্রীচরণে নিবেদন এই, কিছুদিন পূর্বে আপনার একধানা পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। আশা করি আপনার শরীর এখন পূর্বাপেক্ষা স্বস্থ হইয়াছে।

"'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞানা'য় যে সকল স্থলে আমার থটকা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কতক কতক লিথিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু উহা হারাইয়া যাওয়ায় এখন পাঠাইতে পারিতেছি না।

"'সাহিত্য' পত্রিকায় আপনার 'জগংকথা' পড়িবার পর ঐ প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে গোলমাল ঠেকিয়াছিল। উহার বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন কাগজে লিখিয়া ডাকে পাঠাইলাম। আমার নিকট যে সকল খটকা উপস্থিত হইয়াছে এবং সাধারণ পাঠকের নিকটও যাহা গোলমেলে বোধ হইতে পারে মনে হইয়াছে তাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। উহাতে যে সকল প্রশ্ন আছে তাহার উত্তর পাইলে উপকার হইবে। আপনার শরীর যখন সম্পূর্ণ স্কন্থ হইবে তখন ঐ সকলের মীমাংসা আপনার নিকট হইতে জানিতে পারিব আশা করিয়া রহিলাম।

"'জগংকথা'র Sound, Heat ও Light
পর্যন্ত লেখা আছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।
উহা এতদিন ছাপা হইলে বাংলা সাহিত্যের
একদিককার অভাব অনেকটা দূর হইত। উহা
ছাপিতেই হইবে। এ সম্পর্কে—ষে সকল কাজের
জন্ম আপনার বেগ না পাইলেও চলিতে পারে—
যদি ছাত্রের দ্বারা কোন কার্য নিপান্ন হইতে পারিবে
বলিয়া মনে করেন—তাহা জানাইলে অত্যন্ত বাধিত
হইব। এতদিনেও বঙ্গভাষায় পদার্থবিজ্ঞানের
একখানা পূর্ণাক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না ইহা অত্যন্ত
আক্ষেপ ও লজ্জার বিষয়।"

এই পত্রের তিনি নিম্নোক্ত উত্তর দেন:
"তোমার পত্র ও আলোচনা যথাসমগ্রে

পাইয়াছি। তুমি বেরপ বড়ের সহিত 'জগংকথা'
পড়িয়াছ তাহাতে যারপরনাই প্রীত হইয়াছি।
'জগংকথা'র কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে। ভাষা কিছু
কিছু সংশোধন করিয়াছি, সর্বত্র সংশোধনের আর
উপায় নাই। বাঙ্গালায় এ বিষয়ে ভাবপ্রকাশ
করা বড় কঠিন। তোমার আলোচনায় দেখিলাম
ইহা প্রায় অসাধ্য। Ambiguity থাকিয়াই
যাইবে। বত মান অবস্থায় আম্ল সংশোধন আমার
পক্ষে অসাধ্য। গত এক বংসরে তুইটা ফম্মা মাত্র
ছাপাইয়াছি। ইহাতেই আমার অবস্থা ব্ঝিতেছ।
যাহা হউক তোমার লেখা আমার বিশেষ উপকারে
লাগিবে।"

বত মানে বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানের পুন্তকের এত অভাব কেন রামেক্রস্থলরের উক্ত মন্তব্য থেকে অনেকটা অনুমান করা ধায়-শভ চেষ্টা সত্ত্বে ambigaity থেকেই যায়। শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেছেন এরপ বাক্তির অভাব নেই কিন্ধ যে বিছা প্রগতিধর্মী ও স্বভাবত:ই জটিল তার প্রতি সাধারণের অমুরাগ জন্মাতে হলে কি ভাষা ব্যবহার করতে হবে ডাই হলো প্রধান সমস্থা। রামেন্দ্রন্থলরের বিষ্থার অভাব ছিলনা, দেশের প্রতি মমত্ববোধেরও অভাব ছিল না। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভাবপ্রকাশে তাঁর সমকক আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে কেউ নেই, অন্য দেশেও অধিক আছেন কিনা সন্দেহ; তবু আমরা দেখতে পাই, কেবল পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনাতে ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এর মূল কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি—বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কোন কথা নেই। অতি সাধারণ বিষম্বেরও মূলতত্ত্ব বিজ্ঞান আঞ্জ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। জড় কি, শক্তি কি. তড়িৎ কি, ইথর কি, দেশ এবং কাল কি পদার্থ এই সকল হলো বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে গোড়ার প্রদ্র কিন্তু এর কোনটারই স্বরূপ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত চড়ান্ত মীমাংদা হতে পারে নি। বিজ্ঞান আঞ্চ

অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে—কারণবাদ সত্য না অনিশ্যুত।
ও সম্ভাবনাবাদ সত্য, ব্যবহারিক সত্যই থাটি সত্য
না গাণিতিক সত্যই বিখের মূল উপাদান, এই
সকল প্রশের মীমাংসা নিয়ে।

স্থতরাং মেনে নিতে হয়, যে কার্য সম্পাদনের ভার আমরা নৃত্র উৎসাহে বহন করতে যাচ্ছি ত। অত্যন্ত চুরহ। চুরহ অথচ থুবই গুরু বপূর্ণ। এক্স গণেষ্ট পরিশ্রম, সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত আমাদের সন্মুখেই রয়েছে-**प्राप्त विकान** श्राप्त क्रिया त्राप्त क्रमार অধ্যবসায়, তাঁর সাহিত্য পরিষ্থ ও সাহিত্য সম্মেলন। তাঁর এই কট श्रीकाর किদের জন্ম ?—অর্থের জন্ম নয়, মৌলিক গবেষণার জন্ম নয়, কোন নতন তত্ত্ব আবিষ্ঠারের জন্মও নয়: কেবল যে কার্যে নাম নেই, যশ নেই, যাতে কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই, যার ফল লাভ স্থদূরপরাহত এবং मन माछ मप्रस्क निम्ह्या । निष्टे जातरे ज्या ; **क्विम गाएँ** जनमाधात्रावत मर्पा धीरत धीरत বৈজ্ঞানিক মনোভাবের স্বৃষ্টি হতে পারে, দেশের মাটিতে স্বাধীন চিন্তার বীজ অস্কুরিত হতে পারে, যাতে, যদি কোন কালে এদেশে কেউ ফ্যারাডের প্রতিভা ও অমুসন্ধিংসা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তবে শুধু বই বাঁধানো কাষেই তার প্রতিভা নিংশেষ হয়ে না যায় তারি জন্ম। রামেক্রস্করের মন্তিক্ষের ৰাারাম যে অতাধিক চিন্তার ফল এবং সে চিন্তা र आभारतवर जग এर मजा उपनिक ना कवाव মত পাপ যেন আমাদের স্পর্শ না করে।

কথাপ্রসঙ্গে আচার্য রামেক্রস্থলরকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে আপনি কিরপ উৎসাহ দেন ?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "'প্রকৃতির' বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় তের বংসর পর এবং 'জিজ্ঞাসা'র বিতীয় সংস্করণ হয় দশ বংসর পরে। যাদের ধেয়াল হয় বাংলাতে বিজ্ঞানের আলোচনা করতে পারেন কিন্তু পুত্তকের কাটিতি হবায় সন্তাবনা বর্তমানে বিশেষ নেই"। উত্তরে আমি বলেছিলাম: "এ আমাদের হুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই কিন্তু এই তুর্লাগ্য দুর করার জন্তে যারা জীবন পাত করেন তাঁদের গৌরব তাতে ক্ষ হয় না।" আমার তথন সাহিত্যসমাট বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম ও সাহিত্য" নামক প্রবন্ধের কথা মনে পডছিল।—"!যনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাদেন তিনি একবার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাজ্জায় তিনি নাটক নবেল পডেন। यमि সেই সকলে যে সকল বিসায়কর ঘটনা আছে তাহাতেই তাঁহার চিত্ত বিনোদন হয় তবে তাহাকে জিজাদা করি বিশেশরের এই বিশ সৃষ্টির অপেক্ষা বিশ্বয়কর ব্যাপার কোন সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা একটি মাছির পাথায় যত কৌশল আছে কোন উপকাস লেথকের লেখায় তত কৌশল আছে ? ঈশবের সৃষ্টি অপেকা কোন কবির সৃষ্টি স্বন্দর? বস্তুড: কবির সৃষ্টি क्रेयरवर रुष्टिव अक्रकाती विनयारे खुन्दत्र। नकन কথনো আসলের সমান হইতে পারে না।"

রামেন্দ্রস্থন্দরের পরেই জনসাধারণের বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টার পরিচয় পাই আমরা স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় ও ডক্টর সত্যচরণ লাহার সাহিত্য সাধনার ভেতর। জগদানন রায় বিজ্ঞানের আলোচনা হুরু করেন পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গকে বিষয় স্তুরূপে নির্বাচন করে। তারপর তিনি পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনেও কয়েকথানা পুস্তক রচনা করেন। এই সকল পুস্তক স্থপাঠ্য ও অল্পবিশুর সংশোধনসাপেক্ষ হলেও স্কুলপাঠ্য হবার যোগ্য। এ ছাড়া কয়েক বংসর পূর্ব পর্যন্তও ডক্টর সত্যচরণ লাহার 'প্রকৃতি' নামক পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান, ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় মনোরম ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। তু:থের বিষয়, কয়েক বংসর পরেই ঐ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যার। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে.

এ দেশের সাধারণ পাঠকের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে সাড়া জাগাবার চেষ্টা সহজে সফল হবার নয়।

ভারপর বঙ্গভাষার মারুফং বিজ্ঞান প্রচার প্রচেষ্টার বিশিষ্ট পরিচয় পাই আমরা এক বিশ্ব-বিঐত কবির সাহিতঃ সাধনাব ভেতর,—যথন, भाज करमक वश्मत शूर्त, विस्थत मरक प्रभावामीत পরিচয় স্থাপনের জন্ম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ নেমে এলেন বিজ্ঞানের আসরে তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়' পুন্তকথানা হাতে নিয়ে এবং স্বন্থির নিংশাস ফেললেন তা তাঁরই দেশবাদী একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-দেবীর হত্তে সঁপে দিয়ে। পুন্তকথানা যথন প্রথম নজবে পডলো তথন কতকটা বিশ্বয়ে ও কতকটা লজ্ঞায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমরা কি এতই ष्यभार्थ (य শেষकाल कवितकई नामरा इला দেশে বিজ্ঞান প্রচারের কার্যে। একথা সভ্য যে. কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ নেই। উভয়েই সত্যের উপাসক, উভয়েই প্রকৃতির সঙ্গে মামুধের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্ম লালায়িত এবং গৌরবে আত্মহারা। তফাৎ এই, ঐ কবির ঝেঁাক বিশেষ করে' বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের অমুভূতিতে, আর বিজ্ঞানের লক্ষ্য প্রধানতঃ ওর গৌরবের প্রতিষ্ঠায়। তাই কবির ভাবের অভি-ব্যক্তি ঘটে কাব্যের উচ্ছাসপূর্ণ ভাষায় আর বৈজ্ঞা-নিকের ভাষা সংক্ষিপ্ত-formula বা স্থবের আকারবিশিষ্ট। আমরা চাচ্ছি সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বন্ধভাষার অন্তর্গত করতে সক্ষম এইরূপ একটি ব্যাপক বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন করতে; স্থতরাং আমাদের লক্ষ্য হবে কাব্যের ভাষার দক্ষে formulas ভাষার এমন ভাবে সমন্বয় সাধন যে তা হয়ে দাঁড়ায় স্থপাঠ্য সাহিত্য। বিশেষ লক্ষ্য রাথতে হবে, থেন শিব গড়তে আমরা বানর না গড়ে বসি, যেন "গ্যাস মাত্রেরই প্রেসারের মাত্রা ওয়ান থার্ড রো ভি-কোয়ার্ড" এই ধরনের ভাষার স্বষ্ট না করি। এ गण्यार्क द्वीलानार्थद्र উপদেশই विना विधाय व्यामाराहत এইণ করা উচিত। রবীক্রনাথ বলেছেন: "বিজ্ঞানের

বিষয়বস্তু সাধারণের গ্রহণধোগ্য করে তুলতে হবে। তোমাদের পাণ্ডিত্য ও তুরহ বাক্যঞ্জালের আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাণীয় বিষয় বাতে তুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো।" আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ যাকে 'পাণ্ডিত্য' আখ্যা দিয়েছেন তার মূল কোথায়। এই আশক্ষা করেই, আমাদের বিশাস, বিশ্বকবিকে বিজ্ঞানের আলোচনায় কলম ধরতে হয়েছিল।

এ কথা মানতে হয় যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রামেশ্রস্থলবের প্রচেষ্টা যথন ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো
তথন বিশ্বক্ষির দেখানে উপস্থিত হবার প্রয়োজন
ছিল। এ যেন তথাকথিত বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিকগণের
ওপর তীত্র অভিমানের হরস্ত কটাক্ষ, যা কবির
ভাষাতেই সংক্ষেপে ও স্পইরপে প্রকাশ করা বেতে
পারে:

"আমার গৌরব তাতে সামান্তই বাড়ে তোমার গৌরব কিন্তু একেবারে ছাড়ে।"

ভরদার বিষয় এই যে, এই কশাঘাত একেবারে বার্থ হয়নি। এই কয়েক বংসরের ভেডরেই 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র ভাষা অবলম্বনে ছোট ছোট অস্তভঃ ত্ব' ডন্দন বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই দকল পুন্তক চলবে কিনা বা চলা উচিত কি না সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ না করে একথা निः मः भारत वना यात्र त्य, विख्वातन दवी क्रनात्थव ভাব প্রকাশের ভঙ্গীকে অনেকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চান। আমরা বলবো রাবীন্দ্রিক ও রামেন্দ্রিক প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। উভয়ের ভাষাই উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশের উপযোগী। তবু প্রত্যেকের লেখার <mark>ভেতর ব্যক্তিগত</mark> दिनिष्ठा द्राराष्ट्र, या थाकरवरे। रेवळा निरक्त তুলনায় কবি স্বভাবত:ই কিছুটা মিষ্টিক (mystic) উভয়েই চেয়েছেন এক অচেনা হয়ে থাকেন। রাজ্যের সন্ধান জনসাধারণের কানে পৌছে দিডে কিন্তু এক জনের ডাকে ফুটে উঠেছে বংশীর আহ্বান জার অপরের ডাকে বীণার করার।

ত্লনার জন্ত আমরা উভয়ের লেখা থেকে ঘ্টা অংশ উদ্ধৃত করছি।

ম্যাক্দ্রয়েল ও হাংজের আবিষ্কৃত তাড়িত-তরক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রামেক্রন্থনর লিখছেন: "এই নৃতন আবিক্রিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত-ममारक हर्यत्कामाञ्च छेरभन्न कविन। रमन विरम्हणा বৈজ্ঞানিকেরা হাংজের অন্নসরণ করিয়া তাড়িত-স্পানন সাহায্যে স্থ্রুং আকাশ তরপের অন্তিত্ব षाविषात्त्रव नव नव উপায় উদ্ভাবনের চেঠ। कति उ माजित्मन । ..... পृथिवीव देवछानिक-मभाष- अवीद्यव অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে ধরতর প্রবাহে রক্ত সঞ্চালিত इहेग्रा त्महे स्प्रत्मन अञ्चल इहेरल नातिन। কেবল এই ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-স্মাজে সেই স্পন্দন অমুভূত হয় নাই। ভারতীয় পণ্ডিত-সমাঞ্চ তথন পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের অঙ্গীভূত ছিল ন।।" এর পরেই রামেক্রস্থন্দর লিথেছেন, "একদিন প্রাতে উঠিগা সহসা সংবাদপত্তে দেখা গেল স্থ্দুর মণ্ডদীর সম্মুথে একজন ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক ত্মাপনার প্রতিভাবলে উদ্ভাবিত যন্ত্র **সাহাব্যে** তাড়িত-ম্পদনোৎপন আকাশ-তর্পের গতিবিধি বিশায়াকুলিত দর্শকবুনের প্রত্যক্ষগোচর করিতে-ছেন এবং বয়োবৃদ্ধ লর্ড কেলবিনের দোলাস-প্রথমক্য বিক্ষারিত নয়নম্বয়ের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ পৃতসলিলা স্বৰ্গনাৰ ধাৰাৰ আয় তাঁহার ভামাঙ্গের বর্ণকলম্ব ধৌত করিতেছে।" এই ভারতবর্ষীয় व्यभागक वाकानी क्रभनीभहन ; बात हार्रक्र আবিষ্ণুত তাড়িত-স্পাদন যে অন্ততঃ একজন ভারতবাসীর শিরা ও ধমনীতে তরঙ্গ তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং তখন থেকেই যে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-সমাজের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের অঙ্গীভৃত ह्वात मारी প্রতিষ্ঠিত হলো এই কথাটাই আচার্য तारमस्यस्मत श्रमरम् व्यवन आस्तरम अथह अञ्च ভয়ে ভয়ে ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের রচনার নমুনা স্বরূপ

'বিশ্ব-পরিচয়' পুস্তকে 'কিরীটিকা' বা করোনার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি:
"স্র্য আপন চক্রদীমাটুকু ছাড়িয়ে বহু লক্ষ ক্রোশ দ্র পর্যস্ত জলদ্ বাপের অতি স্কল্প উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে; ঝরনা যেমন জলকণার ক্য়াশা ছড়ায় আপনার চারিদিকে। গ্রহণের সময় সেই তার চারদিকের আগ্রেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় দ্রবীনে। এই দ্র বিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে যুরোপীয় ভাষায় বলে 'করোনা', বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।"

এ বর্ণনায় কবিত্ব আছে; সঙ্গে সঙ্গে একটা
পারিভাষিক শব্দেরও অবতারণ। করা হয়েছে—
কিরীটিকা। স্পষ্ট দেখা যায় এই বর্ণনা উপলক্ষেই
এই পারিভাষিক শব্দটা কবির কলম থেকে আপনি
বেরিয়ে এসেছে। বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর স্পষ্ট চিত্রটা
যে প্রকাশভঙ্গী নিয়ে আপনা থেকে ফুটে উঠতে
চায় তাই হয়ে দাঁড়ায় সর্বোৎক্রষ্ট পরিভাষা।
আমাদের মতে পারিভাষিক শব্দ গঠনের এই হলো
স্বাভাবিক প্রণালী।

উক্ত বর্ণনাতে রবীক্রনাথের ভাষার আর একটা বিশেষত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রবীক্সনাথ লিখেছেন: "গ্রহণের সময় সেই তার চারদিকের আগ্নেয় গ্যাদের বিস্তাব দেখতে পাওয়া যায় দূরবীনে।" কিন্তু রামেক্রস্থন্দরের কলম থেকে ঐ কথাটাই ঠিক ঐ ভাবেই যে বেরোত না একথা নিশ্চিতরপেই বলতে পারা যায়। সম্ভবতঃ রামেক্সফ্রন্সর লিখতেন "এ চতুর্দিকব্যাপী আগ্নেয় গ্যাদের বিস্তারই গ্রহণের मभग्न मृत्रवीन मिरम रमथरा भा अग्र गाम ।" आधुनिक লেথকগণের লেখার ভেতর রবীক্রনাথের ভাষার এই বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর অনুকরণপ্রিয়তা অনেক স্থলে দেগতে পাওয়া ষায় এবং এর বাড়াবাড়িও দেখা ষায়। কিন্তু তালমান ঠিক না রাখতে পারলে এই বাড়াবাড়ি যে অত্যস্ত বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায় তাও শারণ রাথা দরকার। একটা উদাহরণ নিলে कथां जित्र वर्ष म्लेष्ठे इत्त । 'वित्र-পत्रिष्ठस्य'त এकञ्चारन

এইরূপ বর্ণনা আছে: "আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই বুঝে নেওয়া যাক। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। কতকগুলি চোথে পডে. অনেকগুলি পড়ে না।" সরল ও স্পষ্ট বর্ণনা। কিন্তু এই কথা-গুলিই ঘুরিয়ে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে: "আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই নেওয়া যাক বুঝে। একটি মাত্র ঢেউয়ের ধারা নয় এই ঢেউ। অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে সঙ্গে এর। কতকগুলি পড়ে চোথে, অনেকগুলি পড়ে না।" এই ধরনের ভাষা যে, বাংলা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না তা वलारे वाल्ला। आभारमञ्जू विश्वाम द्रारमञ्जूकन ও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে মিলন ঘটাতে পারলে ভাষাটা যে আকার ধারণ করে, বঙ্গভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠনের পক্ষে তাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা।

নিজের লেখা সম্বন্ধে মতপ্রকাশ নীতিবিক্তম্ব এবং আত্মর্যাদার হানিজনকও, নুবটে। কিন্তু যেখানে নীতি বা আত্মর্যাদা বড় কথা নয়, বড় কথা বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন তখন এই প্রচেষ্টায় যেটুকু উৎসাহ লাভ করেছি, তা, যারা এপথের পথিক হয়েছেন ও হতে চান তাঁদের কাছে গোপন করা সম্বত্ত মনে করিনে। নিরুৎসাহ ঘট্বে তাঁদের পদে পদে কিন্তু তা সত্ত্বেও হাল ছেড়েদেওয়া সম্বত হবে না। পূর্বেই বলেছি, ত্রিশ বৎস্বের অধিক কাল বঙ্গভাষার মাধ্যমে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে যথাশক্তি চেষ্টা করে এসেছি। চেষ্টা কতদ্র সফল হয়েছে বলতে. পারিনে কিন্তু এই প্রচেষ্টায় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি তার গোটা কত উদাহরণের উল্লেখ করছি:

প্রায় বছর চলিশেক পূর্বে আচার্য জগদীশচন্দ্র যথন গোহাটিতে যান তথন গোহাটির বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণ তাঁকে অভিনন্দন দান উপলক্ষে ওথানকার কার্জন হল নামক লাইব্রেরী গৃহে সম্মিলিত হন'।

ঐ সভায় গোটাকত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এবং বত মান প্রবন্ধ-লেখকের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও পঠিত হয়, যার নাম ছিল "উদ্ভিদ ও অড়-জগতে প্রাণের ম্পন্দন"। প্রবন্ধটা পাঠ করেছিলেন গৌহাটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ভবন মোহন সেন মহাশয়। পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় আমি বাসায় চলে যাই। একটু পরেই কার্জন হল থেকে একজন লোক ছুটে এদে আমাকে খবর দিল "আচার্য জগদীশচন্দ্র আপনার দক্ষে দেখা করতে চান, শীঘ্র আহ্বন।" তথনি কার্জন হলে ফিরে গেলাম। বললেন, "আমার আবিষারগুলি বাংলা ভাষায় এমন সহজ ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে তা আগে কল্পনা করতে পারি নি। মাতৃভাষার **ভেতর দিয়ে** আপনারা বিজ্ঞানের প্রচার করতে থাকুন। আশা कति के तिही मक्न इत्त।" के छिन श्रामात श्रथम रिक्छानिक श्रवस এवः चाहार्य क्रभनीमहस्सद मरक হয়েছিল সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমার প্রথম পরিচয়।

গৌহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি
শাথা ছিল। ঐ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে
অক্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহেরও আলোচনা হতো। তার মধ্যে কোন কোন
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অ্যাথ্যা পেয়েছিল "sugar coated quinine"।

বছর পঁয়ত্তিশেক আগে আমার তৎকালীন
প্রিয় ছাত্র (বত মানে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক) শ্রীমান অমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
মহাশয়ের সহযোগিতায় 'তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা নামক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের একটা
তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। ঐ তালিকা 'বলীয়
সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।
পরবর্তীকালে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলাম
এই দেখে বে, ঐ তালিকার অনেকগুলি শব্দ

৺জ্ঞানেজ্রমোহনের অভিধানে স্থান পেয়েছে এবং

কতকগুলি আধুনিক লেখকগণের বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার-ভেডর ব্যবহাত হচ্ছে।

প্রায় জিশ বংসর পূর্বে পপ্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত 'মানসী ও মম্বাণী' মাসিক পত্রিকায় "আপেক্ষিকতাবাদের সুলকথা" শীৰ্ষক আমার একটা প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে এক-ত্তন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ঐ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে জানিয়েছিলেন যে, অংপেক্ষিকভা-বাদের মূলতত্ত্তী তিনি ধরতে পেরেছিলেন ঐ প্রবন্ধ পাঠ করে এবং তার আগে কোন ইংরাজী প্রস্তুক পাঠ করে পারেননি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ প্রবন্ধের ভেতর আইনষ্টাইন वा मिन्कोम्किद ठजुम्मान क्रगट्य वर्गना हिन, দ্যামিডি ছিল, গাণিতিক স্ত্রেও ছিল কিন্তু পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য ছিল না কিম্বা কোন ইংরাজী শব্দ বা ইংরাজী প্রতীক সমন্বিত কোন স্তের অন্তিত ছিল না।

আট নয় বংসর পূর্বে 'সবিতা' নামক মাসিক পত্তের সম্পাদিকা (বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সহ-ধর্মিণী) ঐ পত্তের কয়েক সংখ্যা বিশ্বকবি রবীজ্র-নাথের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে কবি লিখেছিলেন, "তোমার স্বামীর যে লেখাগুলি আমার কাছে পাঠিয়েছ পড়ে আনন্দলাভ করেছি। বিজ্ঞানে বেমন তাঁর অধিকার তেমনি তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল। জনসাধারণের জন্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ্ব ও যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত করে বিরুত্ত করার ভার যদি তিনি গ্রহণ করেন তবে উপকার হবে।"

প্রায় একই সময়ে অধ্যাপক স্থবেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় স্বত:প্রণোদিত হয়ে এক পত্তে আমাকে জানান:-- "পত্রিকায় আপনার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগলো। তাবচ্চ শোভতে মুৰ্থ: যাবং কিঞ্চিং ন ভাষতে। স্থতরাং বিষয় সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে আপনার লেখার পারিপাট্য मधरक आयात आखतिक माधुवान जानान्छ। मिकिव রসালো হয়েছে এই প্রবন্ধটি। রসাত্মক বাকাকে বসিকরা কাব্য আখ্যা দিয়েছেন। আপনার এই লেখাটিতে বিজ্ঞানে রস সঞ্চার করেছেন। তাই রচনাটি হয়েছে সাহিত্য, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যের শুক্নো থসড়া নয়। আপনার লেখাটি যথার্থ উপভোগ্য হয়েছে। আপনি মুক্তহন্তে আপনার বৈজ্ঞানিক প্রসাদ বিতরণ করুন। আপনার লিখিত অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়বার জন্ম অত্যন্ত আগ্রহ হয়েছে। ইতিমধ্যে একদিন আপনার কাছে গিয়ে **मिंखन निरंश जामरवा।" ज्यानिक देवज महानग्र** हिल्म त्रवीक्षनारथत मण्डे यूगभर कवि ७ दिक्कानिक, এঁদের উক্তি ভোকবাক্য বলে উপেকা করা বায় না। বন্ধভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন সম্ভব। এই বিশাস নিয়ে আপনারা কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকুন। ফল লাভ স্থনিশ্চিত।

# -তথের উল্কেমাণকা

### গ্রিদামাধব চৌধুরী

তারতবর্ষের বর্ত মান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বিভিন্ন জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ বে সকল ব্যাণ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে বতদ্র সম্ভব একটা পরিচ্ছন্ন ধারণায় আসিবার চেষ্টা করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

কি প্রকার তথ্য ও প্রণালীর সাহায্যে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ এইরূপ সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসেন সংক্রেপে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয় অহুসাবে নৃতত্ত্বিজ্ঞানকে চুই অংশে ভাগ করা হইয়াছে, physical anthropology ও cultural anthropology। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও মাপজোধের সাহায্যে প্ৰণালীতে দৈহিক गক্ষণ হইতে কোন নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের জাতিলকণ সমূহ (racial characteristics ) নিৰ্বয় করিবার কাজ অংশের এলাকায় পড়ে। **(मट्डित रेमर्चा, यखक,** নাসিকা, মুখমগুল প্রভৃতির নৃতত্ববিজ্ঞানের স্ত্রমতে মাপ ও গাত্রবর্ণ, চকু, কেশ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের बाता कान এकि निर्मिष्ट अकरन अधिवानी पिरशत দৈহিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্ৰহ হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলে প্রথমে দেখা যায় প্রত্যেকটি লোকের পরিমাপের ফল ভিন্ন। তার পরে বিষ্ণেষণ করিয়া দেখা বায় বে এই সকল পৃথক ফলের কভকগুলির পার্থক্য হয়ত উনিশ্বিশের মধ্যে। বে সকল ফলের মধ্যে মোটামৃটি মিল দেখিতে পাওয়া বার সেইগুলিকে সাধারণ মানরূপে ব্যবহার क्तिशा त्नहें निर्मिष्ठ अकरनत अधिवानी पिरशत मर्था

মূল বা প্রধান 'টাইপ' স্থির করা হয়। এই সাধারণ
মান হইতে ব্যতিক্রম কোন সংমিশ্রণের ফল বলিয়া
অন্থমান করা হয় এবং লক্ষণগুলি মিলাইয়া পাশবর্তী
বা দ্রবর্তী কোন্ টাইপের সঙ্গে সংমিশ্রণ হইয়াছে
তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। এজন্ম
নৃতত্ত্বিক্রানীগণ ফরমূলা ধরিয়া আরু ক্ষিয়া
জাতিলক্ষণের দিক দিয়া সাদৃশ্রের বা পার্থক্যের
পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা করেন। এই সাদৃশ্র
বা পার্থক্যের পরিমাণ অন্থসারে (co-efficients
of racial likeness বা co-efficients of
racial difference) সংমিশ্রণ এবং সম্পর্কের
পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

रेश महत्वरे दुवा बाग्न त्व मृजव्यविकानी त्व প্রণাদীতে অমুসন্ধান ও তথা সংগ্রহ করেন-ভাষা কেবল জীবিভ মাতুবের বেলায় মথামথ প্রয়োগ করা मख्य। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে বে নৃতত্ত্বিজ্ঞানসমত মাপ ও পর্যবেশ্পণের ছারা সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সংমিশ্রণ নির্ণয় করা সম্ভব কিনা **এ প্রশ্ন আন্তর্কান নৃতত্ত্বিক্ষানীদের মধ্যে উঠিয়াছে।** ইহার ক্ষেক্টি কারণ আছে। একটি কারণ এই त्य, त्य-भागीत्ज मक्तनश्रम निर्मय कविदाद छोडा হয় সে প্রণালীতে নির্ভর্যোগ্য ফল সৰসময়ে পার্জ্যা शाय किना मत्मर। पारतकि कांत्रन, विज्ञान টাইপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছে, ভাষা সীকৃত হইয়াছে। পারিপার্শিকের পরিবর্তন, সংমিঞ্জ हेजापित करन वह भविष्ठ न हम। सारकह পৃথিবীতে কোন অমিশ্ৰ জাতি আদৌ আছে কিনা এবং টাইপ স্থির করিবার স্থুত্তের ভিস্তিতে বে racial classification বা গোটা বিভাগ করা হইয়া থাকে তাহার কতটা বিজ্ঞানসমত এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রচলিত অহস্কান প্রণালীর পরিপোষক হিসাবে blood grouping হইতে কোনরপ সহায়তা পাওয়া যায় কিনা কিছুকাল পরীক্ষার পর blood grouping পরীক্ষার ফল শরীর-বিজ্ঞানের কাজে লাগাইবার চেটা চলিতেছে।

राधात कीविक मासूराय भदीका हरन ना, ঘতীত বা প্রাগৈতিহাসিক মুগের করোটি বা কথা-লের অংশ হইতে জাতীয় টাইপ নিদেশি করিবার **(हहे। हय, त्मशांत्म मृज्यविकानीत्क धनाविभिन्छे छ** জীববিজ্ঞানীর (palmontologist) উপর নির্ভর क्विएक इया मण्युर्ग कदान ও करतां है इटेरक জাতীয় টাইপ স্থির করিবার ফরমূলা নৃতত্ত্বিজ্ঞানীর আছে কিছ উহার প্রয়োগ এনাটমির উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। একথা বলা বাহুল্য যে প্রাগৈতি-হাসিক যুগের করোটি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এই টাইপ স্থির করিতে হইলে কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অমুমানের ভিত্তি অ্ব্র হইতে পারে, এই অন্মান সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক মনোভাবপ্রস্থত হইতে পারে। কিন্তু অমুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্যাখ্যা তাহা ব্যক্তিগত মতামত वरि: देवलानिक उपारक रव मुना मिखा वाय উহাকে লে মূল্য দেওয়া যায় না্ৰ

নৃতত্ববিজ্ঞানের প্রচলিত স্ত্র ও প্রণালী (anthropometry) মতে গোটা বিভাগ বা racial classification অসম্ভোধজনক মনে হওয়াতে \* নৃতত্ববিজ্ঞান এখন সমাজবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, Genetics, Racial Biology প্রভৃতির সহিত মিলিয়া নৃতন দিকে কাঞ্চ আরম্ভ করিয়াছে।

নৃতত্ববিজ্ঞানের বিতীয় অংশ বা কৃষ্টিমূলক নৃতত্ববিজ্ঞানের এলাকার পড়ে সমাজের ও পরিবারের গঠন, সামাজিক ও পারিবারিক আচার, অফুঠান, বিধিনিষেধ, ধেলাধুলা, কিম্বন্তী, ক্লপকণা, ধর্ম বিশাস ও অফ্রান প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ ও আলোচনা। প্রধানত বাহাদিগকে primitive tribes বলা হয়, অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার বাহিরে এখনও বে সকল মহয়-গোটা বা সমাজ বাস করে তাহাদের জীবনবাত্রার সকল অক্রের পরিচয় সংগ্রহ করা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অহসক্ষানের বিষয়। সভ্য সমাজে নানাপ্রকার প্রাচীন প্রথা, বিধি নিষেধ এখনও বর্তমান। এইগুলির মূল অহসক্ষান করা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে। প্রত্যাত্তিক আবিজ্ঞানের ফলে প্রাপ্ত মালমশলার সাহায়ে প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক মূগের জীবনবাত্রা ও কৃষ্টির আলোচনা করাও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের অক্ন।

ভারতবর্ষে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে भारत । **এकथा हेये जातिक जातिन ना ए**ये कृष्टि-মূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে। व्यधीन, व्यष्टक्रक (मनश्वनित्र व्यधिवामी मिरगत जीवन-যাত্রার সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা শাসকজাতি সমূহের পক্ষে প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের ব্যবস্থায় কোনপ্রকার অনাবশুক হস্তক্ষেপ ना कतिया ও অত্তেক বিবোধের স্বষ্ট नা করিয়া "নহামুভূতির" সঙ্গে শাসনকার্য নির্বিন্ধে চালাইডে পারা যায়। Colonial administration এর এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্ম এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্দো-तिभियाः **श्रीतिभिया ७ मिलातिभियात विख्यि** অহনত মহন্তগোষ্ঠা সম্বন্ধে নৃতত্ত্বিক্ষানীগণ ( প্রধানত সামাজ্যভোগী জাতির) বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অমুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। কৃষ্টিমূলক নৃত্তবিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানত একপ প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের Castes এবং Tribes সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রন্থ বচিত হইয়াছে। ভারতীয় সিভিন সার্ভিসের বৃদিশ সভাগণ যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বচনায় প্রধান

<sup>\* &</sup>quot;Anthropometry has become well nigh sterile by its persistence in one sole line of research after racial average"—C. S. Myers J. R. A. S. Vol. XXXIII, p. 37.

আংশ গ্রহণ করিরাছেন ইহা তাৎপর্বহীন ব্যাপার নহে। কিছ গোড়ার উদ্দেশ্ত বাহাই থাকুক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের অনেকে বে সকল প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন দে জন্ত তাঁহাদের প্রাণ্য প্রশংসার ভাগ দিতে বা ক্বভক্ষতা স্বীকার করিতে গ্রদেশবাসীরা ক্বপণতা করে নাই।

Physical anthropologyৰ প্ৰধান কাজ জাতীয় টাইপ নির্ণয় করা ও রেসিয়াল শ্রেণী বিভাগ করা। ইহার অর্থ কয়েকটি নির্বাচিত দৈহিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা, এই দকল নির্বাচিত লক্ষণ হইল মন্তকের গঠন, নাদিকার গঠন, মুখমগুলের বিভিন্ন অংশের গঠন, দেহের দৈর্ঘ্য, কেশের প্রকৃতি **७ तः, हक्क्त गर्रेन ७ तः। এই मक्न नकर्**वत একটি, তুইটি বা সব কয়টির ভিত্তিতে পুথিবীর অধিবাসীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন মুরোপীয়গণ গাত্রবর্ণ অফুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ভাগ করে—white ও coloured races। কিন্তু তাহাদের খেতজাতির তानिकात मर्पा रकवन এकी निर्मिष्ठ चूथर ७त, वर्षा ९ যুরোপের খেতজাতিগুলি এবং আমেরিকা, আফ্রিকা ও অক্সান্ত স্থানের তাহাদের আত্মীয়গণ পড়ে, এশিয়ার অধিবাদী যে দকল খেতজাতি আছে তাহারা coloured races-এর অস্তর্ভুক্ত। গাত্তবর্ণ অমুদারে এই প্রকারের শ্রেণী-বিভাগ নৃতত্ত্বিজ্ঞানের শ্রেণী-বিভাগ নহে, রাজনৈতিক শ্রেণী-বিভাগ। বাহির হইতে দেখিলে নৃতত্ববিজ্ঞানের racial classification বা বেদিয়াল থিওরীর মধ্যে কোনপ্রকার षरिकानिक প্रভाव षात्रिवाद कथा नरह विषया मरन হয়। কিছ প্রকৃত অবস্থা এই যে বেদিয়াল থিওরী ব্যাখ্যার ব্যাপারে নৃতত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাবিত হইতে পারে 🖟 রেসিয়াল থিওরীর অপ-প্রয়োগের দৃষ্টাম্ব, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, বিবল নছে।

একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানীর মত উদ্ধৃত করা হইতেছে: "Our science has been debased

in the interest of false racial theories.... Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of certain scholars and politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu community at the time of the census created the impression that science could be diverted to political and communal ends." Dr. Verrier Elwin. Pres. Address, Indian Science Congres, 1944). ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ প্রস্তৃতি ব্যাখ্যার মধ্যে অবৈ**ঞানিক মতবাদ** কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছে পরে তাহার আরও महोत्ख्य উল্লেখ কবিবার অবসর পাওয়া বাইবে।

হতরাং রেসিয়াল থিওরী মানিয়া লইবার ব্যাপারে দতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে। ভারত-বর্ষের অধিবাসীদিগের দপ্পর্কে আলোচনায় এই দতর্কতার মাত্রা বাড়াইলে ক্ষতি নাই। চল্লিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই বিরাট দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সাদা, কাল, পীড, নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সম্বাদ প্রচার হইয়াছে সেই দকল মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিরূপ পরে দেখা ঘাইবে।

উপরে কি প্রকারের তথ্য ও প্রণালীর সাহাব্যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ মহন্য-সমাজের শ্রেণী বা গোষ্ঠা বিজ্ঞাগ করেন সাধারণভাবে তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন এইরূপ শ্রেণী বা গোষ্ঠা বিভাগের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী দিগের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি আনিতে পারা বাম ভাহার কিছু পরিচয় দেওয়া বাইতে পারে।

বে সকল দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে পৃশিবীর মহয়-সমান্তকে বিভিন্ন গোষ্ঠাতে ভাগ করা হইয়াছে ভাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল লক্ষণের মধ্যে গাত্তবর্গ, মন্তকের গঠন ও কেশের প্রকৃতি অপেকাকৃত প্রধান।

গাত্তবর্ণ অমুসারে নৃতত্তবিক্ষানীগণ পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে মোটাম্টি ভিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন বথা শেত ( Leucodermic ), পীত (Zanthodenmic) e 季季 (Melanodermic) ! এই তিনটি শ্রেণী ছাড়া মিশ্রবর্ণের মাহুষের সংখ্যা ক্ষ নছে। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তির কারণ ভিন্ন গাত্র-"বর্ণের তুইটি বা ততোধিক গোষ্ঠার সংমিশ্রণ হইতে भारत, आवहा ७ । विभावितकत मक्न म्मार्वित ক্রমিক পরিবর্তন হইতে পাবে। মাহ্নবের গাত্রবর্ণ প্রথমাবধি সাদা, কাল, পীত প্রস্তৃতি বিভিন্ন বংয়ের ছিল অথবা উহা প্রথমে এক বক্ষের ছিল এবং াবহাওয়া, পারিপাবিক, দেহের আভ্যম্ভরীণ কোষ नमुद्दित পরিবর্ত নের ফলে বিভিন্ন প্রকাবের হইয়াছে ইহা লইয়া অনেক আলোচনা চলিয়াছে ও চলিতেছে **এবং অনেক প্রকারের মতবাদের প্রচারে হইয়াছে**। সম্ভবত ভবিষ্যতে শরীর-বিজ্ঞানের অভৃতপূর্ব উন্নতির ফলে এই সকল প্রানের সন্তোবজনক উত্তর পাওয়া ষাইবে। আবহাওয়া, পারিপার্থিক ইত্যাদির প্রভাবে चरकत दः रायत পরিবত ন হয় ইহা মানিয়া লইলে সংমিশ্রণ ছাড়াও বে মামুবের গাত্রবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেকেত্রে গাত্রবর্ণ অফুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিবার বাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা এই প্রশ্ন উঠে। সে বাহা হউক, মনে রাখা আবশুক বে গাত্র-বর্ণ অভুসারে মছয়াগোষ্ঠীর বে আজি-বিভাগ করা হয় ভাষার অর্থ এই নহে বে এক প্রকার গাত্তবর্ণের পৃধিধীর বিভিন্ন অংশের অধিবাসী এক জাতি, গোটা বা ভেশীভুক্ত।

ভারতবর্ষের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষ বাবে কৃষ্ণবর্ণ মন্মন্ত্রগোচী দেবিতে পাওয়া বায়

প্রধানত ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামান মীপপুরে; প্র্বদিকে আরও অগ্রসর হইলে প্র্বভারতীয় দীপ-পুঙ্গে বা ৰীপময় ভারতে, মালয় উপৰীপে, ফিলি-পাইন দ্বীপপুঞ্জে, মাইক্রোনেশিয়ায়, নিউগিনিতে, মেলানেশিয়া নামে পরিচিত পশ্চিম প্রশাস্ত মহা-সাগরীয় দ্বীপগুলিতে এবং অষ্ট্রেলিয়ায়। নিউজিলও ও তাদমেনিয়ায় আদিবাদী এই গোষ্ঠভুক্ত। ভারতবর্ষের পশ্চিমে নীলনদের উপত্যকার উদ্ভর অঞ্ল, সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিষ্কৃত অঞ্চল কৃষ্ণবর্ণ মহাধ্যগোষ্ঠীর বাদভূমি। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণের জাতিগুলির মধ্যে পড়ে নিগ্রো. নিলোট. মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাল্ট্র গোষ্ঠিগুলি এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার হেজাইট বা হাবদী গোটা দমূহ। দেখা ষাইতেছে যে ভারত-বর্ষের দক্ষিণে বক্ষোপদাগর ও ভারত মহাদাগরের बीलनम्टर, निक्न-लूटर्न मधा ও निक्रन मानस्य, পूर्व-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থমাত্রায় ও আরও পূর্বে নিউ-গিনি, অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগবের কতকগুলি দ্বীপ পর্যন্ত ক্লফবর্ণের মহন্ত্রগোষ্ঠীর অঞ্চলগুলি অবস্থিত। পূর্বদিকে এই অঞ্চল মেলা-নেশিয়া পর্যস্ত গিয়াছে। ভারতবর্ষের পশ্চিমে এই অঞ্চল আফ্রিকার গিনি উপকৃল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রশ্ন উঠে, বহুদূরবাপী ও বিচ্ছিন্নভাবে এই দ্বীপ-গুলিতে উহারা কোণা হইতে আসিয়াছিল ? বিষয়ে সন্দেহ নাই যে কোন না কোন প্রধান ভূভাগ হইতে সরিয়া আসিয়া ইহারা এই সকল ज्रकरल इड़ारेग्ना পড़िग्नारह। तनथा वाग्न शृर्द ज्राह्डे-লিয়া, নিউগিনি ও মেলানেশিয়া লইয়া কৃষ্ণবর্ণের অধ্যুষিত মহয়গোগীর একটি অঞ্চল ও পশ্চিমে আফ্রিকা আরেকটি প্রধান অঞ্চল। ইহা হইডে অস্মান করা বাইতে পাবে বে হয়ত এই ছুইটি প্রধান ভূভাগই উহাদের আদি বাসভূমি ছিল। এই অহুমানের অন্ত কোন ভিত্তি আছে কিন। পরে দেখা बाइद्द ।

## শ্দাবিচায় রামনের গবেষণা

### প্রীবিভৃতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯০৯ সাল থেকে ১০১১ সাল পর্যস্ত রামন 'নৈন্ডির পরীক্ষা' সম্পর্কে নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন करतन এवर ठाँहे पित्र कम्लातत मृत धर्म नघरफ গবেষণা করেন। 'নেচার'-এ (-রভেম্বর ১৯০৯) ও 'ফিজিক্যাল রিভিউ'-এ ( মার্চ ১৯১১ ) এই গবেষণা প্রকাশিত হয়। রামনের ব্যবস্থাটি ছিল এরপ: একটি সক্ল স্তোর কিংবা সিম্বের তার টিউনিং-ফর্ক-এর একটি প্রং-এ লাগানো হয়। টিউনিং-ফর্ক-এ প্রথমে ছড় টেনে, পরে বৈহ্যাতিক উপায়ে, কম্পন স্ষ্টি করা হয়। এই তারটি এমনদিকে রাধা হয় বেন প্রং ছটির লম্ব সমতলে কিন্তু তা'দের কম্পন-রেখার বিশেষ নতিতে থাকে। এই অবস্থায় প্রং-এর গতি ছই উপাংশে বিশ্লিষ্ট হয়। একটি তারের লমান্তরালে, অন্নটি লম্বে। লম্বদিকের উপাংশে যে কম্পন শংস্থাপিত হয়, যদি তারের টান যথায়থ নিয়ন্ত্রিত হর তবে এর কম্পান্ত হবে ফর্কের কম্পান্তের অমুরূপ। অবশ্র তারের দৈর্ঘ্য এমন হবে যেন তারের কম্পনের व्यरमञ्जलि युगा गरशाक हम। नमाखरान উপाংশে ৰে কম্পন দংস্থাপিত হয় তা'র কম্পান্ত হবে ফর্কের কম্পাঙ্কের অধে ক। এই পরীক্ষার সাফল্য কম্পানের উপাংশ হুটিকে লম্ব সমতলে বিচ্ছিন্ন করার উপর নির্ভর করে। এই ছই কম্পনের একটির কম্পাঙ্ক হয় অন্তটির দিগুণ। তাই বাবস্থাটির পরিবতনি প্রয়োজন। তারের এক প্রান্ত গোজামুদ্ধি গ্রং-এ লা এলে স্তোর একটি আংটার লাগালে। হর। এই আংটার হতো প্রং-এর উপর দিরে যুক্ত থাকে। দেখা গেছে, এই ভাবে আংটা যুক্ত হওয়ার প্রশার সমকোণে অবস্থিত ছুই সমতলের क्नारनत क्नाक नावाड विकित रत वर्षाय वरे शेरी

कम्लात्तव উलार्ग निष्युत्तव निर्विष्ठे नम्राज्य शास्त्र । এই ব্যবস্থাটিতে ভারের প্রভি বিন্দুর গভি ভারের তিৰ্যক সমতলে যে সকল চিত্ৰ সৃষ্টি করে রামন তার আক্ততি নিয়ে গবেষণা করেন। এই শবল চিত্রের গঠন, ছই উপাংশের কম্পনের দশার সম্বন্ধের এবং প্রাথমিক টানের উপর নির্ভর করে। রামন এই সকল পরীক্ষার ফলের যৌক্তিকতা বিভিন্ন **গণনার** অবতারণা করে প্রমাণ করেন। এই গাণিতিক **ভত্তে**র আলোচনা সাধারণভাবে সম্ভব নর। এই সকল গতির চিত্রকে "লিলেজাস রেখা-চিত্র" বলা হয়। এরপ লিদেকাল রেখাচিত্র পর্যবেক্ষণের জন্ত রামন স্থলর ব্যবস্থা করেন। সবিরাম আলোকে ভারটিকে আলোকিত করা **হ**য়৷ এই আলোকের ক**লাছ** টিউনিং ফর্ক এর কম্পান্তের দ্বিগুণ হ'লে ভারেয় কম্পনের চারটি বিভিন্ন অবস্থা একললে দেখা **বার।** এই জন্ত ক্টোবোসকোপিক চাকতি বিশেব উপবোদী। এই চাকতিতে সকু প্লিট (ছিন্তু ) আছে আর খোটরে চলে। মোটরটি টিউনিং-ফর্ক-এর লঙ্গে লমলম করা থাকে। রামন নিজে তিরিশ ও চল্লিশ সিট 'বুক ত'টি 'ক্টোবোসকোপিক' চাকভি ব্যবহার করেন। কম্পিড তারটিকে স্টোবোসকোপিক চাকভির সিটের মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্ত উজ্জল জালোর ार्क्स संस्कृते कहा रहा।

কম্পিত তারের নোড বেগতিহীন ছিডিবিন্দু মন্ত্র,
কিঞ্চিৎ গতিযুক্ত এই নিদ্ধান্ত রামন প্রথম 'নেচার'এ (১৯০৯) প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষার এর
প্রমাণ দিরেছেন। একটি টানা তারে পরারক্ত বলের
লাহায়ো, কম্পন স্মৃষ্টি করা হয়। এই পরারক্ত বল
তারের একটি বিন্তে আড়াআড়িভাবে প্ররোধ করা

इत्र । कर्णात्मत्र **पञ** ভারে যে সকল নোডের স্পষ্ট হয়, রামন বলেন, এই দকল নোড পতিহীন স্থিতি-বিন্দু নয়; কেননা ভারের গতির আন্ত বে শক্তির व्यक्ताचन छ। এই विन्तूत्र मधा भिष्य व्यवाहिक इत्र। নোডে এই গতির পর্যবেক্ষণের चालात्कत्र वावका कत्र। हत्र। এই चालात्कत्र কম্পাস্ক হবে তারের কম্পানের কম্পাকের বিগুণ। এই অবস্থার তারে বে বিশেষ ছ'টি স্থানের **স্ষ্টি হ**য়, সেখানে ধীরে গতির পরিচয় পাওয়া যার। কিঞ্চিৎ গতিবুক্ত এই স্থান হ'ট প্রকৃত গভির বিপরীত দশায় থাকে। রামন বলেন. ৰম্বি নোড প্ৰক্লভই গতিহীন হ'তো, তবে এই স্থান ছটি স্থিতিবিন্দুতে এসে মিলতো। আলোকে যে সকল নোড দেখা যায় তারের কম্পনের প্রহুত নোড থেকে (অর্থাৎ যে সকল নোড चालात्कन चन्डमात्न एष्टि स्त्र) डात्वन पुत्रच অত্যন্ত অৱ হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা श्राद्ध छित्र ज्ञान । निविद्यांभ व्यात्मादक स्व नकन নোড দেখা যায় তা তারের উপরে বেশ কিছুটা অমণ করে। এই ভ্রমণের দুরত্ব একটি ল্যুপ-এর শম্পূর্ণ হৈর্য্যের সমান। রামন দেখিরেছেন, নোডের এই ধীর-গতির দশা অবশিষ্ট তারের কম্পনের থেকে এक-ठकुर्थार्टम छिन्न हम । এই পরীক্ষার ध्वन तामन, ক্টোবোস্কোপিকে চাকতি, র্যাণের মোটর ও টিউনিং-ফর্ক-এর এমন ব্যবস্থা করেন বাতে এথের গতির সমলম করা বার।

নাধারণ ভাবে একটি হতোর একপ্রাপ্ত বিহাতে
সংস্থাপিত টিউনিং-ফর্ক-এ বুক্ত ক'রে, অন্তপ্রাপ্ত
কল্পিত-ভারের বিভিন্ন বিন্দুতে বুক্ত করা হয়।
বেধা গেছে, ল্যুপগুলিতে বুক্ত হলে ইংরেজী আটের
মত (৪) কল্পনের রেধাচিত্র হৃষ্টি হয়। কিন্ত নোড-গুলিতে যুক্ত হ'লে অধিরক্তের (প্যারাবোলার)
স্থাই হয়। অবশ্র এই ব্যবস্থায়, প্রধান গভি
লবালবিভাবে পরিচালিত হয়। য়ামন ব্যাধ্যা
করেছেন এরূপে: নোডের বীর-গভি অন্তান্ত অংশের

দীর্ঘ-গতির এক দশার নেই। বিভিন্ন চিত্র থেকে দেখা বার, নোডের ধীর-গতি চরম হর, বথন অন্ত অংশের দীর্ঘ-গতি অবম। অর্থাৎ নোডের ধীর-গতির দশা তারের সাধারণ গতির দশা থেকে কম্পনকালের ৰথাবথ চতুৰ্থাংশে ভিন্ন हिडेनिश-कर्कि यथन यथार्थ এक्টि नाएउन উপর থাকে তথন এর দশা হবে পরবর্তী নোডের ধীরগতির বিপরীত দশার অত্মরপ এবং ভৃতীয় নোডের এক দশা। বিভিন্ন নোডের ধীরগতির ঘশার পরিচয় নির্ধারণের জন্ম রামন গাণিতিক স্তব্রের অবতারণা করেন। 'ফিচ্ফিক্যাল রিভিউ'-এ (মার্চ ১৯১১) মেল্ডির পরীক্ষা সংক্রাস্ত করেকটি অবস্থার রামন নতুন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'গুই কম্পাক্ষযুক্ত বলের সাহাব্যে কম্পন সংস্থাপন সম্বন্ধে ব্যালের সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষালন ফলের যথেষ্ঠ অমিল রমেছে।' এই অমিলের কারণও তিনি निर्मि करत्रन। त्रालित शानिष्ठिक श्व अध्योत्री, 'গতির দশা সংস্থাপিত বিস্তার নিরপেক্ষ এবং এই বিস্তার অর্নির্ণেয়।' রামন র্যালের হতে অমুসারে দশার সম্বন্ধ পরীক্ষা ক'রে প্রমাণের জন্য একটি ব্যবস্থা করেন। ফর্কের ও তারের কম্পনের মধ্যে দুশার সম্বন্ধ নিরূপিত হ'লে পরীক্ষার উদ্দেশ্ত সফল হয়। এই ছই কম্পনের একটির কম্পাঙ্ক হবে অক্টির ছিগুণ। রামনের ব্যবস্থাটি ছিল এরপ: টিউনিং-ফর্কের প্রং-এর অন্তে একটি ছোট আরনা লাগানো হয়। টানা তারের একটি বিন্দু আড়াআড়িভাবে আলোকিত করা হয়। বথন তারটি কম্পিত হতে থাকে তথন এই विन्तृष्टि चालांकिल जरन दिशांत्र मल (एशा (एस) আলোকিত বিন্দু প্রথমে একটি স্থির আরনায় প্রতিফলিত হ'রে. পরে টিউনিং-ফর্কে লাগানো (पानावयान व्यावनाव धरन शर् । धर-धव कष्णात्नव সমতল বৰি তারের কম্পনের সমতলের সমকোণে রাধা হয়, তবে আলোকিত বিন্দুটি বে নকল লিলে-জান রেণাচিত্রের স্ষ্টে করে তা থেকে দশার নবদ নির্মণণ করা বার। রামন এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ

করেন, গভির দশা বে কোন প্রাথমিক টানের অধীনে লংহাপিত বিভারের নিরপেক্ষ নর। বিভিন্ন রেখাচিত্রের ব্যাখ্যার জন্ত র্যালের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা প্ররোজন। কারণ, মুক্ত-কম্পানের বিভারের লক্ষে টানের পরিবর্তন বর্তমান এবং এই পরিবর্তন গভির বর্গরাশির সমান্ত্রপাত। 'ফিলজ্ঞফিক্যাল ম্যাগাজ্মিন-এ (মে ১৯১১) রামন টানের পরিবর্তন লম্বন্ধে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং তার গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

অমুনাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, কোন একটি ব্যবস্থার উপর পর্যাবৃত্ত বল পরিচালিত হ'লে, বলি এদের পর্যায়কাল প্রায় সমান হয়, তবে অত্যস্ত অল্প গতির বিস্থার সংস্থাপিত হ'তে পারে। অবস্থার এই পরিণাম এত অল্ল যে গণনার মধ্যেই আসে না। রামন পরীক্ষা করে দেখেন, অমুনাদের এমন অনেক অবস্থা আছে বেখানে এই প্রায় সমান পর্যারকালের নিরম আপাত-ব্যতিরেক মনে হয়। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি প্রমাণ করেন, এমন 'অনেক নিৰ্দিষ্ট অবস্থা আছে, যেখানে এরূপ পর্যাবৃত্ত বল একটি ব্যবস্থার উপর পরিচালিত হ'লে দীর্ঘগতির স্ষ্টি করে। রামন গতি-সংস্থাপনের এই নির্দিষ্ট অবস্থাগুলি টানা তার ও টিউনিং-ফর্ক-এর সন্মিলিভ ব্যবস্থার পরীকা করেন ও এদের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। একটি টানা ভার টিউনিং-ফর্ক-র সঙ্গে বুক্ত ক'রে এতে টানের পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন সংস্থাপিত **इब । এই টিউনিং-कर्क**টित প্রং-এর কম্পনের **দি**ক ভারের সমান্তরালে গাকে। ভারের টান ও কম্পনের প্ৰায়কাল এবং টিউনিং-ফর্কের কম্পনের প্রায়কাল ৰণাৰণ নিরন্ধিত হয়। দেখা বায়, তারের স্থিতিসাম্য অপ্রতিষ্ঠ হ'রে পড়ে এবং স্থায়ী প্রবল কম্পনেরও স্ট্র হর। লিসেন্সাস রেখাচিত্রের সাহায্যে এবং উন্নত ধরনের পরীক্ষার গৃহীত কম্পনের রেখাচিত্র (परक এই विवर्षाण्ड वृक्तिवृक्त वृश्या त्रामन करतन। 'নেচার'-এ (ডিবেশর ১০০৯) ও ইপ্তিরান এলো•

শিরেশন-এর ২নং 'ব্লেটিনে' (১৯১০) এই প্রেবন্ধ। প্রকাশিত হয়।

'কিবিক্যাল রিভিউ'-এ (১৯১২) 'অন্তনাদের
করেকটি বিশেব অবস্থা' এই শিরোনামার অন্তনাদ
সম্বন্ধ রামন নিজের গবেষণা প্রকাশ করেন।
পর্যারন্ত চৌম্বকক্ষেত্রে ভারের কম্পান এবং বিছিন্ন
তরল-পতির অন্ত বে প্রাথমিক কম্পানের স্টাই হর,
সেই সকল কম্পান সম্বন্ধেও গবেষণা করেন। ছার্মোন
ও ডেভিলের বিছিন্ন তরল-গতির সিদ্ধান্ত অবলম্বন
ক'রে রামন ছড় টানা তারে 'উলফ শ্বর' বিবর্গটি
নিজের পরীক্ষা থেকে যাখ্যা করেন।

বেহালা জাতীয় সকল তারের বন্ধে এমন স্বর (নোট) আছে যা <u> শাধারণভাবে</u> স্ষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন; প্রায় অসম্ভব বলা চলে। विजी कर्कन सरतत रुष्टि हत न'रम धारे बादक "उनक-স্বর<sup>ম</sup> বলা হয় (নেকড়ে বাবের ডাকের লঙ্গে এর সঙ্গতির অন্ত এই নাম )। বধন এই উলফ-স্বরের সৃষ্টি হয়, তথন সমস্ত বন্ধটি প্রবশভাবে কম্পিত হ'তে থাকে। এই অবস্থায় তারে ছড়-টানা যায় ন। এবং স্পষ্ট কোমল স্থারের স্থাষ্টিও হয় না। ১৯১৫ লালে ছোৱাইট এই বিষয়টি পরীক্ষা ক'রে এক বিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালে নেচার'-এ এবং ১৯১৬ ও ১৯১৮ সালে 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ রামন ছড়-টানা "উলফ-পর"-এর লম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ছড়-টানা তারের পরীক্ষা সম্পর্কে निक्क्त त्रिकां ख खनगरन करत वर्णन, यथन इरफ्द চাপ, তার থেকে শক্তিকরের বে পরিমাণ, তা থেকেও কম থাকে, তথন তারের কম্পানের প্রধান বারায় প্ৰাথমিক (fundamental) ক্সতে প্ৰবল থাকা সত্ত্বেও সেই কম্পন সংস্থাপিত হয় না এবং বে কম্পানে অক্টেড (octave) প্ৰবল, তা'ৰ স্ঠি হয়। এই অবস্থার বধন ছড় টেনে তারে কম্পন সৃষ্টি করা হয়, তথন বন্নটির দেহ অর্থাৎ কাঠের ফ্রেম সামুদ্দশ (sympathetic) अञ्जलात्व अञ्चलकार्य উত্তেজিত হয়। ভারপর বত্তকণ পর্যন্ত হড় কল্পনের

আধ্বিককে প্রধানরপে লংখাপন করতে পারে, শক্তি-ক্ষরের পরিমাণ দেই নীমাকেও ক্রমে অভিক্রম ক'রে বেছে চলে। এই কারণে তারের কম্পন পরিবর্তিত হ'রে, বে ৰুপানে প্রাথমিক অত্যন্ত কীণ ও অক্টেড অভ্যন্ত প্রবল, সেই কম্পনের সৃষ্টি হয়। আরও শহজে বলা যায়, শুরুতে তারের কম্পনে প্রাথমিক প্রবল থাকে, কিন্তু যন্ত্রের কাঠের অমুরণিত কম্পন-শক্তি টেনে নের, ফলে ছড় ও তারের মধ্যে চাপ ক'মে ৰাৰ, এবং প্ৰাথমিক কিছুতেই সংস্থাপন করা সম্ভব इद्द्र मा। शूर्रवंत्र कम्लन পরিবর্তিত হ'রে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাতে অক্টেড প্রবল থাকে। পরে কাঠের कम्भात्मत निवृत्ति हरण প্রাথমিক প্রধান ह'য়ে দেখা (मन्। প্রাথমিক ও অক্টেভের মধ্যে এই ক্রম-পরিবর্ডন তারের কম্পনের আলোক-চিত্রে দেখা যার। রামন এই সিদ্ধান্ত তারের ७ यम-(गरहत এককালীন কম্পনের আলোকচিত্র থেকে প্রমাণ क्रबन ।

ফ্যারাডে, মেল্ডি ও র্যালে কম্পন-সংস্থাপন সম্বন্ধে शरववना करतन। देखियान এलागिरमन-এम धन्र 'বুলেটিনে' রামন এ বিষয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ ও তা'র ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করেন, সরল একতাম বল লখালখিভাবে টানা তারের উপর পরিচালিত হ'য়ে বধন তারের মুক্ত ঘোলনের কম্পাঞ্চ ফর্কে কম্পাঙ্কের অধের বে কোন পূর্ণ গুণিতকের প্রার সমান হয়, তথনই কম্পন সংস্থাপন ক'রতে शास्त्र। कम्लान-मश्चालन किन्नरल मस्रव रह, তা পূর্ববৈক্ষণের জন্ত রামন উত্তেজিত টিউনিং ফর্ক ও তারের সংস্থাপিত গতির এককানীন কম্পন त्रथा नम्ट्रत चारणाक-िक श्राहरात न्यावष्टा करतन। বিভিন্ন আলোক চিত্রে তারের গতির ফর্কের কম্পান্ধর অর্থের বিভিন্ন গুণিতক রাধা এই সকল চিত্তের ব্যাখ্যার জন্ত রামন যে शांनिष्ठिक बार्गाहना करतन, जा (थरक बाना बांब, গতির করেকটি নহকারী উপাংশ গতি সংস্থাপনে অত্যস্ত প্ররোজনীয় অংশ প্রহণ করে। সংস্থাপিত গতির প্রধান

উপাংশ ও এই সহকারী উপাংশগুণি রামন ফুরিরের শ্রেণীতে সাজিয়েছেন।

রামন ছটি সরল একতান বলের সাহায্যে সন্মিলিত কম্পন সংস্থাপন সম্বন্ধে প্ৰেষণা করেন। এই পরীক্ষার জন্ত এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে এই কল্পনের কল্পান্ধ একটা বিস্তৃত দীমার মধ্যে যে কোন নিৰ্দিষ্ট মানে রাখা যেতে পারে। যে नকল অবস্থায় এই ব্যবস্থাটির স্থিতিসাম্য অপ্রতিষ্ঠ হ'রে পড়ে এবং প্রবল কম্পনের সৃষ্টি হয়, সেই পর্যবেক্ষণই পরীক্ষার প্রধান বিষয়। রামনের পরীক্ষার ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত সহজ। বিহাতের সাহায্যে সংস্থাপিত ছটি টিউনিং-ফর্ক টেবিলের উপর কিছুটা ব্যবধানে এমনভাবে রাখা হয় যেন এদের প্রংগুলি এক সমতলে থাড়া অবস্থায় এবং কম্পনের গতি সমান্তরালে থাকে। এक किश्ता इरे भिष्ठांत्र मधा नक्न निरुद्धत जात्रं कर्क হুটির মধ্যে অহুভূমিতে প্রসারিত রাখা হয়। এই তারের ছই প্রান্ত প্রত্যেক ফর্কের নিকটবর্তী প্রং-এ লাগানো হয়। প্রথমে, টিউনিং-ফর্ক বর্থন স্থির থাকে তারের টান, একটি ফর্কের দুরত্ব অন্তটির থেকে কমিরে কিংবা বাড়িয়ে ঠিক করা হয়। ফর্ক ছটি উত্তেজিত হ'লে তারের টান প্রত্যেকের এককালীন কম্পনের জ্ঞন্ত পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। কারণ ফর্কের প্রং থাড়া এবং তারটি ডা'দের কম্পনের দিকের সমান্তরালে থাকে। এই ব্যবস্থায় যে অমুনার কম্পনের স্থষ্টি হয়, রামন তা'র বিশব গাণিতিক ব্যাখা করেন। তারের মুক্ত দোলনের কম্পাক যে কোন নিদিষ্ট ধারার  $\frac{1}{2}(r N_1)$  কিংবা  $\frac{1}{2}(s N_2)$  হ'লে অমুনাদ কম্পানের সৃষ্টি হবে। এখানে N, ও N, ফর্ক ছটির কম্পান্ধ এবং r ও s পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা। এ धत्रभाव अञ्चलक महत्वार प्रष्टि है. या या कि कम्मान **সংস্থাপনে যে ফর্কটি কার্যকরী নম্ন তাকে থামিয়ে** দেওয়া হয় এবং অস্ত ফর্কটির কম্পন তারের গতি রকা ক'বে চলে। এরপ অন্থনাদ ছাড়াও তারের উপর কর্ক হটির যুক্ত ক্রিয়ার বস্ত আরও বহু কম্পনের প্ৰৰণ ৰংস্থাপন (vigorous maintenance) ৰামন

गर्वरक्कन करवन। अरमव मरशा. विस्मेरकार वर्ष কম্পাঙ্কে, এত বেশী হয় বে আলোর বর্ণালীশ্রেণীর রেখা সমূহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। রামন বলেন, 'এই সকল "সন্মিলিভ অমুনাদ"এর (Combinational Resonance) অবস্থা। উপযুক্ত অবস্থায় এই বাবস্থাটির স্থিতিসাম্য অপ্রতিষ্ঠ হ'রে পড়ে এবং যদি मुक (लागत्नत कम्लाङ कान निर्तिष्ठे ধাবায় ( + r N<sub>1</sub> + + + s N<sub>2</sub> )-এর প্রায় সমান হয়, তবে প্রবল গতির সংস্থাপন হয়। যে ক্ষেত্রে পঞ্চিটিভ চিক্টের প্রয়োগ হয় তাকে বলে "সংকলিত অমুনাদ" (Summational Resonance) as (3 ক্ষেত্রে নেগেটিভ চিহ্নের প্রয়োগ হয়, তাকে বলে "বিভেদক অমুনাদ" (Differential Resonance)। সংস্থাপিত গতির কম্পান্ধ ( ই rN1 ± ই aN2 ) এর সম্পূর্ণ সমান হয়। বামন এই পরীক্ষার জন্ম যে ব্যবস্থা করেন, তাতে ফর্ক ছটির কম্পনের ও তারের সংস্থাপিত কম্পনের এককালীন আলোক-চিত্র নেওয়া যায়। কম্পনরেধার এই আলোক-চিত্র থেকে সংস্থাপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক সম্মিলিত অমুনাদের স্ত্রে কিভাবে যুক্ত আছে তা পরীক্ষা করা হয়। এ সম্বন্ধে রামন যে সকল জটিল গাণিতিক হিসাব করেন সমিলিত অমুনাদে তা'র ব্যাপক প্রয়োগ रख्ट ।

রামনের পরবর্তী গবেষণা 'বলের পর্যাবৃত ক্ষেত্রে গতি' সম্বন্ধীয়। বলের পর্যাবৃত্ত ক্ষেত্রে কোন বস্তর সাম্যা-বস্থার চারদিকে তা'র কম্পন সম্বদ্ধে পরীক্ষা ক'রে তিনি প্রমাণ করেন সংস্থাপিত কম্পনের কম্পান্ধ এই ক্ষেত্রের কম্পান্ধের সমান অথবা অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ প্রভৃতি, অর্থাৎ ক্ষেত্রের কম্পান্ধের যে কোন ভগ্নাংশের গুণিতকের সমান। এরূপে রামন এক নতুন ধরনের অমুনাদ

কম্পনের শ্রেণী খুঁজে পেয়েছেন। রাগনের প্রীক্ষান্ত উদ্দেশ্ত হ'লো, একটি ভড়িৎ-চুম্বকের কুণ্ডলীজে স্বিরাম তড়িৎ পরিচালনার উৎপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রে, শাশ্যাবস্থার চারদিকে, সমলর করা মোটরের আর্মেচার-**ठाकांत्र कम्म्मन भग्रह्मण क्या। जार्मिठांत-ठाकांत्र** সংস্থাপিত কম্পনের কম্পান্ধ এবং কম্পনের শুশা পর্যবেক্ষণের অঞ্চ একটা ব্যবস্থা করা হর। সবিরাম তড়িং পরিচালিত ফর্কের একটি প্রং-এ ছোট আর্মা থাড়াভাবে লাগানে। হয়। সরু আলোকরশ্মি প্রথমে এবে এই আয়নায় প্রতিফলিত হয়। আর্মেচার-চাকার অক্ষণেও অনুরূপ আর একটি আয়না আৰ্ডিড অক্ষের সমান্তরালে পাকে। এই আয়নায় আলোক-বশ্মি বিতীয়বাব প্ৰতিফলিত হয়। উৎবাধ-গতি হয় ফর্কের জন্য ও আহুভূমিক-গতি আর্থেচার-চাকার জন্য। সমস্ত ব্যবস্থাটি এমন থাকে যে, ফর্কের ও আর্মেচার-চাকার কম্পনের জন্য আলোকরখির এই তুই কৌণিক প্রতিফলন একে অন্যের সমকোণে হয়। এই কারণে, আলোকরশ্মি ক্যামেরার লেন্সের মধ্য भित्र कोर्टित भर्भात्र अरम भ'ज्ञा दिशा यात्र, निरम्बाम রেথাচিত্রের স্থষ্ট হ'য়েছে। এই রেথাচিত্র থেকে কম্পান্ত এবং ফর্ক ও আমে চার-চাকার কম্পনের মধ্যে দশার সময় সহজেই জানা যায়। ছয়টি বিভিন্ন বেখা-চিত্র থেকে বামন প্রমাণ করেন, আংশ চার-চাকার কম্পনের দশা ফর্কের দশার সমান, বিশুণ, তিন গুণ, চারগুণ, পাঁচগুণ ও ছয়গুণ হয়। অর্থাৎ कम्लाक करकंत्र कम्लाटकत्र मनान ना हे, हे, हे, हे, हे প্রভৃতি হয়। এই শ্রেণীর সংস্থাপিত কম্পনের বিশন্ গাণিতিক ব্যাখ্যাও রামন করেছেন। \*

অধ্যাপক রামনের বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে মাঝে মাঝে অনুবাদ করা হ'য়েছে।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

#### বন্ধীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্বোধন উৎসব

শত ২৫শে জান্ত্রারী, ১৯৪৮, অপরাত্রে রাম-মোহন লাইত্রেরী হলে শ্রীযুক্ত রাজশেণর বস্থর সভা-পতিজে বন্ধীয় বিশান পরিষদের উদোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিহ্যালয়ের ভাইস-চ্যাম্পেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অফুষ্ঠানে প্রধান অভিথিরপে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অভিথির সংখ্যা ছিল প্রায় চারিশত।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান অণ্যয়ন সম্পর্কে প্রীয়্ক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিতালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ঠিকই হইয়া গিয়াছে, তবে সাফল্য লাভে হয়তো কিছু সময় লাগিতে পারে। কিছ আগামী হুই বংসরেই হউক কি পাঁচ বংসরেই হউক সাফল্য লাভ হইবেই। তাঁহার মতে, এখন হইতেই ইংরাজী বা বাংলায় প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা পরীক্ষার্থীর ইচছাধীন করিলেই ভাল হয়। \*

শ্রীযুক্ত রাজশেথর বস্থ মহাশয় পরিভাষা রচনার ইতিহাস এবং এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করেন। অস্থতা নিবন্ধন বস্থ মহাশয় সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিবার পর শ্রীযুক্ত হেমেল্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভার কার্য নির্বাহ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলচক্র গুপ্ত মহাশয় বিজ্ঞানের দিক হইতে আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিশুৎ আশা-আকাজ্জা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার তাঁহার অনমকরণীয় ভাষা ও ভঙ্গীতে বত্রমানে আমাদের দেশে সমূহ প্রয়োজন যন্ত্রবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনেই সবিশেষ মনোযোগী হইতে উপদেশ দেন। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত

শঙ্গনীকান্ত দাস বলেন—বর্তমান অবস্থার ন্তন ন্তন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির প্রণয়ন উভয়ই সমভাবে প্রয়োজনীয়। তিনি বিজ্ঞান পরি-যদের কাষপন্থার সমর্থন এবং সাফল্য কামনা করিয়া বক্ততার উপসংহার করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেক্সপ্রসাদ ঘোষ বাংলা ভাষায়
বিজ্ঞান প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া
একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত
সত্যেক্রনাথ বস্থ সভাশেষে ধগুরাদ প্রদান উপলক্ষ্যে
প্রকাশ করেন থে, পরিষদের সদস্য সংখ্যা আশাপ্রদ
এবং পরিচালক মণ্ডলী ইতিমধ্যেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'
নামক একথানি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াচে।

সভায় উপস্থিতদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রফুলচন্দ্র মিত্র, নিথিলরঞ্জন সেন, সহায়রাম বস্তু, জিতেন্দ্রমোহন সেন, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যয়, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, স্থধাময় ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, হিরণ সান্ন্যাল, নীরেন্দ্র রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, বসন্তলাল মুরারকা, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পঞ্চানন নিয়োগী, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাত্নভূী, ক্ষিরোদচন্দ্র চৌধুরী, অক্ষয় কুমার সাহ। প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসক্ষে
কম্সচিব বলেন:

প্রায় এগার বংসর আগে কলিকাতা বিশ্ববিছালয়ের সমাবতন সভায় রবীক্রনাথ সক্ষোভে
বলেছিলেন, "ত্র্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে তুংসহ
লক্ষণ এই যে সেইদিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও
বিরোধের কঠে জানাতে হয়। এদেশে অনেক কাল
জানিয়ে আসতে হয়েছে যে পরভাষার মধ্য দিয়ে
পরিশ্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নই হয়ে যায়।

এবেশিকা থেকে ডিএি পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলায় প্রশ্নপত্তের উত্তর দেওয়া বাবে এই নির্দেশ বিশ্ববিভালয় সম্প্রতি বোবণা করেছেন।—সম্পাদক।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্ত কোন দেশেই শিক্ষার ভাষা ও শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।" কিন্তু অত্যন্ত চু:খের বিষয় বে এই ১৯৪৮ সালেও উচ্চশিকা মাতৃভাষার मात्रकर इत्व किना छ। निष्य श्रेश ७८५। मर्वश्रकात আন্দোলন ও আলোডনের ভিতরেও আমরা যেন এই সহজ সভাটা ভুলে না যাই যে যভক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে মাতৃভাষা নিয়োজিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে যে শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তা দূর হবে না। এই বাংলা দেশেরই স্বনামধন্য শিক্ষাত্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিচ্ছানয়ে মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত আজও আমরা যদি মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বোচ্চ শিপরে নিয়ে যেতে না পেরে থাকি, বিজ্ঞানে বাংলা ভাষার যে দৈল্ল আছে তা দুর করতে সক্ষম না হয়ে থাকি, তার জন্ম দায়ী বাংলা ভাষা নয়, দায়ী প্রধানতঃ বিজ্ঞানীরা ও শিক্ষাব্রতীরা। আমরা সচেষ্ট থাকলে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রস্থলরের ভাষায় শুধু যে জগতের সর্ববিধ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হবে তা নয় আমাদের মাতৃভাষা দর্ববিষরেই জগতের দমকক্ষ হয়ে উঠতে পারবে ৷ হয়ত আমাদের মধ্যে ত্ব-চারন্ধন আছেন যাঁরা আমাদের সাফল্যে সন্দিহান। তাঁদের আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নিউটনকে তাঁর বিখ্যাত বই লিখতে হয়েছিল লাটিনে। সপ্তদশ শতকেও ইংরেজী ভাষা বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত ছিল না, আর আজ ! তিনশ' বছর জাতির পক্ষে এমন কিছু লম্বা ইতিহাস নয়।

অনেকেরই একটা ধারণা হয়েছে পরিষদ বৃঝি শুধু পরিভাষা সংকলন ও পরিভাষিক শন্দ তৈরী করবেন, হয়তো বা হু চারটে পাঠ্য পুশুক লিখবেন। বদিও এই হুইটিই বর্ত মানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের হয়তো প্রথমে এই দিকেই বেশী নজর দিতে হবে। তা সত্তেও পরিষদের পক্ষে এগুলো হবে গৌণ। কারণ সরকার বদি মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা

করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে
শিক্ষার প্রচলন হয় তাহ'লে ব্যবসার থাতিরেই
হোক বা প্রয়োজনের তাসিদেই হোক অচিরেই
এই অভাব দূর হবে পরিষদ না গড়ে উঠলেও।
প্রকৃতপক্ষে পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জনগণের
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং তাদের জীবনের
সমস্যাগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও
সমাবান করা। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ব্রতী হবে প্রধানতঃ
এই কার্যে। কিন্তু সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞাদের জন্মও
প্রয়োজন হবে প্রবন্ধ, পরিক্রমা ও গবেষণা বাংলা
ভাষায় প্রকাশ করা।

#### বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ অধিবেশন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৪॥ তীয় সায়েন্স কলেজের ফলিত রসায়নের বক্তৃতা গৃহে বন্দীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। বাংলার প্রায় ছুইশত বিজ্ঞান অন্তরাগী ও লব-প্রতিষ্ঠ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বস্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে সভাপতির নিদেশে সমবেত সভাগণ এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়। মহায়া গান্ধীর পুণায়তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ হইজে কম্সচিব সমাগত সভাদিগকে অভার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কোষাগাক্ষ কতৃকি আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয়। বর্ষকালের জন্ম গৃহীত পরিবদের নিয়মাবলীর খসড়াট বিবেচনা ও সংশোধনাদির জন্ম অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহার পর বিভিন্ন শাধার শতাধিক লক্সপ্রতিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি মন্ত্রণা পরিষদ ও কার্যকরী সমিতির নির্বাচন সপের হয়। বিপ্ল হর্ষধানির মধ্যে আচার্য শ্রীবোর্যাল চন্দ্র রায় বিভানিধি এবং ডাক্টার শ্রীক্ষান্সেনী সাহিত্যিককে

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশিষ্ট সভারতে নির্বাচন করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতির সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন:—

সভাপতি :

শ্রীসত্যেক্তনাথ বস্ত

সহকারী সভাপতি:

শ্রীকিতীশপ্রসাদ চটোপাধাায়

শ্রীসত্যচরণ সাহা

শ্রীস্থক্ৎচন্দ্র মিত্র

ক্ম্সিচিব:

*শ্রীস্থ*বোধনাথ বাগচী

महकात्री कम मिहितः

শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপান্যায়

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধারি

কোষাধাক ঃ

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

#### म्मजा :

শীচাকচন্দ্র ভটাচার্য শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
শীক্ষানেক্রলাল ভাতৃড়ী শ্রীধিক্ষেক্রলাল গাস্থলী
শীনগেক্রনাথ দাস শ্রীক্রনিনিময় রায়
শীপেরিমল গোস্বামী শ্রীস্বীনময় রায়
শ্রীবোনাথ বন্দ্যোপান্যায় শ্রীস্ক্রনাক্ষ্ণ বায়টোধুরী
শ্রীবিক্রেন্নাথ মুখোপান্যায়
শ্রীস্ক্রমার বস্থ

সভায় উপছিত সভার্দের মধ্যে প্রীপঞ্চানন নিয়ােগী, প্রফুলচন্দ্র মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিফুপদ মুখোপাধাায়, বীরেশচন্দ্র গুহ, জিতেন্দ্রমাহন সেন, কল্লেন্দ্রকুমার পাল, ছংগহরণ চক্রবর্তী, স্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধাায়, সভীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অম্লা গাঙ্গলী. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, কুম্দবিহারী সেন, বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

#### ভারতে কৃষি গবেৰণা

গত ২৯শে জাহুৱারী তারিখে ভারতের কৃষি ও খাগু বিভাগের মন্ত্রী শ্রীহ্মরামদাদ দৌলতরামের দভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব আ্যাগ্রিকাল-চারাল রিদার্চ — কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের— একটি অধিবেশন হয়ে গেছে। খাগুশস্ত সম্পর্কে ভারতবর্ষ যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে দেই বিষয়ে গবেষণা চালাবার জন্য এই অধিবেশনে বিশেষ জাের দেওয়া হয়। যে সমস্ত গবেষণা-কার্য করা হবে বলে নিধারিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে: শস্তের সম্বীকরণ, বিশেষ করে জােয়ার, বাজরা, ভাল প্রভৃতি সম্পর্কে; আগাছা নিয়ন্ত্রণ; কন্দ্রভাতীয় বস্তু সম্পর্কীয় গবেষণা; জমি ও সার সম্বন্ধীয় গবেষণা।

আমাদের দেশে সরকারী কৃষি গবেষণার ফল ভাগ করবার স্থবিধা দেশের সাধারণ চাষী প্রায় না, কারণ সরকারী ফাম এবং চাষীদের জমি ও আহুমঙ্গিক অন্তান্ত বিষয়ের অবস্থার মধ্যে বছ প্রভেদ আছে। আলোচ্য অধিবেশনে সরকারী দৃষ্টি এ বিষয়েও পড়ে। দিল্লী শহরের আশেপাশে কুড়িখানি গ্রাম নিয়ে সমস্ত অঞ্চলটি সম্বন্ধে একটি পঞ্চবার্থিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব অবস্থায় সরকারী গবেষণার ফল কিভাবে সাধারণ চাষীর উপকারে লাগান যায় এবং গবেষণার ফল সর্বতাভাবে ক্লমকের উপকারী করবার জন্ত সরকারী পরিকল্পনার কি কি পরিবর্তন আবশুক। এই দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান পঞ্চবার্থিক পরিকল্পনাট বিশেষ শুক্তরপর্ণ।

**জ্ঞম সংশোধনঃ** 'একটি নৃতন ভিটামিন' শীর্ষক অনুচ্ছেদে (পৃ: ১০) প্যাণ্টোথেনিক " জ্যাসিত 'ভ্যাণ্টোথেনিক' রূপে ছাপা হয়েছে।

<sup>্</sup>ব শ্রীপ্রকৃত্তক মিত্র সম্পাদিত। ডক্টর শ্রীক্ষবোধনাথ বাগ্টা, ডি. এস-সি. কর্তৃ ক শ্বপ্রধ্যেন, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, হইতে মুক্তিত ও প্রকাশিত।

## স্বহন্তে প্রস্তুত

## विश्वम्न प्रार्थन, घ्रठ ३ मित्रियात ेठालत

বিশিষ্ট বালালী প্রতিষ্ঠান

# ত্রিহুত বাটার কনসান

পি ২২১।১, ফ্রাণ্ড ব্যাঙ্গ রোড, বড়বাজার ব্রাঞ্চ ১৩৭, বহুবাজার ফ্রীট, নফর বাবুর বাজার, কলিকাতা

ফোন নং ঃ বড়বাজার ৩৫৭৫

## স্বাধীন ভারতের

ঔষধ পতের চাহিদা সমাধানে

## National Chemical Industries

MANUFACTURING CHEMISTS

17. BADRIDAS TEMPLE STREET

CALCUTTA

প্রধান ব্যায়নবিদ

**শ্রীগোন্ঠবিহারী নন্দী** এম, এস, সি.

| বিষয়                   |       | <i>লে</i> পক                  | পত্ৰাহ       |
|-------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| শক্তির সম্ভানে মাঙ্য    |       | অধ্যাপক সভ্যেন্দ্ৰনাথ বস্থ    | >> ¢         |
| ভাতের কথা               | •••   | শ্রীপরিমল দেন                 | <b>)</b> % 3 |
| জুড়ি তাথা              | • • • | গগনবিহারী বন্দ্যোপাথ্যায়     | 202          |
| স্বাস্থ্য ও স্থ্য শ্লা  | •••   | লেঃ কর্ণেল স্থণীন্দ্রনাথ সিংহ | 780          |
| নৃতত্ত্বে উপক্রমণিকা    | •••   | শ্ৰিননীমাধ্ব চৌধুৱী           | :69          |
| শব্দবিভায় রমনের গবেষণা | •••   | শ্রীবিভৃতিপ্রদাদ মুগোপাধা!য   | >48          |

টেলিকোন } বাল ২০৯০ অফিস সাউপ ৬৩৪ কারখানা

টেলিগ্রাম Sigil, Cal.

## দি মেটাল ডেকরেটিং এণ্ড শেপিং কোম্পানি লিমিটেড্

ভিনের যাবভীয় আধার নির্মাণ ও ভচুপরি মুদ্রণ কার্যে বিশেষ জ্ঞ কারখানায় নিমিত জ্ব্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগা-

স্টোভ, লঠন, কবজা, টাওয়ার বল্টু, নাট্, যান্ত্রিক খেলনা, উচ্চাঙ্গ বিজ্ঞাপনের জন্ম অপরিহার্য টিন পোস্টার এবং বিভিন্ন ধরণের মুদ্রিত টিনের বাক্স।

> মাানেজিং এজেন্টস মেসাস মেটালয়েড লি ইউট্ড

আমাদের কোম্পানীর অবশিষ্ট শেয়ার ও কারখানাজাত দ্রব্যাদির বিক্রেয়ের জন্ম বিভিন্ন এলাকায় সম্ভ্রাস্ত এজেণ্ট আবশ্যক

অফিস বিকানীর বিচ্ছিংস,

৮বি, লালবাজার খ্রীট, কলিকাতা

ওয়ার্কস ৩৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড

है। निगक्ष

## বিষয় পুতি

|                                      |       |                                  | i.          |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
| বিষয়                                |       | লেশক                             | পঞ্জাহ      |
| পৃথিবীর বয়দ                         | •••   | শ্রিগিবিজ্ঞাভূষণ মিত্র           | 762         |
| নীহারিকার কথা                        | •••   | श्चिमलिमीरगालाल वाय              | <b>)</b> 64 |
| বত মান ধাল ও অর্থসম্পায় ডিমের স্থান | • • • | <b>ब</b> िड्नामोठत्रण काय        | ১৬৬         |
| ভেল আর ধি                            | •••   | <b>बिवामरनामान हर्दिमाध्या</b> य | >9.         |
| মাটি ও জীবজগং                        | •••   | শিস্শীলকুমার মুখোপ ধ্যায়        | ১৭৩         |
| পরিষদের কথা                          |       |                                  | > • •       |

'আদর্শ বৈজ্ঞানিক' ফ্রান্থা গান্ধী সম্বন্ধে ক্রান্থেক্সাথা প্রেটি প্রান্ত : শ্রীবিনয়কুমাথ গান্ধাগায় প্রণীত মৃত্যুপ্তয় গান্ধীজী

বহু চিত্রে শোভিত: উৎকৃষ্ট কাগত্তে ছাপা। মুগ্য ২১

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রণীত **গার্কীজির জীবনপ্রভাত** গান্ধী**জির আবান্য** কৈশোরেম কাহিনী। মূল্য ১1°

শ্ৰীহরপদ চট্টে পাধ্যায় প্ৰণীত গানীজীকে জানতে হলে গান্ধীকীর মতবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবন হথা। মূল্য ১৮০

শ্রীকালীপর চট্টোপাগার প্রণীত অন্তিমে গান্ধীজি মহাজাজীর নিশ্বমূহজাকাজ ও প্রবর্ত

 মহাস্মান্ধীর নির্ময় হত্যাকাণ্ড ও পরবৃত্তী সমস্ত কাহিনী মর্মান্দার্শী ভাষায়; সচিত্র । মৃল্য ১০০ ছেলেনেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্তিকা



আগামী বৈশাবে ২৭শ বর্ষে পদার্পণ করবে! গত ২৬ বংসর স্বাবিভ বাংলার শিশুমহলে আননা ও শিক্ষা পরিবেশন করে স্থা-স্থাজের প্রশংগা-লাভে ধন্ত হয়েছে এই

#### শিশুসাথী!

থারা গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তাঁরা **অবিলয়ে বাধিক**মূল্য পাঠিয়ে দেবেন। এক বছরের কম সময়ের
জন্ম গ্রাহক:শুণীভুক্ত করা হয় না।
বাধিক মূল্য ৪১ চার টাকা।
শিশুসাগার মূল্য কলিকাভার ঠিকানায়
পাঠাতে হবে। ঢাকার গ্রাহকেরা ঢাকার
লাইব্রেরীতে টাকা জমা দিতে পারেন।

\* অশুতোষ লাইৱেরী \*

৫, কলেজ স্বোধার, কলিকাড়ো: ফুল দাপ্লাই বিল্ডি দ, ঢাকা

## আপনি নিষ্ণিন্ত চিত্তে গবেষণায় রত থাকতে পারেন

## কারণ

আপনার শবেষণাশারের নিত্য-প্রয়োজনীয় অপরিহার্য ক্রব্য থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ অত্যাবশ্যক অথচ হস্ত্রাপ্য জিনিষের সরবরাহ করার ভার নিয়েছে

# पि जादशिं किक जाक्षारेक

( ( ( ( ) C ) C )

পি ৩৭ ও ৩৮, কলেজ ফ্রীট মার্কেট, কলিকাতা

টেশিফোন---

টেলি হাম—

वि. वि. ६२९ ७ ३৮৮२

"Bitis ynd— কলি গাতা

বিজ্ঞান সাধনার উপযোগী বহু উপকরণের এমন বিরাট সমাবেশ প্রাচ্যভূমিতে অদ্বিতীয়।

# বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড-এর

শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে টাকা খাটান

গত ১২ বছর ধরে নিয়মিত ডিভিডেও দিচ্ছে

ষ্টক ব্রোকারের নিকট লিখুন :--

মিঃ এন, সি, বড়ুয়া এম,এ, পো: বক্স নং—৭৪২ জি. পি. ও. কলিকাড়া

# छान ७ विछान

প্রথম বর্ষ

मार्च--३५८৮

তৃতীয় সংখ্যা

## শক্তির সন্ধানে মানুষ

#### অধ্যাপক সত্যেন্ত্ৰনাথ বস্থ

ব্রস্থর রাজ্যে বৈচিত্রোর অবিধি নেই। কয়লা,
অভ্র, লবণ, হিঙ্কুল ইত্যাদি কত পনিজ রোজ
মাটির মধ্য থেকে বেরোচ্ছে। কত উদ্ভিদ্ কীটপতঞ্চ পশু-পক্ষী পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে, নিজের ভাবে
বাড়ছে আবার আয় ফুরালে মরছে। প্রাণশক্তির
তেজে থাত্যের পরিপাক চলছে, কায়বস্ততে তৈরী
হ'চ্ছে কত বস্তু, আবার কত বস্তুরও বিকার ঘটছে,
নাশ হচ্ছে! প্রাণীর শরীরে হৃষ্টি হ'চ্ছে মেদ মাংস
রক্তে রস। প্রাণের রসায়নশালায় কত জিনিষের
ভাঙ্গা গড়া চল্ছে! গাছের ফলের মধ্যে বীজের
মধ্যে তার কাও, ত্বের মধ্যে কত জিনিষ
পাশাপাশি মিশে রয়েছে!

জগতের মধ্যে জন্ম মৃত্যু, ভাঙ্গা গড়া, যোগবিয়োগ, সবেরই রহস্থ বৃষ্ড চায় মাহ্মব! সে
যে শুধু পৃথিবীর কথাই ভাবে তা নয়! স্থ্যু চন্দ্র,
গ্রহ তারা, ছায়াপথ, স্থদ্রের নীহারিকা পর্যন্ত সবই
দে কৌতৃহলের চোথে দেখছে। নিজের বৃদ্ধির
গণ্ডীর মধ্যে ভরতে চায় অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে! দ্রে
কাছে, এমন কি নীহারিকার মধ্যেও যে স্প্তির থেলা
চল্ছে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে তার নিয়ম
সে বৃষ্ডে চায়। কি অব্যর্থ নিয়মের বলে বাপাসম

নীহারিক। জ্মাট বেদে তারা জগতের জন্ম দিলে, আবার কোন হুর্যোগের ফলে তারকা ভেকে-চুরে গ্রহজগতের স্পষ্ট হ'ল, এ সবের সার তথ্য তার কল্পনা, তার প্রতিভা ধর্তে চায়। চোখে দেখা যায় না যে স্ক্লেকণারাশির জগং, তার কথাও সে ভাবে। প্রকৃতির সকল গোপন রহস্তের উপর নিজের বৃদ্ধির আলোক ফেলে জান্তে চায় তার অন্তরের মর্মক্ষণা!

মৌলিক উপাদানের পরমাণ গুলি কি আকর্ষণের বশে মিলিত হ'ল, কিভাবে নিথিল যৌগিকপদার্থের সৃষ্টি হ'ল, অণু-পরমাণুরা কি নিয়ম মেনে কিরূপে সারি বেঁধে কঠিন তরল গ্যাসের আকারে মান্তবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ণ হ'ল, এই সব তথ্যই তার সাধনার বিষয়। সুর্য্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ, আলো! সেই তেজ, আলো, উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গড়ছে অদ্ভুত জীবজগং! অচেতন বস্তুর জড়তাকে দূর করে চেতনের কায়বস্তু গড়তে দরকার বিপুল কার্য্যসন্তারের, তা'রও চাহিদা যোগায় সুর্য্যের এই তেজ, এই বিপুল কার্য্যক্ষমতার সার কি করে বস্তুর মধ্যে বদ্ধ হ'ল, কি কৌশলেই আবার তা'কে মিজের কাজে

লাগান থাবে, সব সময় এই কথা ভাব্ছে মাহ্য। स्व अवस्रो, स्य পরিবেশের মধ্যে সে জন্মছে, মান্ত্র ভাহাকে নিভ্য কি ধ্ৰুব ব'লে মানে না। সে চায়, মনের মত জগৎ গড়তে যার মধ্যে তা'র প্রাণের প্রেরণা অবাদ ফ্তিলাভ কর্তে পার্বে। জগতের रुष्टित श्वात मृलरुद्धिंग जाहे त्म श्रृंज्हा বস্তুর মধ্যে লুকানো শক্তির ভাণ্ডারের চাবিকাটি তাই ভার নিভাস্ত দরকার। হাজার হাজার বংসবের ইতিহাদের মধ্যে তার এই সাধনার কণা, প্রতিকৃল অবস্থার সহিত এই সংগ্রামের বর্ণনা, লেখা রয়েছে। কত অতিকায় জম্ব লোপ পেয়েছে। ক্ষীণকায় মান্ত্ৰ হাজার হাজার বংসর টি'কে আছে ! বছ শত পুরুষাহ্জমের অভিজ্ঞতার ফলে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিষ্কের কাজে লাগাতে শিখেছে। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার মধ্যেও সে নিয়তির শাসনের मकान (পয়েছে। निविष् পরিচয়ের ফলে ঘটনা-পরস্পরার মধ্যে কার্য্যকারণের অমোঘশুখলা তার কাছে আজ স্পষ্ট। বহুণাবিচ্ছিন্ন বহুশত বংসরের বহুপারুষের অভিজ্ঞতা থেকে ক্সমাট করে পেয়েছে বম্বজগতের ব্যবহারিক স্তর, তাই দিয়েই সে মাহুষের জ্ঞানের চিরস্তন ভাণ্ডার বোঝাই করে গাছ থেকে ফল পড়ে, দৌরমণ্ডলে গ্রাহেরা নিজের পথে চলে ফেরে,—মহাকর্ষের একই নিয়মের স্থাতা, এইরূপ বহু বিচিত্র ঘটনাকে এক সকে যুক্ত করে ফেলেছে সে। অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণের রহস্ত আব্দ তার কাছে গোপন নেই। সাধনাতেই সিদ্ধি। বহু যুগের চেষ্টায় সে তার কল্পনাকে বাস্তব করবার পথে কিছু দূর এগিয়েছে। তার কার্য্যতৎপরতার ফলে প্রকৃতিরও ঘটেছে স্থায়ী তারই উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে পরিবর্ত্তন । এই জগতে এসেছে খনেক নতুন বন্তু, নতুন প্রাণী। नजून व्यात्मात्र इतिष व्यमुख প्रत्मान्-क्रगर भग्रस्थ প্রকাশিত হচ্ছে। বহু বাধা সে অতিক্রম করেছে, ष्ममग्र हेक्हाद हात्म প্রতিকৃল ष्मवश्रादक करव তুলেছে তার অহুকুল। পভীর অবণ্যের জায়গায়

আক বসেছে লোকপূর্ণ জনপদ নগরী। উচ্ছুম্বল বক্সার জলরাশি তার বাঁধে ধরা পড়েছে, তারই বিপুল শক্তি আন্ধ মাহুষের কল্যাণরথের চাকা ঘুরোচ্ছে! প্রচণ্ড উত্তাপের তেক্তে পাথর গ'লে বেরিয়ে আস্ছে শুদ্ধ ধাতুর স্রোত! কারথানায় তৈরী হ'চ্ছে কত নতুন যৌগিক পদার্থ—কাচ, সেলুলয়েড, রবার ইত্যাদি কত দৈনিক ব্যবহারের জিনিধের মালমশলা—উৎকট রোগের প্রতিষেধক কত নতুন ঔষ্ধ—শিল্পীর তুলির জন্ম কত বিচিত্র উজ্জল রং। সে আর হিংস্র জন্তকে ভয় করে না— শাসন-মারণের অসংখ্য অন্ত্র, তার হাতে। বশী-করণেও দে সিদ্ধহন্ত, বহা জম্ভ আজ তার রথ চালাচ্ছে, বোঝা বইছে, বা কৃষির কাজে সাহায্য করছে। বরফ ঢাক। পাহাড়ের মাথায় সে উঠিয়েছে বিজ্ঞানের মন্দির কিংব। স্বাস্থ্যারাম। সন্দের গ্রাস থেকে কেড়ে নিয়েছে উব্বরা জমি! এইভাবে নিজের ইচ্ছামত নতুন জগতের স্ঞ কর্তে বিপুল শক্তির দরকার, তাই প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার মূল স্বত্তালি সে আয়ত্ত করতে যঞ্গাল। বস্তুর মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকান রয়েছে বিজ্ঞানের কৌশলে সে তাকে দথল করবে, ইচ্ছামত ব্যয় করবে ও নিজের সেবায় লাগাবে, এই তার বাসনা। স্থ্যের অসীম তেজ, সমুদ্র হতে জল বাম্পাকারে कूटन ऋषेक পाशास्त्र हुड़ाय जान्टह । नम-नमीत মধ্য দিয়ে সেই বিপুল জলবাশি আবার মহাকর্ষের বলে পাতালের দিকে ছুট্ছে, তার গতি হর্মার— কাৰ্য্যশক্তিও অপ্ৰমেয়, মাহ্য তাকে নিজের কল্যাণকর কাজে লাগাতে বন্ধচেষ্ট। আবার অতীতের হাজার হাজার বংসরের স্থাতেজ প্রাণশক্তি আহরণ করে মাটির কয়লার মধ্যে জমা द्यार्था । कार्यान् अवसान् अक्निएकत्नद भवसान्द সহিত সম্মিলিত হয়ে অতীতের আকাশে যে বিরাট পরিমাণ কার্মন ডাইঅক্সাইড চারিদিকে পরিবাাপ্ত ছিল, প্রাণ স্থ্যরশ্মির সাহাষ্যে তাহাকে বিযুক্ত ক'রে, আবার সেই কার্বন দিয়ে গড়েছিল কোটি

কোটি উদ্ভিদের কায়বস্ত। অতীত মুগের বিরাট ব্দরণ্য মাটির মধ্যে কবে কবর পেয়েছে। আঞ **ভাদের সারবস্ত্র ভেক্ষেচরে কয়লা হয়ে গিয়েছে**! তবু তার মধ্যে রয়ে গেছে বহু যুগের সঞ্চিত ধন। ক্ষলাকে আবার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হ'তে **मिरल, मारहत करन প্रकान हरत माहे पाछी**छ যুগের সঞ্চিত তেজ। এর রহস্য মান্ত্র জানে, দহনক্রিয়া আজ নিয়ন্ত্রিত, তা'র কার্যাকরী শক্তি মান্থবের ইঙ্গিতে মান্থবের কল কারথান। চালাচ্ছে। দাহনের উত্তাপ দিচ্ছে অমিত কার্য্যকর বাষ্প, তা'র চাপে নানা যন্ত্র ঘুরছে। শক্তিকে নানাভাবে রপান্তরিত করতে শিথেছে মানুষ। অতীতের দম্পদ দে নানাভাবে নিজের কাজে লাগিয়ে ব্যয় করছে। মাটির মধ্যে যে তেলের স্রোত বইছে, তাও এক হিসাবে অতীতের সঞ্চিত দান। তাকে উঠিয়ে নিজের কাজে লাগাচ্ছে মামুষ।

মাহুধ যতই সভ্যতার ধাপে উঠছে, যতই সভাতার প্রসার বৃদ্ধি হ'চ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে জমান তহবিল হ'তে খবচের হার ৷ পৃথিবী প্রতি দিন যা সুর্যোর কাছে পাচ্ছে, তারই পরিমিত বায়ে তার সংসার্থাতা আর চলে না। বর্ত্তমান সভাতার চাহিদা মিটান শক্ত তবু দে মোহিনী তাহাকে মুগ্ধ करत्ररह। कन्ननात कुरुरक निरञ्जत रथग्रारम रम পূর্বব্যুগের তহবিল নিংশেষ করতে চলেছে! অধার সম্পদ কিংবা মাটির তেল কিছু চিরদিন থাকবে না। ভাণ্ডার হ'তে যাহা ধরচ হয়, তার প্রতিপূরণ হ'চ্ছে না। যে অবস্থায় এই সব সম্পন मक्य मञ्जव इरविज्ञिन, ममरवित्र मर्ट्म তারও হয়েছে আমৃল পরিবর্ত্তন। তাই আজকাল সাবধানী মহলে শোনা যায় সতর্কতার বাণী। আর কতকাল অকার বা তেল মহুগুসমাজের নিত্যবর্দ্ধমান চাহিদ। ষোগাতে পার্বে তারও হিসাব হচ্ছে মাঝে মাঝে, আর মান্ত্র ছুট্ছে নতুন কয়লা-খনির সন্ধানে, নতুন তেলের উৎস মাটির বাহিরে আন্তে।

দব দেশের মাত্র্য একই ভাবে জীবন্যাত্রা

চালায় না। শিক্ষায় কৌশলে, কাষ্যকারিভায় ভাহাদের মধ্যে নানা গুরভেদ আছে! আবার প্রাকৃতিক সম্পদ সারা পৃথিগীতে একই ভাবে ছড়ান নেই। জাতির মধ্যে যারা প্রভাবশাণী তারা সমস্ত খনিজ্ঞসম্পদ নিজেদের দখলে রাখতে উদগ্রীব। যারা কপালগুণে পৃথিবীর বিত্ত ভাণ্ডারের আজ অধিকারী, তারা তাদের দখল চিরস্থায়ী করতে চাম। অমুন্নত জাতির দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মও অটুট আছে তার উপর অধিকার বিস্তার করতে উন্নত জাতিদের নিয়ত প্রয়াস। ফলে হয় কঠোর প্রতিযোগিতা, প্রবলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষ, নির্মাণ কঠোর সংগ্রাম। এতে সারা বিশ্বের কল্যাণকারী বিত্ত বহু বৎস্বের মাফুষের আয়াসেব সঞ্চিত ধন অল্পদিনে পরিণত হয় ভশ্ম ও ধ্বংস ওপে। সচ্চলতার দেশে দেখা দেয় ছভিক্ষ মহামারী। বিজয়লন্দী যে জাতির প্রতি নিক্ষরণ তারা হয়ত সমৃদ্ধির শিপর হতে সর্বানাশের রসাতলে ডুবে যায়। রক্ত ও বিত্তক্ষয়ে বিজেতারাও श्रय १८७ निष्डक। गास्त्रि ममुक्ति कितिरम् स्थानरक তাদেরও লাগে বহুদিন, লোকদান পুরাতে সঞ্ করতে হয় অনেক ক্লেশ, অনেক তুঃখ।

জুয়াথেলায় সর্প্রস্থান্ত হয়েও পাকা জুয়াড়ীর চৈতত্ত হয় না। সে ফেরে নতুন বিত্তের সন্ধানে, যা পণ রেথে আবার সেই দর্ধনেশে জুয়ায় নিজের ভাগ্যপরীকা নতুন করে করতে পারবে।

মান্থবের প্রকৃতি কতকটা এই জাতীয়। থনিজ সম্পদ, তেলের মোত যথন এই ভাবে বৃথায় ভ্যাভূত হতে বসেছে তথন এই পরিচিত জগতে অগ্র কোন ভাবে কাধ্যকরী শক্তি লুকান আছে কিনা তাই সে থুঁজছে! বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা কর্ছে, উর্দ্ধে তারামণ্ডলীর বিরাট তেজোসস্থাবের দিকে চেয়ে ভাবছে এই সব জ্যোতিষ্করা তো তারই মত অমিতব্যয়ী, তেজম্মোতে যা ঢালে তাহাতো ফিরিয়ে পায় না! ওদের অফ্রস্ত ভাতারের রহস্ত কি? পৃথিবীতো এক হিসাবে স্থ্যের কায়বস্তম্ব

দারাই গড়া, তাই নাটির মধ্যে মত্য কোন তেজের উৎস আছে কিনা তারই সুব সময় থোজ। প্রমাণ জগতের বহস্য বিশ্লেষণ করতে যে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত, তাঁদের কাছেই মান্ত্র আজ আবার শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান পেয়েছে।

অল্প কয়েকটি মৌলিক উপাদান মিলে গডেছে সারা বস্তজ্ঞাং। বসায়নিক বিশ্লেষণে এদেব পাওয়া যায়, আবার তারার আলোর বর্ণালীতে মেলে এদেরই বিশেষ বিশেষ বর্ণচ্চত্ত। স্থদর ভারকার সঙ্গে এই পৃথিবীর ধাতুগত নিকট আগ্রীয়তা রয়েছে। আবার কি কঠিন, কি তরল, কি গ্যাসীয় সকল অবস্থায় মৌলিক বস্থ একই প্রমাণর সমষ্টি। যৌগিক বস্ত অব অবস্থাবৈওণো ভেম্পে উপাদানিক পরমাণতে বিযক্ত হতে পারে। মৌলিক পরমাণ কঠোর তাপে দুহন, প্রচণ্ড বৈদ্যাতিক নির্য্যাতন সুহ करत जन वमनाय ना। त्योनिक छेलामात्मत मरधा আবার গোত্র বিভাগ আছে: ব্যবহার অফুসারে তাদের প্যায় বিকাস চলে, মেণ্ডেলইয়েফের ছক **ভাল करत रमश्रल जा अहे हरा छेर्राट. निक**र्छ-পশ্মী উপাদানগুলিকে বেশীর ভাগ ছকের এক স্তম্ভে মিলবে। এই আত্মীয়তার কারণ বহুদিন বিজ্ঞানীর। আলোচনা করছিলেন। এর মধ্যে কি কোন বস্তুগত একোর রহস্য লুকান রয়েছে অথবা তাদের গঠনমূলক সাদৃশ্যই এই আত্মীয়তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, এ ছিল বিজ্ঞান মহলে বহুদিনের কট প্রশ্ন। পরীক্ষা চলতে লাগলো, বিজ্ঞানীর৷ সুক্ষ-সন্ধানী ষন্ত্রপাতি গড়তে লাগলেন, প্রমাণু ভাঙ্গার জন্ত লাগাতে শিথলেন তীব্র বৈদ্যাতিক চাপ। সব প্রমাণুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একই ইলেকট্র। পরমাণুর ভর্মান বের করার পদ্ধতিও বিজ্ঞানীর আয়ত্তে এল। বিকিরণের নিয়মও উপলব্ধি হল। ফলে পরমাণুর গঠনের একটা বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব হল। প্রত্যেক পরমাণুটি যেন একটি স্থন্ম সৌরমণ্ডল। মধ্যে প্রায় সমস্ত ভর জড় করে রয়েছে + বিহাৎ। কেন্দ্রের

সমস্ত ভরবস্তু আটকান ভাবা যায় সে গোল**কে**র ব্যাসার্দ্ধ হবে ১০-১২ সে মি পর্য্যায়ের। কেন্দ্রের + বিত্যুতের আকর্ষণ বলে দুরে দুরে নিজের কক্ষের মধ্যে ঘুরছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন। তাহাদের কক্ষচাত করতে বাহিরে কেন্দ্রের শাসনের বাহিরে আনতে কায় করতে হয়-- বিভিন্ন মাপের কার্য্যমান विভिন্ন वन्तरम है दनक है दन व व्यवसान साना एक। একেবারে বাহিবের ইলেক্টন অল্ল আয়াসেই বাহিরে টানো যায়—বসায়নিক সমন্বয়ের সময় বিভিন্ন প্রমাণ্র মনো তাদের অদল বদল হয় কিংবা যোগসূত্র হিসাবে তারা ছই বিভিন্ন প্রমাণুর যৌথ সম্পত্তি হয়ে থাকে। এই কারণেই বাহিরের কোটায় ইলেকটনের একভাবী বিলাস ও সমান সংখ্যা রসায়নিক ব্যবহারের সাদৃশ্যের কারণ। তারাই বিভিন্ন গোত্র প্রযায়ের নিদ্দেশ দেয়। প্রমাণুর ইলেক্ট্রনের বিতাৎ-সমষ্টি + বিচাতের পরিমাণের সমান, এর জন্মই পর্মাণুতে বিছাত্সামা বজায় রয়েছে। বিতাৎ-বিন্তাসই যদি রসায়নিক ধর্ম্মের কারণ হয়, তবে কেন্দ্রের ভরমানের বিষয় কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা গেল না। একই বিহ্যাৎ মান বহন করে বিভিন্ন ভরের পরমাণু হ'তে পারে কিনা, যাদের ওজনে তফাৎ খেকেও রসায়নিক প্রক্রিয়া মধ্যে একই বাবহার দেখা যাবে, এরূপ প্রশ্ন উঠা খবই স্বাভাবিক। একটি প্রমাণকে তৌল করা এখনও সম্ভব হয় নি, তবে পরমাণ সমষ্টিকে ভারের পর্যায়ে বাছাই করবার যন্ত্র আক্ষকাল বেরিয়েছে। এই ভরাত্বগ বিশ্লেষণকারী যন্ত্রের माशारमा এकहे बमाम्रनिक स्मीनिक भ्रमारम स्म বিভিন্ন ওজনের পরমাণু থাক্তে পারে, তার অকাট্য প্রমাণ আজ বেরিয়েছে! মেণ্ডেলইয়েকের ছকের ঘর জানাচ্ছে মাত্র কেন্দ্রের বিচ্যুৎমান किংवा मयन्त्र भव्यानुत मर्या हेरलक्ष्रेन मरशा। বিভিন্ন ভরের প্রমাণ এর একই প্র্যায়ে থাকতে চারদিকে একটি খুব ছোট গোলকের মধোই প্রায় • পারে, আজ দকল বিজ্ঞানী এ কথা স্বীকার

তেজক্রিয় মৌলিক বস্তবাই সত্যের প্রথম সন্ধান দিয়েছিল। এই শ্রেণীর পরমাণু আপনা হ'তে বিচ্যুৎ, ভরকণা, ও তেজ বিকিরণ ক'রে ভিন্ন প্রকৃতির পরমাণতে রূপান্তরিত হয়। বাাকরেলের পরীক্ষায় ইউরেনিয়মের এই ক্রিয়াশক্তি প্রথম জানা যায়। পরে ম্যাডাম কুরী, ও রাদার-ফোডের গবেষণার ফলে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যেও একরকমের গোষ্ঠা বিভাগ করা যায়। আদি পরমাণ হতে বিকির্ণ হলে সে একটা অন্ত প্রমাণুর জন্ম দেবে। দ্বিতীয়টি হয়ত তেজ্ঞপ্রিয়ই রয়ে গেল— ফলে তৃতীয় একটি প্রমাণু এল এইভাবে আদি পরমাণুর পর্য্যায়ক্রমে রূপাস্তর চলতে থাকে, একটা গোষ্ঠী পর্যায়ের কল্পনাও ফুটে উঠে। ধাপে ধাপে কম্তে থাকে কেন্দ্রের ভরসংখ্যা, শেষে হয়ত একটি নিতাপর্যায়ের ধাতুর দঙ্গে রসায়নিক প্রকৃতিতে অভিন্ন অবস্থায় পৌছে এই তেজধ্বী ক্ষমতা লোপ পায়। পর্যায়ক্রম থেমে যায়। কতগুলি ভরকণা এই পরিবর্ত্তনে ক্রমে বেরোলো, তার থেকে পাওয়া যায় শেষের অণুর ভরমান—কেননা. यে ভরকণার বিচ্যাতির কথা বলেছি, তা হিলিয়-মের কেন্দ্রবস্তুর থেকে অভিন্ন, তারও মান জানা, অতএব আদিতে পরমাণুর ভর জানা থাকলে পर्याग्रत्भरयत প्रमानुत ज्य निर्फिष्ठ इ'एय र्गन ! ইউবেনিয়ম থেকে স্ফ হয়ে তেজ্ঞস্কিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হয়ে 🔑 ই পর্যায় থেমে যায় এক প্রমাণতে যে র্সায়নিক ব্যবহারে পরিচিত সীসার সমভাবী, অথচ হিসাবে তার ওজন দাঁড়ায় সাধারণ সীসার অণুর থেকে ভিন্ন। সীসা পর্যায়ে তৃইটি ভিন্ন ভরের পরমাণু পাওয়া গেল। রসায়নের নিপুণ বিশ্লেষণও এই সত্যকে ममर्थम कत्रल ।

ষতীতে কোন এক সময়ে পৃথিবী ছিল সূর্ব্যেরই অংশ। হঠাৎ কোন বিপর্যায়ের ফলে সূর্ব্যাপিণ্ড থেকে সে তফাৎ হয়েছে। সূর্ব্যেক

সবে তার নাড়ীর যোগ ছিঁড়লো, সে খডন্ত হয়ে ঘুরতে লাগলো নিজের কক্ষে, আর উগ্র তেজ কম্তে কম্তে ভার তরল ,বস্তকায় কঠিন হয়ে त्रन । जानिम উপानानश्चनि भाषत्व धवा बहेन। এর মধ্যে ইউরেনিয়মও রয়ে গেল নানা খনিজের মধ্যে মিশে! তার তেজ্ঞিয়ার নিবৃত্তি হল না, থনিজের মধ্যেই তার রূপান্তর চলতে লাগল। পরিণামী পরমাণুও জড় হতে থাকল একই থনিজের মধ্যে। আজ যদি সেই থনিজের বিশ্লেষণ করা হয় তবে মিলবে ইউরেনিয়ম, সঙ্গে এই পরিণামের সীসার সন্ধান। যদি খনিজের সমস্ত সীসাই তেজ্ঞার ফল হয় তবে বিশ্লেষণের ফলে ছইটি কথা প্রমাণিত হবে, প্রথম—এই প্রিণামী দীদার ভ্রদংখ্যা দাধারণ দীদার থেকে ভিন্ন। ঘিতীয় – কতদিনের রূপাস্থরের ফলে উক্ত পরিমাণ দীদা জমা হ'তে পারে তারও মোটামুটি একটা নিদ্দেশ। ফলে কতদিন আগে পৃথিবী তার খতমতা পেয়েছিল, তারও একটা আন্দান্ধ পাওয়া অসম্ভব নয়। প্রমাণুকে অন্ত গোত্তের পর্যায়ে বদলান মান্তবের বহু পুরানো কল্পনা ! সোনা তৈরী করবার एछो करत्रिक तम **श**हत-यिष **मक्कका**म इम्रनि. তার নিফলতাই পুঞ্জীভূত হয়ে বর্ত্তমান কিমিয়া বিতার প্রথম স্চনা করেছে! তেজক্কিয় পদার্থ যখন ধরা পড়লো, প্রমাণু ভাঙ্গার চেষ্টায় মাতুষ তথন বেশী জোর দিলে! অনেক পরীক্ষাগারেই চলতে লাগলো। এর গবেষণা রাদারফোর্ড र्लन এই मल्बत अर्थनी। এই প্রচেষ্টায় बाधा অনেক। কেন্দ্রখানে শক্তি প্রয়োগ করা অভীব ত্রংসাধ্য ব্যাপার! বলম্বিত ইলেক্ট্রন রাশি ভেদ করে লক্ষ্যে পৌছতে হ'বে। কেন্দ্রের আঘাত করতে শীঘ্রগতি ভরকণার তাতে ভরবেগ অতিমাত্রায় বর্ত্তমান থাকলেই তবে সাফল্যের আশা করা যায়। কেব্রস্থানটি আয়তনে এত ছোট যে বহু লক্ষ অণুকনা এক মাত্র তুই চারিটির मरक ছড়বে

পৌছানর সম্ভাবনা। কেন্দ্রের সহিত সংঘর্ষের ফলও অনিশিচত। সাধারণ ভরকণায় আশ্রয় করে থাকে +বিছাং, অথাং দব কেন্দ্রীয় বিছাংই দম প্র্যায়ের। বিছাং-বিজ্ঞানের নিয়মে তাদের मर्त्या निकरिष्ठात मर्द्ध य विश्वकर्षणिक क्रिक श्रे বাড়তে পাকবে তা বুঝতে দেৱা হয় ন।। এর জন্ম সংঘর্ষের ফলে প্রতিফলনের সভাব্যতাই বেশী ! ভীব্রবেগের প্রমাণ্র শ্রোত বহান, এক ছঃদাধ্য ব্যাপার। বিছ্যাং-করতে পারে—আর সংঘরের ফল আশানুযায়ী পেতে হ'লে কয়েক লক্ষ ভোল্ট বিহ্যাৎ চাপের প্রয়োজন। এইসব বাধার জন্ম প্রথমে তেজ্ঞিয় ধাতুর উৎক্ষিপ্ত ভরকণার খার। পরমান ভাঙ্গবাব (5हा श्रक रहा। वानावरकार्ज, এই ভাবে नाहरेड़ी-জেনের পর্মাণু বিভক্ত ক'রে চির্পারণীয় হয়ে রয়েছেন! আবার তার বিজ্ঞানাগারেই তার ছাত্তেরাই প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে বিহাৎচাপে হাইড্রোজেনের সার প্রোটনকে তীব্রভাবে চালিত করে লিথিয়মের পরমাণুকে দিখণ্ডিত কর্লে! मरक मरक প्रमान्-जाका প্রচেষ্টায় অধ্যায় স্থক হ'ল। এই প্রবন্ধে সব কথা হয়ত সমীচীন হ'বে না! এই নব্তম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব অভুত সত্যেব শাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তাদের সমাক্ আলোচনাও এখানে অসম্ভব। শুধু এই সব পরীক্ষার ফলে মাত্র্য বে নতুন শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছে তার সম্বন্ধে তু'চারটি কথা এইখানে বলে শেষ করা যাক। পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতি ভেদের কথা ভাবা যাক। ইউবেনিয়ম আপনা আপনি ভান্ধছে। অথচ লঘু পর্যায়ের কণাকে ভাঙ্গা অনেক আয়াস-সাপেক ! এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পরীকা স্বরু করেছেন মাত্র ৮।১০ বংসর। তবে সাধারণ ভর-কণা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রাকৃতির নিউট্রনের আবিষ্কাবে আমাদের জ্ঞান খুব দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। এই কণাট ওজনে প্রায় প্রোটন কণাব

সমান অথচ ইহাতে বিহাতের অন্তিম্ব নাই।
ব্যক্তিয়ম হইতে বিযুক্ত ক্রন্তবেগ এলফা কণার
আঘাতের ফলে বেরিলিয়ম নামক লঘু মৌলিক
উপালানের পরমানু থেকে একে প্রথমে পাওয়া যায়।
এর মধ্যে কোন বিহাং না থাকায়, ইহা অনায়াসেই
যে কোন কেন্দ্রবস্থতে প্রবেশ ক'রে। এই বিপর্যায়ের
নানারপ বিশ্বয়কর পরিণতি হয়। পরমানুর
রূপায়্বর ক্রন্ত তালে হ'তে পারে। তা'ছাড়া এই
নিউট্নেরই আঘাতে ইউরেনিয়মের কেন্দ্রবস্তকে
সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করা সম্ভব
হয়েছে। ভরায়্বয়য়ী বিশ্লেষণ ক'রে ইউরেনিয়ম
প্র্যায়ের মৌলিক প্লার্থের মধ্যে ভিন্ন ভরের
পরমানু পাওয়া গিয়াছে। ২০৮ পর্মানুর পরিমালই
বেশী, ২০৫ পর্মানু শতকরা একভাগেরও ক্র্য

এই লঘু ইউরেনিয়ম মন্দগতি নিউট্রনের আঘাতের ফলে ভেঙ্গে যায়, হান ও দেট্রেম্যান नारम इटेजन जार्मान विष्ठानी श्रथरम निःमत्नरह প্রমাণ করেন। তুই খণ্ডের ভর অসমান, আবার প্রত্যেক বিস্ফোরণের সঙ্গে সঞ্চে বেরিয়ে আসে গড়ে প্রায় তিনটি নিউট্রন! আর একটি আশ্চর্য্যের কথা তুই থণ্ডের ভরমানের দঙ্গে যদি তিনটি নিউট্নের ভরমান যোগ করা যায় তাহা হলেও থাদিম কণার ভরমানের সঙ্গে মেলে সকলরকম রসায়নিক পরিবর্ত্তনে ভরমান এক থাকার কথা, অতএব বাকী ভরের কি গতি হ'ল আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকবাদের একটি সিদ্ধান্ত এই গ্রমিলের হিসাব দিল। আপেক্ষিক-বাদের মতে বস্তর ভর নিত্য নয়। বস্তর তেজের পরিমাণের সঙ্গে তাহা কমে বাড়ে, রসায়নশালায় বে ধরণের তেজের হাসবৃদ্ধি হয়, ভার ফলে ভরমানের হ্রাসবৃদ্ধি অতি পুচছ! কাজেই কোন বসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভবসমষ্টির ব্যতিক্রম হয় না वलाल जून हरव ना! তবে পরমাণু ভাঙ্গবার **गময় বে তেজ নিৰ্গত হয়, তা' এড বেশী, বে** 

নি:স্ত তেজের জন্ম ভর কমাধরা পড়বে। ক্ষেত্রে, এই সংখ্যা ষত কমিবে, তেজ বিকিরণ অবশ্র সেই ক্ষেত্রে তত অধিক। যদি কল্পনা করা যায় যে আদিতে প্রোটনজাতীয় বস্তকণার সমন্বয়ের फल निश्रिन भोनिक वश्रकनात উদ্ভব হয়েছে, তবে মোটামুটি এই প্রক্রিয়া সম্ভব হলে বিশেষ কোন ব্যাপারে কত তেজ প্রকাশিত হ'বে তার গণনা করা থুব সোজা। আদি ও অস্তের ভর্মমষ্টি जूनना५ छ। भा छत्र। याद्य । इंडेट्डिनियम विटक्कांद्रल যে প্রভৃত তেজ বেরোচ্ছে তার একটা প্রমাণ যে विष्कृतित्व करन ভत्रमाञा (भर क'रम यास्त्र) তেজের পরিমাণ বিশায়কর; মাত্র ১গ্রাম ইউরেনিয়মের বিক্ষোরণে যে তেজ পাওয়া যায়, ত। কয়েক মণ কয়লা দাহনের সঙ্গে সমপ্র্যায়ের। নতুন শক্তির উৎসের সংবাদ হানের পরীক্ষার থবরের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়া'ল। ইউরেনিয়ম অণুর বিস্ফোরণের সময় ২৷৩টি নিউট্রনও যে সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসে, এটা খুব আশার কথা বলে বিজ্ঞানীদের মনে হ'ল। কোন উপায়ে যদি নিঃস্ত নিউট্নের গতিমান্দ্য ঘটান যায়, ও নতুন আর একটি ২৩৫-ইউরানিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটান যায় তবে, এক পরমাণুর বিস্ফোরণের পর পর তিনটি পর-মাণুর বিস্ফোরণ হ'তে পারে, এবং স্থবিধা পেলে এই তিনটি থেকে যে নয়টি নিউট্রন বেরোবে তা' আরও নটি পরমাণুকে ভাঙ্গবে ! এইভাবে নিউট্রনের পরিমাণ বেড়ে যাবে জ্বততালে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের তেজও জ্রত মাত্রায় বেড়ে চল্বে। এই কাল্পনিক প্রক্রিয়াকে আংশিকভাবে বাস্তব কর্তে পার্লে যে তেজ প্রকট হবে, তা' বিরাট ও অপ্রমেয়। অবশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায়ও অনেক। প্রথম শীঘ্রগতি নিউটুনের গতিমান্দ্য ঘটানর প্রয়োজন, অপচ তাতে যেন নিউট্রন সংখ্যা না ক'মে। অন্ত কোন বস্তু যেন তাকে শোষণ করে প্রক্রিয়াকে বিপথে না চালিত করে। বেশী মাত্রায় ২৩৮ ইউরেনিয়ম পরমাণু তাই সিদ্ধির এক অন্তরায়। তা • লোকক্ষয়কারী হ'লেও ভবিশ্বতে তাকে মান্থবের

ছাড়া অল্পমাত্রায় অন্যজাতীয় পরমাণুর মিখাণ হ'লেও নিউট্রন বাঁধা প'ড়ে যাবে, তারা আর বিক্ষোরণের কাজে লাগবে না! ২৩৫ ইউরেনিয়মের হার মিশ্র ধাতুতে বাড়ান যায় কিনা, ইউরেনিয়ম ধাতুকে শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা, এমন কোন হালকা পদার্থ পাওয়া বায় কিনা, যার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে বেগ মন্দীভূত হ'লেও নিউট্রন তাতে বাঁধা পড়বে না। এইসব সমস্তার সম্ভোষ্ট্রনক সমাধান ना इ'त्न इंडेरद्रनियम वित्कादन कारक नानान যাবে না। গত মহাযুদ্ধ বাধে বাধে এমন সময় হানের গবেদণার কথা ছড়িয়ে পড়ল। বিগ্রহের সময়ই রাষ্ট্রণক্তি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নেন্। সভ্যতার যুগে বাহুবল, कि वाकावरनय ८५८म वृक्षिवरनय कमन्न रवणी। মরণ বাঁচন পণ, নৃতন নৃতন মারণ অপ্রকে কত ক্রত তৈরী করতে পারে, এই হ'ল প্রতিযোগিতার বিষয়। কারণ যে যত বিভীঘিকার সৃষ্টি করবে জ্বয়ের আশা তার তত অধিক। মহাযুদ্ধের মধ্যে তুই প্রতিঘন্দীই ইউরেনিয়ন বোমা তৈরী করতে বন্ধপরিজর र'रान। ভাগালক্ষী এগাংলোস্যাক্ষন্ জাতের উপর প্রদর। প্রচুর অর্থব্যয়ে আমেরিকায় বছ শত বিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় প্রত্যেক সমস্থার मरस्रायक्रनक मभावान इ'न। २०० इछेरत्रनिष्ठम প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবার পদ্ধতি মিলেছে। কার্বনকে অতি শুদ্ধ অবস্থায় পেলে নিউট্রনের গতি-মান্দ্য ঘটান যায়—তাতে নিউট্র সংখ্যারও বিশেষ হ্রাস হয় না। এই সব বিশুদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে ইউরেনিয়মকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনলে তার স্তুপ থেকে স্বতঃই তেজ ও নিউট্রন স্রোতের উৎপাদন সম্ভব তার প্রমাণ হয়েছে বহু দেশে। বিস্ফোরণের পথে যে ভীষণ মারণ-যন্তের নির্মাণ हित्तानिम। ও नागामाकी महत्वत लाइनीय व्यवमान, তার জলস্ত নিদর্শন।

নতুন এই তেজের প্রথম ব্যবহার এইরূপ

কল্যাণে লাগান ব্যবে, এই হ'ল বিজ্ঞানীদের আশা।
অবশ্য এখন পরীক্ষা-প্রণালী ও ফল অনেকাংশে
গোপন রয়েছে, তবে বেশীদিন এই বিভাকে নিজস্ব
সম্পত্তি ক'বে বাগতে পারবে না—কোন এক
জাতি বা দল! ফলে ইউরেনিয়ন থনিজের
অধিকার নিয়ে পরস্পরের কলহের সম্ভাবনা অদ্র
ভবিষ্যতে বেশ আছে।

মান্তবের সভ্যতার নানারপ যুগ বিভাগ করা চলে। যেমন প্রস্থাযুগ, লোই যুগ, কয়লার যুগ, তেলের যুগ ইত্যাদি। গত মহাযুদ্ধে ইউরেনিয়ম যুগের স্তুন। হল বলা যেতে পারে।

পরমাণর রূপান্তরে তেজ প্রকাশের মর্ম আজ জানাতে বিজ্ঞানীর। একটা পুরানো সমস্যার উত্তর পেয়েছেন। স্থা যে সহস্রকোটি বংসর তেজ চতুদ্দিকে বিকিরণ কর'ছে অথচ তার ঔজ্জন্য হ্রাসের কোন লক্ষণই নাই। এই অন্তর-তেজের ক্ষতি পুরণের রহস্ম আজ আমর। বৃঝি। হাইড্যোজেনের কেন্দ্রবস্ত প্রোটন ও নিউট্রন এই তৃইই হ'ল যাবতীয় মৌলিক বস্তকেন্দ্রের প্রধান উপাদান। হাইড্যোজেন হইতে হিলিয়ম হওয়া সম্ভব হ'লে আইনষ্টাইনের গণনা পদ্ধতিতে বুঝা যাবে, তার ফলে বিরাট তেন্দ্রের বিকাশ সম্ভব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেতে একটি চক্রবৃত্তের কল্পনা দিয়া বুঝাইয়াছেন—স্থাকেন্দ্রে কোটি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপমানের ফলে এইরূপ একটি প্রক্রিয়ার নিত্য প্রসার খুবই সম্ভব। স্থাের আরুতি ও প্রকৃতির মধ্যে স্থাক্ষতি আজ এই কল্পনার কল্যাণে পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ধের খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ ধবর আমাদের জানা নাই। শোনা যায় গত যুদ্ধের সময় কয়েক টন ইউরেনিয়ম অকসাইড আমরা সরবরাহ করেছিলাম। ত্রিবাঙ্ক্রের সিদ্ধুসৈকতে প্রচুর পরিমাণে তেজ্ঞঞ্জিয় পনিজের সন্ধান মেলে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন যুগে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার প্রভৃত প্রসার হবে আশা করা যায়। তার জন্ম একনিষ্ঠ এবং অক্লান্ত চেষ্টার প্রয়োজন।

যে কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা তাহার সম্ভাব্যতাকে অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক; সাময়িক ইতিহাসের সহিত থার পরিচয় আছে তিনিই ইহা স্বীকার কর্বেন।

## ভাতের কথা

## প্রীপরিমল (শুন

ভাত দম্বদ্ধ কিছু আলোচনা করতে চাই।

সচ্ছলতার স্বর্ণমূপে, ধন ধান্ত পুষ্পে ভরা বস্থদ্ধরায়,

অন্নচিন্তা নিশাস বায়ুর মতনই ভূলে থাকা সম্ভব

ছিল এবং তত্ত্বাভিলাষী বিদগ্ধ সমাজে এ উদরিক

সমস্তার অবতারণা করতে সংকুচিত হতাম, যদি

বত্রমানে জাতীয় খাত্ত ভাণ্ডারের ক্ষীয়মাণ খাত্ত

পরিমাণের হিসাব আমাদের চিত্ত আতক্ষপ্রস্থা
ও সভয় দৃষ্টি এর উপর নিবদ্ধ না করত। তাই

শতকরা ১৯০৯ জন বাক্ষালীর প্রধান থাত্ত ভাতের

কথা কিছু আলোচনা করতে সাহসী হয়েছি।

বাশালী অন্নভোক্ষী অর্থাৎ ভেতো। এই ভেতো কথাটির সাথে, বাঙ্গালীর পেশীশক্তির অপ্রত্বতা, ভীরুতা ও আনস্থপরায়ণাতার অথ্যাতি বিজড়িত। কার্য ও কারণ **সম্বন্ধে** বিচার যে সব সময় প্রমাদমুক্ত নয়, আর আমাদের প্রতিকার পন্থাও যে সময় সময় হাস্থকর হয়ে উঠতে পারে, তা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে উল্লিখিত, স্থরাপ্রসাদে শৌর্য ও গোমাংস ভক্ষণে বীর্যলাভের করুণ প্রয়াসের কাহিনী হতেই অবগত হই। আৰু প্রচলিত ও অভ্যন্ত খাগ্যগুলির একান্তিক অভাব, বিভৃষিত বান্ধালী ভাগ্যকে সভত তুর্ভিক্ষ-আশকাক্লিষ্ট করে রেখেছে। আজ বহু অখ্যাতিও, ভাতকে খাগুতালিকায় অপাংক্তের করতে পারে না। তাই আজ ভাতের থবর নেবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে—খতিয়ে দেখা প্রয়োজন হয়েছে এর দোষ ও গুণ, পৃষ্টিশাস্থামু-মোদিত বিচার পদ্ধতিতে। বিচারে যদি কোন দোষ ও ত্রুটি আমাদের চোথে পড়ে তা হলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে দেগুলি তুরভিক্রমা •

কিনা। কারণ বাঙ্গালীর খাত তালিকায় ভাতের প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবার সন্তাবনা—কৃষ্টিগত ও কৃষিতান্ত্রিক ও অর্থ নৈতিক কারণে। স্থতরাং বাঙ্গালীর খাত তালিকার ন্যুনতম কতথানি পরিবর্তন করলে, বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠাম ভার ভার বহন করতে পারবে ও তা গুরুতর ভাবে অভ্যাস-বিরুদ্ধ হবে না, অথচ হবে পৃষ্টিকর, এ আলোচনা হয়ত অপ্রাস্তিক নয়।

এক একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চমকপ্রদ যে কিছু কালের জন্ম তা জনসাধারণের চোথ ধাঁধিয়ে দেয়—অন্ধ करत (एम তাদের পারিপার্শ্বিক বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি मयस्य । সন্দেহের অবকাশ নাই পুষ্টি বে রহস্যে, ভিটামিন বা খাগ্যপ্রাণ তেমনি একটি যুগাস্তকারী আবিষ্কার। ম্বতরাং কোন একটি থাত্যের বিচার করতে হলে, উপযোগিতা **বভাবতই** আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে, তার ভিটামিন সমূদ্ধতা সম্বন্ধে। থাতা বিচাবে শুচিবায়ুগ্রন্ত ব্যক্তি কোন একটি খাত্তে ভিটামিনের অপ্রতুগতা দেগলে শংকিত চিত্তে দে খাখটিকে ভোজন-তালিকা হতে হয়ত নির্বাসিত করবেন, শুধু ঐ দোষেই। এই বুকম খেয়ালী একদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী পুষ্টিশাস্ত্র বিরুদ্ধ। এক ইন্দ্রিয়ের একান্তিক অভাব বেমন অন্ত ইন্দ্রিয়ের আত্যম্ভিক পুষ্টিতে। পূরণ হয় না; সর্বেজিয়ের স্থুসম্বন্ধ ও স্বাভাবিক বিকাশই মামুষকে শক্তিশালী করে তোলে; তেমনি খাছে অতিপ্রয়োজনীয় একটি মাত্র উপাদানের একান্তিক প্রাচুর্য, সেই খাজ্যটিকে সকল দিক হতে সার্থক করে ভোলে ना, विष প্রয়োজনীয় সৰ উপাদানগুলি সেই খাড়ে বর্তমান না থাকে। শারণ রাখতে হবে, যে পুষ্টি-শাল্প সমস্ত গুণ ও উপাদানের অন্তিত কোন একটি থাত বিশেষে পাওয়া স্বত্নত। এই জন্ম পাছণ্ডলি এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে বেন ভারা পরম্পরের পুষ্টিকর উপাদানগুলির অভাব পুরণ করতে পারে। বলা বাছলা, আমাদের আলোচা ভাত সর্বগুণাবলীর অধিকারী নয়: স্থতরাং এর দোষত্তলির প্রতিকারও উক্ত উপায়ই করা সম্ভব। অর্থাৎ যে ব্যঞ্জনগুলি আমরা ভাতের সঙ্গে থাই **শেগুলির নির্বাচনের সময় সত্ত**র্ক থাকতে হবে যে ভাতে পুষ্টির যা অভাব আছে দেওলি দিয়ে যেন তার প্রতিপুরণ হয়।

প্রষ্টিশাপ সমত থাতের তালিকা তৈরী করতে इ'रल रमथा উচিত, সেটির রাসায়নিক গঠন কোন পর্যায়ের। দেখতে হবে, তাতে কতথানি প্রোটিন, খেতসার ও স্বেহজাতীয় উপাদান বত্মান—যে পরিমাণ খাজপ্রাণ ওতে বতমান তাতে দেহের প্রয়োপন মেটে কিনা—আর শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গাতব লবণ সেই খাতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা। খাদ্যটি স্থসাত ও স্থপাচ্য কিনা সে বিচারও অবশ্য কত বা।

শরীর পোষণ করার কাব্দে প্রত্যেকটি উপাদা-নের একটি বিশেষ মূল্য আছে। কয়লা পেট্রল প্রভৃতি দাফ পদার্থের রাসায়নিক গঠনে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে তার রূপান্তরিত প্রকাশ দেখি যান্ত্রিক শক্তির বিচিত্র ক্রিয়ায়। সৌর কিরণ হতে আহরিত শক্তি সঞ্চিত থাকে থাছের বিবিধ উপাদানে—প্রোটিনে খেতদারে ও স্নেহবর্গীয় প্রব্যে। মৃত্ব অদৃশ্য দহনে, দেহবন্ত্রের বহুজ্ঞাত ও অজ্ঞাত ক্রিয়ায়, সেই শক্তি মুক্তি পায়। এরা শক্তির উৎস। সাধারণ বয়ম্ব লোকের প্রতিদিন ২৫০০ বৃহৎ ক্যালরি তাপ উৎপাদন-ক্ষম থাত প্রয়োজন। অবশ্র পেশীশক্তির প্রয়োগ ' তালিকা তিনটি পরীকা করলেই বোঝা বাবে।

বার্চলে। ক্যালরির প্রয়োজনীতাও বেডে যায়। এই ক্যালরি বোগায় পূর্বোক্ত থাত উপাদানগুলি। স্বীবকোষগুলি প্রোটিনে তৈরী। স্বতরাং জীব-দেহের বৃদ্ধি ও সংস্থার এ উভয়ের ব্যক্তই প্রয়োজন श्य (প্রাটিনের। বৈজ্ঞানিকগণ বলে থাকেন ধে আমাদের দৈনিক থাত তালিকায় একছটাকের কিছু বেশী ( ৭০ গ্রাম ) উচ্দরের প্রোটন থাকা উচিত। ভিটামিনের প্রয়োজন অন্ত ধরণের। এদের অভাবে স্বাস্থ্য অবনত ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। খেতসার অথবা স্নেহজাতীয় পদার্থের মত এরা ক্যালরি উৎপাদনক্ষম নয়; কিন্তু জৈবকোষে त्य त्रामाग्रनिक প्रक्रियात माहार्या भत्रमान्त्क गिक्ति मुक्ति পাচ्ছে, मেই মৃত্দহন ক্রিয়ায় এদের কয়েকটিকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এদের কারো অভাবে হয় অস্থিঘটিত রোগ রিকেট—কারো অভাবে হয় স্কারভি—কারো অভাবে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। প্রজনন শক্তির উপর কোন কোন ভিটামিনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর ভিটামিনগুলি যে আমাদের খাগ্য তালিকায় অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে আছে তা আমরা সবাই জানি। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পোটাসিয়াম लोर, তाय, गानानीज, व्याखाछन्, कन्कतान, अ क्रुयात्रिन घरिष्ठ नानातिथ नवं भवीत्र नाना প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এরা যদি কোন খাতে উপযুক্ত পরিমাণে বতমান না থাকে তা হলে পুষ্টিদৈন্য উপস্থিত হয়; এদের প্রয়োজনীয়তা ভিটামিন অথবা থাতের অক্ত কোন উপাদান कम नग्र।

পরীক্ষা করে দেখা যাক চালে কি কি উপাদান বর্তমান আছে। দেহের সব প্রয়োজন মেটাতে চাল যে সম্পূর্ণ অন্তপ্যোগী তা নিয়লিখিত

## তালিকা ১

|                            |            | শতকরা          | <b>@</b>                     | গ্রাম             |             |
|----------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| দ্ব্য                      | क्रम       | প্রোটন         | ্মে <b>হজাতীয়</b><br>পদার্থ | খেতসার ও<br>শক্রা | লবণ         |
| ধান ( ধোদাসহ )             | >>.4       | 6.9            | \$ 'b-                       | <b>∌8</b> ∶¢      | ¢           |
| আঁছাটা লাল থাতপ চাল        | 25.5       | 9.7            | <b>&gt;.</b> •               | 98.4              | <b>7.</b> 7 |
| ঢেঁকী ছাটা আতপ চাল         | >2.0       | <b>6,</b> 4    | •••                          | 99'0              | o*\y        |
| কল ছাঁটা সিদ্ধ             | 22,8       | <b>৮</b> °২    | •••                          | ۹۴.0              | • '¢        |
| সম্পূর্ণ ছাটা সাদা আতপ চাল | ; 7,8      | ۶۰۶            | ۰۰۰                          | ۹۶.۰              | ٥°۵         |
| ভাত                        | 47.9       | ; <b>`</b> \$2 | 0.06                         | २ १ ° ०           | •,2         |
| <b>हि</b> दिख              | ≥.⊄        | <b>৬°</b> ৮    | ە.،                          | b                 | ۰.۵         |
| মৃড়ি                      | <b>6.8</b> | p.?            | ه۶٬۶۵                        | ৮৩'৽              | ৩.          |
| ধৈ                         | >          | 9.5            | ۰*۶۵                         | <b>৮</b> ৩° ₀     | ••8         |

## ভালিকা ২

| •                |                  | শতকর৷             | এত           | গামা *                    |            |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|
| ন্ত্ৰব্য         | থিয়ামিন         | রাইবো-<br>ফ্রাভিন | নিয়াসিন     | প্যানটোথে-<br>নিক এ্যাসিড | পিরিডক্সিন |
| ধান ( ধোদাসমেত ) | ২৯৩              | ઝવ                | 8550         | _                         |            |
| আছাটা লাল চাল    | ७१०              | Yo                | <b>9</b> 000 | >900                      | >000       |
| েঁকী ছাটা আতপ    | >>>              | ৩২                | 2 % > 0      | 990                       | (;0        |
| কল চাটা আতপ      | - y <sub>0</sub> | ২৬                | 3560         | ৬৪০                       | 800        |

## ভালিকা ৩

|                 |                      | 70411  | 46<br> | ्याप              |
|-----------------|----------------------|--------|--------|-------------------|
| দ্রব্য          | ক্যা <b>ল</b> সিয়াম | ফসফরাস | লৌহ    | তাম               |
| আছাটা লাল চাল   | •••₽8                | ود.ه   | 0,0.5  | , '• o • <b>%</b> |
| ফল ছাটা আতপ চাল | ۵۰۰۶                 | ••••   | 6000   | ٥,٥٥٠٧            |

\* পামা -- ১৷১০০০ মিলিগ্রাম

উল্লিখিত তালিকা কয়টি পরীকা করলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে; (ক) আছাটা লাল চাল সম্পূর্ণ ছাটা সাদা চাল অপেকা অনেক পুষ্টিকর, (ব) চাল খেতদার-প্রধান বাছা, (গ) চালে প্রোটিনের প্রিমাণ অপেকারত কম। প্রকৃতপক্ষে গম যব প্রভৃতি ধাশ্যবগীয় হতে অধিকতর প্রোটিন সমৃদ্ধ; যদিও পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এদের প্রোটন, চালের প্রোটন অপেক। নিকৃষ্টতর। চালের প্রোটন প্রকৃতপক্ষে পুষ্টিকারিতায় জান্তব প্রোটিনের দঙ্গে তুলনীয়। काना जिरम्रह रय नान जारनय त्थाणिरनय कीवरभागी মুল্য (Biological value) ৭২'1%, কলে ছাটা শাদা চালের, চালের কুঁড়ার ও ছানার প্রোটিনের मृना यथोक्तरम ७७'७%, ৮२'३% এবং ৮১'६%। স্থতরাং আমরা বলতে পারি, (ঘ) কলে ছাটা চাল হতে যে প্রোটন পাওয়া যায় তা পরিমাণে ও গুণে লাল আকাড়া চালের প্রোটিন অপেকা নিক্ট তর। (ও) ভিটামিন ও লবণের পরিমাণ দিয়ে বিচার করলেও লাল চালকেই শ্রেয়তর বলা চলে। (চ) কলে ছাটা সিদ্ধ ও আতপ উভয়ের মধ্যে তুলনায় সিদ্ধ চালই অধিকতর পুষ্টিকর।

আমাদের দেশে নাম মাত্র ব্যঞ্জন সহকারে অথবা কেবলমাত্র লবণ সহযোগে ভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, এ বকম লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বলা বাছলা, এতে শরীরে পুষ্টিদৈন্তের লক্ষণ পরিকৃট হয়ে ওঠা অবশ্রস্তাবী; কারণ শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি কেবলমাত্র ভাক হতে আহরণ করা একান্ত অসম্ভব (তালিকা ৪)।

#### ভালিকা গ

| ্উপযুক্ত পরিমাণ    | দৈনিক যত ছটাক চালের ভাত                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                  | হতে পাওয়া যায়                                               |
| প্রোটিন (৭০        | ১২-১০ ছটাক ঢেঁকী ছাটা<br>১৩-১৫ ছটাক কল ছাটা চাল               |
| গ্ৰাম )            | ১৩-১৫ ছটাক কল ছাটা চাল                                        |
| कामनती (२०००)      | ১২-১৩ ছটাক ঢেকী অথবা<br>কল ছাটা চাল                           |
| থিয়ামিন           |                                                               |
|                    | ি লাল চাল—১০ ছটাক                                             |
| (প্রতি ১০০০        | বি কৌ ছাটা—২৬ ছটাক                                            |
| क्रानितित क्रग ॰ ७ | কল ছাটা সাদা—৫২ ছটাক                                          |
| মিলিগ্রাম হিসাবে)  |                                                               |
| বাইবোফ্লাভিন       | লাল চাল—৩০ ছটাক<br>টে কী ছাটা—৫০ ছটাক<br>কল ছাটা সাদা—৬৬ ছটাক |
| নিয়াসিন           | লাল চাল—২ ছটাক<br>টে কী ছাটা—৪ ছটাক<br>কল ছাটা সাদা— ৫২ ছটাক  |
| ভিটামিন এ,সি,ভি    | চাল হতে পাওয়া যায় না।                                       |
| <b>ক্যালসিয়াম</b> | ্বি আছাটা—২০ ছটাক<br>কল ছাটা—১৭০ ছটাক                         |
| ফ্সফরাস            | আছাটা—৬ ছটাক     কল ছাটা—১৮ ছটাক                              |

দেখা যায় দেহ কোষের পুষ্টিক্ষ্ধার তাজনায়
অতি হুর্বলদেহ লোকেও অস্বাভাবিক পরিমাণ
অন্ন ভোজনে অভ্যস্ত হয়; তবুও তাদের সমস্ত
দেহে পৃষ্টিহীনতার সব লক্ষণই প্রকাশ পায়।
কারণ চালে যে সব পৃষ্টিকর উপাদানের অভাব
আছে তা যদি অন্যান্ত খান্ত হতে সংগ্রহ না
করা যায় তবে পৃষ্টিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পাবেই।
এ কথা শ্বরণ রাখতে হবে যে কেবলমাত্র পৃষ্টিকর
খাত্যের আত্যন্তিক অভাবই দেহে পৃষ্টিদৈন্ত স্থপরিক্ট
করে তোলে—মৃত্ব পৃষ্টিদৈন্ত অন্তঃসলিলা ফল্কর মত
দেহে অনির্দিষ্ট শাস্থ্যহীনতার লক্ষণত্রপে প্রকাশ

পায়। আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-হীনতার যে মালিকা দেখা যায় তা প্রায়ই এই শ্রেণীর। এই সব মান মূথে স্বাস্থ্যের উজ্জল দীপ্তি ফিরে আসতে পারে যদি খাগু স্থনিবাচিত হয়। কিছ অর্থনৈতিক কারণে এ সম্বন্ধে পুষ্টিশাস্থ্রজ্ঞের বিধান প্রায়ই ব্যঙ্গোক্তির মতন শোনায়। কেবল-মাত্র অর্থ নৈতিক অবস্থার দক্ষে মানিয়ে খাগ নির্বাচন করার ব্যবস্থাই ফলপ্রস্থ হ'তে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। স্থানাভাবে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে কয়েকটি খাত্ত পরিপূরকের নাম উল্লেখ করা গেল। চাল প্রোটন সম্পদে দীন, এ দৈতা পূরণ করা যায় ডাল, হুণ, ছানা, মাছ, ডিম প্রভৃতি প্রোটন সমুদ্ধ থাত সংযোগে। ভিটামিন এ'র ঐকান্তিক অভাব পুরুণ হতে পারে বিটা ক্যারটিন যুক্ত সবুজ শাকশজী ও फल मिर्य अथवा जिंहोमिन-এ युक्त जिम, माथन उ মাছের যক্তের তেল দিয়ে। থিয়ামিন, রাইবো-ফ্লাভিন প্রভৃতি বি-বর্গীয় ভিটামিনের অভাব ডাল, ্জাটা, ওট, মণ্ট, ডিম, যক্নং, ঈস্ট প্রভৃতি গাগ তালিকাভক্ত করে মেটান সম্ভব। অবশ্য বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ প্রণালীর সাহায্যে ধানের নিজম্ব ভিটামিন গুলিও কিছু পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব। ভিটামিন সি চালে একেবারেই নাই—অঙ্কুরিত ডাল, পেয়ারা, আমলকী, নেবু জাতীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসজী হতে আমরা ভিটামিন দি পেতে পারি। মাছের বকুতের তেল, মাধন, ডিম, প্রভৃতি থান্ত ভিটামিন ডি'র জন্ম ব্যবহার করা চলে। স্থ্রশার অতি বেগুনী অংশের রিকেট নিবারক গুণ এদেশের ভিটামিন ডি'র অভাব এনেকটা পূরণ করে। চালে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত কম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে কি ধনী কি দরিদ্র সাধারণতঃ সকলের থাতেই এ **धा**ठुक नदर्गत रेन्छ रिया योग्न। नकन श्रकात क्रानिम्याम नवनहे नदीरदद গ্रहनरयोगा ७ कन्छन নয়। শাক, ডিম, ফল, ছোট মাছ, হুধ প্রভৃতি খাগ্য হতে আমরা শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম

আহ্রণ করতে পারি। ডিম, ডাল, গুড় ও
নানা প্রকার ফল হতে আমরা প্রয়োজনীয় লোহা
আর তামা পাই। দেখা যায়, কোন একটি কি
ছইটি বিশেষ খাত হতে শরীবের প্রয়োজনীয়
সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করবার চেটা করলে, কোন
একটি বিশেষ উপাদানের অভাব হবার সম্ভাবনা
থাকে, কিন্তু নানা প্রকার থাত হতে পৃষ্টি সংগ্রহ
করলে এক থাতের উপাদান বিশেষের অভাব, অত্য
থাতে বত্মান উপাদান দিয়ে প্রণ হবার
সম্ভাবনা থাকে। চালে পৃষ্টিকারিতার যে অভাব
আছে তা এই ভাবে অভাত্য থাত সংযোগে
প্রতিপ্রিত হয়।

দেখা যাক ভাতের পুষ্টিকারিত। অক্স উপায়েও কিছু বাড়ান সম্ভব কিনা। এ প্রচেষ্টায় সামান্ত কৃতকাৰ হলেও তা দেশের পক্ষে পরম কল্যাণকর হবে। প্রথম প্রচেষ্টা কৃষিবিজ্ঞান ঘটিত। বিভিন্ন শ্রেণীর বানের রাসায়নিক সংগঠন ঠিক এক রক্ষ নয় আর সব রকম ধানও সব জমির উপযোগীও নয়। এ জন্ম উপযুক্ত উচ্চ পুষ্টিমূল্য যুক্ত ধানের বীঞ্জের ব্যবহার বাঞ্নীয় ও সংক্রীকরণ পদ্ধতিতে শ্লেষ্ণতর বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করা কতবা। আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দেখা যায় জমির উবরতার উপর শক্তের পরিমাণ ও পুষ্টিমূল্যের প্রতুলতা এ উভয়ই নির্ভর করে; স্থতরাং উপযুক্ত সার দিলে শুধু যে জমির উৎপাদিক। শক্তি বেড়ে যাবে তা নয়, সে জমি হতে যে শস্ত পাওয়া যাবে তা হবে অধিকতর পুষ্টিকর। দিতীয় প্রচেষ্টা উন্নততর প্রণালীতে ধান হতে চাল প্রস্তত করার কৌশল আয়ত্ত করা। কলে ছাটা স্বদৃষ্ঠ माना ठान दवनौनिन मक्ष कदा दाथा मस्टव रूटन শরীরের পুষ্টি সংগ্রহ করার কাজে ঐ চাল অধিকতর অহপযোগী, অতএব অবাঞ্চিত। কলে ছাঁটা সাদা চাল অপেকা লাল চাল অনেক বেশী পুষ্টিকর। অতি প্রয়োজনীয় প্রোটন, স্বাস্থ্যপ্রদ বি বর্গীয় ভিটামিন, ও লবণ অপেকাকৃত অধিক পরিমাণে

বত মান থাকে চালের দানার উপরের প্রথম কয়েক তার কোষে। পরিষ্কার সাদা চাল পাওয়ার আগ্রহে এই পুষ্টি আমরা হারাই। আছাটা সিদ্ধ ও আতপ চালের মধ্যে পুষ্টিকারিতায় বিশেষ কোন পার্থকা নাই কিন্ধ কলভাটা সিদ্ধ ও আতপ চালের মধ্যে সিদ্ধ চাল পুষ্টিকারিতায় শ্রেয়তর। K.K. প্রদত্ত তালিকায় (তালিকা ৫) দেখা যাবে

#### ভালিকা ৫

গামা/গাম

| চাল প্রস্তুত করার প্রণাদী           | থিয়ামিন       | রাইবো-<br>ফুর্গভিন | নিয়াসিন      |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| माम हाम                             | ુ.હ            | ი <b>*ის</b> ეი    | 'yo           |
| मायाति तकम इंग्लि जान               | 7,55           | 。 <b>.</b> 95      | , <i>২</i> .৬ |
| সিদ্ধ কল ছাট।                       | 2.48           | o <b>*</b> ©9      | 8 •           |
| Earle প্ৰণালীতে<br>তুষমূক আতপ       | ٥٠, ٥          | ∘*8३               | €0            |
| Malekized সিদ্ধ<br>কল ছাটা চাল      | \$ <u>.</u> 00 | o*83               | 88            |
| কনভারটেড সি <b>জ</b><br>কল ছাটা চাল | 9.5            | o* <b>(</b>  o     | 89            |

Earle প্রক্রিয়ায় আতপ ও কনভারটেড সিদ্ধচালে অপেক্ষাকৃত অধিক ভিটামিন সংরক্ষিত হয়। এখন পর্যান্ত Earle প্রক্রিয়া বেশী পরীক্ষিত হয় নাই কিন্তু converted সিদ্ধ চালের শ্রেষ্ঠ্য কয়েক বংসর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে।
এই প্রক্রিয়ায় ভালা খুদ বাদ বায় কম স্বতরাং
এই প্রক্রিয়ায় চাল প্রস্তুত করলে প্রতি মণ ধান হতে
বেশী চাল পাওয়ার সন্তাবনা। Converted চাল
তৈরী করতে হলে লাল চাল নির্বায়্কৃত পাত্রে
রাথা হয়। এই চাল পরে উচ্চচাপে গরম জলে
ভিজিয়ে উষ্ণ বাম্পে ভাপিয়ে লওয়। হয়। এই
প্রক্রিয়ায় চালের উপরের স্তরে বর্তমান ভিটামিন ও
প্রোটিন ভিতরের স্থরে প্রবেশ করে; স্বতরাং
পরবর্তী প্রক্রয়ায় চাল কলে ছাটা হলেও ভিটামিন
ও প্রোটিন নট হয় না।

চালের পুষ্টিকারিতা যাতে নষ্ট না হয় এ সম্বন্ধে তৃতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে রন্ধনশান্ত্রগত। ফেনের দঙ্গে কিছু পুষ্টিকর উপাদান আমরা হারাই, আব কিছু নষ্ট হয় বন্ধনকালীন উত্তাপে। প্রচাবে এ তথাট জনসমাজে স্থপরিজ্ঞাত, কিন্তু এ कारनत रेवकानिक श्रद्यां राय वह श्वारन वे व्यवस्थित তা বলা বাহুল্য। থিচুড়ী প্রভৃতি রাশ্লাতে ফেন সংরক্ষিত হয় **আ**র **ভালের সংযোগে হ**য় আরো পুষ্টিকর। ভাতের ফেন না ফেলে কপ্টদাধ্য হলেও পুষ্টিশান্তগত বিচারে প্রয়াসযোগ্য। চালের কুঁড়া ভিটামিন ও প্রোটিন সম্পদে সমৃদ্ধ। ভিটামিন নির্যাস ও পশুখাতে এর ব্যবহার আছে। এ জন্মে পুষ্টিশাস্ত্রবিদদের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ হওয়া আশ্চর্য নয়। কোন রন্ধনশান্ত্রক্ত অথবা খাছাশিলী যদি এর স্থব্যবহার করতে পারেন তবে জাতীয় থাগভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ষেট্রু বাড়ে তাই লাভ।

# জুড়ি তারা

## 

ভাবাশে এমন কতকগুলি তার আছে বারা লোড় বেঁধে একটি অপরটির চারনিকে ঘুরেই চলেছে। স্থার জেমন জীনন এদের অনস্ত ওয়াল্টস (waltz) নভাের রত বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণের মনে এদের সম্বন্ধে অমুসন্ধিংসা জাগাবার জন্ম এই সরস করনাটি বোধ হয় তাঁর মনে এসেছিল, কিন্তু জুড়ি তারার গল্প এতই আশ্চর্য ও এতই চমকপ্রদ ঘে তাকে রাস নৃত্যের সঙ্গে তুলনা না করেও অতি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে রবীন্ত্রনাথ এদের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।

ছুড়ি তারা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর হুই একটি কথা সাধারণের জানা থাকা আশ্চর্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বইতে (৬০ পৃষ্ঠায়) ও জগদানন্দ্রায়ের 'প্রহনক্ষত্র' পৃস্তকে (৩য় সংস্করণের ২৬৭ পৃষ্ঠায়) 'ষমক নক্ষত্র' নামক প্রবন্ধে এদের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ 'জুড়ি তারা' নামটা রবীক্রনাথেরই দেওয়া। এই ব্গলনক্ষত্রদের নিয়ে একদিকে ধেমন বৈজ্ঞানিকদের জ্লয়নারও অস্তু নেই, অপরদিকে তেমনই এদের বিষয় প্রত্যক্ষ কলার বস্তুরও অভাব নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এরা বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কত রসদ, কত চিন্তার থোরাক যুগিয়েছে তার ইয়তা নেই।

আমরা আকাশে বত নক্ষত্র দেখি তার অন্ততঃ
এক-তৃতীরাংশ জুড়ি তার।। 'অন্ততঃ এক-তৃতীরাংশ'
বলা হ'ল তার কারণ বাকি তারাদের মধ্যে হয়ত
এমন জুড়ি তারা লুকিয়ে আছে যারা আমাদের
যন্ত্রে এখনও ধরা পড়ে নি।

বে সব জুড়ি তারা চোধে দেখে বোঝা বায় না, ছুরবীনও সব সময় তাদের দেখবার পক্ষে বগেষ্ট নর। জুড়ি তারা দেখবার ব্যাপারে শক্তিশানী হরবীনও অনেক কেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম। এসব ক্ষেত্রে জুড়ি তারাকে জুড়ি বলে ব্ঝে নেওরার জ্ঞা বর্ণলিপি (Spectroscope) দরকার। বর্ণলিপি হ'ল এমন একটা যন্ত্ৰ যা আলোকে বৰ্ণসপ্তকে ভেঙ্গে দেয়। যে কোনও আলোর ভিতর যে সৰ রংএর মিশ্রণ আছে তাদের আলাদা করে দেওয়াই বর্ণলিপির কা<del>জ</del>। ধে কোনও ভারার **আলো** এই त्रकम वर्गलिभि पिरम्न विरक्षम् कत्रत्म (प्रथा मार्य রামধমুতে যেমন পর পর রং সাঞ্চান থাকে তেমনি বেগুনী থেকে লাল পর্যন্ত সাতটি রং পর পর শাব্দান রয়েছে; আর কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে করেকটি লব্ধ কাল রেখা রয়েছে। যদি কোনও তারার গতি পৃথিবীর দিকে হয় তাহলে এই কৃষ্ণরেথাগুলি তাদের বিশিষ্ট স্থান ছেড়ে একটু বেগুনীর দিকে সরে গিয়ে সংকেতে নিজের গতির কথা জানিয়ে দেয়। অপর পক্ষে যে পৃথিবী থেকে দুরে সরে বাচ্ছে তার ক্লফরেথাগুলি উল্টোদিকে অর্থাৎ লালের দিকে একটু সরে বার। স্তরাং করেকটি জুড়ি তারাকে **চরবীনে একক** তারা বলে ভ্রম হলেও বর্ণলিপিবন্ত তাদের যুগল ষ্তির খবর এনে দেয়—কারণ পরস্পরের চারদিকে ঘুরপাক থাওয়ার কারণে এদের মধ্যে একটির গভি থাকে পৃথিবীর দিকে এবং অপরটির থাকে তার উল্টোদিকে; ফলে বর্ণলিপি যন্ত্রে এদের ক্লফরেথাগুলির স্থানচ্যুতি ঘটে বিপরীত দিকে—স্বোড়ের একটি ভারার ক্রফরেথা সরে যায় বেগুনীর দিকে আর অপরটির সরে লালের দিকে। স্থতরাং একক ভারার যেখানে একটি ক্লফরেখা থাকার কথা জুড়ি তারার

**শেখানে কাছাকাছি** ছটো রুক্ষরেখা দেখতে পা**ও**য়া ষায়। আৰার এই জ্বোড়া ক্ষমবেধাগুলির একটি বাঁ থেকে ডাইনে ও অপরটি ডাইনে থেকে বাঁয়ে সরে যেতে পাকে। এবং কিছুকাল পরে খেটি আজ বাঁ পেকে ভাইনে ৰাচ্ছে গেটি ডাইনে থেকে বাঁয়ে যেতে থাকে। এবং অপরটি ( যেটি আব্দ্র ডান থেকে বাঁরে চলেছে ) বাঁ থেকে ডাইনে যেতে থাকে। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। জুড়ির বে তারাটি আজ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আগছে গেটি কিছুদিন পরে পৃথিবী থেকে ব্রের পানে ছুটবে আর তার সঙ্গীট ( বেটি আঞ্চ পৃথিবী পেকে দুরে সরে যাচ্ছে ) পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে। এমনি করে মহাকাশের গায়ে তারাদের যে পরিভ্রমণের থেলা চলেছে বর্ণলিপি যন্ত্রে ক্লেক্টেরথার দোল খাওয়ার তা রূপ পরিপ্রাহণ করছে। এই দোল খাওয়ার ধরন দেখে তারাগুলির গতিবিধি ও পরস্পর দূরত্বের সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। অনেক সময় এমনও হয় যে কৃষ্ণ-রেখা জ্বোড়া নম্ব কিন্তু তবু সে একা একাই দোল থাচেছ। সে ক্ষেত্রে ব্রুতে হবে যে জুড়ি তারার একটির আলোই আমরা পাচ্ছি। অক্টা অত্যস্ত নিষ্টেক্ত অথবা সম্পূর্ণ আলোকশ্য বা মৃত। তারারা এই জ্যোতিহারা মৃতসঙ্গীকে ত্যাগ করে না কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ তা নির্ভর করে তাদের ভরের বা মোটাষ্টি ওব্দনের উপর; জ্যোতি হারিষে তারার যে মৃত্যু ঘটে তাতে আকর্ষণের তারতম্য হয় না।

ক্ষণরেথার বে বিচ্যুতির কথা উপরে বলা হ'ল, বার সাহায্যে সক্ষত্ত তার গতির বার্তা আমাদের জানায়, তার অফুরপ ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নিতান্ত বিরল নয়। কোনও রেলগাড়ি যখন বাঁশি বাজিয়ে আমাদের অতিক্রম করে বার তথন লক্ষ্য করা বার যে ঠিক অতিক্রম করার পরেই হুইসিলের স্থরটা ঘেন চড়া থেকে হঠাৎ খাদে নেমে গেল। এর কারণ হুইসিলের শব্দ বাতালে যে তরক্ষ তোলে রেলগাড়ির গতি আমাদের দিকে হ'লে সে তরক্ষ ঘনীভূত হয়ে উঠে—ফলে আমাদের কাছে তা'র আওয়ালটা অপেকারত চড়া ঠেকে। ঠিক অমুরূপ কারণে দুরে যাবার সময় ছইসিলের আওয়ালটা আসল পর্দা থেকে থাদে বলে মনে হয়। আলোর বেলাতেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে থাকে। আলো জিনিবটা ঈথারে চড়া তরক্ষই হোক বা ছোট ছোট আলোক কণিকাই (Photon) হোক কাছে আসার দক্ষণ তা ঘনীভূত হবেই এবং যে হেডু তরক্ষ বা কণিকার নানারকম ঘনত্ব নানারকম বর্ণের সৃষ্টি করে, সেই হেডু দ্রগামী নক্ষত্রের ক্ষণ্ডরেখা থাদে নেমে যায়। আলোর ক্ষেত্রে এই থাদ হ'ল লালের দিকে। মনে রাথতে হ'বে যে ক্ষণ্ডরেখার অপেসরণের ব্যাপারে দ্রত্ব জিনিবটা সম্পূর্ণ উদাসীন; অপসরণ সম্পূর্ণ নিভর করে গতিবেগের উপর।

কিন্তু জানা দরকার যে কোনও তারার ক্লফ-রেথার অপসরণ দেখলেই সব সময় মনে করবার কারণ নেই যে তারাটি জুড়ি তারা। তারার গতি ক্লফরেথার স্থানচ্যুতি ঘটার স্থতরাং কোনও তারার ক্লফরেথা যদি দোল না থেয়ে মাত্র ঈয়ং স্থানচ্যুত অবস্থার প্রার স্থির থাকে তাহলে ব্রুতে হবে গতিট; তার সঙ্গী-পরিভ্রমণের গতি নর—মহাকাশে তার অনস্ত যাত্রার (proper motion) গতি। অনেক সময় এই অনস্ত যাত্রার স্থানচ্যুতি ও সঙ্গীপরিভ্রমণের স্থানচ্যুতি ও সঙ্গীপরিভ্রমণের স্থানচ্যুতি ও সঙ্গীপরিভ্রমণের স্থানচ্যুতি ও বিশিষ্ট স্থান থেকে বিচ্যুত একটা অবস্থার ডাইনে বাঁয়ে দোল থাছে ।

আরও একটা বড়ই অড়ুত কারণে ক্লফরেখাদের স্থানচ্যতি ঘটে থাকে। কোনও ছোট্ট অথচ ভারি বস্তুর অন্তিত্ব স্থান-কালের মাপকাঠিতে সঙ্কোচন বা প্রসারণ ঘটায়, যার ফলে রংএর স্থর একটু থাছে নেমে আসে। একটু বিশদ করে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যাক—ভারি বস্তুর কাছের ঘড়িটা ধীরে চলতে আরম্ভ করে; ফলে তার ঘড়ির হিনাবে সে যদি সেকেণ্ডে পঞ্চাশট। তরঙ্গ (বা আলোকণা)

ছাড়ে ভবে আমাদের কড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা বাবে সে হয়ত সেকেন্তে মাত্র আটচলিশটা ভরঙ্গ (বা আলোকণা) ছাড়ছে। এটা হ'ল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আবিকাব। তিনি নিজের চোখে এটা লক্ষ্য করে আমাদের দেখিয়ে দেন নি। তিনি অল্ক কষে বলেছিলেন এরকম হ'বে—বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যক্ষ করকেন তাঁর কথা ঠিক। যে তারাটির ক্ষেত্রে এইরকম অপসরণ বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য সেটি হ'ল লুক্ক (Sirius) নক্ষত্রের সঙ্গী একটি ছোট তার; সে তারাটি চোখে দেখা বার না। তার ওজন স্থের কাছাকাছি—অগচ ব্যাস (diameter) স্থের ব্যাসের তিরিশভাগের এক ভাগ। ফলে এর ঘনত্ব (density) দাঁড়ার স্থের বনত্বের তিরিশ হাজার গুণেরও বেশী।

বর্ণলিপি যম্বে তারার বিচারের পথে বিদ্ন অনেক।
তার মধ্যে প্রধান বিদ্ন তারা থেকে আলো আসে
থ্ব কম। আবার সেই আলোকে বর্ণলিপি দিয়ে
টুকরো টুকরো করলে একটি রংএর টুকরোর আলো যাদ্ধ
আরও কমে কারণ সব রং মিলে মোটমাট বে
উজ্জ্বলতা এতকণ পাচ্ছিলাম তাকে ছেন্দে পড়তে
ছয় থণ্ডে থণ্ডে। আবার বর্ণলিপি বন্দও কিছু আলো
আত্মাণ করে। স্ক্তরাং যথেষ্ট উজ্জ্বল না হ'লে
তারার বর্ণলিপির বিচার করা যাদ্দ না।

এখানে একটা প্রশ্ন আপনা থেকেই মনে হয়। যে সমস্ত জুড়ি তারা যথেষ্ট তফাৎ নর অথচ যাদের জ্যোতিও কম তাদের কি তা'হলে থোঁজ পাবায় কোনও উপায় নেই ? বর্ণলিপি বা দ্রবীন উভয়েই এদের থবর দিতে অপারক। কিন্তু তবু এদের অনেকের থবর পাওয়া যায়। ঘোরবার সময় একটা তারা যথন দৃশ্রতঃ আর একটার উপর এসে পড়ে তথন পিছনের তারার আলোটা সামনের তারায় ঢাকা পড়ে যায়; ফলে ছটি তারা মিলিয়ে যতটা আলো পাওয়া যাফিল তভটা আর যায় না। এই-রকম জুড়ি তারার আলো একটা বিশেষ ধারায় বাড়তে কমতে থাকে। প্রথম যথন একটি তারা,

অপরটির পিছনে একেবারে লুকিয়ে পড়ল কিছুক্রণ মাত্র একটি তারার আলো পাওয়া গেল। তারপর সেটা আন্তে আন্তে অন্ত তারার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল—ফলে আলোর উজ্জ্বতা বেড়ে চল্ল—সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসার পর বেশ কিছুক্রণ হুই তারার আলো পাওয়া গেলে—তারপর আবার একটি অপর্টির পিছনে शीदव লুকোন্ডে नागन আলো मात्रम এই কমতে (ষ কিছুক্ষণ **ভো**র আলোর সমভাবে থাকা এইটেই হ'ল জুড়ি তারার আলো বাড়া কমার বিশেষত্ব। জুড়ি না হয়েও আপনা থেকে যাদের আলো বাড়ে কমে এমন একক তারাও আছে-তবে তাদের আলো বাডা কমায় এই বৈশিষ্ট্য নেই: তাদের বৈশিষ্ট্য অন্তরকম।

এই রকম আলো বাড়া কমা জুড়ির অস্তিত্ব. প্রথম জানতে পারা যায় ১৭৮২ খুষ্টান্দে। আর বর্ণ-লিপি দিয়ে বোঝা ধায় যে সব জুড়ি, তাদের খবর পাওয়া গেছে মাত্র ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। এটা স্বাভাবিক। ভারার আলো বাড়া কমা চোধে দেখে বোঝা যায়। রাতের পর রাত ধারা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের চোথে আলো বাড়া কমা ধরা পড়বেই। বর্ণলিপির বিশ্লেষণ স্থন্ন ব্যাপার, স্কুতরাং তার আবির্ভাব স্বভাবত:ই পরে ঘটেছে। ১৬৭০ খুপ্টান্দে প্রথম মণ্টানারি নামক একজন লোক 'আলেগল' তারাটির উজ্জ্বলত। বাড়তে কমতে দেখেন ( যদিও তিনি একে জুড়ি বলে বোঝেন নি )—বিজ্ঞানের ইতিহানে এই কথা লিপিবন্ধ আতে; কিন্তু জ্বিনিষ্টা যথন শুধু-চোথেই বেখা যায় তথন ১৬৭০ খুগ্রীবের আগে যে এটা মানুষের লক্ষ্যগোচর হয়নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না-বিজ্ঞানের পাতায় হয়ত দে থবর পৌছয় নি। আমাদের পুরাণ আদিতেও এ সংক্রান্ত তথ্য খুঁজে দেখা ফলপ্রস্ হ'বে।

চোথে বা ত্রবীনে দেখা জুড়ি তারাও বিজ্ঞানের মতে ১৬৫০ খুষ্টাব্দেই প্রথম। তবে এ সহস্কেও আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ঘেঁটে দেখা ভাগু—আরও প্রাচীনকালের জ্ঞানের থবর পাওয়া অস্বাভাবিক হবে
না। বে তারাটিকে জুড়ি বলে প্রথম সন্দেহ করা হয়
কৌ সাধারণের অতি পরিচিত একটি তারা। সপ্রসিমণ্ডল অনেকেরই অজানা নয়। সপ্রবির গঠন হচ্চে
চারটা তারা নিয়ে একটা চতুতু জ আর চতুতু জের
এক কোণ পেকে একটা ল্যাজের মত বেবিয়েছে
যাতে সাজান আছে পর পর তিনটি তারা। এই
তিনটি তারার মাঝেরটির নাম বশিষ্ঠ—ইংরাজি নাম
Mizar, এরই গায়ে আরও একটি ছোট মিটমিটে
তারা আছে। স্বাই শুর্ চোধে এটা দেগতে পায়
না—কেউ কেউ পায়। এই তারাটির নাম অরুদ্ধতী মিলে
একটা জুড়ি তারা হয়েছে। এরাই হ'ল প্রথম চোধে
কেখা জুড়ি তারা হয়েছে। এরাই হ'ল প্রথম চোধে
কেখা জুড়ি তারা হয়েছে। এরাই হ'ল প্রথম চোধে
কেখা জুড়ি তারা হয়েছে। এরাই হ'ল প্রথম চোধে

ভারা। তবে ভধ্-চোথে এর সঙ্গীটিকে দেখা বার না।

জুড়ি তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেক থবর
জ্যোগার। তার মধ্যে প্রধান হ'ল যে জুড়ি তারাদের
ভর (mass) জানতে মোটেই কট্ট পেতে হর না।
ধে তারার ভর যত বেশী যে তার সঙ্গীকে তত
জ্যোরে টানে; ফলে দ্রত্ব অনুসারে তারা পরস্পরের
চারদিকে ঘুরপাক থার। দ্রত্ব ও গতির ভঙ্গী দেখে
তারা ছটির ওজন বোঝা বার। যে সব তারা
আকাশের পথে একা একা ঘুরে বেড়ার তাদের

ভর জানা এত সহজে সম্ভব হয় না এবং বহু

একক তারার ভর একেবারেই জ্ঞানা যায় নি।

আমাদের অতি পরিচিত শ্রুবতারাটিও জুড়ি

আরও একটা মস্ত বড় থবর একটি জুড়ি তারার রবীন্দ্রনাথের 'বি
কাছ থেকে পাওয়া গেছে। ৬১ সিগনি (61 Cygni) সবিস্তার আরে
নামক একটি জুড়ি তার। তাদের গতির ধরনে প্রয়োজন।
ভানিরে দিয়েছে যে তাদের গ্রন্থ আছে। যদিও আকাশের
গ্রহের নিজ্বের আলো না থাকায় সেটিকে প্রত্যক্ষ
করা যায় না তব্ও গ্রন্থটির টানাটানিতে জুড়ির
অ্থচ শুধুচোণে
ঘূরপাকের কিছু বিদ্ন ঘটে। এটা নেহাং ছোট থবর পাওয়া গেছে।
নয়। জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মতে গ্রন্থগ্রালা তারা • সভব হ'ল না।

লাখে একটি। স্থতরাং কোনও বিশেষ তারার গ্রাহ থাকার থবর কম কথা নয়। তবে এ জ্ঞানটি तष्टे नृजन—मा**ज** ১৯৪৪ शृष्टोरम এই **খবর জানা** গেছে এবং যে ভাবে এই গ্রহের অন্তিত্ব অনুমান হয়েছে এবং গ্রহটির যা ভর হিসাব করা হরেছে বেটা বড়্ড বেশী এবং সে সম্বন্ধেও বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা হ'তে পারে। গ্রহটির ও**ন্দন** প্রায় বৃহস্পতির ধোলগুণ—অথচ দিল্লীর ডক্টর কোঠারী নামক একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী অঙ্ক কৰে প্ৰমাণ করেছেন যে বুহস্পতির চেয়ে বড় গ্রন্থ জগতে কোগাও গাকতে পারে না। স্থতরাং ৬১ সিগনীর গ্রহটি অত ভারি হ'ল কী করে এ প্রশ্ন উঠে। আবার কোনও কোনও গণিতজ্ঞ ডক্টর কোঠারীর মতটাকে নিভূলি বলে মনে করেন না। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে কালের প্রহরীর হাতে এ প্রশ্নের বিচার এথনও বাকি। তবু একট। তারার ক্ষেত্রেও গ্রহের মন্তিত্বের আভাস পাওয়াও বিজ্ঞানী ও সাধারণ ছব্দনের কাছে বড় খবর : ৭০ অফিউচি (70 Ophiuchi) নামে আর একটি জুড়ি তারার বেলাতেও অমুরূপ সন্দেহের কারণ ঘটেছে।

স্থতরাং দেখা যাচেছ ছুড়ি তারা শুধু যে একটা মঞ্জার জিনিষ তাই নম্ন এদের কাছে থেকে বহু থবর পাওয়া যায়। যাঁরা ছরবীন বা বর্ণলিপি নিমে আকাশে জুড়ি তারার খোঁজ করে বেড়ান তাঁদের অমুসন্ধিৎসা ও দান অবহেলার জিনিষ নয়।

এই জুড়ি তারা কি করে জন্মান সে নিম্নে অনেক মত প্রচলিত আছে এবং এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বইতে আছে। এ প্রসঙ্গের সবিস্তার আলোচনার জন্ম আরও একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন।

আকাশে জুড়ি তারা ছাড়াও অন্ত রকম তারা আছে যারা তিনটি বা চারটি একত্র কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর খুব কাছে ঘুরে বেড়ায় অথচ শুধুচোথে দেখা যায় না এমন তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের সবিস্তার আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব হ'ল না।

# স্বাস্থ্য ও সূর্য্যরশ্মি

## লেঃ কনে ল স্থধীন্ত্রনাথ সিংহ

সাহ্যে মাহ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য অনেক আছে, বর্ণ-বৈষমা ইহাদের অগুতম; ইহার ফলে ছুঃসাধ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্থার অনেক জটিলতার স্ষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যাকে বর্ণভেদে প্রধানতঃ হু'ভাগে ভাগ করা হয়—শ্বেত ও অ-শ্বেত। প্রথমোক্তরা সংখ্যায় চতুর্থাংশ, এবং 'কটা', কালো, ও 'পীত' প্রভৃতি অ শ্বেতরা তিন-চতুর্থাংশ। সংখ্যালঘুদের বৰ্ণ-বৈষম্য-জনিত উদ্ধত্যের ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিরোধ বিসদৃশ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, ও পৃথিবীময় অশান্তি ও অপ্রীতির বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ, চোথে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে এই 'সাদা'রাই রোদ नांशिय निष्कतन्त्र 'माना' तः त्रशीन कत्रवात अट्रिष्टाग्र মেতে উঠেছে। নিয়মিতভাবে না পারলেও কাজের ফাঁকে, স্থবিধা পেলে তারা গায়ে একটু द्यान नाशिष्य त्नय। ছूपित निरम देनमन्त्र कारकत তাগিদ यथन थाकिना, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে स्परम अत्म शक्तित इम्र श्लाना मार्ट्स, ननीत धारत, इरम्त्र ७८६, मभूज-रेमकर७-स्थारनरे अकर्र त्राम **टि**ष्टी दःराव প্रत्नि निरं व्याजनीय 'नानाव' हो त्व ঢেকে দেওয়া। লোকের এই আগ্রহের স্থযোগ নিয়ে গড়ে উঠেছে মস্ত এক ফাঁকির ব্যবসা। কারখানা থেকে শিশি, বোতল, কৌটায় বেরিয়ে আসছে রঙ্গীন হওয়ার নানা উপকরণ। মামুষের এই যে তীত্র আকাজ্জা আর প্রচেষ্টা রঙ্গীন হওয়ার क्रग्र—विरमध्यः (य সব দেশে দিনগুলি সূর্য্যের আলোয় তেমন দীপ্ত থাকে না- এর মূলে আছে সেই স্বাভাবিক আকর্ষণ বার দক্ষণ জন্ম থেকেইণ

মাতৃষ চায় স্থ্যবন্ধির প্রশ। সভ্যতার পুরণ করতে গিয়ে সুখ্যরশ্মি আর মামুষের ভিতৰ গড়ে উঠেছে এক প্রাচীর, বার উপাদান হ'লো জামা-কাপড়, পোষাক-পরিচ্ছদের মোই। "অ-সভ্য" শিশুরা স্বভাবতঃই চায় আলো, চায়না व्यक्तकात। (रा भक्नु, वाहेरत ठनारफता वा काख করার শক্তি হারিয়েছে, সে চায় আনন্দময় আলোর পরিবেশ। কিন্তু, অত্যন্ত রুগ্ন, জীর্ণ এবং জরাগ্রন্ত মাছ্য (বা ইতর প্রাণী) স্মালো থেকে দূরে থাকবার চেষ্টাই করে। তাদের জীবনীশক্তি এতই ক্ষীণ বে সুর্য্যের ডাকে সাড়া দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। তাই তারা আশ্রয় থোঁজে আঁধারের কোলে। আবার যে রোগী আরোগ্যের পথে চলেছে সে চায় আলো; সুর্য্যের সঞ্জীবনী শক্তির জ্বস্ত তার জ্বন্ধুরম্ভ कृषा ; আলোর স্পর্শে সে পায় জীবনের স্পন্দন ; দেহমন তার আনন্দে নেচে উঠে। সারা দেহ তার তাই স্থোর ভাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। ঘুমোবার সময় আমর। চাই অন্ধকার; কারণ জাগ্রতাবস্থার উত্তেজনা, উদীপনা গিয়ে দেহমন তথন অসাড় হয়ে আসে। আবার স্র্য্যোদ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহে ও মনে কর্মতৎপরতা ফিরে আদে; ধেন নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়। বোধহয় এই অন্নভৃতিই রূপ পেয়েছে কবির দীপ্ত-ভাষায়:

"রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এংসছে ছয়ার ভেদিয়া, বক্ষে বেজেছে বিহাৎবাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।"

যুগের পর যুগ ধরে চলে এসেছে স্থের উপাসনা। অভীতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিদর্শন— প্রাচীন দেবালয় ও অনেক স্থলে নগরীর ধ্বংসাবশেষ . (

তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অতীতে ভারতবর্ষে, জীবনের পরিপোষক এবং সর্ব্বপাপনাশক হিসাবে সূর্য্যকে পূজা করা হতো। সংস্কৃত ভাষায় সুষ্ঠোর বহু নামের প্রত্যেকটি তার কোন না কোন বিশেষ গুণের পরিচায়ক। রৌশ্রনানাগার (Solarium) প্রাচীন রোম নগরীর প্রত্যেক বসতবাটীর অপরিহায়া অঙ্গ ছিল। পম্পেই (Pompeii) নগরীর বস্তবাটার ছাদ-সংলগ্ন রৌদ্র-স্নান মঞ্চের (Sun-porch) চিক্ সেই নগরীর কাংসাবশেষে এখনও দেখতে পাওয়া ষায়। স্নান-মঞ্জ এমনভাবে তৈরী হ'তে। যেখানে গৃহবাসীরা নিঞ্পদ্রবে কুতৃহলী দৃষ্টির আড়ালে রৌজ-সান করতেন। ঐত্তের জনোর বহু পরের লিখিত বিবরণা থেকে জানা যায় মিশরবাসীরা তাঁদের মাথার চুল খুব ছোট করে রাখতেন; এবং বেশী বোদ লেগে মাথার হাড় তাঁদের খুব শক্ত হ'তে। কিন্তু অধিকাংশ সময় টুপী ব্যবহারের ফলে মাণায় বোদ খুব কম লাগতো বলে সেকালের পারসিকদের মাথার হাড় নরম থেকে যেত। ষীভ গ্রাষ্ট্রের আবিভাবের বহু আগে হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) নানাবিধ ব্যাধির চিকিৎসায় স্থা-রশ্মির প্রয়োগের নিদেশ দিয়েছিলেন। অরিবেসিয়াস (Oribasius) নামক প্রাচীন গ্রীদের এক চিকিংসক লিখে গেছেন: যাদের মাংসপেশার প্রষ্টি ও উন্নতি-সাধন দরকার তাদের পক্ষে সূর্যারশ্মির প্রয়োগ অপরিহায়। আয়ুর্কেদ শাত্মেও স্যারশ্মির রোগ-নিবারক ও রোগনাশক শক্তির উল্লেখ আছে।

প্রাপ্ত ধন্দের আবির্ভাব ও প্রসারণের সঙ্গে প্রে প্রনাজনের উপধার্গী করে দেওয়ার 'পৌতলিকতা' সংশ্লিষ্ঠ অনেক বিধি-ব্যবস্থার উচ্ছেদ দায়িত্ব হরের পরিবর্ত্তন। রং গাঢ়তর হয়, সাধন করা হয়—বর্ণের মানিকর বিবেচনায়। চল্তি ভাষায় বলা হয়, রং 'কালো' হয়। যে বিশেষ ঘর্ভাগ্যবশতঃ স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান পদার্থের (Pigment) উপস্থিতির দক্ষণ এই প্রবির্ত্তন তার বিশিষ্ট কোন নাম নাই। এবং তাড়নায় সে সব দেশে স্থাপ্তাও কিছুকালের জ্ল্য ঠিক কি ভাবে এর উৎপত্তি তা' এখন পর্যন্ত চাপা পড়ে। কিছু এ অবস্থা দীর্ঘস্থারী হয় নাই। স্থানিজারিত হয় নাই। তবে এর প্রয়োজনীয়ভা মানুষ তার ভূল ব্রুত্তে পেরে শোধরাতে দেরী করে সম্বন্ধে জানা গেছে যে স্থকে এর উপস্থিতির দক্ষণ নাই। স্থ্যপ্তার পুন: প্রচলন হয়। অতি প্রাচীন '(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থ্যরশ্মি শরীরের ভিতর

কাল ভেড়ে গত এক শত বছরের স্বাস্থাবিধির ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় মাহ্যুষের শরীরের উপর হুর্যারশ্মির প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্ম পাশ্চাত্য দেশে বহু গবেষণা চলে। ফলে, হুগ্যরশ্মির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নাই। ব্যাধি-প্রতিষেধক ও ব্যাধি প্রতিকারক হিসাবে এর প্রচলন পাশ্চাত্য দেশে হয়েছে। সে সব দেশের লোকেরা এখন জানে যে নিয়মিত হুগ্যরশ্মির প্রয়োগে শরীর ক্রন্থ, সবল ও সত্তেজ থাকে; হুর্বল দেই সবল হয়—কোন ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। তাই রোদের স্পর্শের জন্ম সে সব দেশের অধিবাসীদের এমন তীব্র আগ্রহ; 'সাদা' রং রঙ্গীন করার এত প্রচেষ্টা। এর মূলে রয়েছে তাদের বাঁচবার আকাজ্যা, জীবনের প্রতি আকর্ষণ।

মানব দেহের উপর স্থারশির প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা এথানে সম্ভব নয়। অল্প কথায় সে কাজ সেরে নিতে হবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে সর্কাণ্ডে বিবেচ্য শরীরের বহিরাবরণ ত্বকের কথা। উপর এদে লাগে স্থ্যকিরণের প্রথম ছোয়া। তার পর বিশেষ প্রতিক্রিয়া দারা দেহের প্রয়োজনাত্র-যায়ী (ও গ্রহণযোগ্য ) পরিবর্ত্তনের পর এর প্রভাব শরীরের সর্বাত্র ছড়িয়ে পড়ে। সেই প্রভাবে দেহ-যন্ত্র কর্মতংপর হয়ে উঠে। ত্বকে এই রূপান্তর না ঘটলে স্থাবশ্মির প্রচণ্ড তেজ সহা করে মাছুদ বেঁচে থাকতে পারতে না। স্থ্যরশ্বির শক্তিকে আয়তে এনে মান্তবের প্রয়োজনের উপবোগী করে দেওয়ার দায়িত্ব ত্বকের রংয়ের পরিবর্ত্তন। রং গাঢ়তর হয়, চলতি ভাষায় বলা হয়, রং 'কালো' হয়। যে বিশেষ পদার্থের (Pigment) উপস্থিতির দক্ষণ এই পরিবর্ত্তন তার বিশিষ্ট কোন নাম নাই। এবং ঠিক কি ভাবে এর উৎপত্তি তা' এখন পর্যান্ত স্থনির্দারিত হয় নাই। তবে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানা গেছে যে ত্বকে এর উপস্থিতির দক্ষণ

প্রবেশ করতে পারেনা; (২) যে আলোরশ্মি শরীরের ভিতর প্রবেশ করে (শোষিত হয়) তা' তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ও কারো কারো মতে, আলোশক্তি এমন বিশেষ এক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা' দেহের প্রতিরোধশক্তির (Resistance) সহায়ক বা পরিপোষক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। বাহৃতঃ, 'সুযাকিরণের সংস্পর্শে ওকের কোমলতা, মস্পতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া, স্থারশ্মির প্রভাবে ত্বকে (ক) জীবাণুর বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়, এবং অনেক জীবাণু বিনষ্ট হয়; (থ) ভিটামিন "ডি" খালপ্রাণ তৈরী হয় (কিন্তু প্রয়োগের মাত্রাধিক্যে ভিটামিন নট হয়ে যায়); না) অ্যান্তিবিতি (antibody) উৎপন্ন হয়।

শরীরের যে সব অংশ নিয়মিত রোদের সংস্পর্শে আসে নেখানে রক্তশিরার প্রাচ্য্য এবং শিরাগুলি প্রসারিত (dilated); কারণ রোদে বক্তশিরার প্রসারণ হয়। রক্ত চলাচলও এ সব অংশে বেশী হয়। এ সব অংশ জীবাণুর আক্রমণ সহত্তে প্রতিরোধ করতে পারে, এবং ঋতুভেদে ঠাণ্ডা এবং গ্রম তুইই অনায়াদে সহ্ করে। পকান্তরে, যে সব অঙ্গ দাবারণতঃ বস্থাচ্ছাদিত থাকে যেথানে বক্ত চলাচল অপেক্ষাকৃত কম এবং রক্তাল্পতাহেতু সেখানে শরীরের অঞ্চ নিপ্রভ ও তুর্বল; ঠাণ্ডা বা গ্রম শৃহ করার এবং জীবাণুর আক্রমণ প্রতিবোধ করার শৃক্তিও কম। *(*वार्ष च्रक्त व्रक्त विवाद व्यमावर व्यक्त व्य চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক হয়; ভিতরের রক্ত বাইবের দিকে আসতে থাকে। সঞ্চিত রক্তের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে ভিতরের ষম্ভগুলি কর্ম-তৎপরতা ফিরে পায়। এই প্রদঙ্গে জেনে রাথা ভাল যে त्रक्लिनात উপর স্থ্যকিরণের এই অপ্রত্যক্ষ (derivative) প্রভাব নানা প্রকার যাপ্য বোগে (chronic disease) বিশেষ ফলপ্রদ।

শরীরে নিয়মিত স্থ্যকিরণ প্রয়োগ রক্তের

পুষ্টি হয়। কাবণ, রক্তকণিকার (blood corpuscle) সংখ্যাধিক্য এবং বোগজীবাণু নাশের ক্ষমতা (bactericidal power) বৃদ্ধি পায়; রক্তেক্যালসিয়ম্ (calcium), ফস্ফরাস্ (phosphorus) প্রভৃতি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

দেখা, শোনা, দ্রাণ নেওয়া, স্বাদ পাওয়া;

ঠাণ্ডা এবং গ্রম বোধ; স্পর্শ, বেদনা বা চাপ
অহন্তব, অথবা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করা
প্রভৃতি যাবতীয় কাজ চলে স্বায়ুর (Nerve)
সাহায্যে। স্বায়ুগুলির প্রাস্তভাগ বহুবা বিভক্ত
হয়ে ওকে ছড়িয়ে আছে। এদের কাজ বাইরের
জগতের সঙ্গে শরীরের যোগ রক্ষা করে এবং স্বস্থ
ও সতেজ থেকে শরীর আপন কাজ করে বেতে
পারে। স্থ্যকিরণের সংস্পর্শে তক্তগুলির উত্তেজনা
স্বায়ুপথে স্বায়ুকেন্দ্রে পৌছে। তারপর এই উত্তেজনার সাড়া ভিন্ন স্বায়ুপথে শ্রীরের স্বর্গ্ত স্কা
রিত হয়। শ্রীরের কন্মতংপরতা রুদ্ধি পায়;
শরীর ক্রমণঃ স্বস্থ ও সতেজ হয়।

নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত স্থ্যকিরণ সংস্পাঞ্চে শরীরের মাংশপেশীর বিষয়কর পরিবর্ত্তন ঘটে। সমূদ্র মাশপেশীর সমন্ত্র্য ও সৌষ্ট্র ৰঞ্জায় রেথে এমন পুষ্টি অন্ত কোন উপায়ে সম্ভবপর নয়। স্থ্যবিশ্য-চিকিৎসাধীন, দীর্ঘকাল শব্যাশায়ী রোগী-দের মাংসপেশীর উন্নতি ও পুষ্ট দেখে বিশ্বয় লাগে; এবং না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এমন পরিবর্ত্তন সম্ভব।

বিভিন্ন আকৃতির ও আয়তনের হাড়ের সমন্বয়ে গড়েছে মান্থবের শরীরের কাঠামো। এই কাঠামো যতক্ষণ শক্ত ও মজবৃত থাকে, মান্থবের স্বাভাবিক গঠন ও আকৃতির বৈকলা ঘটেনা। ক্যালসিয়াম (calcium) হাড় ও দাতের প্রধান উপাদান, এবং এ পদার্থ আছে বলেই হাড় ও দাত শক্ত হয়। এর অভাবে এদের পৃষ্টি ব্যাহত হয়। ভিটামিন "ডি"র (Vitamin D) সহায়তা ছাড়া

. (

শরীর থাত থেকে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে পারে না। হুই-উপায়ে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়; খাছ্য খেকে, এবং ছকের উপর সুর্যারশির ক্রিয়ায়। আমরা সাধারণত: যে থাত গ্রহণ করি তাতে ভিটামিন ডি বড় একটা থাকে না। কাজেই দ্বিতীয় উপায়ের উপর নির্ভর করাই সক্ত। ক্যালসিয়ামের অভাবে ছোটদের রিকেট नात्म बाधि (मथा (मग्र) वश्व (मत्र-वित्यव): পর্তবতী স্থীলোকদের অসটিওম্যালেসিয়া (osteomalacia) নামক ব্যাপি হয় ক্যালসিয়ামের অভাবে। শরীরের হাড ক্রমশঃ নরম হয়ে পড়ে। भाष्यत्र नदीत्र (शत्क উপाদান আহরণ করেই গর্ভন্থ শিশুর শরীর পুষ্ট হয়। সেই জন্ম গর্ভাবস্থায় यरबंधे পরিমাণ পুষ্টির অভাবে কয় পুরণ না হলে मा'त नदीत पूर्वन इरा পড़ে। ফলে গর্ভস্থ শিশুরও অনিষ্ট হয়। মা'র শরীর থেকে ক্যাল-সিয়াম গিয়ে শিশুর হাড়ের পুষ্টি সাধন করে। কাজেই মার শরীরে এর অভাব ঘটা--গর্ভাবস্থায় থুব স্বাভাবিক। নিয়মিত সুর্যারশ্মির প্রয়োগে ক্যালসিয়ামের অভাব-জনিত ব্যধির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

মাছুষের শগীরে বিশেষ এক জাতীয় গ্রন্থি (gland) আচে বাদের অন্ত:ক্ষরণ (internal secretion ) বহন করে নেবার জন্ম কোন নালি ( duot ) নাই। ক্ষরণ স্বাস্ত্রি রক্তের সাথে मिएम मत्रीरत ছড়িয়ে পড়ে। मतीरतत উপর এই গ্রন্থিদির ( অর্থাৎ এদের করণের ) প্রভাব অপরিদীম, বিশেষ করে শরীরের বৃদ্ধি ও উন্নতি এবং প্রজ্ञনন ক্রিয়ার উপর। এই ক্ষরণের ব্যতিক্রম হলে দেহের ক্রিয়া ব্যাহত হয়—অঙ্গ প্রত্যাব্দের বিক্বতি ঘটে। বিভিন্ন শারীবিক ক্রিয়ার উপর সীমাব্ছ। গ্রন্থিলৈষের প্রভাব সাধারণতঃ কিছ সব গ্রন্থিনির সমবেত প্রভাবে শরীর गर्क चार्जाविक ७ सम्धन जात हरन। এই হুশৃথলার উপর মাছষের দেহের ও মনের পূর্ণ । থাকে তা থেকে অব্যাহতি পাওরা বায় নিয়মিত

পরিণতি ও পূর্ণ বিকাশ একান্ত ভাবে নির্ভর করে। যে কোন একটি বা একাধিক গ্রন্থির আংশিক বা পূর্ণ নিক্রিয়তার ফলে দেহের অনিষ্ট হয়, এমন কি **एएट्ट** ७ मटनद शांडाविक दृष्टि वांधा शांत्र। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে বিকল গ্রন্থির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ও তৎপরতা ফিরে আদে; নিক্রিয় গ্রন্থি সক্রিয় হয়। বোদের অভাবে পশুপক্ষীর প্রজনন-শক্তি হাস পায়। শুনে বিশ্বিত হতে হয় যে এসকিমো ( Eskimo ) দের তুষারাচ্ছন্ন **(मर्ट्स स्वमीर्घ मैकिकाटन यथन मारम्ब পর माम** স্র্য্যের মূথ দেখা যায় না তদ্দেশীয়া রমণীরা তথন সাধারণত: ঋতুমতী হন না। শীত অস্তে সুর্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁদের এই স্বাভাবিক ক্রিয়া ফিরে আদে। প্রজনন ক্রিয়ার উপর পিট্ইটারি (pituitary) গ্রন্থির যথেষ্ট প্রভাব। অত্যধিক শীতে এই গ্রন্থির কর্মক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে দেহের যে সব ক্রিয়া এর প্রভাবে চালিড হয় সেগুলিও মন্থর বা স্তব্ধ হয়।

অনাহার ও অদ্ধাহার অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনের সাথী। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক জানে না পেট ভরে খাওয়া কাকে বলে। সমস্ত দিনে একবার খেতে পেলেই এরা সম্ভুষ্ট। এবং এই বিশেষ দয়ার জন্ম ভগবানকে কুতজ্ঞতা জানায়। এর বেশী খান্ত তাদের জন্ম ভাদের ভগবান নির্দ্ধারণ করেন নাই—মনে করে। नक नक लाक ना थरा अराय भरत এ मिराने । এই চরম তুর্ভাগ্যকেও বিনা প্রতিবাদে অদৃষ্টের ফল বলেই মেনে নিই। খাগাভাব পূরণ করা সম্ভবপর কিনা আমরা ভাবি না। এই নিশ্চেষ্টতার মূখে রয়েছে আমাদের হৃদয়হীনতা ও চিস্তার দৈশ্র বা পঙ্গুত্ব। কারো তুর্ভাগ্যে আমাদের বে সহাত্বভূতি বা বেদনা বোধ হয়, ক্ষণস্থায়ী হয়ে তা' নিঃশেবিত হয়ে যায়। দেহতত্বজ্ঞরা বলেন উপযুক্ত খাজের অভাবে দেহের যে ক্ষতি হয় বা হওয়ার আশকা

প্রধারশ্মি প্রয়োগে। বিখ্যাত দেহতত্ত্ববিদ লেনার্ড হিল (Sir Leonard Hill) এই সম্পর্কে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য। ভিয়েনা সহরে (Vienna), পৃষ্টিকর খাল্য পাচ্ছে না এমন কতকণ্ডলি ছেলেকে নিয়মিত রোদ লাগান হয়। ফলে দেখা গেল যে ছেলেদের রিকেট হ'লো না; এবং খাদের হাড়ে রিকেট দেখা দিয়েছিল তারা রোগম্ক হ'লো। কিছু ছেলেদের মধ্যে যারা হাসপাতালে খরের ভিতর থাকায় রোদ পায় নাই তাদের সকলেরই রিকেট হয়: মাত্র একজন এই ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত জিল,—একটা খোলা দরজার পাশে ছিল তার বিছানা এবং তারই ভিতর দিয়ে নিয়মিত রোদ এসে তার শ্বীরে লাগতো।

বেঁচে থাকতে হলে যে সব থাতা অপরিহার্য্য তার অধিকাংশই এদেশের বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু সূর্য্যরশ্মির অভাব এদেশে নাই। একে কাজে লাগাতে আপত্তি কি ? এর প্রয়োগে ব্যয়বাহুল্যও নাই।

আমাদের দেহের অভ্যস্তরে হুটো আপাত-বিরোধী কাজ পাশাপাশি চলছে—ভাঙ্গা ও গড়া, ক্ষয় ও পুষ্টি—এই ভাঙ্গা গড়ার সমতার অভাব হলেই সাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু একটা নিৰ্দিষ্ট বয়সের পর গড়ার কাজ মন্থর হয়ে আসে—দেহের ভাঙ্গন স্থক হয়। তারপর একদিন ভাঙ্গা গড়ার কাজ শেষ হয়ে যায় জীবনের সমাপ্তিতে। শরীরের काक অविताম চলেছে, काटक रे दिक यद्वत क्य হচ্ছে। ক্ষয়পূরণের কাজও পাশাপাশি চলে বলেই **(मरु मीर्घकान कर्पक्रम शारक! जामता (य श्राज** গ্রহণ করি দেগুলি শরীবের ভিতর বিভিন্ন রাদায়-নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে শরীরের পুষ্টি এবং ক্ষমপুরণের উপাদান উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ যে শক্তি শরীর চালায় তা'ও উৎপন্ন হয় এই এক প্রক্রিয়ায়। বে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এ রূপান্তর ঘটে তার বৈজ্ঞানিক নাম "মেটাবলিজম" (metabolism)। অকের- উপর স্বারশ্মি পতিত হয়ে এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করে।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের নির্দিষ্ট কাজ আছে : এ সব কাব্দের স্থচারু সম্পাদনের উপর নির্ভর করে মাফুদের স্বাস্থ্য। অঙ্গ বিশেষ বিকল হয়ে পড়লেও শরীর চলবে; किन्छ मে হবে খুঁ ড়িয়ে খুঁ ড়িয়ে চলা। সে অবস্থা কারো কামা নয়। স্বস্তু সক্ষম দেছই সকলে চায়। শরীরের প্রতি অঙ্গ পৃথকভাবে এবং সমন্ত অঙ্গ একযোগে কাজ করবে এই হ'লো স্বাস্থ্যরক্ষার মূল কথা। এ জন্ম চাই বন্ধ ও চেষ্টা। ভগু ইচ্ছা করলেই স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় না। ইতিপর্কো অকের প্রয়োজনীয়তা দর্জে দংক্ষেপে ষা' বলা হয়েছে তা' থেকে উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে এর সহায়তা ছাড়া শরীরের হিত অসম্ভব। প্রতাক্ষ এবং অপ্রতাক্ষভাবে শরীরের মধন বিধানের সহিত এর নিকট সম্পর্ক। কিন্তু দেহের এই অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। আলো ও বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে শরীরের ত্বক ফ্যাকাশে ও কিয়ৎপরিমাণে রক্তপুঞ্ হয়ে পড়ে। এবং আবার স্বস্থ ও স্বাভাবিক হয় আলো বাতাসের ছোঁয়া পেলে। কোন কোন মা-বাপ তাঁদের সন্তানদের জামা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাথেন; রোদ না পেয়ে অক ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। তাঁদের বিখাস নিশুভ ফ্যাকাণে ত্বক দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

অনেকটা পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্থকরণে গ্রীম-প্রধান দেশের লোক হয়েও অনাবশ্যক আচ্ছাদনে
শরীর ঢেকে রেখে বিধাভার আলো প বাতাস থেকে
আমরা নিজেদের বঞ্চিত করি। ফলে, সভ্য-আমাদের
অধিকাংশেরই গায়ের থক ফ্যাকাশে, নিম্প্রভ ও
অল্প-বিস্তর রক্তশৃত্য। শুধু যে অংশ ঢেকে রাখা
যায় না সেধানে স্কন্থ সতেজ থক দেখা যায়।
শিশুরাও অনাবশ্যক পরিচ্ছদের বাছল্য থেকে
অব্যাহতি পায় না। সভ্য করবার চেষ্টায় তাদের
স্বাস্থাহীন ও তুর্কল করা হয়।

প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাদি খাবা শরীর ঢেকে রাশার ফলে ছকের উপরিভাগে এক আর্দ্র আব-হাওয়ার স্থান্ট হয়। এই অসাভাবিক আবেইনীতে ভক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং তার নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে পারে না। ওকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অপরাপর অক্লের ও কর্মতংপরতা মন্তর হয়ে আদে; দেহের পুষ্টি বাহিত হয়; প্রতিরোধের শক্তি কমে আদে; ব্যাধির আক্ষমণে শরীর সহজেই কার্ হয়ে

বিভিন্ন দেশের অধিবাদীদের আয়ুক্ষালের হিদাবে দেখা যায় গাডপড়তায় ভারতবাদী বাচে ২৭ বছর যাত্র। এমন অল্লায় পৃথিবীর অন্ত কোন দেশের অধিবাদীরা নয়। কেন এ অবস্থা তা' অন্তমান করা সহজ্ঞ হবে এদেশের বাংসবিক মৃত্যুহার আলোচনায়। প্রতি বছর এদেশে—

| কলেবায়        | মধে | >,84,000          |
|----------------|-----|-------------------|
| বসস্থে         | **  | 90,000            |
| প্রেশ          | **  | ٥١,٠٥٥            |
| পেটের ব্যারামে |     | 2,20,000          |
| সশ্বেশ্য       | ,,  | a, o o, o o o     |
| জবে            | 19  | <i>৩৬</i> ,৬৭,००० |

त्योहि ४५,१४,०००

এক বছরের কম বয়স্ক শিশু-মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৬৭। এই সরকারী হিসাবের বাইরে আরো কত রকমে কত লোক মারা যায় তার কোন হিসাব নাই। সর্ব্বোপরি, অনাহারে যে কত প্রাণ নষ্ট হয় তার হিসাব এদেশে রাখা হয় না।

স্বাস্থ্য অটেট রাখতে হ'লে প্রধানতঃ পৃষ্টিকর খাল, ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোকের বাাধির প্রতিরোধ ও চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি দিতে জন্মে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরাই অইবে। অনাহার বা অদ্ধাহার এদেশের অধিকাংশ আশা করা যায়। কারণ বিজ্ঞানে লোকের নিতাসহচর। পেট ভরে খাওয়া খুব কমেরই মানসিক বিলাস নয়, সমাজ-সেবা ভাগ্যে জোটে। পৃষ্টিকর খাল্য খাওয়ার সক্ষতি —হয়তো প্রধান—উদ্দেশ্য। এই জন কয়েকের আছে। রোগ প্রতিরোধ সম্ভব হয় পদ্ধতি সম্বন্ধ একমাত্র তাঁদের যদি জীবনীশক্তি (বা রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি) যথেষ্ট নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব। কেন ন পরিমাণে থাকে। আমাদের এ ত্টোরই অভাব। নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন কারণ পৃষ্টির অভাবে আমাদের দেহ ক্ষীণ ও॰ হবে ও স্বার্থবৃদ্ধি-প্রণোদিত হবে না।

রোগপ্রবণ: ব্যাধির জীবাণু সহজেই আমাদের আক্রমণ করে। ফলে, প্রায় সব রকম ব্যাধির স্থায়ী আন্তানা হয়েছে আমাদের দেশ।

লেনার্ড হিল বলেন পুষ্টিকর খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পেলে মান্তুস এবং ইতর প্রাণী সুর্য্বোর আলোকের অভাবেও কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে স্বাস্ত্য নপ্ত হয়; শরীর ভেকে পড়ে। শরীরে নিয়মিত রোদ লাগালে, খাদ্যাভাব সন্তেও স্বাস্ত্য ঠিক রাখা যায়—লেনার্ড হিল একথাও বলেন। পাদ্যাভাব পূর্ণের শক্তি স্থারশ্বির নিশ্বয়ই আছে। নতুবা আমাদের দেশের মৃত্যুর হার আরো বেড়ে বেত।

নানা বক্ষ ব্যাধিব—বিশেষতঃ বন্ধার—প্রতি-বোধ ও প্রতিকারে ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিতে প্র্যাবশ্যির প্রভাব অন্থীকার্য। সুর্য্যের আলোরও অপ্রাচ্যা নেই; তবে আমাদের মত দরিজ ও নিবন্ন দেশে চিকিৎসায় সুধারশার প্রয়োগ প্রচলন কেন হয় না-এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। এ প্রদন্ধ উত্থাপন করে দেখেছি শিক্ষিত সম্প্রদায ও প্রধানতঃ চিকিৎসকদের ওদাসীকা, অজ্ঞতা ও সংস্কারট এ জন্ম প্রধানতঃ দায়ী। দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যাধির প্রতিকারের জন্ম নানা রকম পরিকল্পনার কথা শুনতে পাই। কিন্তু সূর্য্য-রশ্মির প্রয়োগনীয়তার উল্লেখ কোথাও নাই। অথচ, স্থারশ্মি-চিকিৎসা পদ্ধতির (Heliotherapy) প্রচলন হওয়া দরকার। সুর্য্যবন্ধিব উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোকের যাতে জ্ঞান জন্মে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরাই অগ্রণী হবেন এ আশা করা যায়। কারণ বিজ্ঞানের চর্চ্চা শুধুই মানসিক বিলাস নয়, সমাজ-দেবাও ইহার অক্ততম —হয়তো প্রধান—উদ্দেশ্য। এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে একমাত্র তাঁদেরই নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব। কেন না যে দৃষ্টিভদী নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন তা সংস্কারমুক্ত

# নৃতত্বের উপক্রমণিকা

[ বিভায় পর্যায় ]

## **প্রা**ননীমাধব চৌধুরী

সাত্রবর্গ অফ্লাবে ঘাহাদিগকে মোটাম্ট এক গোষ্ঠিভুক্ত করা হইয়াছে কেশের প্রকৃতি ও মন্তকের গঠন অফ্লারে ভাষাদিগকে প্নরায় বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কেশের প্রকৃতি অফ্লারে মন্তয় গোষ্ঠী সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা ulotrichous অর্থাৎ চুল পশমের মত ঘনও গুটিপাকান (wooly hair or pepper corn hair), leitorichous বা দরল (straight hair) এবং cymotrichous বা দরল (straight hair) এবং cymotrichous বা মন্তণ, কুঞ্চিত বা দেউতোলা (wavy curly hair)। মন্তকের গঠন অফ্লারে মন্ত্র্যু গোষ্ঠীকে তিনপ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা লম্বামূত্ত (dolichocephalic) গোলম্ত্র (brachycephalic) ও মধ্যমাকৃতি মৃত্ত (mesocephalic)।

পশমের মত চুল সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় ধর্বকায়, গোল বা কতকটা মধ্যমাকৃতি মৃণ্ডের আন্দান্মান, মালয় ও পূর্বস্মাত্রার কতকগুলি জাতির মধ্যে ও নিউগিনির তাপিরোদিগের মধ্যে । ইহাদিগকে নেগ্রিটো (Nogrito) বলা হয় । আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্যের নেগ্রিজো, কালাহারি মরুভূমির বৃশ্ম্যান ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হোটেন্টট দিগের মধ্যে পশমের মত চুল দেখা থায় । ইহাদের মন্ডক মধ্যমাকৃতির কিন্তু গায়ের রং পীতাভ। মর্ণ উপক্লের নিরক্ষ অঞ্চলের নিগ্রোদিগের মধ্যে (নেগ্রিটান, পশ্চিম স্থান), পূর্ব স্থানে এবং উত্তর নীলনদের উপত্যকার নিলোট এবং বাণ্ট ভাষা ভাষী নিগ্রোম্বেজ্গণের চূল ঐরপ, সং কাল কিন্তু মন্ডক লম্বা। পূর্ব আফ্রিকায় হেমাইট গোষ্ঠীর

রং সাধারণত কাল বা ভাম কিন্তু ভাহাদের চুল তৃতীয় শ্রেণীর, অধাং কুঞ্জি বা চেউতেভাল।

দেখা গাইতেছে যে কেশের প্রকৃতি বিচার
করিয়া ধাহাদিগকে এক গোষ্ঠাভুক্ত করা ধায
মন্তকের গঠন বিচার করিলে তাহাদিগকে বিভিন্ন
গোষ্ঠীতে ফেলিতে হয়। গান্বের রং অফুসারে
বিচার করিলে এইরূপ পৃথক গোষ্ঠীর সংখ্যা আরেও
বৃদ্ধি পাইবে। নৃতত্তবিজ্ঞানী সর্বাধিক সমান সক্ষণযুক্ত জাতিগুলিকে এক গোষ্ঠীতে ফেলেন।

পীত, পীতাভকাষ এবং স্বলকেশ মৃত্যু গোষ্ঠার অধ্যুষিত অঞ্ল বহু বিস্তৃত। এশিয়ার একটি বৃহৎ মন্ধ্রয়গোষ্ঠীর মধ্যে পীত ও পীতাভ রং ও সরল কেশের সঙ্গে আরও কডকগুলি দৈহিক লক্ষণ এক সঙ্গে দেখা যার। এই সকল. লক্ষণকে মোক্লীয় লক্ষণ (Mongolian characters) বলা হয়। এই সকল বিশিষ্ট লক্ষণের मर्था উল্লেখযোগ্য মুখমগুলের গঠন, চোথের গঠন, नांत्रिकांत्र शर्रेन ७ क्या। हेशांत्र हुन कान ও সরল, মূথে ও গায়ে চুল কম, গণ্ডান্থি উচ্চ, मृत्थत्र गठेन ८५ ल्हा, नात्कत्र भाषा नौह, मधाखान পাটা 5·9 51, নাকের চোখ টেবছা (oblique) এবং চোখের পাডার উপর একটি চামড়ায় ভাঁজ থাকে (epicanthic fold) প্রকৃত মোক্লগোষ্ঠী গোলমুগু কিন্তু এমন অনেক ভাতি আছে ঘাহাদের অক্তান্ত মোকলীয় লক্ষণ থাকিলেও মন্তকের গঠন ভিন্ন প্রকারের। সে যাহা হউক মোটামূটি যাহাদের গাত্রবর্ণ পীত বা পীতের সহিত অগ্রবর্ণের মিশ্রণ আছে এবং উপরের

বণিত দৈহিক লক্ষণগুলির কোন কোনটি আছে তাহাদিগকে এক বা সম গোষ্ঠাকুক বলিয়া মানিয়া লইলে দেখা যায় যে উত্তর এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শাধা বাস করিতেতে। কতকগুলি শাধা বহু পূর্বে যুদ্রোপের নানা অঞ্চলে ভড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কোন কোন শাধা আন্মেরিকা মহাদেশের মধ্যে অঞ্চল ইয়াছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব ও উদ্ভর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবভী অঞ্লের কোন কোন স্থানে এই লোগার সমপোগাভক যে সকল জাতি বাদ करक एन्डाटमबा कथा भरत बना इडेरब । जावज-ৰৰ্ষের বাহিবে উহাদের সমগোগাভক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় উত্তরে ডিস্রড, উত্তর-পূর্বে চীন, এশিরার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ব্রহ্ম, শানদেশ, স্থাম, ইন্দোচীনের কাথোজ, আনাম, টংকিন প্রভৃতি অঞ্চলে, উত্তর মালয় ও ভারতীয় ধীপপুঞ্চ। কোরিয়া ও জাপ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী (আইম্ব বাদে) এই গোষ্ঠাভুক্ত। মাঞ্রিয়ায় অধিবাসীও क्रान्टिकानिशात हेन्स्मान মোশস ভিষেনসান পর্বভ্যালার উত্তরে জুকেরিয়া ও তাহার পুৰে মজোলিয়ার কালমুখ, ত্রাঞ্চি, তোরগোদ, ভেলেকেও মোকল পোঞ্চীয়। পূব তুকী স্থানেয় হামী, তুরকান, অন্ব ইত্যাদি ও তারিম অববাহিকার कामगढ़, (बाहान, इशातथन इन्हापित अधिवानी-पिरानंत मरना किछू किছू स्मामनीय नक्त रात्रा याय।

শাইবেরিয়ায় লেনা নদীর অববাহিকায় ইয়াকুট
ও ভাতার নামে পরিচিত গোলিগুলি, তৃকীস্থানের
কিম্নিক, কাঞ্চাক ও উজবেগ, কাম্পিয়ান সাগরের
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তৃর্কমান এবং এশিং। মাইনর
ও য়রোপীয় তৃকীর তৃর্কগণ বৃহৎ তৃকী গোলিভুক্ত।
প্রাচীন উগুজ ও উইগুর জাতি তৃকী গোলিভুক্ত।
তৃকী গোলিতে কিছু পরিমাণ মোল্লীয় লক্ষণ দেখা
বায়। এই গোলিকে আসোনা হনদিগের একটি
শাখা বলিধা বর্ণনা করা হয়। এই গোলির একটি

শাখাকে পেলিয়াটিকাস বা উগ্নিয়ান নাম দেওয়া হুইয়াছে: ইহারা অতি প্রাচীনকালে দাইবেরিয়ার পথে মুরোপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে! প্র্যু মধ্য ও পশ্চিম <u> শাইবেরিয়ার</u> লাপ জাতি, আমূর • ন্ধাতি, স্থামেয়েদ গিলিয়াক ও উত্তর শাপালিনের भन व्यक्तन्त्र শাপাভুক্ত। পারমিয়াক, মর্দভিন অধিবাদী এই প্রভৃতি শাপ৷ কশিয়ার অভ্যন্তরে স্থাণ্ডিনেভিধার প্রবেশ করিগছে। ফিন, এন্ত, লিভোনীয়ান প্ৰভৃতি মুরোপীয় জাতি এই শাথাভুক।

এই গোদ্যার একটি দলকে দক্ষিণ মোক্ষণীয় নামে অক্যান্ত শাসা হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিবাত, দক্ষিণ চীন, ইন্দো-চীন ও জাপানের অধিবাসীদিগকে এই দক্ষিণ মোক্ষণীয় দলভূক্ত বলা হয়। এই দলভূক্ত যে শাখার লোক পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয় তাংাদিগকে প্রোটো-মালয় বা Oceanic Mongols নাম দেওয়া হয়।

হাওয়াই হইতে নিউজিলগু ও সামোরা হইতে
ইন্টার দ্বীপ পর্যস্ত অঞ্চলকে পলিনেশিয়া বলে।
পলিনেশিয়ার অধিবাদীদিগের মধ্যে নানা জাতির
সংমিশ্রণ হইয়াছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে প্রোটোমালর আবার কেহ কেহ "নেশিয়্ট" (Nesiot)
নাম দিয়াছেন এবং এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন
বে ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেতকায় মৃত্বয়া
গোষ্ঠীভূক্ত।

আমেরিকার আদি অধিবাসী (Amerinds)
সক্ষদ্ধে পণ্ডিতগণের মত এইরপ যে প্রাচীন কালে
বিভিন্ন সময় কতকগুলি জাতি উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার পথে আমেরিকার উপক্লভাগে উপস্থিত
হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেশের বিভিন্ন আংশে ছড়াইয়া
পড়ে। আমেরিকার অধিবাসীদের কতকগুলি জাতি
সরলকেশ, পীত বা পীতাভকায়, গোল বা লখাম্প্র
কিন্ত অন্তান্ত মোকলীয় লক্ষণমুক্ত নহে। তাহাদের
তিংপত্তি সম্বাদ্ধ কেহ কেহ এইরপ মত প্রকাশ

করিয়াছেন যে এশিয়ার একটি মূলগোষ্ঠী হইতে বিভিন্ন শাখা গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল শাখা গোষ্ঠীর একটি মোকলীয় ও অক্ত একটি আমেরিকান। ব্রিটিশ গায়েনার ওয়াবান, আরওয়াক, ওয়ানিয়ানা, কারিব জাতিগুলির মধ্যে মোকলীয় লক্ষণ দেখা যার।

তাহ। হইলে দেখা যাইতেছে বে ভারতবর্ষের বাহিবে পূর্বে আসাম সীমান্ত হইতে আবস্ত কবিয়া बन्ध, मानामम, आम, हेरमा-हौरन, मन्निन-शूर्व পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, উত্তর পূর্বে তিকত ও চীন হইতে মোক্লিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যন্ত মোটামূটী সমগোষ্ঠাভুক্ত বিভিন্ন জাতিব বাসভূমি অবন্থিত। পামীর পর্বতমালার পূর্বে পূর্ব তুর্কীস্থান ও উত্তবে ও পশ্চিমে তুর্কম্যানিস্থান পর্যন্ত তুর্কী গোষ্ঠার বিভিন্ন শাখার বাস। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে উরল পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে বেরিং व्यनानी भर्षास विस्रुष्ठ विभाग माहेरविद्याय मदन-কেশ, পীতাভ রংয়ের কোন কোন মোক্ষীয় লক্ষণ-যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। বেরিং व्यनामौत जनत कृत्म जाम्मित्रका महारात्मत উखत, মধ্য ও দক্ষিণ অংশে ব্রিটিশ গায়েনা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঘীপগুলিতে এই বৃহৎ গোষ্ঠীৰ সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতি প্রবেশ করিয়াছে।

এখন খেতকায় (leucodermic) মহ্যা গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা এই গোষ্ঠাভুক্ত ভাহাদের কর্থা এখানে বলা হুইতেছে না।

খেতকায় মহুষ্যগোষ্ঠা বলিতে যাহাদের পারের বং সাদা, গোলাপী, কটা, বাদামী বা খ্রাম, বাহাদের চুল ডেউভোলা বা কুঞ্চিত, চোষ সরল ও সম্পূর্ণ খোলা (straight and widely open) নাক, উচ্চ ও তীক্ষ (leptorrhine and prominent), গঙাছি উচ্চ নয় এবং যাহাদের মধ্যে কোন প্রকার মোলনীয় লক্ষণ দেখা বার না এইরপ মহুষ্য গোষ্ঠা

ব্ৰায়। চ্লের বং লোনালী, কাল বা বাদামী হইতে পারে, চোঝের তারা কাল, ধ্দর বা নীল হইতে পারে, মস্তক গোল, লখা বা মধ্যমারুতি হইতে পারে কিন্তু মোটাম্ট উপরের লক্ষণগুলি ঘাহাদের মধ্যে দেখা যায় তাহাদিগকে এই গোলী— ভুক্ত বলা হয়।

শেতকার মহয় গোষ্ঠার মধ্যে র্রোপের জাতি সমূহ, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ জাতি ও উত্তর-পূব আফ্রিকার অধিবাসীদিপকে ধরা হয়।

আরবের সেমাইটগণ এই গোষ্ঠাভুক্ত। দক্ষিণ আরবের জাতিগুলি হিন্তারাইট ও উত্তর আরবের জাতিগুলি বেছইন শাখাভুক্ত বলা হয়। সেমাইট গোষ্ঠা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছইতে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরব, ইরাক, হেজাজ, নেজ, ইমেন, ট্রাচ্চজান, মিশর, দিরিয়া, সেবানন, প্যালেষ্টাইন সেমাইট গোষ্ঠার অধ্যাতিত দেশ! ইয়ুদী জাতি উত্তর-সেমাইট গোষ্ঠার একটি প্রাচীন শাধা। উত্তর আফ্রিকা হইতে আইবেরিযান উপদ্বীপের পথে সেমাইটগণ যুরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

আমে নিয়া, কুর্নীস্থান, ককেসাদের পূর্ব অঞ্চলের মোকর-তুর্ক গোষ্ঠীর জাভিগুলি বাদে অন্ত কভকগুলি জাভি ( জ্বজিয়ান বা কাভালিয়ান গোষ্ঠীর জাজি, আদিথে বা সিরকাদিয়ান, ভদেট ইত্যাদি) খেডকায় গোষ্ঠীভুক্ত। ইরাণের অধিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইবাণের অধিবাসী জাতীগুলির মধ্যে আরব ও তুর্কম্যানের সংমিশ্রণে কভকগুলি উপজাভির স্থাই ইয়াছে। পামীরের কারাভেগিন, দিগনান, রোশান, ওয়াধান প্রভৃতি উপত্যকার অধিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইহারা ইরাণের তাজিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাধা। পামীরের বোধারার (এগম তাজিকীস্থান) অধিবাসীদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ তাজিক গোষ্ঠীর, বাকী অংশ তুর্কগোষ্ঠীর উক্তর্বেশ শাধা। আকগানীস্থান এবং পশ্চিম ও পূর্ব হিন্দু-

কুশ পর তমালার উপত্যকাগুলির অধিবাদী বিভিন্ন-আতি খেতকায় গোঞ্জিত্ত । ইহার পরে আমর। ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করি।

দেখা বাইতেচে যে খেতকার গোষ্ঠার অধ্যুষিত অঞ্জ ভারতবর্ষের উত্তরে হিন্দুকুশ-পামীর হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম আফগানিস্থান, ইরাণ, কুদী-শ্বান, আজাববাইস্থান, আমেনিয়া ও ককেশাদ হইয়া কশিয়া পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আজাববাইস্থানে তুর্ক গোষ্ঠার দহিত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আরব ও দিনাই উপদ্বীপ ও উত্তর আফ্রিকার সেমাইটগণ এই গোষ্ঠার একটি শাখা। শ্বুরোপীয় জাতি সমূহ খেতকায় গোষ্ঠার কতকগুলি বিভিন্ন শাখাভুক্ত।

যুরোপ খেতকায় মহুদ্য গোষ্ঠীর শুকুতম প্রধান বাসভূমি। এই গোষ্ঠার যুরোপীয় শাথাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতে পারে।

অধিবাসী গুলির উৎপত্তি गुरवारभ 312 যুরোপে নহে অনেকে এইরূপ বলেন। যুরোপের লম্বামুত্ত ও গোলমুত্ত এই চুই গোষ্ঠীর কথা বলা হইতেছে। মন্তকের গঠন অন্মগরে যে খেণীবিভাগ क्या इहेग्राष्ट्र जाहा इहेट्ड मित्रा यात्र व्यक्लान, শতুর্বাল, পশ্চিম ভূমধাদাগরের দ্বীপ সমূহ, দক্ষিণ ফ্রান্স, দক্ষিণ ইটানী এবং গ্রীসের দ্বীপগুলিতে লম্বা-मुख, शनका भएरनय अकि लाकी रमश यात्र। अह গোষ্ঠীকে মেডিটারেনিয়ান গোষ্ঠী নাম দেওয়া হয়। পশ্চিম ভূমণ্যদাগরীয় অঞ্চল এই গোষ্ঠার উদ্ভব-কেন্দ্র (area of characterisation)। ইহার উৎপত্তি সমধ্যে কেই কেই বলেন যে Comb Capelle (Proto-Ethiopian of Eurafrican) e নিপ্রোগোষীর লক্ষণ যুক্ত Grimaldi জাতির সহিত অক্সান্ত গোষ্ঠীভূক জাতির সংমিশ্রণে এই ভূমধ্য-সাগরীয় গোষ্ঠার উৎপত্তি হইয়াছে। অনুমান করা হঃ যে প্রথমে Comb Capelle ও Grimaldi কাতি উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রাচীন

ইহানের সহিত অক্টান্ত জাতির সংমিশ্রণে পশ্চিম
ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলে যে নৃতন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়
নৃতন প্রস্তর মূগে সেই গোষ্ঠীভূক্ত জাতিগুলি সমগ্র
ভূমধ্যসাগরীর অঞ্চলে, ফ্রান্সে ও রুটিশ দ্বীপপুঞে
ভূডাইয়া পড়ে।

লম্বানুও ভূমধ্যদাগ্রীয় গোষ্ঠার পরে গোলমুও গোষ্ঠীর জাতি (Alpine) এশিয়া মাইনর হইতে যুরোপে প্রবেশ করে। এইরপ মত প্রকাশ করা इरेग्नार्फ रा এर পোष्ठीत कां जिल्ली ग्रातार क्षिकार्य, পশুপালন, তাঁতবুনা এবং ধাতুর ব্যবহার প্রবর্তন করে। মুরোপের এই গোলমুগু গোষ্ঠীকে হিমালয়ের পশ্চিম হইতে ইরাণ, আমেনিয়া, আনাভোলিয়া হইয়া বন্ধান ও আল্পদ্ পর্বত্যালা পর্বস্ত যে পাব ত্য অঞ্চল অবস্থিত তাহার পূর্বাংশের তিনটি মালভূমির (ইরাণ, আমে নিয়া ও আনাতোলিয়া) অধিবাদীদের সম-গোষ্ঠায় বলা হয়। যে সকল গোল-মুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি অতি প্রাচীন কালে যুরোপে প্রবেশ করে তাহাদের উদ্ভবস্থান আর্মেনিয়া ও আনাতোনিয়ার মালভূমি। এই গোষ্ঠাকে সাধারণ-ভাবে আমেনো-আনাতোলিয়ান গোষ্ঠা বলা হয়। यूर्त्रारभत्र रथ रप व्यक्षरम हेहानिभरक रम्था यात्र তাহার নাম অহুসাবে তুইটি শাখায় ইহাদিগকে ভাগ कता इम, यथा जाह्मा-कार्लिथियान ও हेनिवियान, দিনারিক বা আদ্রিয়াতিক।

মধ্য ফ্রান্সের মালভূমি, জুরা ও আল্পন্ পার্ব ড্য অঞ্চল, বন্ধান, গ্রীস ও কশিয়ার প্রথম শাখার জাতি-গুলিকে দেখা যায়। দ্বিতীর শাখার জাতিগুলি দিনারিক আল্পন্ অঞ্চলে বাস করে। ক্রমানিয়া, মুগোন্নাভিয়া, আলবেনিয়া, দক্ষিণ অপ্তিয়া ও পশ্চিম গলিশিয়ার (পোল্যাণ্ড) অধিবাসীদিগকে এই শাখাভূক্ত বলা হয়। ক্রশিয়ায় স্লাভদিগকে প্রথম শাখা বা দক্ষিণ স্লাভ বলিতে যাহাদিগকে বুঝায় ভাহাদিগকে দ্বিতীয় শাখাভূক্ত করা হয়।

Grimaldi জাতি উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রাচীন এই হুইটি লম্বামুণ্ড ও গোলমূণ্ড গোষ্ঠী বাদে প্রত্যুর মূলের কৃষ্টি বছন করিয়া মুরোপে প্রবেশ করে। • স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, উত্তর জামেনী, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, উত্তর ফ্রান্স, ব্রিটিশ দীপগুলির কোন কোন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-পূর্ব বাল্টিক অঞ্চলে কডকট। মধ্য মাক্কৃতি মুখ্যের (mesocephalic) গোষ্ঠীকে দেখা বায়। কেহ কেহ এই গোষ্ঠীকে নর্ডিক নাম দিয়াছেন।

নর্ডিক নাম ও নর্ডিক গোঞ্চীর অন্তিত্ব বিতর্কের বিষয়। বিভৰ্ক এড়াইয়া এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ষে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে এইরূপ: ন্ডিক গোষ্ঠার উৎপত্তি হইয়াছে প্রোটো-ন্ডিক গোষ্ঠা হইতে। প্রোটো-নডিক নামটি প্রকৃত প্রস্থাবে একটি কল্পিড (hypothetical) গোষ্ঠার নাম, সম্বন্ধ বুঝাইবার জ্ঞ এই নাম উদ্ভাবিত প্রোটো-মালয়, প্রোটো-অষ্টালয়েড হইয়াছে। প্রভৃতি নাম এইরূপ নামকরণের উদাহরণ। মধ্য ও উত্তর যুরোপের নর্ডিক গোষ্ঠার পূর্বপুরুষ যে লম্বামুগু মেডিটারেনীয়ান ও এশিয়া-মাইনর হইতে আগত গোলমুও গোষ্ঠী নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর কথা তুলিতে হইয়াছে। অহুমান করা হয় যে थुः পু: ২৫০০ বৎসর বা এইরপ সময়ে দেশময় অনাবৃষ্টি ও তুর্ভিক্ষের দরুণ লম্বামুগু গোষ্ঠার কতকগুলি জাতি পশ্চিম এশিয়ার তৃণময় অঞ্চল হইতে দক্ষিণ কশিয়ার পথে যুরোপে প্রবেশ করে। ইহাদের কোন কোন **मल ভলগা नमीत অববাহিকার দিকে চলিয়া যায়,** कान कान पन खेळाडेरनत मधा पिया नीभात नमीत গতি অফুদরণ করিয়া পোলাও, জার্মেনী ও স্থ্যাতি-নেভিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে, এই গোষ্ঠার অন্তিত্তের প্রমাণ হিসাবে নীপার ও ভলগা অঞ্লের কতকগুলি স্মাধিন্ত,পে (Kurgans) প্রাপ্ত নৃতন প্রন্তর যুগের কতকগুলি মমুখ্যদেহাবশেষের উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই প্রোটো-নর্ভিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ-বোগ্য কথা এই যে কোন কোন মতে ইহারা ইন্দো-মুরোপীয় ভাষাভাষী ছিল। এই স্বীকৃতির কতকগুলি ফল দেখা যায়। প্রথমত এই মত প্রচারিত হইয়াছে যে আর্যজাতি লম্বামুগু গোষ্ঠীভূক্ত কাতি। দ্বিতীয়ত কল্পিড প্রোটো-নর্ভিক গোষ্ঠীর,

দেহ হইতে এশিয়ার রক্তটুকু নিষ্ণাশিত করিবার वा अधीकांत कतिवात (ठहा इहेम्राइह । इहात প্রতিবাদে আরেকটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে. তাহার উল্লেখ পরে করা হইতেছে। কেই কেই বলিয়াছেন যে প্রোটো নভিকগণের সঙ্গে এশিয়ার দুর সম্পর্ক থাকিলেও ভাহারা বান্তবিক মুরোপের লোক। পুন: পুন: বলা হইয়াছে যে প্রোটো-নভিকগণ থাটি যুরোপীয় ও থাটি আর্য ( আর্য কথার প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক ) এবং তাহাদের উত্তরপুক্ষ নর্ডিকগণ শ্রেষ্ঠ আয়। প্রোটো-ন্ডিকগণের প্রকৃত গুণপণ। অজ্ঞাত হইলেও নটিক আর্থগণের যোগ্য পূर्वभूक्ष रहेवाव भरक প্রয়োজনীয় আনেক তাহাদের উপর আবোপিত হইয়াছে। যথা, গ্রীস বিজেতা আফিয়ানগণ প্রোটো-নর্ডিক ছিল। আমে-নিয়ার ও দিরিয়ার হিতাইতগণ খৃ: পু: ১৯২৬ সনে হাশুরাবির বংশকে পরাজিত করিয়া বাবিলোন লুঠন করে; হিভাইতগণের মধ্যে প্রোটো-নর্ডিক সংমিশ্রণ ছিল। কাসাইতগণ বাবিলোন জম্ম করিয়া দেখানে নৃতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে; ইহাদের নেতৃত্ব করিয়াছিল প্রোটো-নডিকগণ। খঃ পুঃ ১৩০০ সনে निविधान ও অন্ত বে সকল জাতি মিলিয়া মিশর আক্রমণ করে ভাহাদের মধ্যে প্রোটো-নডিক ছিল। এই সকল অনুমান গড়িয়া উঠিয়াছে কীণ ভাষার প্রমাণে। সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রোটো-নডিকবাদী কেহ কেহ কতকটা এইরূপ মত পোৰণ করেন যে যুরোপের বাহিরে সর্বত্ত এবং যুরোপের ভিতবে ভূমধ্যসাগরীয় ও গোলমুগু গোঞ্জিভুক্ত ভাতি সমৃহের অধ্যুষিত অঞ্লগুলিতে সকল প্রাচীনষুগের ইভিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনার নায়ক প্রোটো-নভিকগণ। ভৃতীয় প্রচেষ্টার উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বত্মানে এই মত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে যে যুরোপের বাহিরে যে সকল আর্য ভাষাভাষী আডি আছে তাহার। প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠার সম্পর্কিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এশিয়া হইতে **আগত** যুরোপের গোলম্ও গোটার কাতিগুলির স্থান

# শব্দবিভায় রম্ভির গ্বেষণা

#### [ভিতীয় পর্যায়]

## শ্রীবিভৃতিপ্রসাদ মৃথোপাধ্যায়

ক্ষান ভর্বের প্রতিফলনের জন্য প্রতিধ্বনির স্বাষ্ট্র হয়। প্রতিধ্বনি বড় দালানের মধ্যে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। দালানের মধ্যে কোনও শব্দ হ'লে দেয়াল, মেঝে, ভিতরের ভাদ থেকে দেই শব্দের প্রতিফলন হয়। লগুনের দেউ পল ক্যাথি-ভালের গ্যালারীতে শব্দের প্রতিক্ষলনের এক আশ্চর্য রূপ ধরা পড়ে। এখানে গমুজের নীচে দেয়ালের দাশে কোন স্থানে খ্ব অল্প শব্দ হলেও, ঐ স্থানের ব্যাথি বিপরীত দিকে সেই শব্দ বেশ শোনা যায়। ক্ষিত্ব এই গালোরীতে মধ্যবর্তী কোনও স্থানে সেই শব্দ একট্ও শোনা যায় না।

১৯১৪ সালে লর্ড র্যালে বলেন, 'এই অবস্থা শব্দের প্রতিফলনের জন্ত হয় না। শব্দ তরক্ষের বিশেষরূপে পস্থাজের দেয়ালের সলে জড়িয়ে জড়িয়ে বিশ্বত হওয়ার জন্ত হয়। শব্দ তরক্ষ বহিরাভিম্থে পরিচালিত হওয়ার সলে সক্ষে গম্বুজের দেয়ালকে জড়িয়ে জড়িয়ে চলে এবং ঘুরে ঘুরে গোলাধের ব্যামথ বিপরীত জাংশে পৌছয়। দেয়ালগুলি

কোথার ? মুরোপীয় আম্বাদের এই প্রকার ব্যাখ্যার ফলে দাঁড়ায় যে ইহাদের ও লখামুগু ভূমধ্যসাগরীয় গোনীর জাতিগুলির আর্ঘ নামে কোন অধিকার নাই।

এই সকল আছুমানিক বিবরণের মধ্যে অনেক ফাঁক বহিয়াছে। পণ্ডিভগণ আপনাদের ধারণা ও অভিপ্রায় মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কাহার কথা ঠিক, কাহার ব্যাখ্যা আন্ত এ বিচার নির্থক। পৃথিবীর অধিবানীদিগের গোঞ্জী বিভাগ ও বিভিন্ন গোঞ্জীর গম্কাকৃতি হওয়ায়, শব্দ তরঙ্গ উপরের দিকে বিস্তৃত हम ना। ১৯২২ সালে तमन ও সাদারলাওে সেউ পল ক্যাথিড়ালে পরীক্ষা করেন ও ব্যালের সিমান্ত याहारे करतन । भवीकांग्र जाँ'ता (मरभन, त्रारमव দিশান্ত বিশেষ একটি অবস্থায় অত্যন্ত উপযোগী। এই বিশেষ অবস্থাটি হলো, যথন শব্দ সোজাস্থাজ বিপরীত দিকে পরিচালিত না হ'য়ে গ্যালারীর পাশাপাশি ট্যানজেণ্ট পরিচালিত হয়। তাঁদের পরীকা থেকে আরও জানা যায়, গ্যালারীর ব্যাদাধে ও ট্যানজেন্টের অভিমুধে শব্দের তীব্রতার যে সাময়িক পরিবর্তন ঘটে, তার ব্যাখ্যা ব্যালের সিদ্ধান্ত থেকে সম্ভব নয়। সেবাইন বলেন, 'গ্যালারীর ভিতরে ঢালু म्यानहे नक्जत्कत वहे खरशात विस्नय छेन्याती। এই ঢালু দেয়াল গ্যালারীর সমতলে শব্দতরক ধরে রাবে। শক্তর্জ এরপে ধরে না রাখলে, গম্বজের ছাদের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতো এবং শ্রোতা কখনও শুনতে পেতোনা।' রমন দেবাইনের এই

সম্প্রসারণের অঞ্জ সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এই বিবরণের মধ্যে ভারতবর্ষের অধিবাসীর কথা বলা হয় নাই। ইহার পর ভাহাদের কথা বলা হইবে।

<sup>\*</sup> মসুন্ত-গোন্তীর শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীগুলির উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধ মোটামূটি ডাঃ হেডনের (A. C. Haddon, Sc.D., F.R.S.) অমুসরণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ধের অধিবাসী-দের সম্বন্ধ নৃতম্ববিজ্ঞানীগণের প্রচারিত মতবাদগুলির বে বারাবাহিক আলোচনা করা হইবে বৃত্মান প্রবন্ধ সেই আলোচনার ভূমিকা মাত্র।—সেশক।

মতবাদ সমর্থন ক'বে তাঁ'র নিজের পর্যবেক্ষণ ইণ্ডিয়ান এসোদিয়েশন-এর ৭ নং 'বুলেটিনে' প্রকাশ করেন। রমন পাঁচটি বিভিন্ন গ্যালারীতে পরিধি ও ব্যালাধের নোডাল রেখা পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন, ব্যালের বিপরীত অংশে শব্দের তীব্রতা চরম হয়।

ছড়-টানা তার সম্বন্ধে রমনের গবেষণার কিছু পরিচয় পূর্বের প্রবন্ধে দেওয়া হ'য়েছে। যথন ভারে ছড় টানা হয়, তার ছড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ষে পর্বস্ত ভারের টান স্থির ঘর্ষণের বেশী না হয়, ভার ছড়ের সঞ্চেই সঞ্চারিত হয়৷ ভারের টান বেশী হলে ছড়ের সঙ্গে যোগ ছিল হয়। এব পরে ছড়ের সঙ্গে সঙ্গে তারও যথন স্থির হয়ে আসে, তথন তাবে আবার ছড় টানা হয়। ১৯১৪ সালে বমন প্রমাণ করেন ছড়ের সঙ্গে সঙ্গে তারও ষ্থায্থ সঞ্চারিত হয়। তিনি বলেন, শব্দরূপে যে শক্তির বিকিরণ হয় ও ঘণণের ফলে যে ক্ষয় হয়, তাকে পুরণের. জন্য যে শক্তির বায় হবে তা নির্ভর কণ্মবে কয়েকটি কার্যের উপর। স্ঞ্বণের সময় তাবের উপর ছড়ের জ্ঞায়ে কার্য সংঘটিত হয় তা'র পরিমাণ ষ্থন যোগ চিন্ন হবে তথন ছড়ের উপর তারের জন্ম যে কার্য তা' থেকে বেশী। তারের ষে কোন বিন্দুতে বেগ কম্পনের হুই অধে ই একবিধ অর্থাৎ সমান। এবং গতির রেথাচিত্র তু'টি সরল রেখায় প্রকাশিত হয়। এই রেখাচিত্রে তারের মধ্যবিন্দুতে সরল রেখা হু'টি সমান जिन्।

ছড়ের চাপ এবং প্রস্থ সম্বন্ধেও রখন গবেষণা করেন। ছড়ের চাপ যদি বৃদ্ধি পায়, কিংবা এর বেগ হ্রাস পায়, ভবে যে সময় পর্যস্ত তার চড়ের সক্ষে যুক্ত থাকে তা বেড়ে যাবে। রমন পরীক্ষা করে দেখেন, তারের প্রাস্তে ছড় টেনে কম্পনের প্রাথমিক (fundamental) সৃষ্টি করতে যে চাপের প্রায়েলন, তা নোড থেকে ছড় টানা বিন্দুর দ্রন্থের বর্গরাশির সক্ষে হ্রাস পায়। এই কারণে বেহালায় ক্রেরে ভীব্রতা বৃদ্ধি করতে হলে ছড়ের বেগও বৃদ্ধি

করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের ব্রিক্স-এর কাছে ছড় টানতে হয় ।

হেল্ম্হোল্থ্য ছড়-টানা ভারের গতি সম্বন্ধে গবেষণ। করেছেন। এই গবেষণা গভীমধর্মী। যে কোনও গভীয় তত্ত্বে প্রধান লক্ষ্য হলো. ছড়ের গতি ও তারে ছড় টানা বিন্দুর গতির मत्या त्व मचक्क जात्क क्षकांण कता। द्वन्म्द्वानस्म বলেন, 'যে ব্যবস্থায় ছড়-টানা বিন্দুর গতি তুই পদের বক্রতায় প্রকাশিত হয়, দেখানে অগ্রগতির বেগ মনে হয়, ছড়ের বেঙ্গের সমান।' পরবর্তী গবেষণা থেকে জানা যায় এই অগ্রগতির বেগ ছড়ের বেগের 'হয়তো প্রায় সমান'। অর্থাৎ এই বেগের সমতার কোনও প্রমাণ পরীক্ষিত হয় নাই। ষদিও প্রমাণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা কারণ, হেল্ম্হোলৎস-এর গবেষণা থেকে জানা গেছে, অনেক ক্ষেত্ৰেই ছড়-টানা বিন্দুর কম্পন-রেখা হই পদের বক্তভায় প্রকাশিত হয়। অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতির বেগের অহুপাত তারের ছড়-টানা বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের যুক্তিযুক্ত ব্যাখা। হয় নাই।

রমন ছড়ের গতি ও ছড়ের দক্ষে যুক্ত ভারে ছড়-টানা বিন্দুর গতির এককালীন আলোকচিত্র গ্রহণের একটি স্থন্দর ব্যবস্থা উদ্ধাবন করেন। রমনের ব্যবস্থাটি ছিল এরপ:---একটি লম্বা ভার (ছড় টানবার জন্ম) নেওয়া হয়। ধাতুর পাতে একটি ক্সুত্র স্লিট কেটে এই ভাবের পিছনে মুখোমুখি বাখা হয়। তারের সামনে একটি व्यार्क-होश खालान थारक। আর্কের ধনাত্মক থেক তারটিকে উপযুক্তরূপে আলোকিত করে। আলোকিত সিট-এর যতটা সম্ভব নিকটের তারের একটি বিন্দুতে ছড়-টানা হয়। ছড়ের মাঝধানে একটি পিন আড়াআড়ি ভাবে যুক্ত থাকে। আলোকচিত্র গ্রহণের যে ব্যবস্থা থাকে ডাডে তাবের সমান্তরালে একটি কোটো-প্লেট একমিকে পরিচালিত হয়। এই গতির সঙ্গে নজে ছুড়ে

শংষ্থ পিনটির ছায়া আলোকিত লিট অতিক্রম করে চ'লে য়য়। এই ভাবে ছড়ের গতি ও তারের ছড়-টানা বিশ্ব কম্পনের এককালীন আলোকচিত্র নেওয়া হয়। এই পরীক্ষা থেকে রমন প্রমাণ করেন, বে সকল ক্ষেত্রে ছড়-টানা বিশ্বর গতি ছাই পদের বক্রতায় প্রকাশিত হয় সেখানে অয়গতির বেগ ছড়ের বেগের য়থায়থ সমান। রমনের এই সিদ্ধান্ত পর্যাত্তরগতি সংস্থাপনের গতীয় ভত্তের নির্দেশের অফ্রকণ।

রমন বলেন, 'হেল্ম্ছোলংস ভারের বাদ্র যে পুত্র উদ্ভাবন করেছেন এই গতির সংস্থাপনের ব্যাপ্যা তা থেকে সম্ভব নয় এবং তা'র গতীয় হরে অসম্পূর্ণ। অতিরিক্ত একটি বাশি এই স্থাত্তে যোগ ক'বলে গতির সংস্থাপনের ব্যাশ্যা হয়। এই পুরে তারে ১ড়ের ঘর্ষণের **অক্ত** পতির পরিবর্তন বিবেচনা করা হয় নাই। হোল্ম্হোলৎস-এর ধারণা ছিল, 'প্রথমে ছড়ের জক্ম ভারের নিজের গতির দিকে ত্'টি রেণায় বিক্ষেপ হয়। ছড়-টানা বিন্দুতে এই ছুই সরল বেখা কৃষ্ণ কোণে মিলিভ হয়।' রমন বলেন, 'দু'টি সরল রেখা নয়, তিনটি সরল রেখা সুত্র **क्यारन अरम भिरमारह। अत भर्या प्र'ि मत्रम** বেধা দকল কেত্ৰেই ছড়-টানা িন্দুতে মিলিভ হয়। এদের মিলিত কোণ দামান্ত পর্যাবৃত্ত পরিবত নের অধীন। পতির সংস্থাপনের ব্যাথ্যার জন্ম এই দামাক পর্বাবৃত্ত পরিবর্তন অত্যম্ভ প্রয়োজনীয়। গতীয় হুত্তে কোণের পর্যাবৃত্ত পরিবত নের জন্ম অতিরিক্ত একটি কৃত্র রাশি যুক্ত করলে অনেক অনিয়মের মীমাংসা হয়।

হেলম্ংগেলংস "কম্পন-অণুবীক্ষণ" নামে একটি এর অফুরুপ চিত্র পাওয়! যায়। র যায়ের সাহায্যে কয়েকটি সহজ অবস্থায় ছড় টানা বদলে ক্যামেরা ব্যবহার করে ভারের কম্পন-রেখা সমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। এই কম্পন-রেখার আলোকচিত্র গ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্ত তিনি যে ব্যবস্থা করেন তা এদের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। এ অভ্যস্ত অটিল ও অফুপযোগী। রমন নিজের উদ্ভাবিত রেখার সাহায্যে ছড়-টানা ভারের 
যায়ে বিভিন্ন অবস্থায় কম্পন-রেখার আলোকচিত্র ও তত্ত্বের তিনি ফুক্রের মীমাংসা করেন।

গ্রহণের সহজ ব্যবস্থা করেন। আলোক ব্যবস্থার ঢাকা হয়। এই টুপির মাঝখানে খাড়াভাবে একটি সক্ল স্লিট থাকে। ৮০ সেণ্টিমিটার লম্বা ইস্পাত্তের তার ছড় টানবার জন্ম নেওয়া হয়। এই তারটি কন্ডেন্গারের গামনে টুপির নিকটে স্লিটকে দ্বিখণ্ডিড বরে আমুড়মিকে প্রদারিত থাকে: তড়িৎ-সংস্থাপিত ৬০ কম্পাঙ্কের একটি ফর্ক নেওয়া হয়। ফর্কটি খাডাভাবে থাকে। ফর্কের একটি প্রং-এ অল্প ফোকাল দৈর্ঘ্যের (৭'৫ সেটিমিটার) একটি लिय नवम शाला भिरत्न युक्त कदा दत्र। এই লেন্সটি দুরের পর্দায় স্লিটের বর্ধিত প্রতিবিশ্ব ফেলে। লিটের প্রতিবিধের মাঝামাঝি তারের ছায়া এসে পড়ে। স্লিটের মধ্যে ভারের প্রতিবিম্ব এত বর্ধিত व्यक्तित्र इप्र ६६ युक्त भरंदिकरावत्र भरक छ। অত্যন্ত অমুপযোগী। ফর্কের কম্পান্ধও অল্ল হতে হবে স্থতরাং খুব দক তার ব্যবহার করা চ'লবে না। থুব দরু তার এবং বেশী কম্পাঙ্কের ফর্ক ব্যবহার করলে কম্পনের বিন্তার এত অল্প হয় যে উপযোগী অভিক্ষেপণ সম্ভব নয়। এই সব বিবেচনা করে রমন আগোকিত লিটের ঠিক বিপরীত দিকের তারের অত্যম্ভ কৃদ অংশ হাতুড়ি পিটিয়ে পাতলা পাতের মত করেন। স্লিটের সামনে এই ক্ষুদ্র অংশের তার ফিতার মত পাতলা হওয়ায় এর পাশাপাশি প্রতিবিম্ব পর্দার উপর খুব স্ক্র সরু বেখার মত দেখা যায়। তারের বিন্দুমাত্র স্থানের পরিবত নের জন্ম তারের কম্পনের কোন পরিবতন হয় না। এখন তারে ছড় টেনে ও ফর্ককে কম্পানে প্রবৃত্ত করে হেল্ম্হোলংস-এর "কম্পন-অণুবীক্ষণ"-এর অমুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। রমন শেষে পর্দার ব্যবহার করে বিভিন্ন অবস্থায় বদলে ক্যামেরা কম্পন-রেথার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং এদের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। এই স্কল কম্পন বেধার সাহায়ে ছড়-টানা ভারের বিভিন্ন গভীয়

तमन विरमघ ভाবে ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে যে সকল গবেষণা করেন তা থেকেই ছড-টানা তাবের গাণিতিক সিদ্ধান্তের গোড়াপত্তন হয়েছে। তিনি ছড়-টানা তারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ইতিবত্ত বহুচিত্র-সম্বলিত ১৬০ পূর্চার জামানীর Handbuch der Physik-এর একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেন।

১৯১৮ সালে রমন পিয়ানোর তারে শক্ত হাতুড়ির আঘাতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। হাতুড়ির আহত বিন্দু যখন তারের উপর ক্রমে সরে যায়, তথন আঘাতের স্থায়িত্ব কিরূপ হবে তা' তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। আহত তারের কম্পন সম্বন্ধে হেলমহোলৎস ও কাউফ্ম্যান গবেষণা করেছেন। কাউফ ্ম্যান নানা অনুমানের উপর তারে আহত বিন্দুর অবস্থা, সংযোগের সময় ও হাতৃড়ির অবস্থা নিয়ে এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। রমনের উদ্দেশ্য ছিল কাউফম্যানের সিদ্ধান্ত যাচাই করা। বমন পরীক্ষায় দেখেন কাউফম্যানের সিদ্ধান্ত আহত স্থানের দূরত্ব অল্ল হ'লে সভ্য হয়। তিনি এক নতুন সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। এই সিদ্ধান্তে ব্যন বিবেচনা করেন 'যে গতির স্পষ্টি হয় তা তারের বিশ্বর কম্পনের লব্ধি এবং আহত বিন্দুতে তারের একটা ভর আছে, যে ভর হাতুড়ির ভরের সমান।' রমনের সিদ্ধান্ত যে কোনও দূরত্বেই প্রযোজ্য। ১৯৩০ দালে লওনের Proceedings of the Royal Society তে এই গবেষণা প্ৰকাশিত হয় ৷

সালে রমন ভারতীয় বাভাযন্ত্র তবলা अन्तरक्त भनीत कम्भन मध्यक गत्वश्वा करवन। তবলার বায়ূবর একদিক পদায় ঢাকা। মৃদক্ষের ত্'দিকই পদায় ঢাকা। যুরোপীয় বাভাষশ্ব দামামার সঙ্গে এদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য বিভিন্নতাও यरबहे बरबरह । जवना ७ मुनस्कद भनीव मधाजारन শব্দ পেষ্টের পুরু শুর আছে। এবং এই যন্ত্রগুলিতে হারমোনিক-বছল স্বরের সৃষ্টি হয়। কিছু য়ুরোপীয় ় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'এ প্রকাশিত হরেছে।

বাদ্যমন্ত্রে এমন হয় না। এই সকল বাজ্যমন্ত্রে কম্পানের বিভিন্ন অবস্থা এবং নোডাল বেথার স্থান নিম্নে সম্বন্ধ রমন পরীক্ষা করেন।

রমনের বিশেষভাবে ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে প্রকাশিত গবেষণার ফলেই ছড-টানা ভারের গাণিতিক তত্ত্বের গোড়াপত্তন হয়েছে। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের 'Proceedings of the Indian Academy of Science'-এ ব্যন 'শ্ৰোপ্তব তরন্থ (Supersonic Waves) সম্বন্ধে এক গাণিতিক তত্ত প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তার বিশদ আলোচনা সন্তব হ'লো না।

অধ্যাপক রমন শব্দবিভার গবেষণায় ডক্টর ব্রজেন্সনাথ চক্রবর্তী, ভক্টর রাজেন্সনাথ ঘোষ, ভক্টর টি. কে. চিন্ময়ানন্দম, ডক্টর পঞ্চানন দাশ, এবং বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত আশু দে-র সহযোগিতা পেয়েছেন। রমনের গবেষণায় এদের অংশ বিশেষ স্মরণীয়। ১৮৭৬ সালে ডাক্টার মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের গবেষণার জন্ম কলকাভায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েশ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীয়ক্ত চন্দ্রশেপর ভেম্বট গভর্ণমেণ্টের ভারত রা**জস্ব** বিভাগে চাক্রী নিয়ে কলকাভায় আসেন এবং ১৯০৮ সাল থেকে এই গবেষণাগাবে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি প্রদেয় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তারই অমুপ্রেরণায় চাকরী ছেডে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে পদার্থ-বিভায় পালিত অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন (১৯১৭ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত)। প্রথম দিকে ব্যন ইণ্ডিয়ান এদোসিয়েশনে শব্দবিভায় গবেষণা कर्त्रन। ১৯১৯ मान थिएक এই भरविष्माभार्त्रहे "আলোকের প্রতিকিরণ" সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৯২৮ সালে "রমন পরিণাম" প্রকাশিত হয় ।\*

<sup>\*</sup>এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ গত সংব্যা (ফেব্রুয়ারী)

# পৃথিবীর বয়স

## **প্রা**গিরিজাভূষণ মিত্র

পুথিবীর বয়স কত তা নিয়ে সতাকাবের আলোচনা স্থক হয়েছে খ্ব বেশী দিন নয়।
পৃথিবীর সন্থান আমর।—পৃথিবী আমাদের জননী।
মায়ের বয়স নিয়ে ছেলেদের মাথা ঘামানোর দরকার
পড়ে না। পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধ বিশেষ কোন
আলোচনা ভাই প্রাচীন কালের বিহান ব্যক্তিরা
করতেন না। যদিই বা কারো মাথায় চুকত এ
প্রসন্ধ, তিনি বা তাঁরা পৃথিবীকে অতির্থ্ধা অথচ চিরযৌবনা বলে কল্পনা করতেন। কথায় বলে পৃথিবীর
বয়সের গাছপাথর নেই। অর্থাৎ গাছ এবং পাথবের
বয়স অনস্ক সংখ্যায় গণনা করা যায়। স্কতরাং
পৃথিবীর বয়স যে সীমাহীন কল্পনার শেষ প্রান্তে
এমে অনস্কে লীন হবার উপক্রম করবে তার আর
আশ্রেষ্ঠা কি ধ্ব

কিছ কি করে ব্রাব পৃথিবীর বয়দ কত?

চিরযৌরনা পৃথিবীর অনস্ত লাবণ্যের দীপ্তি যে

বিহবল করা—কি করে আন্দান্ত করব তার বয়দ?

কিছ এই বেয়াড়া মূগের অতি কৌতৃহলী বৈজ্ঞানিক,
আত্বে ছেলের মত স্নো পাউডারের অন্তরালে
বলীরেখার সন্ধান করে—গয়নাগুলায় কতথানি
সোনা ক্ষমে গেছে তাই থেকে হিমাব করে কতকাল
আগেকার সেগুলা। এমনি সব টুকিটাকি প্রমাণ
থেকে আন্দান্ত করবার চেষ্টা করে পৃথিবীর সত্যকারের বয়স।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বৃঝি পৃথিবীর রূপ
অপরিবর্ত্তনীয়। সেই পাহাড় তেমনি দাঁড়িয়ে, সেই
সম্ভ তেমনি গঞ্জীর, সেই নদী তেমনি উচ্ছল।
এক একটা অফ্রিমতি নদী থেয়াল খুদী মত দিক
পরিবর্ত্তন করে বটে—তবে তা ছাড়া কয়েক পুরুষের

মধ্যে একটা দেশের ভৌগোলিক সংস্থার খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় না। পৃথিবীর বুকে পরিবর্ত্তন আদে অতি ধীরে—প্রায় অলক্ষিতে। (Wegener) ভেগে-নাবের মতে সমন্ত ভূভাগ একদিন জ্বোড়া ছিল। একদিন ছিল তা এক বিরাট দ্বীপের আকারে। তার পর বীরে বীরে স্থলভাগ বিদীর্ণ হয়ে গেল। ধীরে মহাদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এমনি করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপ। গড়ার বিপুল খেলা চলেছে প্রতিনিয়ত-কিন্ত আমরা তা টের পাচ্ছি না। নদী বয়ে যাবার মুখে সামনের মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়। তার প্রোতো-বেগ যথন কান্ত হয় তখন পলি জমতে থাকে। এমনি করে এক অংশের মাটি ক্ষয়ে যায়, অন্ত অংশে নতুন ডাঙ্গার স্বষ্টি হয়। সমুদ্রও কিছু স্থলভাগ আত্মসাৎ করে। প্রতি বছর নরফোক আর সাফোকের ৩৬ একর জমি সমুদ্রগর্ভে লীন হয়। এই গতিতে এই কাউন্টি হুটি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে ৬০,০০০ বছরে। এমনিতর ঘটনা ধে কোন ভূতাত্ত্বক যুগে একাধিকবার ঘটতে পারে। মৃত্রাং এক একটা যুগের স্থায়িত্বকাল কয়েক লক্ষ বছর হবে। আবার দেখা গেছে নায়াগ্রা জল-প্রপাতে বছরে এক ফুট করে ক্ষয় হয়। ভাই এই জলপ্রপাতের আধার স্বরূপ ৭ মাইল দীর্ঘ গহরট স্ষ্টি করতে ৩৬,০০০ বছর লেগেছে। এই গহ্বরের थाए। দেওয়ালে ক্ষয়ের চিহ্নমাত্র নেই। স্পষ্টই বুঝতে পারা गায় গহরবটি অত্যন্ত হাল আমলের। যদি ধরে নেওয়া যায় এক একটা উপত্যকা তৈরী হয় এমনিতর ক্ষয়ের ফলে তবে পূর্ণাঙ্গ একটি উপভ্যকা গড়তে এর একশত গুণ বেশী সময় লাগবে।

এইসব হিসাব থেকে কিন্তু পৃথিবীর বয়সের সঠিক পরিমাণ পাওয়া যায় না। ভুগু একটা আন্দান্ত পাওয়া যায় মাত্র। কিছুটা সঠিক হিসাব পাওয়া যায় ভূমির ক্ষয়হার থেকে। নদীয় স্রোতের সাথে কতটা মাটি ভেসে যায় আর তার ফলে নদীর তল কতটা ক্ষয়ে যায় তাই থেকেই এই হিসাব পাওয়া যায়। তুটি উদাহরণ দেওয়া হল:—

| . नजी    | বছরের ক্ষর  | অববাহি <b>কা</b> র | ১ ফুট অপসরণের |
|----------|-------------|--------------------|---------------|
|          | x >• * ট্ৰন | আয়তন×১০ 💌         | শুমুর         |
|          |             | বৰ্গমাইল           | বছর           |
| व्यद्र 🛭 |             |                    |               |
| এবং 👿    | ল ১৩        | •••                | > • • •       |
| মিসিসিপি | 49.         | 7,54               | 9             |

উপরের হারে দক্ষিণ আফ্রিকার ৩০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকা ক্ষয়ীভূত করতে ৯০ লক্ষ থেকে সাড়ে চার কোটি বছর লাগে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আরও বেশী সময় লাগবে, কারণ ক্ষয়ের ফলে উপত্যকার ভার কমে গেলে তার উচ্চতা বেডে যায়।

নদীধোয়া মাটি সম্দ্রে গিয়ে পড়ে। ফলে ধীরে ধীরে নৃতন ভূভাগ স্বষ্ট হয়। এই ভূকরণের হার প্রায় ২০০০ বছরে এক ফুট। কেম্ব্রিয়ান যুগ থেকে এ পর্যান্ত ষভটা পলি পড়েছে তার উচ্চতা প্রায় ৩,৬০,০০০ ফুট। এতটা পলি পড়তে লেগেছে অন্ততঃ ৭০ কোটি বছর।

এই হিসাবও কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয়। অনেক কিছু আন্দাজের উপর ধরা হয়েছে। তবে এই হিসাবের স্থবিধা হচ্ছে এই যে অক্স উপায়ে পাওয়া পৃথিবীর বয়দ ঠিক হচ্ছে কিনা তা মিলিয়ে দেখা যায়।

অক্স উপায়ের কথায় মনে পড়ে লর্ড কেলভিনের পৃথিবীতে সবশুদ্ধ কতটা তেজপ্রি
নাম। পৃথিবীর বর্ত্তমান তাপ পরিষাণ করে তিনি তবে তাই থেকে হিসাব করে পৃথিবী
পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করেছেন। তাঁর উপপত্তির হার বার করা ধায়। কিন্তু মৃদ্ধিল
কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় পৃথিবীর জানা ধাবে কতটা তেজব্রিয়
জারের কথা। কাস্ট আর লাপ্লাসের মতে পৃথিবী তেজব্রিয় পদার্থ তো সর্বব্র সমভা
আর অক্সান্ত গ্রহের জায় হয়েছিল এক স্থান্ব অতীতে পৃথিবীর উপত্তক তেজজ্বিয়
নীহারিকার বক্ষ হতে বিচ্ছিয় হয়ে। নীহারিকার ' অক্তম্বলের চাইতে জনেক বেশী।

কেন্দ্রপদার্থ রূপায়িত হল স্থেগ্য; পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হয়ে প্রথমে তবল পরে কঠিন আকার ধারণ করল, তারপর ধীরে ধীরে প্রাণের সঞ্চার হল। ভূতাত্মিক সময়কে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়, প্রথমে ছিল (Azoic) এ্যাজোয়িক বা নিম্প্রাণ যুগ। তথনো প্রাণের সঞ্চার হয় নি। তারপর এল (Paleozoic) প্যালিওকোয়িক বা জীবাণু যুগ। তথন ক্ষ্মাভিক্ষ প্রাণের লীলা, প্রাণের প্রথম স্পান্দন, তারপর (Mesozoic) মেসোজোয়িক বা অভিকাম সরীস্প যুগ আর (Kainozoic) কোনোজোয়িক বা বর্তমান যুগ।

লর্ড কেলভিন দেখলেন যে ভূগর্জে ১০০ মিটার নামলে ২° সেন্টিগ্রেড তাপ বেড়ে যায়। ভূমগুলের মধ্যস্থলে আছে উত্তপ্ত লোহা সার নিকেল—তার তাপ প্রায় ৩৯০০° সেন্টিগ্রেড। লর্ড কেলভিন ধরে নিলেন পৃথিবীর তাপ আসিতে ছিল ৩৯০০° সেন্টিগ্রেড। এখন হয়েছে ০° সেন্টিগ্রেড। লর্ড কেলভিন অন্ধ কয়ে দেখালেন পৃথিবীর পক্ষে ৩৯০০° থেকে ০° সেন্টিগ্রেডে শীতল হতে লাগে প্রায় ১০ কোটি বছর। কিন্তু আগেই দেখা গিয়েছে পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ পঞ্চে ৭০ কোটি বছর স্কৃতরাং কোথাও হিসাবের গণ্ডগোল হয়েছে।

লর্ড কেলভিনের হিসাবে যে গণ্ডগোল হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ভেজক্রিয় (radioactive) পদার্থের আবিষ্কারের পর। ভেজক্রিয় পদার্থ নৃতন করে উত্তাপ সৃষ্টি করে। তাই পৃথিবীর শীতলীভবনের হার লর্ড কেলভিন যা ধরেছেন তার চেয়ে অনেক কম। যদি জানতে পারা যায় পৃথিবীতে সবশুদ্ধ কতটা ভেজক্রিয় পদার্থ আছে, তবে তাই থেকে হিসাব করে পৃথিবীর শীতলীভবনের হার বার করা যায়। কিন্তু মৃদ্ধিল এই যে কি করে জানা যাবে কতটা ভেজক্রিয় পদার্থ আছে। ভেজক্রিয় পদার্থ আছে। পৃথিবীয় উপত্তকে ভেজক্রিয় পদার্থর পরিমাণ

তবুও তেজ্ঞিয় পদার্থ থেকেই স্থানিশ্চিতরপে পৃথিবীর বয়স নির্মণণ করা সম্ভব। দেখা গিয়েছে ষে সব পনিজে ইউরেনিয়ম আর পোরিয়াম প্রভৃতি **टिकक्षिय भगार्थित आधिका छ। एनत मर्था द्व**न কিছু পরিমাণে তিলীয়ম গ্যাস পাকে। প্রাচীনতর যুগের পনিজে বেশী পরিমাণে হিলীয়ম থাকে। এই স্ব ধ্নিজগুলি অনেক স্ময় দ্চদয়ত্ব আৰু জল বাভাসের সংস্পর্শবিহান। স্বভরাং ধরে নেওয়া যায় বাইবে থেকে এই হিলীয়ম আসে নি। ভবে এল কোথা হতে ?

প্রভ্যেকটি পরমাণু যেন এক একটা দৌর-মন্তল: স্থাকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহগুলি একটি নিউক্লিয়সকে আবন্ধিত হয়. তেখনি (nucleus) কেন্দ্র করে কয়েকটি ইলেকট্র আবস্থিত হয়। এই নিউক্লিয়স আর ইলেকট্রনের ममवाग्र इन भवमात्। निউक्रियम जावाद द्यांहेन. নিউট্রন ইত্যাদির সুমষ্টি। হাইড্রোক্সেন অণুর গঠন থুব সহজ, একটি মাত্র প্রোটনকে কেন্দ্র করে একটি মাত্র ইলেকট্র আবর্ত্তিত হক্তে। হিলীয়মের নিউক্লিয়দে আছে চারটি প্রোটন। প্রমাণুর নিউক্লিয়দের গঠন যথন খুব জটিল হয় তথন ঐ নিউক্লিয়দ বিদীর্ণ হয় এবং পরমাণুটি সহজ্বতর রূপ নেয়। তেজজিয় পদার্থের নিউক্লিয়দের গঠন থুব किंग। তाই अ निউक्रियन १८७ श्लियम পরমাণ, हेरलक्ष्रेन ७ अठाञ्च इत्र-छत्रश्न-रेपर्सात हृत्रक-বৈত্যুতিক তবদ—আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির আকাবে বিকীর্ণ হয়। এমনি করে তেজঞ্জিয় পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে অবশেষে সীসায় পরিণত হয়। স্বতরাং তেজপ্রিয় পদার্থ শেষ পর্যান্ত সীসা ও হিলীয়মে পরিণত হয়। এই रन रेडेर्दानयम ও থোবিয়ম-नमुक्त थनिए रिनोय्टराव আবির্ভাবের কারণ। নিক্ষিত্ত সময়ে নিক্ষিত্ত পরিমাণ থোরিয়ম বা ইউরেনিয়ম কডটা হিলীয়ম উৎপন্ন করতে পারে তা সহজেই পরীক্ষা করে জানতে পারা যায়।

আর কভটুকু হিলীয়ম আছে তা জানতে পারলেই ক্র হিলীয়ন টুকু সমতে কত বছর লেগেছে তা वाका शवा ।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সিংহলের থনিজ ভাগ থোরিয়ম (थात्रियानाई एउ শতকরা ৬৮ ভাগ ইউরেনিয়ম আছে। খোরিয়ানাইট হতে ৮'৯ ঘন দেটিমিটার হিলীয়ম পাওলা বাছ। এক গ্রাম ইউরেনিয়ম এক সেকেতে 2'9 × 30 4 कि आनका किन्दा विकीर्न करत अर्थाए বছরে ১১'০×১০- ঘন মিলিমিটার হিলীয়ম গ্যাস উৎপন্ন করে। এক গ্রাম খোরিয়াম সেকেত্তে २.4×२० १ वि जालका कलिका विकोर्ग करत, अर्थाए বছরে ৩°১×১০- গ্রন মিলিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন **क**(4)

একগ্রাম থোরিয়ানাইট বছরে প্রতরাং (>>×.>>+๑,>×.@>) >。-。 函句と の,0× >。。 ঘন মিলিমিটার হিলীয়ন উৎপন্ন করে, তাই ৮'ই ঘন সেণ্টিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন করতে লাগবে ৺৺৴ ১০৺ ৩৩ × ১০৺<sup>©</sup> — ২°৭ × ১০৺ বছর অর্থাৎ ২৭ কোটি বছর, অভএব থোরিয়ানাইটের বয়স ২৭ কোটি বছর এবং পৃথিবীর বয়স তার চেয়েও বেশী।

কিন্তু হিলীয়মের পরিমাণ থেকেও পৃথিবীর বয়স সম্পূর্ণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না, কারণ হিলীয়ম যে সবটাই জমে থাকবে এমন কোন কথা त्वे । উত্তর क्याद्यालिनात देखेतियानाहे नामक ধনিজে শতকরা ৮০ ভাগ ইউরেনিয়ম ও ৪ ভাগ সীস। আছে। এই পরিমাণ সীসা উৎপন্ন হতে প্রায় ২৩ কোটি বছর লাগে। এই সময়ে একগ্রাম পনিজ সাধারণ ভাপ ও চাপে ১৮ ঘন দেটিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাওয়া গিয়েছে '১ ঘন দেণ্টিমিটার হিলীয়ম। ममल हिनौयम हेकूरे यनि थ्यांक शांक जात अह সঙ্কোচনের ফলে তার চাপ হবে বায়ুমগুলীর চাপের আঠার গুণ। এতটা চাপ সহু করবার ञ्चाः किছু পরিমাণ ধনিকে কতটুকু ইউরেনিয়ম । এই ধনিকের নেই। স্থভরাং ধনিজে ফাটল ধরবে

এবং হিলীয়ম নিক্রান্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ তেজজ্ঞিয় পদার্থসমুদ্ধ থনিজে वर्ष वर्ष कार्रेन थाटक। এই कार्रेटनंत्र मधा निरंप क्षण एटक किছ পরিমাণ শীদা ধুয়ে নিয়ে যায়। करन मौमात পরিমাণ থেকেও যে খনিজের বয়স নিথুতিরূপে নিরূপণ করা যাবে ভার উপায় থাকে না। আবার ইউরেনিয়মের দক্ষে গ্যালেনা নামক সীসকসমূদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, স্বতরাং খনিজের দীদা ইউরেনিয়াম নিক্রান্ত না বাইরের তা বোঝবার বেলজিয়ান কঙ্গোর উপায় থাকে না। नारम कायगाय काला आव श्रम्प এই छ्रे श्रकाद्यव পিচরেও পাওয়া যায়। পিচরেও ইউরেনিয়ম সমৃদ্ধ। এই থনিজে দীসার পরিমাণ থেকে এর বয়দ নিরূপণ করে পাওয়া গিয়েছে

পিচরেণ্ডের বয়দ ৫৮ কোটি বছর
আর হলদে পিচরেণ্ডের বয়দ
৯৭ কোটি বছর। কিন্তু এই
ছই প্রকারের পিচরেণ্ড যেরকম
অঙ্গান্ধীভাবে মিশ্রিত থাকে
তাতে সর্বনাই মনে হয় এরা
সমসাময়িক। স্ক্তরাং গণনায়
নিশ্রয়ই ভূল হয়েছে।

কিন্তু এই ভুল সংশোধন করবার উপায়ও আছে। অধি-কাংশ মৌলিক পদার্থের মত দীসারও কয়েকটি আইসোটোপ (Isotope) আছে। অর্থাৎ দীসার সবগুলি প্রমাণুর ওজন

নয়, ভিন্ন ভিন্ন ওজনের পরমাণুযুক্ত সীসা সীসার একটি আইসোটোপ। 94 অ্যান্টনের "ম্যান স্পেকট্রোগ্রাফ" সামক ষল্ভের দারা বিভিন্ন ওজনের প্রমাণুর অ্কুপাত বার করা যায়। দেখা গিয়েছে প্রভাকটি পর্মাণুর ওজন হাইডোজেন প্রমাণুর ওজনের ক্যেক্গুণ বেশী। একটি পরমাণুর ওজনকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় ভার নাম "ভারসংখ্যা" বা number। দীদার চারটি আইদোটোপ আছে। তাদের ভারসংখ্যা ষ্থাক্রমে ২০৪, ২০৬, ২০৭ ও ২০৮। থোরিয়ম পরমাণুর ভারদংখ্যা ২৩২, থোরিয়ম প্রমাণু থেকে ছয়টি আলফা কণিকা পরমাণু নিজ্ঞান্ত হয়ে সীসা অর্থাৎ হিলীয়ম

উৎপদ্ম হয়। হিলীয়ম প্রমাণুর ভারসংখ্যা ৪। স্ত্তরাং থোরিয়াম-উড়্ত সীসার ভারসংখ্যা হবে ২৩২ – ৬×৪ – ২০৮। ইউরেনিয়মের ছটি আই-দোটোপ আছে। একটির ভারসংখ্যা ২০৮, অপরটির ২৩৫। প্রথমটি থেকে ৮টি হিলীয়ম প্রমাণু নিক্রান্ত হয়, অনুটি থেকে ৭টি। ফলে ২০৬ ও ২০৭ ভারসংখ্যার সীসার জন্ম হয়। নীচের চিত্রে এইগুলি বোঝান হল।

চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ২০৪ ভারসংখ্যার
দীসা তেজক্রিয় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয় না।
স্থতরাং কাটাঙ্গা পিচব্লেণ্ডের বিশ্লেষণে ধে অস্থবিধা
হয়েছিল তা দূর হল। অর্থাৎ বোঝা গেল কতটা
দীসা তেজক্রিয় পদার্থ থেকে এদেছে, আর কতটা
ব্যনিই ছিল। আবার খনিজে যদি থোরিয়ম না

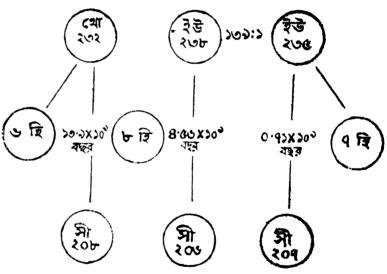

থাকে তবে ২০৮ ভারসংখ্যায় দীসাও বাইরে থেকে এসেছে।

ইউবেনিয়মের তুইটি আইনোটোপের ক্ষয় হয় বিভিন্ন হারে। ২০৮ ভারসংখ্যার প্রমাণ্গুলির অর্দ্ধেক ক্ষয় হতে লাগে ৪০৫৬ × ১০৮ বছর। ২৩৫ ভারসংখ্যার পরমাণ্র লাগে ০০৭ × ১০৮ বছর। ২৩৫ ভারসংখ্যার পরমাণ্র লাগে ০০৭ × ১০৮ বছর। ইতরাং এই তুটি আইনোটোপের অহপাত মুগে ঘুগে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ত্তমানে ইউরেনিয়মের ১৪০ ভাগের এক ভাগ ইউরেনিয়ম-২৩৫। ১০ কোটি বছর আগে ছিল ১২০ ভাগে এক, ১০০ কোটি বছর আগে ছিল ৬২ ভাগে এক। হতরাং ঘুগে ঘুগে ২০৭ আর ২০৬ ভারসংখ্যার সীসার অহপাতও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ত্তমানে এই অহপাত ০০০৪৬, একশ' কোটি বছর আগে ছিল

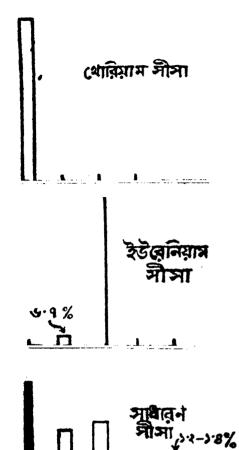

০'১০৪। যে ধনিজের জন্ম হয়েছিল ১০০ কোটি বছর আগে, তার থেকে ১০০ কোটি বছর ধরেই ছই প্রকারের সীসা উৎপন্ন হয়েছে পরিবর্ত্তনশীল অন্তপাতে। বর্ত্তমানে এই ধনিজে প্রাপ্ত সীসার অন্তপাত ১০০ কোটি বছরের বিভিন্ন অন্তপাতের গড়। বর্ত্তমানের অন্তপাত ০'০৭২। স্থতরাং ধনিজে প্রাপ্ত দীসায় ২০৭ দীসার অন্তপাত থেকে ধনিজের বয়স নির্দারণ করা যায়।

30F 409·30¢ 306 408

অতএব রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও আইসোটোপ নির্দ্ধারণ দিয়ে খনিজের বয়স নিরূপণ করবার উপায় তিনটি:—

- (১) থোরিয়ম/২০৮ দীদার অন্থপাত থেকে
- (২) ইউরেনিয়ম/২০৬ সীসার অমুপাত থেকে

#### (৩) ২০৭/২০৬ দীদার অমুপাত খেকে।

অবশ্য খুব কম খনিজই আছে যার উপর তিনটি
নিয়মই প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু যা আছে তা
থেকে খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে। গ্লাফোনবেরী, কনেকটিকটি থেকে পাওয়া শেষ ডিভনিয়ান
যুগের ইউরেনাইটে আছে শতকরা ৬০০০ ভাগ
ইউরেনিয়ম, ০০০ ভাগ থোরিয়ম. ০০০৭ ভাগ
সীসা: এই সীসায় ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৮
আইসোটোপের অন্তপতে ০০০৭ : ১০০ : ৭০০০ :
১০০০। এর থেকে বোঝা যায় ৯% সাধারণ সীমা,
১০% থোরিয়ম ক্ষণ্ডের ফলে পাওয়া, ৭৫% ইউরেনিয়ম২০৫ থেকে পাওয়া। এই খনিজের বয়স পাওয়া
গিয়েছে :

- (১) থোরিয়ম থেকে—২৬'৬ কোটি বছর
- (२) इंडेटब्रिन्थम ८५८क--२६ ० कां वि वहत्र
- (৩) ২০৬/২০৭ সীসা থেকে—২৮০ কোটি বছর এই তিনটি ফলের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন থনিজের বয়সের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

| প্রাপ্তিস্থান | খনিজের<br>নাম | ভূতাত্ত্বিক<br>সময় ৫ | বয়স<br>কোটি বছর |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
| উভ্সমাইন,     | -11 1         | 174                   | 1110 12X         |
| কলোরাডো       | পিচৱে গু      | উৰ্দ্ধ ক্ৰিটেসাগ      | <b>«</b> ••      |
| গালহোগেন,     |               |                       |                  |
| স্ইডেন        | কোম           | উদ্ধ কেমব্রিয়া       | न ११             |
| পাারী সাউত্ত  | ইউরিয়ানাইট   |                       | > • •            |
| হুরোন ক্লেস   | মোনাজাইট      |                       | ৩১৮              |

কাজেই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বয়স অস্ততঃ

ত০০ কোটি বছব তো হবেই। এখন পর্যান্ত এমন
কোন থনিজ পাওয়া যায় নি যার বয়স এর চেয়ে
বেশী। অতএব আমরা মোটাম্টি ভাবে ধরে নিতে
পারি যে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৩০০ কোটি বছর।

# নিচারকার কথা

### ভীনলিনাগোপাল রায়

ত্রুষ্টির মহাপ্রতীক্ষায় সমস্ত বিশ্ব নিম্পন্দ—ধেন ধোগমগ্ন। হঠাৎ সমৃত্র চঞ্চল হ'লো। দিগস্তবিসারী পরমাণ্র পারাবার কেঁপে উঠলো। অনস্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো স্ষ্টির মহা আয়োজন। নিম্পন্দ নিম্পাণ বিশ্বে প্রাণের সাড়া পড়ে গেল। সীমাহীন শ্রের অস্তরলোক ভ'রে উঠলো বিশালকায় জলস্ত বাম্পের কুণ্ডলীতে;—প্রচণ্ড তাদের গতি।

স্টের আদিপর্বে ছিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বাপ্পসমূদ্র—
যাকে বৈজ্ঞানিক বলেছেন আদি নীহারিকা বা
Primeval chaos। কোন্ বিধানে সেই বাপ্পদিল্পতে সংক্ষোভ দেখা দিল, যার ফলে সতীদেহের
মত আদি জননীর দেহ বহুধা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো
বিশ্বের চারিদিকে পু এক চাহিলেন বহু হইতে।
অন্তরে যে কথা বলার ছিল কিসে যেন সমন্ত
ব্যাহত হ'য়ে শুধু দেহের কাঁপনে তা বহুধা হ'য়ে
ভেঙে পড়লো।

বৈজ্ঞানিক হিদাবে গ্যাদের অস্তরে কোথাও কোন চাঞ্চল্যের স্থাই হ'লেই কতকগুলি পরমাণু এত কাছাকাছি এসে পড়ে ধে তাদের আণবিক আকর্ষণ বিকর্ষণের মাত্রা জয় ক'রে নিজেদের এক গোষ্টা-ভূক্ত ক'রে নেয়। ক্ষমতার লোভ অপরাজেয়। তাই এই পরমাণ্-গোষ্ঠা আলেপাশের সমস্ত পর-মাণুকে দখল করে' আপন গোষ্ঠা বাড়িয়ে তোলে। সংহত হবার এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলেন— সংহতি বা condensation। বিশ্ব-রাজ্যের প্রচার বিভাগ বড় সজাগ ও সক্রিয়। এর কোথাও কোন সংক্ষোভ হ'লেই তার বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। অরফিউদের বাঁশীর স্থরে যে কেবল বনের পশুই থম্কে দাঁড়িয়েছিল, তা নয়। স্বদূর নীহারিকা- লোকেও তার হার বেজে উঠেছিল। হয়ত বা চলার পথে নক্ষত্রবাজিও চমকে উঠেছিল।

Jeans বৰেছেন, "Each time the child throws its toy out of its baby-carriage, it disturbs the motion of every star in the universe."

"ধনীর হস্ত করে সমস্ত কাঞ্চালের ধন চুরি"—

এর দৃষ্টান্ত শুধু মাটীর পৃথিবীরই একচেটে নয়।

আদি স্প্টের সহজাত এই প্রবৃত্তি। স্থান্ত্র নীহারিকালোকের ইহা দান। মাটীর ছেলেরা কেবল

সেই দানেরই উত্তরাধিকারী। এই গ্যাসের্
কুগুলী তার আন্দেশাশের ছোট ছোট কুগুলীদের

আত্মাৎ ক'রে নিজের কলেবর বাড়িয়ে চলে।

এমনি ক'রে মহাশৃত্ত জুড়ে জায়গায় জায়গায়

বিশালকায় গ্যাস-মেঘের স্পৃষ্ট হলো। এই মেঘেরই
বৈজ্ঞানিক নাম নীহারিকা বা Nebula।

বিজ্ঞান তার স্থাইর পর্ব্ধ ক্ষুক্ত করেছে আদি
নীহারিক। বা Primeval chaos থেকে।
তথন অণুপরমাণুর প্রথম স্থাই শেষ হ'য়ে গেছে।
কবে কোথায় এই অণুপরমাণুর প্রথম স্থাই হ'লো
দে সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোন সঠিক অবাব নাই।

"In some way matter which had not previously existed, came, or was brought into being." এই রকমের ঘোরাল তাদের জবাব। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, জনধিক ১৩×১০ ত সেমি দৈর্ঘ্যের বিকিরণ (radiation) যদি বিশের অন্তরে বিকিন্তঃ হতে থাকে তাহলে এই শক্তি (energy) ভেতে ভেতে ইলেকট্রন ও প্রোটন তৈ'রী হ'তে পারে ও

তাদের মিলনে পরমাণ্ড হতে পারে। কিন্ধ এই বিকিরণ-শক্তির (radiant energy) পৃষ্টিরই বা উৎস কোণায় ? কোন সফুরস্ত ভাণ্ডার থেকে অবিরল দারায় এই শক্তি বিশের গহররে বিকীর্ণ হ'তে পারে, যার থেকে অপরিমেয় এই বিশ্বস্থর উদ্ভব হয়েতে ? এইপানে বিজ্ঞান সংশ্যসঙ্গল। কারণ দৈবের আশ্রয় ভাড়া ঠিকমত জনাব পাভ্যা

Jeans ব্লেছেন, "If we want a concrete picture of such a creation, we may think of the finger of God agitating the ether." অৰ্থাৎ ইপাৰ ভৱকে ডেউ পেলিয়ে এই বক্ষমেৰ বিকিৰণ-শক্তিৰ স্থায়ী বিজ্ঞানসমত।

রূপ-বৈচিত্রা বিহীন আদি নীহারিকা থেকে বিশে ছড়িয়ে পড়লো নীহারিকার দল জগন্ত গ্যাস বা নক্ষত্রপুঞ্জের অতিকায় সংহতিরূপে। স্পষ্টির ক্ষনস্ত সম্ভাবনা নিয়ে তারা বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো প্রচণ্ড বেগে।

কালের তৃহিনম্পর্শে তাদের যৌবনের তেজ কমে এলো। দেহের রেখায় রেখায় স্প্রির অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ ল। প্যাসদেহ থেকে তাপ নির্গমনের ফলে তার স্থানে স্থানে ঘনত্ব বেড়ে গেল ৷ এরাই বাল্পময় নীহারিকার অন্তরে রূপের আগগুন জেলে দিল। मृत्रवीत्मव भावकरण नानाम तकरभव भीशांत्रिकाव দ্বান মিলেছে। কেউবা পরিপূর্ণ ঘৌবনে রূপের নেশায় ঝলমল করছে। তার চাউনিতে বিস্ময়ের প্রভীরতা। অস্তবে পরিপূর্ণ স্বষ্টির আনন্দ। কেউবা আসম যৌবনের উদগ্র আনন্দে আগ্রহারা। দেহতটে অতিক্রাম্ভ কৈশোর ও আসম যৌবনের প্রথম দেখা। চোখে বোমাঞ্চময় ভীকতা। প্রাণে অনন্ত স্প্রির আৰাজ্যা। বছযুগ ধবে' এরাই নক্ষত্র সৃষ্টির উপাদান যোগাবে। আবার কেউবা অাঁধারের মায়ামৃত্তি ধরে শুতাপথে নিরুদেশ অভিদারে हरनरह !

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বুহুৎ অপেকা ক্ষুদ্র অধিক আপ্রধা। বিশ্বস্থার ব্যাপারেও স্বচেয়ে দেইটেই বেশী করে চোথে পডে: স্থারি গোড়ায় ষ্পন ছিল একটা প্রিব্যাপ্ত জ্বন্ত বাষ্প, তথ্ন কোথায় ছিল তার বৈচিত্রা? অসীম শূলময় এক-ঘেয়ে নীরাকার বাষ্পদমুদ্র। যথন দেই বাষ্পীয় वाशिक क्रमां डे ट्रंग हेक्ट्बा हेक्ट्बा इंट्य हाविमिटक ছড়িয়ে পড়লো, তথমই ফুটে উঠ্লো বিশ্বরূপের ছবি। সেইদিন প্রথম দেখা দিল উদয়াচলের বিজ্ঞারিত বর্ণছটায় দিগন্তের বাপীতটে <mark>মাযাজাল।</mark> অতিক্রান্থ উষার মহাব্যোম নীলসিক্ষ। তিমিরলোকের মাকাশভর। এনন্ত বিশায়। এইরূপ বৈচিত্রো মাটীৰ মাজদেব লাগল নেশা। অৱপ্রে অজ্ঞাতকে জানবার জন্ম তার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্ল। বিপুল আকাক্ষা নিয়ে সে রূপে রূপে ভঃ ভঃ করে পরম অজ্ঞাতকে খুঁছে বেড়াল। গিরি, প্রান্তর, আকাশ—কোথায় তার আবির্ভাব ? এই শাখত প্রশ্নের ভার নিয়ে কেউ হলো বৈজ্ঞানিক, কেউ বা হ'লে। কবি আর কেউ বা দার্শনিক। অস্তবে তাদের সেই একই প্রশ্ন, কোথায় সেই পর্ম অজ্ঞাত।

নীহারিকার দলে স্বাই ঠিক একই রক্ষের
নয়। স্বার ওজনও এক নয়, চেহারাও এক নয়
আর গতিবেগও এক নয়। যত দিন যায় এই
গতি বেড়েই চলে। কারণ দেহ যতই ঠাঙা হয়,
ততই সঙ্কৃচিত হয়। বেগও ততই বেড়ে চলে।
অবশেষে কোথায় যে তার পরিণতি তা এখনও
স্ঠিক জানা যায় নি।

বিশ্বধ্বংসের ইতিহাসে যেমন বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সমস্ত জ্যোতিক্ষণ্ডলী দিনের পর দিন তাদের তাপ খুইয়ে অবশেষে সব ঠাও। হিম হয়ে যাবে। সেইদিনই বিশ্বের শেষ দিন। অক্তদিকে আর একদল বলেন, যেমন পুরান জ্যোতিক্ষেরা বিলীন হ'ছে, তেমনি স্থদ্র নীহারিকালোক থেকে নতুন জ্যোতিক্ষের সৃষ্টিও হ'ছে। স্বতরাং শৃষ্টি চলতেই থাকবে। কিন্ত কতদিন ? স্থাষ্ট যদি আদি নীহারিকা
থেকেই হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তার বস্তু ভাও সদীম।
তা থেকে যে বিভিন্ন নীহারিকার স্থাষ্ট হ'য়েছে
তাদেরও বস্তুভাও সদীম। স্কুরাং তাদের থেকে
স্থাই জ্যোতিছের সংখ্যাও সদীম। বস্তুপিও যথন
অনস্তু নয়, তথন একদিন না একদিন তার শেষ
হ'বেই। তবে নীহারিকার অন্তর্বলোক থেকে
এখনও কত কোটা কোটা জ্যোভিছের যে সম্ভাবনা
আছে তার পরিমাণ করা শক্ত।

দ্রবীন দিয়ে দেখলে আমরা তারাগুলোকে আলোর এক একটা বিন্দুর মত দেখতে পাই।
এর চেয়ে বড়ো করে দেখাতে পারে এমন দ্রবীন
আব্দ্র তৈরী হয় নি। কিন্ধু দ্রবীনের মধ্যে
নীহারিকাগুলো তারার চেয়ে বড় দেখায়—বেন
অস্পষ্ট আলোর কুগুলী। বিজ্ঞানীরা নীহারিকা
ভোলীকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

- (>) Planetary Nebulae
- (2) Galactic Nebulae
- (9) Extra-Galactic Nebulae

প্রথমোক্ত নীহারিক। শ্রেণীর সকলেরই গ্রহদের
মত একপ্রকার স্থাপাই আরুতি আছে। এরা
দেখতে অনেকটা গোলাকার থালার মত । স্থায়ের
চেয়ে দশগুণ বেশী এদের আলো। এরা আমাদেরই
নক্ষত্র-পরিবারের (Galactic System)
অক্ত ভক্ত।

দিতীয় শ্রেণীর নীহারিকাদের কোন সুস্পষ্ট

আকৃতি নেই। মনে হয় বেন একটা অগন্ত গ্যাদের মেঘ তারকারাজির উপর বিছান রয়েছে। এরাও আমাদের নক্ষত্রপরিবারেরই লোক। অসংখ্য নক্ষত্র এদের অস্তরে বর্তমান রয়েছে। একটানা আলোর বদলে এদের কোথাও আলো, কোথাও আধার। এই আলো-আধারের সংমিশ্রণে এদের অস্তরলোকে নানান রকমের অস্তৃত আকৃতির মন্ত দেখন্তে পাওয়া যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর নীহারিকাদল সম্পূর্ণ পৃথক বকমের। এদের আকৃতির পূর্ণ স্ক্রুপ্টতা আছে। এদের থেকে সাধারণতঃ একরকমের সাদা আলো বিকীর্ণ হয়। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে শেন্ত নীহারিক। (white nebulae)। এরা কিছ আমাদের নক্ষত্রগোষ্ঠীর কেন্ট নয়—অন্ত নক্ষত্র-জগতের লোক। আয়তনে এরা অতি বিশাল। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে এই নীহারিকা-পুঞ্জের প্রত্যেকের মধ্যে স্থর্গ্যের অন্তর্জণ দেহবিশিষ্ট ২০০ কোটি নক্ষত্র তৈরী করার বস্তু আছে।

আমাদের স্থাও ভার গ্রহণবিবার নিম্নে একটি বৃহৎ নীহারিকার ভিতর রয়েছে। কোটি কোটি নক্ষত্র এর সম্পদ। সব চেয়ে দ্বের যে নীহারিকার ছবি পাওয়া গেছে তা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতেই লাগে প্রায় ৫০ কোটি বৎসর। এই নক্ষত্রসংগঠিত নীহারিকাগুলি যেন মহাশ্তে এক একটি ক্ষ্ত্র দ্বীপের মত (Island universe)। এবা ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে এক অভানা লক্ষ্যের দিকে।

# বর্তমান খাগ্র ও অর্থ-সমসায় ডিমের স্থান

## শীভবানীচরণ রায়

च्यामात्मत्र धडे अनगन-अर्थागनक्रिष्टे त्मत्म, दश्यात ष्ट्रेरवना ष्ट्रम्प्रा क्यांत अपन मः धट कवाँहाटे জনসাধারণের জীবনের প্রায় একমাত্র সমস্তা, দেখানে পুষ্টিকর পাজের নাম মৃথে উচ্চারণ করাটাই হয়তো উপহাদের সাথিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবুৰ এই যে আজ পাত্তবস্তৱ একান্ত অভাব দেশময় একটা যাপ্য ব্যাধির (chronic disease) আকার ধারণ করিয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে পুষ্টিকর থাতের কথা আপনা হইতেই মনে পড়ে। পুষ্টিকর থাতোর একটা মহৎ গুণ এই যে, ই**হাতে এক ঢিলে তুই পাধী মারা ধায়, ধা**তের অমভাবে যা' তা' ধাইয়া একট। যাপা ব্যাধির হাত হইতে নিছুতি লাভের ত্রাশায় আর একটা ষাণ্য ব্যাধির কবলে গিগাও পড়িতে হয় না। ইহাতে পেটও ভবে, স্বাস্থ্যেরও জাতিরকা হয়। অধিক্স, পৃষ্টিকর বাজের সঙ্গে অর্থনীতি-শাল্পের কোনরূপ অভাবগত খাত্যখাদক সম্পর্ক নাই, ৰুৱং বাজাবে সচৱাচৰ যে সব বিষ উপাদের খাতের বেনামীতে দিবা চলিয়া যাইতেছে, বহুকেতেই পুষ্টিকের খাতা তাহা হইতে ফ্লভ ও সহজল 📆 ।

এইরূপ একটি খাত্যবস্ত হইল ডিম। ইহা
নিভাস্তই তৃই দশজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া হিন্দুমুসলমান নিবিশেষে বাঙালীমাত্রেরই খাত ; এই
একাস্ত অভাবের দিনেও মোনের উপর বেশ সহজ্ব। আর এই দারুণ তৃম্ল্যের দিনে প্রায়
সকলেরই কাচে ষেটা স্বচেয়ে ম্ল্যবান কথা, তাহা
হইল এই যে, বাস্তবিকই বস্তটির দাম বেশী নয়।
ধাত্যবস্তর চলতি তালিকার মধ্যে বোধ করি ইহাই
একমাত্র পৃষ্টিকর খাত্যবস্ত ঘাহাতে কোনরূপ ভেজাল

দেওয়া চলেনা। অবশ্র আমেরিকান ডিমগুঁড়ার (Egg powder) কথা শ্বতম।

তবে একথাও ঠিক যে আজ বংসর কয়েক श्वर वाकावरक वाकाव रह नदाकां छ स्ट्रक গিয়াছে ডিমের বাঞ্চারও তাহার করাল গ্রাদ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নাই। সেধানেও দেখি চাহিদার অমুপাতে দেই ঘাটত্তির ফাঁকা হাসি আর ফাঁকাহাসির শুক্ত হাটে সেই অগ্নিমূল্যের বেদাতি। তবে দাদা ডিম বোধ হয় আরও পাঁচটা জিনিষের মত তেমন করিয়া কালোপদার আডালে গা ঢাকা দিতে পারে নাই। ভিমের বাজারের এই ঘাটতি ব্যাপারটা হয়তো একেবারেই কারদাজি নয়-চাহিদার অহপাতে সভ্যকারের ঘাটতি সত্য সত্যই হয়তো কিছু আছে। বস্তত: এ বিষয়ে বাংলা সরকারের তরফ হইতে অনেক রাথিয়া ঢাকিয়া ষেটুকু সংবাদ আমাদের পাতে পরিবেষণ করা হইয়াছে ভাহাতেও আমাদের এ अक्रमात्मत्र अत्मक्षे। मधर्यम स्मरण। आभारमत দেশে হাঁদ-পালন আর ডিমের চাষ কা**র্যা**ড গৃহস্থালীর অঙ্গীভৃত—সামাক্ত এক আধটি কেত্র ছাড়া আর কোখাও বড় কারবারের অস্তর্ভ ক নয়। मवकावी मःवारा ध्वकान, चर्वकानिक भवकिव rार चात्र शिख कह । शिकादौ भाव-भावानीद দৌরাত্মো এই গৃহস্থালী কারবারে হাঁদ-মুরগীর বাচ্চাদের শতকরা নকাইটিকেই নাকি অকালে প্রাণ দিতে হয়। অবশ্র এত বড় একটা ক্ষতির অতিবঞ্জিত হিসাবকে সভাবত সরকারের বলিয়। দন্দেহ করিতে হয়; তবে উদাহরণ অস্ক:করণে এতবড় অস্টার অভ্যন্ত উদার

শতকর। পঞ্চাশভাগকেও ধনি অভিভাষণ-তৃষ্ট বলিয়া বাদ দেওরা ধায় তব্ও এই ক্ষতির অকটা আদিয়া দাডায় শতকরা ৪৫-এর কোঠায়।

তবৰ এ ক্তির কথাট। বক্ষামান কেত্রে অপ্রাসন্ধিক। আদল কথা इहेन छेरभामत्त्रव অঁহত।। বস্তুত স্বাধীন ভারতে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় বস্ত সম্বন্ধেই এইটিই ইেতেছে প্রধান সমস্তা-চাহিদার অমুপাতে উৎপন্ন স্রব্যের ঘাটভি। এক মাজ উৎপাদন ৰুদ্ধির ধারাই এ সমস্ভার সমাধান হইতে পারে। আর উৎপাদন বৃদ্ধির সহজ উপায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অমুসরণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অমুসরণে একদিকে যেমন ক্ষতির পরিমাণ আশ্র্র-রূপে হ্রাস পাইবে. আর একদিকে তেমনই नाट्डिय পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ছুইদিক দিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। নহিলে সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্রের (Indian Union) ত্রিশ কোটি নরনারীও যদি আজ গৃহস্থালী কারবার হিদাবে হাঁদ-পালনে মাতিয়া উঠে তবে ডিমের উৎপাদন অবশ্রই বছগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইইবে কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অনর্থক ক্ষতির পরিমাণ্ড প্রায় তদমুপাতেই বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে দেশের বৃত্তৃক্ নরনারীদের ক্ষ্ণার জালা কতদ্ব প্রশমিত হইবে জানিনা, কিছু দেশের হিংঅজছ आंत्र निकाती भाष-भाषानित वः नतुष्ति य दुर्माष्ठ গতিতে নিরক্ষ হইয়া উঠিতে পারে ভাহাতে সন্দেহ করার কোনও সঞ্চত কারণ দেখি না। অস্তত সরকারী হিসাবে ক্ষতির ঘরে ১০এর অঙ্ক আর यथानाष्ट्रित चरत ১० এत अब मिथितात भन गृहसानी কারবারের উপর ভর্মা করিয়া ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে নিশ্চিম্ব হইয়া বসিয়া থাকিতে ভ্রদা পাই না। এভাবে চলিতে থাকিলে গৃহপালিত হাঁস-মুবগীর অচিরেই বংশলোপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ভাগ্যে পৃথিবীর অক্তান্ত দেশে গৃহপালিত হাস-মুরগীর এ হেন ছুদশা নয়, নহিলে আমাদের এই সনাতন ভারতবর্ষে অচিবাৎ বস্তু হাঁস-মুবন্ধীকে ধবিদ্বা আনিদ্বা নুডন

করিয়া সভ্যতায় দীক্ষাদানের প্রয়োজন দেখা দিতে পারিত। তবে পৃষ্টিকর খাজের অভাব দিনে দিনে বেরপ মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে তাহাতে না তুইচার পুরুষের মধ্যেই আন্দেশান্দের পাহাড়-পর্বত হইতে পুরাতন অনাধ্যঞাতির বংশধরদের আসিয়া ভারতীয় জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করিতে হর। প্রকৃতির প্রতিশোধের ইহার চেয়েই বা চমৎকার দৃষ্টাস্ক আর কোথার মিলিবে ?

**ডिমের মধ্যে হাস-মুরগীর জ্রণ ডিমের জ্ঞায়** শেতাংশ শোষণ করিয়া জীবিত থাকে এবং বধিত হয়। ভারপর যথাকালে খোলা ভাকিয়া শাবকের व्याकारत উहा वाहित इहेगा व्यारम, वाहित इहेगा আসিবার প্রাক্তালে নাভি-রজ্জুর (naval chord) সাহায়ে উহা ডিমের হরিন্তাপটল ( yolk ) শোষণ ক্রিয়া লয়। এই হ্রিদ্রাপ্টলই শাবককে তথ্ন शास्त्र अकानिकारम आयु १२ चन्छ। भर्यस भासन করে। এইরূপ অবস্থায় খাত্যপানীয় ব্যতিরেকেই শাবককে অনায়াদে ৪৮ঘন্টার পথে প্রেরণ করা যায়। ইহার পবে সংস্থাবের (instinct) সহায়তায় শাবক মাতার সাহায্য বাতীত আপনিই আহার খুঁটিয়া থাইতে পারে। হাস ও मृत्री भागत्नद रिक्कानिक भक्षि मृत्रक এই ব্যাপারটির উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিতভাবে এবং ক্রতগতিতে হাঁদ-মুংগীর বংশবুদ্ধির কাঞ্চে এই ব্যাপারটিই প্রধান সহায়। এভাবে একদিকে যদি প্রত্যহ দলে দলে নৃষ্ঠন শাবক সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে তবে আর মাংসের বান্ধারের প্রাভাহিক চাহিদা মিটাইবার অন্ত প্রতিদিন নিয়মিতভাবে मरन मरन উৎপामनक्रम शांत-मूत्रशीरक व्यकारन विन-দানের জন্ত পাঠাইতে হয় না-প্রেক্সনে অক্ষম অথচ পুটकाय दांत्र-मूत्री नत्रवदारहत बाताह माःनाणीरमत তৃপ্তিসাধনের ব্যবস্থা হইতে পারে। ভবে মাংদের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী হাস-মুরগীও বৈঞানিক উপায়ে প্রতিপালিত হওয়া চাই, কেননা অবৈজ্ঞানিক অপপদ্ধতিতে পালিত প্রজননে অকম বয়স্ক হাস- মুরঙ্গীর মাংস আদ বা পুষ্টি কোনদিক দিয়াই বিশেষ ক্ৰিয়ার জিনিষ হয় না,—বাজারে উৎকৃত্ত বস্তর অজ্ঞাব বশস্ত এবং ক্ষেতার অজ্ঞতার ফলেই এরূপ জিনিষ কাটিয়া ধায়, ব্যবসায়ীরাও শুধু পাধার বাহার দেখাইয়াই ক্রেডাদের ঠকাইয়া থাকে।

উলিধিত পদ্ধতিতে ভিম, হাস, মুবগী নিয়ামত ভাবে সর্বরাহ করিতে হইলে এমন একটি কেন্দ্রের व्यायायन, रमशारन ष्टियावया इटेप्ड পরিণত वयन অব্ধি সকল বকমের হান-মুরগী প্রতিপালিত হয়। এম্বপ পালন-কেন্দ্রের পক্ষে আবার একটি ক্ষোটনাগার (hatchery) একান্ত প্রয়োজনীয়। ক্ষোটনাগারের অপরিহার্থ অঙ্গ হইতেছে ডিম ফুটাইবার তা'-কামরা\* (incubator), ডিম পরীক্ষার উপযুক্ত বিশেষ এক ধরণের প্রদীপ, ভিমের বর্গ-বিভাগের (grading) অভ ক্ষেক বক্ষের যুদ্রপাতি শা হাতিয়ার (appliances), দিনবয়নী (day-old) শাবক স্থানাম্বরের পেটিক। ( basket ), আর বিশেষ करत्रकृष्टि द्वेकिंगिक जिनियभद्ध । प्रारंशत विषय धरे था **क्षां**हेनाशास्त्रत खिम कृहाद्या दान मूत्रशीव निनवधनी ছানাদের স্থানাস্তবে চালান দেওয়ার কোন কারবারই ভারতের কোথাও নাই। অক্তান্ত বছবিধ ব্যাপারে ঘেমন এই বিষয়েও তেমনি আমরা অক্যান্ত নানা নেশের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। ভারতবর্ধের প্রতিবেশী—বংসর দশ এগাবো আগেও अवल्बर्धक्रे विकि अरमम विकास भना इहेल। ১৯৬৮ সাল অবধি হিসাব-নিকাশের যে থতিয়ান মিলে ভাহাতে দেখি সেখানে চীনা ফোটন-বাপোরীদের কুপায় গড়পড়তা ২০ লক দিনবয়সী इरम्माबरकत हाथ इय। जारमित्रकात युक्ततारहे বৈহাত-কোটনাগারে জাত দিনবয়দী হাস-মুরগীর সংখ্যা বংসরে ১৪ হাজার কোটী। সেদেশে এইরূপ

এক একটি মাঝারি ধরণের স্ফোটনাগার হইতে বংসরে গড়পড়তা ১,৫০,০০০ ছানা ডিম ফুটিয়া বাহির হয়।

হাস-মুব্রমীর বংশবৃদ্ধি ছাড়া উহাদের স্বাস্থ্যের কাৰ্য্য-ভালিকার উন্নতিসাধনও স্ফোটনাগাবের अरुक् का बाभारम्य रमने शांन-मृबशीय असन গড়ে ২ পাউও হইতে ৫ পাউণ্ডের মধ্যে, ডিম পাড়ার দৌড় বংসরে ৬০ হইতে ১০০টি ভিমের मधाहे (भव हहेशा याग्र) आस्मित्रिकान वा हेश्निम হান-মুরগীর ওজন ৬ পাউও হইতে ১৪ পাউও ব্দৰধি, ডিম পাড়াৰ স্বাভাবিক দীমা বৎসরে ২৫০ হইতে ৩০০টি ডিম পর্যস্ত। ইহার উপর আর कथा চলেনা—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাস মুর্গী भागत्मत्र वावका इटेटन आमारमत्र स्मान जारमारे বা মচিয়ে এতগুলি ডিম্বলাভ হইবেনা কেন তাহার সম্বত কারণ দেখিনা।

একটি প্রজননক্ষ হাঁদ বা মুরগী একেবারে আট **इहेट जमित्र दिनी फिरम जा' निर्द्ध भारत ना।** हेहारण हान-मुबगीय हारवय भरक नाना निक नियाहे ক্ষতি হয়। হাঁদ ও মুবগীকে এই ডিমে তা' দেওয়ার দায় হইতে উদ্ধার করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিৰ্মিত তা'-কামরায় ডিম ফোটানো নানা দিক দিয়াই লাভজনক-এক একটি তা'-কামরায় এক এক-বাবে লক্ষাধিক ডিমে একট সক্ষে ডা' দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। এভাবে মুরগীর ডিম ফুটাইতে লাগে এकून मिन, शास्त्र छिम क्लि छिट चाहिन मिन। মাদী হাঁদ-মুরগী বৎদরে মাত্র ছইবান্ধ ডিমে ভা' দিতে বলে; একটি তা'-কামরা দিয়া বৎসরে পুরা দশমাস ভিম ফোটানোর কাজ চলে। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ডিমে তা' দিতে বসিলে অনেক ব্ৰুমের ছোয়াচে বোগ ছানাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তা'-কামরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শোধন

<sup>\*</sup> বিজ্ঞানাচাৰ্য শ্ৰীসভোক্ৰনাথ বস্থ মহাশ্য কৃত পরিভাষা।



ে ইংলিশ শিলভার ডরকিং জাতীয় মোরগ ও মুর্গী প্রত্যেকটির । ওজন প্রায় সাত দেব



আমেরিকার এক ইাস-পালন কেন্দ্র: এথানে ছুই লক্ষাধিক হাসের চাণ করা হয়



কোটন ব্যাপারী দিনবয়্যা স্ব্রী শ্বেক দ্রদেশে চালান দিবাব জ্ঞাপেটিকাকাত ক্রিতেচে



ন্যসন মাজার পরিবজে বৈহাতিক উপমাতার (Foster-mother) আওতার দিনববসী মুরগীণাবক পালিত ২ইকেডে

করা একাস্ক সহজ বলিয়া, তা'-কামরায় ভিম ফুটাইলে এ আশ্বা বড় একটা থাকেনা। বস্তত হাস-মুরগীর মধ্যে রোগ সংক্রমনের সন্তাবনা থ্বই বেশী; হাস-মুরগীর কারবারীদের কাছে ইহা একটি অভ্যন্ত শুক্লভর সমস্তা। কেবলমাত্র স্ফোটনাগারেই এ সমস্তার সমাধান সন্তবপর।

অথচ ক্ষোটনাগার স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাঁস-মুরগীর চাষ করার একক প্রচেষ্টা সহক্ষাধ্য তো নয়ই—দক্ষরমতো অসাধ্য। ক্ষোট-নাগার চালাইবার মত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একান্ত জ্ঞভাব দেশেতো আছেই, তাহার উপর অর্থাভাবেরও কিছুমাত্র অপ্রত্নতা নাই; অধিকন্ত ডিম ফুটানো হইতে স্কুক করিয়া ডিম আর হাঁস-মুরগী বাজারজাত করা পর্যন্ত সমগ্র বাাপারটিকে বিজ্ঞানের বল্গা পরাইয়া স্থপথে চালনা করিতে যে বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন তাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে আশা করা ষায় না—অন্তত কাজের গোড়াপন্তনের দিকে করা ষায় না। আর কিছু না হউক, এ অবস্থায় ব্যর্থতার আশঙ্কাও থথেটই আছে। একাজে তাই সরকারী সাহাধ্যের একান্ত প্রয়োজন।

কলিকাতার মত কেন্দ্রীয় সহরে সরকারী সাহায্যে অনায়াসেই একটি কেন্দ্রীয় স্ফোটনাগার স্থাপন করা ধাইতে পারে। পার্শ্ববর্তী পল্লী-অঞ্চল হইতে ভিম আমাদানী করিয়া নিয়মিতভাবে ভিম ফোটানো, হাঁস-মূরগীর চাষীদের বিনামূল্যে দিনবয়সী হাঁস-মূরগী-ছানা সরবরাহ করা, চাষীদের এসব বিষয়ে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যাপার হইবে এইরূপ কেন্দ্রীয় স্ফোটনাগারের কার্যভালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এই ভাবে বংসরকাল কাজ চালাইবার পর আশা করা যায় যে, উন্নত শ্রেণীর হাঁদ ও মোরগের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাল চেটায়ই অমলোম সক্ষমের \* মধ্য দিয়া অপক্ষট শ্রেণীর হাঁস মুরণীর উন্নতিবিধান সম্ভবপর হইমা উঠিবে। ইহার ফলে যে নৃতন বর্ণ- সঙ্করের উদ্ভব ঘটিবে তাহার মধ্য হইতে হাঁস ও भावनश्चिम्तक मक्त्यत शूर्वहे भारमञ्ज वाकारव **ठानान (५८४) ५५काव। এडाव ठनितन वर्**नव তিনেকের মধ্যেই হাঁদ-মুরগীর বিশুর উন্নতিবিধানের আশা করিতে পারা যায়। বস্তুত: **স্ঞান্ত যাবতী**য় পশুপক্ষী পালনের চেয়ে হাঁস-মুবগীর চাথে জ্বভত্তর আশামুরপ ফ্ল রহিয়াছে,—অস্ততঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকার হাঁস-মুৎগী পালনের ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দিয়া থাকে। কৃষি, গো-পালন প্রভৃতি নানারূপ উৎপাদনের (Primary Production) আমের সঙ্গে হাঁদ-মুরগী চাষের তুলনায়ও দেখিতে পাই ইহা অধিকতম লাভজনক ব্যবসায়। ১৮৮• সাল হইতে ১৯৩৭ দাল অবধি নানারপ প্রাথমিক উৎপাদনের মধ্যে আয়ের দিক দিয়া হাঁদ-মুরগীর চাষ আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্রে) কিরূপভাবে উন্নতির পথে অগ্রাসর হইয়াছে নীচের তালিকাটিই তাহার এ প্রমাণ:

### **প্রাথমিক উৎপাদন** ( মৃক্তরাষ্ট্র )

#### শতকরা লভ্যাংশ

|                        | मान             |      |
|------------------------|-----------------|------|
|                        | 7P.P. •         | 7905 |
| গোপালন                 | 9. <b>6</b>     | ۶.۹  |
| ড্ <b>শ্বজাত গাগ্য</b> | <b>१०,</b> ५    | 75.6 |
| ছাগ ও মেষ              | <b>∘'€</b>      | >.5  |
| কার্পাদ ও কার্পাদ-বীজ  | <b>&gt;</b> 5.6 | >•.8 |
| তামাক                  | 7.8             | ৩৩   |
| অকান ধাসবস্ত           | 8. <b>P</b> ~   | 8.0  |
| হাস-মূরগী              | 8. <b>P</b> ~   | >>.4 |

আমাদের ভারত সরকারের বার্ষিক আদ্রের পরিমাণ ৫০০ কোটা টাকা, আর যুক্তরাট্টে অধু ইাস-মূরগীর চাষেই পাটে ২৫ হাজার কোটা টাকার মতো মূলধন। যুক্তরাষ্ট্রের এই স্থবিপুল কারবার আজ প্রশাস্ত মহাসাগর ভিঙাইয়া ভারত-বর্ষে আসিয়া ভিমের বাজার গ্রাস করিতে উভত।

উন্নততর হাঁদ ও মোরপের সহিত অপেকাফৃত অপকৃষ্ট বাদী হাঁদ ও মুবনীর সলম।

# তেল আর ঘি

## बिहारा गांशाल हिंद्रोशी था य

**লাহ প্রাচীন কাল থেকেই থাজ হিলাবে বুক্** বা শস্তৰাত বীৰ ভেল কিয়া পশুজাত ভেল মামুষ वावहात करत जामरहा भरत हव, मळकाउ वीक তেশের ব্যবহার পশুলাত তেলের বাবহারের চাইতে প্রাচীন। চীন ও ভারতবর্ষ বছ প্রাচীন দেশ। সরিষা গাছের আদিম বাসভান হ'ল চীন-দেশে। শুনলে বিশ্বিত হবেন, ভারতবর্ষে চাষ-করবার জত্যে সরিষার বীক আনা হয়েছিল অন্ত দেশ থেকে। কোন্দেশ তা' ঐতিহাসিকেরা वलाफ भारतन ना, एरव निकार कान औष्रश्रभान দেশ থেকে। চীনদেশে অনেকদিন থেকে স্বিধার চাষ হচ্ছে। মশোলিয়ার তৃকীক্ষাতি চীন দেশে সর্বপ্রথম সরিষার চাব প্রচলন করে। আর তৃকীর। ইরাণীদের কাছ থেকে এই চাষ করা শেখে। দেই হুদ্র পারস্ত দেশ থেকে ভারতবর্ষের সব গ্রীমপ্রধান অঞ্চলে সরিয়ার চায় করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ই সীন নামে একজন বৌদ্ধ পরিবাজক রাই ও কৃষ্ণ স্বিষার চাষ ভারতবর্ষে হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

তিশ তেলের প্রচলনও কম প্রাচীন নয়। গ্রীক

ইলা যুগপৎ আমাদের ভয় ও ভরদা তুইয়েরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিম গুঁড়ার কারবার বিপুল মূলধনের বলে যদি একবার আদিয়া ভারতীয় ভিমের বাজারে জাঁকিয়া বদিতে পারে তবে তাহাকে স্থানচ্যুত করিবার জল্ল আমাদের পক্ষে আবার না বরাজ আন্দোলনের অহরপ কোন আয়োজন করিতে হয়। অথচ আমাদের দেশের ভিমের কারবারীরা এ কথা এখনও ব্বিতেছেন নাবে, ভিমের যুল্য হ্রাস না করিলে আমেরিকান ডিম

ঐতিহাদিক হেবোডোটাস বার বার উল্লেখ করেছেন যে ব্যাবিলনবাদীরা কেবলমাত্র ভিল ভেলের ব্যবহার জানত। দেত আজকের কথা নয়, খুট পূৰ্ব চতৰ্থ শতাব্দীতে। তার চেয়েও আগে থেকে তিল তেল আমাদের দেশে ৰাবহাও হচ্ছে; অণর্ববেদে এর উল্লেখ আছে। তিলের চাষও आक्रिमकान (शतक ভারতবর্ষে হচ্ছে। ঐতিহাসিক প্রিনি উল্লেখ করেছেন যে তিলের চাষ ভারতবর্ষে হয়। তার থেকে আরবীরা তেল তৈরি করে। এর থেকে মনে হয় তিল তেলের অবিষ্কার হয় ভারতবর্ষে। তারপর অন্যদেশে তার প্রচলন হয়। উদ্ভিদতত্ত্বিদেরা কিন্তু বলেন তিলগাছের আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ নয়। এর জন্মখান হ'ল আফ্রিকার গ্রীমপ্রধান অঞ্চল, দেখানে বার জাতের তিল দেখা যায়; ভারতবর্ষে মাত্র ছই জাতের। বৌদ্ধ যুগে প্রদীপে তিল তেল জ্ঞালান হ'ত। এই বিশেষ ভেলকে বলা হ'ত অধিমুক্তক। ত্রিরত্বের পাদপীঠে চন্দন, দোম ও চম্পক স্থারভিত তিল তেলের প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হ'ত। এদেশ

গুঁড়ার কারবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের পরাভব অনিবার্যা তবে একথাও ঠিক ষে, জিমের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ রৃদ্ধি না পাইলে মৃল্যান্ত্রাদের আশাও ত্রালা মাত্র। অথচ একক প্রচেষ্টায় উৎপাদন রৃদ্ধি সম্ভবপরও নয়। দেশের খাত্মসমস্থা সমাধানের ভার যাঁহাদের উপর লুন্ত একমাত্র তাঁহাদের প্রচেষ্টা ও সাহায্যের ফলেই সমাধান সম্ভবপর, নহিলে জিমের বাজারে দেশের লোকের ভাগ্যে সভাই জিম্লাভ ঘটিবে। থেকে কালক্রমে ডিল তেলের প্রচলন হ'ল পারস্ত-দেশ ও মধ্য এশিয়ায়। ক্রমশঃ চলে গেল চীন ও ক্ষাদেশে।

আর একটি প্রাচীন বীম্ব তেলের নাম করা ষেতে পারে, রেডির তেল। মিশর দেশে রেডির তেলের বাবহার করা হ'ত বলে হেরোডোটাস পরিচয় পেয়েছিলেন। মিশরবাদীরা রেডির তেল অংক মাথত ব'লে প্রকাশ। গ্রীস দেশে প্রচর পরিমাণে বেডির গাচ জনায়। মিশর দেশে এর वहन পরিমাণে চাষ হয়। नमी वा मेरे चित्र धादत, পুকুরের পাড়ে রেড়ির গাছ খুব ভালভাবে জন্মায়। মিশর দেশের প্রাচীন কবর উদ্ঘাটিত করে অ্যাত্ জিনিষের দক্ষে রেডির বীজও পাওয়া গেছে। বেডি নিতা প্রয়োজনীয় দ্রবা হিসাবে বাবহার হ'ত বলে মুতের দক্ষে কবরেও স্থান পেয়েছিল। বৈজ্ঞানি-কেরা বলছেন তিলের মত রেড়ির আদিম বাসস্থান আফ্রিকার গ্রীমপ্রধান অঞ্লে। দেখান থেকে বেডির প্রচলন হয় মিশর দেশে, আর মিশর 'থেকে আমাদের দেশে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই,—বেদে নেই, মহুতে নেই। এমন কি বৌদ্ধ গ্রন্থেও সচরাচর উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালে বেডির উল্লেখ এবও ও গন্ধর্ব নামে শংস্কৃত পুস্তকে পাওয়া ধায়। ভারতবর্ধ থেকে द्रिष्ट्रिय क्षेष्ठमन इय हीन दिए. जात्र ममय, जन्म. ষব ও খ্যাম প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে।

আজও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি তৈলবীজ উৎপন্ন করে। সরিষা, তিসি, তিল, নারিকেল, সবই এদেশে পেষণ করে তেল বের করা হয়। কবিত ভূমির প্রায় শতকরা ৮ভাগ বর্গক্ষেত্র প্রতি বছর বিবিধ তৈলবীজ্ব উৎপাদনের জন্ম ব্যবহার করা হয়। তুলার বীজ, রেড়ির বীজ, চিনাবাদাম, কপিবীজ্ব ও মহুয়া। সব সমেত ১৬২০লক্ষ মণ বীজ্ব বছরে উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি বৃদিও অনেক বেশি পরিমাণে বীজ্ব উৎপন্ন করা হছে, ভারতের বাইরে বেশী পরিমাণে

পাঠান হচ্ছে না, এদেশেই তা ব্যবহার করা হচ্ছে।
তা সন্ত্রেও বছরে ২৭•লক্ষ মণ বীক্ষ এখনও বিদেশে
রপ্তানি হচ্ছে: আমেরিকা হ'ল সব চেয়ে বড় ক্রেতা। এর পরে ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও
হল্যাও।

वाःना (मर्ग घरद घरत मित्रधात एउन व।वहात করা হয়। অবশ্র ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রাদেশেও সরিষার তেলের ব্যবহার আছে। সরিষায় তুই প্রকার তেল আছে। একটির **জন্মে এর ঝাঝালো** গন্ধ পাওয়া যায়, তাকে উদায়ী তেল বলে। আর অক্টাকে বদ্ধ তেল বলে। পরিমাণ উদায়ী তেলের পরিমাণ অপেকা অনেক বেশি। সরিষার তেল বলতে বন্ধ তেল বোঝায়। ख्ध मतिया (कन, जिन, त्त्रिफ़, हिनावानाम, नातित्कन, তিসি প্রভৃতি বীজ তেলে বিভিন্ন জাতীয় বদ তেল থাকে। বন্ধ তেল বিভিন্ন এসিভের সঞ্চে মিসারিনের যৌগিক পদার্থ। সবিষার তেনে এরিউনিক এনিড, রেড়ির তেলে রিসিনিক এনিড, নারিকেল তেলে পামিটিক এসিড প্রভৃতি গ্লিগারিনের দক্ষে যুক্ত মাছে। বিবিধ বাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায়ে এই সকল এসিডের অবস্থিতি প্রমাণ করা साध ।

রসায়নের মতে মাধন আর বি একই জাতীয় জিনিব। শুধু তাই নয় নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি তেলেরও সগোত্ত। মাধনেও মিশারিনের সঙ্গে এসিডযুক্ত আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাধনে মিশারিন-যুক্ত হয়ে নিয়ালিখিত এসিডগুলি মিশ্রিত আছে।

বিউটিরিক এসিড শতকরা •'১ ভাগ
কেপ্রইক, কেপ্রাইলিক
ও কেপ্রিক এসিড
মিরিষ্টিক, পামিটিক
ও স্টিয়ারিক এসিড
ওলেম্বিক এসিড
ওলেম্বিক এসিড
সিসারিন
১২'¢ ভাগ

এ ছাড়া মাধনে গতকর। ২০ভাগ কল থাকে।

বি আর মাধনে একই রাসায়নিক পদার্থ বিশুমান।

কেবল বিষেত্তে কল থাকে না। আর বর্ণ ও গছের

ভারভমা হয়। গ্লিসারিন-যুক্ত এসিডকে উক্ত এসিডের

গ্লিসারাইড বলা হয়। যেমন নারিকেল তেলকে

রসায়নের ভাষায় বলতে পারি গ্লিসারাইড অফ
পামিটিক এসিড অথবা গ্লিসারিন পামিটেট।

মাখন বা ঘিষের পরিবর্তে একজাতীয় কুত্রিম भरार्थ जासकान वासारत थ्र ठन छ, এর নাম মার্জারিন। তুলার বীজ থেকে নিধাশিত তেলকে হাইডোজেন গ্যাস মিশ্রিত করে উত্তপ্ত কাঁচ নলের ভিতৰ ৰাখা নিকেল চুর্ণের ভিতৰ দিয়ে প্রবাহিত कतारम (जनित हाहे(फ़ारकन युक्त हेर्रा माथरनव মত গাতভা প্রাপ্ত হয়। কৃত্রিম মাধন হিদাবে वावहात्र ७ इ'रम् थारक। व्यामारमत रमर्ग नातिरकन ভেল খেকে উক্ত উপায়ে তথাক্থিত 'ভেজিটেবল षि' कदा इध, या' व्याककानकात वाकाद्य मानमा বা ঐ লাভীয় হাইড্রোজেনায়িত বীজ তেলের সমকক। বলা বাহল্য তথ বা মাধন জাতীয় গব্য-পদাৰ্থে ফ্যাট বা ত্বেহ ছাড়াও ভিটামিন বা খাত-প্রাণ আছে। কিছ এই রক্ম ক্রতিম উপায়ে প্রস্তুত স্বেহতে কোন খাজপ্রাণ নেই, একেবারেই तिहै। উপরস্ক এসব বেশিদিন ব্যবহার করলে চক্ষু রোগাক্রান্ত হয় বলে প্রকাশ। তেলকে হাই-ডোজেন খটিত করার পদ্ধতি আবিষার করেছিলেন ছইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক, পাবাতিয়ে ও দেওারেন্স (Sabatier and Senderens) , বাদায়নিক প্রণালীটি বসায়নশাম্বে এবং বসায়ন শিল্পে এত বেশি কাজে লাগে বে তাঁরা উত্তরকালে এই আবিফিগর জ্ঞে নোবেল পুরস্কার পান। হায় তথন কি তাঁর। জানতেন যে তাঁদের আবিষ্কার মাহুষের স্বাস্থ্যহানির আংশিক কারণ হ'রে দাঁড়াবে! পত মহাযুদ্ধের পর থেকে বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও তার দক্ষে বিজ্ঞানই এই वक्म यूष्क्रत क्छ नागो वरन व्यत्तक हे हकाव ছাড়ছেন i देख्डानिक वरणन विद्धान र'ल श्व, **माञ्**य

তাকে যেমন খুনী কাজে লাগাতে পারে, তাতে বিজ্ঞানের অপরাধ কি? হাতুড়ী দিয়ে মাথাও ভাঙতে পার, আবার মন-ভাল-করা ছবিও টাঙাতে পার। তাতে হাতুড়ীর ক্তিও কোথায়।

बाक त्म कथा, এथन कथा इत्ष्क्च मदिया, नावित्कन, তিল, চিনাবাদাম প্রভৃতি বীক্ষ তেলের মাখন ও অক্তান্ত গাঢ় স্নেহের মত খাত্তগুণ আছে কি না ? ষে কোন স্নেচ্পদার্থ শরীরে মেদ সঞ্চার করতে দাহায়। করে। আর তা নির্ভর করে বাজিবিশেষ কতটা পরিমাণ স্নেচ পরিপাক বা আত্মনাৎ করতে পারে তার উপর। ধীরে ধীরে অভাাস করতে পারলে দৈনিক বেশ খানিকটা পরিমাণ ক্ষেত্র পদার্থ সামরা পরিপাক করতে পারি। যেমন, একজন মাডোয়ারী যতথানি ঘি একদিনে থেতে পারে একজন বাঙাগী তা' পারে না। বাঙালীও যিনি আছেন। সাধারণ 'একজন মাড়োয়ারীর চাইতে অনেক বেশি ঘি দৈনিক হন্তম করতে পারেন। তবে বেশি ঘি বা তেল থাওয়ার বিপদ আছে, থেলে অনেকক্ষণ পর্যাম্ভ পেট ভার থাকে। অমুরোগ হ'তে পারে। পিত-বোগ ও মেদবাহুল্য ঘটতে পারে। তেমনি আবার কম থাওয়াতেও স্বাস্থাহানি হয়। স্বচেয়ে বেশি দেখা যায় কোষ্ঠকাঠিত আর শারীরিক শীর্ণতা. আর তার উপর গবাঞ্চাতীয় স্নেহের ভিটামিন না পাওয়াতে শরীরের দৌর্বল্য। স্নেহ হিসাবে কুত্রিম ঘি বা মার্জারিন মাধন বা ঘিষের মত অত সহজে পরিপাক হয় না। এমন কি স্বটা পরিপাক করবার শক্তিও পাকষল্পের থাকে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাখন, শুকরের বা গরুর চর্বি, চিনাবাদামের তেল, জলপাইয়ের তেল, তুলার বীজের তেল প্রভৃতি সম্পূর্ণ হজম হয়, এবং শরীর মেদল করতে সাহায্য করে। চর্বি থা বীব্দ তেলে ভিটামিন নেই গব্যজাত মাধন, হুধ প্রভৃতি वनामरे हान। ক্ষেহ পদাৰ্থে ভিটামিন আছে। বেশ খানিকটা বেশি 'পরিমাণেই আছে। তাই মাখন **আ**র **হু**ধ **আদর্শ** 

# মাটি ও নাবজগৎ

## প্রীমূলীলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতির দানের উপর একান্ত নির্ভরশীল মাফুষ যখন কৃষিকার্য দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করতে শিথল তথন থেকেই সভ্যতার উদ্মেধ হ'ল বলা যেতে পারে। ইতিব্যক্তর পষ্ঠায় দেখা যায় একই জমিতে বছর বছর আশামুরপ ফসল না পাওয়ার দরুণ মামুষ এ ৷ জমি ছেড়ে নতুন আর এক জমির দিকে ধাবিত হয়েছে। পরিশেষে যায়াবর জীবনে যথন প্রায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ছিল, এক ক্ষুত্ৰ অমুসন্ধিৎস্থ মন আকস্মিক আবিষ্কার করে বদল যে নদীতীরবর্তী এবং ভার সন্নিকট-ভূমি ফদল তোলা দত্ত্বে ও অভূতপূর্ব উপায়ে বছরের পর বছর উর্বরতা বজায় রেখে চলে। ভারপর থেকে দেখা গেল বড বড সভাভার জন্ম ও ক্রমোয়তি হ'ল নদ ও নদীর তটভূমিকে কেন্দ্র करत। मिक्क, भक्षा ও नौत्मत नकीत जनाशात्महे মনে আগে। জীবিকা নির্বাহের প্রশ্ন সমাধান হ'লে দেহবক্ষায় প্রকৃতির প্রতিষ্দ্ধী মান্ত্র মানসিক চৰ্চার অবসর পাবে এ আর ৰিচিত্র কি ?

খাত ও পানীয় বলা চলে। আজকাল বাজারে থা'
টিনে ভরা বিদেশি ছাপ মারা মাখন দেখঁতে পাওয়া
বায়, তাতে শতকরা ৮৫ ভাগ বিশুদ্ধ মাখন
আছে, আর ১২ ভাগ মার্জারিন আছে। উপরস্ক
বা'তে নষ্ট না হ'য়ে বায় তাই লবণ, বেঞ্জোয়েট অফ্
সোডা, ডাই এসেটাইল ইভ্যাদি পচননিবারক
রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে। বীজ ভেলে
সামাল্ত পরিমাণে এ, বি ও ই ভিটামিন আছে।
কিছে শোধন করবার সময় এই সব ভিটামিন নাই
হয়ে বায়। সেই জয়ে অনেক সময়ে য়িএম উপায়ে
প্রস্তুত ভিটামিন তেলে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

ও দেহের নিত্য টানা-পোড়েনে বায় বাদে বে
সংশটুকু জমা হয় সভাতার মণিকোঠায় তারই
আসন স্থায়ী হয়ে থাকে। জীবজগতের অস্তরে
ও বাইরে অহরহ যে সীমাহীন দ্বন্দ চলেছে,
মাটিকে তার জন্ম যে বায়ভার বহন করতে হয় তা
সামান্ত নয়। মাটিব এই অকুঠ সেবার কাহিনী
কিছু বলবার চেটা করব—অবশ্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভিকি
নিয়ে।

যে দশ বারোটি উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের পোষণ, রক্ষণ ও গঠনকার্যে অত্যাবশুক তা প্রধানতঃ মাটি থেকেই আহরণ করা হয়। কিন্তু একথা বলা চলে না যে মাটিতে এই সব উপাদানের সক্ষেউদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরস্থ পরিমাণের কোন আফু-পাতিক সম্পর্ক আছে। বস্ততঃ কোন সম্পর্কই নাই। মাটিতে সিলিকন, এল্মিনিয়ম ও গৌতের পরিমাণ গাছ (যে সব গাছ অথবা তাদের ফল ও ফুল খান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ও মাহুষের শরীরে ঐ সব উপাদানের পরিমাণের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আবার ক্যালসিয়ম্, পটাসিয়ম্, সোভিয়ম্, গল্পক, ক্লোরিন, ম্যাগ্নেসিয়াম্ ও ফ্স্ফরাদ্ মাটির চেয়ে গাছ ও মাহুষে বহুগুণে বেশী।

এথানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সব পদার্থ বিভিন্ন আকারে মাটি থেকে গাছে সঞ্চারিত হয়। বলা বাছল্য যে মৌলিক পদার্থ হিসাবে একেবারেই সন্তব নয়; যেমন ফস্ফরাস্ ও গন্ধক ফস্ফেট্ ও সালফেট্ হিসাবে কিন্তু ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি প্রধানতঃ আয়নের (ion) আকারে।

নাইটোজেন গুদ্ধ উপরি উক্ত উপাদানগুলি থাকা সত্ত্বেভ কতগুলি পদার্থ সক্লপরিমাণে (সক্ষ- ভাপের একভাগ কিছা তারও কম) প্রয়োজন।
সাধারণতঃ মাটিতে এওলো প্রয়োজনাতিরিক
পরিমাণে থাকে। এদের অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী
নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। ম্যাক্রানিজ,
দশু, তামা, বোরন, কোবল্ট ও আহোভিনকে এই
জ্বাতীয় উপাদানের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

মৃত্তিকার যে অংশ জলে এবণীয় তাতে যে प्रव खेलामान थारक गांछ अभान छः स्पर्ट (भरक्रे থাত্ত আহরণ করে। মাটি প্রযোজন ও সাধামত ঐ জ্বলীয় অংশ নিজের ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করে। দ্রবণীয় অংশের একমণ প্রিমাণ কলে माज वृष्टे इंटोक वा उट्डाधिक अक्र नवन शास्त्र। কিছ গাছের দেহে ঐ সবণের পারমাণ বছগুণ বেশী এবং বিভিন্ন গাছ মাটি খেকে কমবেশী नवन (नायन करत्। जारहत्र भाउ। व। गांद्धित व्यटेक्ट बर्ट्यत विस्त्रयं कत्रत्व (मश ষায় যে, ঘাস জাতীয় গাছে সিলিকনের, আলু গাছে পটাসিয়মের, শশুপ্রস্তুতকারী (ম্বথা ধানা, গম ইত্যাদি) গাছে ম্যাগনেসিয়ম ও ফস্ফরাদের, বাঁধাকপি ও ফুলকপিতে গন্ধকের প্রাধান্ত ব্যেছে। স্তরাং গাছের প্রয়োজনীয় উপাদান মাটিতে না থাকলে গাছ সম্পূৰ্ণ হুস্থ **অবস্থায় কথনও** বাড়তে পারে না। কি কি कांतरन नार्छत्र अहे मव छेलानारनत देववमा घटि **मिडे विषय आ**र्लाहमा कवा शक।

(ক) মাটির বৈশুণ্য—মাটির বৈশুণা হেত্
গাছের উপাদানে যে বিভিন্নতা দেখা দেয় তা
সহজেই অনুমেয়, কিন্তু তা প্রনাণ করতে হ'লে একই
আবহাওয়ায় অথচ বিভিন্ন মাটিতে একর গাছের
উপাদান সমূর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অস্ববিধা
এই যে একই আলো বাতাদে বিভিন্ন প্রকারের
মাটি পাওয়া স্বত্লভি। স্করাং একমাত্র উপায়
হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার মাটি সংগ্রহ করে একই
আবহাওয়ায় নিয়ে এদে তাতে একই গাছের
উৎপত্তি ও পরিণতি লক্ষা করা। এই বক্স

গবেষণার সংখ্যা অধিক নয়। ওট্ ও গম শশু
নিয়ে এমনি এক পরীক্ষায় দেখা গেল যে মাটির
পটাসিয়ম্ ও ফস্ফরাসের সঙ্গে গাছের ঐ ঐ
পদাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ যে যে
মাটিতে ঐ ঘুটি বেশী আছে, গাছও দেই মাটি
থেকে ঐ গুলো অধিকমাত্রায় শোষণ করেছে।
শুধু ভাই নয়, যে মাটি থেকে বেশী শোষণ
করতে পেরেছে দেই মাটিতে ফসলের পরিমাণও
হয়েছে বেশী।

- (খ) পর পর চাষ-ক্রমান্তরে যদি একই জমিতে একই ফদল তোলা ২য় তবে দেখা যাবে পরবর্তী গাছে যেমন উপাদান গুলির পরিমাণও কমছে তেমনি ফদলেরও ধথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্তি হচ্ছে। অক্তাক্ত সৰ পদাৰ্থের মধ্যে পটাদিয়মই সত্তর হ্রান পেয়ে থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পটাসিয়মের ঘাটতি সঙ্গুলান করবার জন্ম পাছ ক্যালিসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম অধিক পরিমাণে শোষণ করতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্ত প্রথা সব গাছের र्तमा थाएँ ना। এक्ट्रे मार्पिए वात्रवात्र এक्ट्रे ফদল তুলতে ধেমন পরবর্তী ফদলের পরিমাণ কম হয়, তেমনি খড় বা ঘাসজাতীয় কোন গাছকে ষদি বার বার কেটে নেওয়া যায় ভবে প্রভ্যেক वादवरे भववर्षी काठा अर्टन विदम्य कदव भेडामिश्राम् ও ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটতে থাকে—অথচ ফদফরাদের অত ঘাটতি দেখা ধায় না।
- (গ) আবহাওয়া—বিভিন্ন মাটি নিয়ে একই আবহাওয়ার পরাক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি একই মাটি নিয়ে বিভিন্ন আবহাওয়ায় গম শস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আবহাওয়ার প্রভাব এত বেশী হ'তে পারে যে যে মাটিতে পটানিয়াম বা অক্ত কোন পদার্থ কম আছে উপযুক্ত আবহাওয়ার গুণেই কেবল গাছ ক্রমব পদার্থ অপেকাক্বত বেশী শোষণ করতে পারে।
- আবহাওয়ায় নিয়ে এসে তাতে একই গাছের (ঘ) জ্ঞ**ল**—জলের পরিমাণ এবং যথোপযুক্ত উৎপত্তি ও পরিণতি লক্ষ্য করা। এই রক্ম ব্যবহারের উপর গাছের উপাদানের পরিমাণ

বছলাংশে নির্ভন্ন করে। যেখানে জল খভাবতঃ
কম জলের পরিমাণ বৃদ্ধিকালে দেখানে নিশ্চিত
শক্তের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সব মাটিতে
গাছের পৃষ্টিশাবনের প্রয়োজনীয় উপাদান বছল
পৃত্তিমাণে আছে, দেখানেও জলের জভাবে ঐসব
অতিবিক্ত উপাদান কোন কাজেই আসে না।
জলের পরিমাণেরও একটা সীমা আছে; অধিক
ভলসেচনে বিপরীত ফল দেখা গিয়েছে।

(ঙ) সার--ধে-সার দেওয়া হয় গাছ যে (क्वल त्मरे माद्वत উপामानरे अधिक পরিমাণে याप्ति (थरक भाषन करत छ। नय। अमाम छेनामारनत পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন দেখা গিয়েছে एव जरमत्र जारक विन अरमानियम् मानरक्हे त्मख्या যায় তবে ফদল বাডে বটে কিন্তু শস্তে পটাদিয়াম ও ফদফরাদের পরিমাণ ঘথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তেমনি পটাদিয়ামযুক্ত লবণ প্রয়োগে পটাদিয়ামের পরিমাণ গাছে বেড়ে যায় বটে, কিন্তু অক্যান্য উপাদানের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং পটাসিয়ামের পরিমাণ ক্রমান্তমে বাড়িয়ে গেলে এমন এক সময় আসবে যথন অক্তান্ত উপাদানের অমুপাতে পটাসিয়ম এত বেশী দেওয়া হবে. যে এই অমুপাতিক বৈষম্য হেতৃ পরিমাণ কমে যাবে। অক্যান্ত সারের বেলাতেও এই সাধারণ নিয়মটি থাটে। ফস্ফরানের ব্যাপারে একট গোলমাল আছে, কারণ বাইরে থেকে ফদ্ফরাদ্যুক্ত লবণ দিলেও দ্য স্ময়েই যে গাছে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে তেমন কোন খাঁটি নজীর পাওয়া যায় না। মাটিতে বতমান लोट्ड प्रतक शुक्त हरन कम्कवामरक स्थायन कवा গাছের ক্ষমতার বাইরে। সাধারণত: ফস্ফরাসের মতন অতিপ্রয়োজনীয় মৃল্যবান সার এই বৃক্ষ নষ্ট হতে দেওয়া স্মীচীন নয়। এই विषय वह भरवंषात करन काना भरह कि छेनारम এই ক্ষতির পরিমাণ কমান ধায়। ভবিশ্বতে এই विषय विभन भारताहनात ऋरवाग भाउषा वारव।

বছ পরীকার পর ণিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণের ও গাছের পরিপাক-ক্ষমভার মধ্যে কতকগুলো নিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং এই নিয়মের আশ্রয় নিম্নে গাছের সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু এই নিয়মগুলির ম্থারীতি প্রয়োগ সময় ও ক্ষযোগ সাপেক্ষ।

গাছের উপাদান প্রয়োজন মত সার প্রয়োগে
সামান্ত পরিবর্তন করা সম্ভব হ'লেও, গাছের
আহরণ প্রক্রিয়া এতই জটিল যে জোর করে কিছু
বলা চলে না। অবশ্য কোন কোন গাছের বিশেষ
বিশেষ উপাদান শোষণের ক্ষমত। অক্যান্ত উপাদানের
তুলনায় অধিক।

উপাদানের অভাবের নানাবিধ কারণ সংক্ষেপে
নিদেশি করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিকার করতে
কথন এবং কি পরিমাণ সার মাটিতে দিতে হবে
তার হিসেব নিভূলি ভাবে করা সম্ভব হয়নি। নতুন
নতুন পরীক্ষালর ফলাফল মোটাম্টি কতকগুলি
কার্যকরী স্ত্রের সন্ধান দিয়েছে মাত্র।

মাটির রাসাধনিক বিল্লেখন বারা মাত্র এইটুকু ধারণা করা থেতে পারে যে কি পরিমাণ উপাদান মাটিতে সঞ্চিত আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট কিনা অথবা গাছ সেই পরিমাণের কউটুকু দেহ পোষণ ও গঠন কার্যে লাগাতে পারবে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে কিছুই বলা যায় না। তবে ধানিকটা আভাস পাওয়া যায় এমন পরীক্ষা বহু করা হয়েছে এবং হচ্ছে। যে পরীক্ষা থেকে নির্ভর্মেগ্য ফলাফল আশা করা যায় সে হচ্ছে ছোট ছোট খণ্ড জমিতে পরিমিত বিভিন্ন সার সংযোগে শস্য উৎপাদন এবং তার পরিমাণ নির্ণয়। যে সার দিয়ে স্ব চেয়ে বেশী ফ্লল পাওয়া যাবে, নিশ্চিতরূপে সেই সারের অভাব বতমান। হিসেব করে সেই সার দিলেই আশাহরণ ফল পাওয়া বাবে। কিন্তু এই পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল।

উপবের পরীক্ষা খণ্ড জমিতে পরিচালিভ না করে ছোট ছোট মুৎপাত্তে করা ংবতে পারে। শ্বনা হওয়া পর্যন্ত গাছকে না বাড়তে দিয়ে কিছুদিনের পরই যদি সম্পূর্ণ কচি গাছ অথবা গাছের
পাতার জন্ম বিল্লেখন করা যায় তবে যে-সার সংযোগে
পাতার বা কচি গাছের উপাদানের পরিমাণ সব
চেয়ে বেশী পাত্রা যাবে, সেই সারই ফসল বৃদ্ধি
করতে সমর্থ হবে। এই নিয়মটি এখনও পরীক্ষার
মধ্য দিয়ে চলছে এবং বহু ক্ষেত্রে আশাপ্রাদ ফললাভ করা গেছে।

পাভার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ছাড়া কেবলমাত্র চাক্ষ পরীক্ষা ছারাও মাটির প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব কথনও কথনও সঠিক জানা যায়। পটাসিয়ম, क्तम्बन्नाम्, नाइटद्वारकन, ग्रामरनिष्यम्, रलोह, क्रान-मिश्रभ हेळानि এবং भाकानिक, क्ला, जामा हेळानि এদের একটিরও অভাব যদি খুব বেশী হয় তবে গাছ অল্পাদিনের মধ্যেই রোগাক্রাস্ত হয়। এই বোগের নিদর্শন পাতায়, ফুলে, ফলে দেপতে পাওয়া যায়। পাতার রংএর পরিবর্তন অথবা পাতায় বিচিত্র বংএর দাগ, পাতা সংখ্যাচন, ফলের অস্বাভা-বিষ পরিণতি ইত্যাদি এইরূপ রোগের স্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে কাজে লাগান যায়। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদি কোন মাটিতে পটাসিয়মের অভাব থাকে এবং ভাতে ভামাক বোপণ করা হয়---দেখা যাবে যে তামাক গাছ হয়ত বাড়তে লাগল কিছ পাতা বিচিত্র বংএ বঞ্জিত হয়েছে; পাতার আগা এবং ধার দাগে ভতি হয়ে গেছে; ধারগুলো .কুঞ্চিত হয়েছে; কাণ্ড সরু সরু। ভাষাক পাভায় অভান্ত উপাদানেৰ অভাৰজনিত কি কি বাহিক ভারও निपर्भन मका करा इरहर्ड ব্যাপক পরীক্ষা করা হয়েছে: এখানে বলা দরকার ছাতকবাহী (४ (कान त्रक्य বা পোকা-মাকড়জনিত রোগ হলেও এই রকম নিদর্শন দেবে এবং একের প্রভাব জানতে হলে অন্তের প্রভাব মুক্ত হতে হবে। ভামাকের মত অন্তান্ত গাছের বেলাতেও এমনি নিদর্শনের উপর নির্জন করে কোন বিশেষ পদার্থের অভাব কানতে পারা যায়।

উद्धिष-छीवत्नव উপর মাটির ব্যাপক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাণি**জগৎ** উদ্ভিদের কাছ থেকেই দেহরক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান দংগ্রহ করে, স্বতরাং উদ্ভিদের মধ্যে যদি কোন অপরিহার্য পদার্থের অভাব থাকে প্রাণিজগতেও সেই অভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। অভাবে ধেমন রোগের প্রাত্তাব সম্ভব তেমন অত্যাধিকাও। এই নিয়ম প্রাণী ও উদ্ভিদ জ্বগুৎ উভয় ক্ষেত্রেই অল্পবিশুর খাটে। কোন কোন পদার্থের (যেমন, তামা, দন্তা, ম্যাগ-**मितिश्रम् हे** छा। मि ) ज्याधिका विषवर काक करत, আবার কোন পদার্থের ( বেমন, পটাসিয়ম, क्যान-দিয়ম ইত্যাদি) আধিকাকেবলমাত্র আমুপাতিক বৈষমা সৃষ্টি করে গাছকে রোগপ্রবণ করে ভোলে। যে জমিতে ঘাস বা গবাদি পশুর খাত জন্মান হয় দেই জ্বমিতে যদি ফস্ফরাসের অভাব থাকে তবে ঐ পশুর দেহেও ফন্ফরাদের অভাব পরি-লক্ষিত হয়। আমেরিকায় ফদ্যবাদের অভাবজনিত রোগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে। এই রোগে গরুর হাড় নরম হয়ে পড়ে এবং চরম অভাব ঘটলে গরুর হাড় ভক্ষণ কর্মার অতৃপ্ত স্পৃহা जत्त्र। अज्ञिनित्र, गार्गातिमग्नम् अधिक **পরি**মাণে থাকলে গবাদি পভ কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত হয়। এই বৃক্ম বহু উদাহরণ দেওয়া ঘেতে পারে এবং গত দশ-পনের বছরে এই সম্বন্ধে বিস্তর তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

বত মান প্রবন্ধে রাসায়নিক উপাদানের মাত্র অজৈব অংশের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। মাটির জৈবাং-শের (Humus) কার্যকলাপ পরে আলোচনা করা হবে। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন আকার ও আয়-ভনের মৃত্তিকা-কণিকার ও জৈবাংশের সমাবেশে মাটি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভৌতধর্ম (physical properties) প্রাপ্ত হয়: এই ভৌতধর্ম ও জমির উর্বরক্ষমতা নিধ্বিণ করে। বারাস্তরে এই আলোচনাও আরম্ভ করা ধাবে।

# পরিষদের কথা

#### প্রথম সাধারণ অধিবেশনের বিবর্ণী

শত ২১শে ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাস্থ ৪।।০ টায় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রদায়নের বক্তৃতা ঘরে বন্ধীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। সভায় অনুমান তুই শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীপ্রফুলচক্র মিত্র মহাশয়ের প্রভাবে অধ্যাপক শ্রীসত্যেক্তনাথ বন্ধ মহাশয় উক্ত সভাব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে সভাস্থ সকলে এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সতংশর সভাপতি কতু ক আহত হইয়া পরিচালক মণ্ডলীর কম সচিব প্রীস্বেধিনাথ বাগচী পরিচালক মণ্ডলীর কার্যবিবরণী পাঠ করেন। বিবরণীতে বলা হয় যে এ যাবং পরিষদের ৫৫০ জন সাধারণ এবং ১৮ জন আজীবন সভ্য হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন প্রীসত্লচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ দান ৩৫০ ধ্যাবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে। ২৫শে জাত্যারী পরিষদের উদ্বোধন হয় এবং ঐ দিনেই জনান ও বিজ্ঞান"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ শ্রীজগন্নাথ গুপুর পরিচালক
মণ্ডলীর থরচ-ধরচার হিসাব দাবিল করেন। এ যাবং
পরিষদের মোট আয় ৮৫৩০-১৪-০ হইয়াছে ও মোট
ব্যয় ২৭৩৬-০-৩ হইয়াছে। অবশিষ্টের ৪৬০৩-১৩-৩
ব্যাক্ষে আছে এবং বাকি টাকা কর্মসচিবের হাতে
আছে।

অতঃপর গঠনতদ্বের আলোচনা হয় এবং সভায় স্থির হয় যে বভ মান গঠনতদ্বে নিম্নলিখিত পরিবত ন কয়টি করার পর উহা সাময়িক ভাবে কার্যকরী হইবে। ইতিমধ্যে একটি 'নিয়মাবলী উপস্মিতি' গঠিত করিষা তাঁহাদের হাতে বত মান গঠনতজ্ঞর আলোচনাদির \* পূর্ণভার অপিত হইবে। এই উপসমিতি ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের কার্য বিবরণী সভাপতির নিকট দাখিল করিবেন।

গঠনতন্ত্রের বত মান পরিবত নের ভালিকা:

- বানান ভুল ও ছাপার ভুল সংশোধন করা
- ২। ১নং নিয়মের 'সংক্ষেপে বলা চইবে বিজ্ঞান পরিষদ' অংশটি বাদ যাইবে।
- ৩। ২ নং নিয়মের 'কার্যকরী সমিতি অক্স ঠিকানা না স্থির কর। পর্যন্ত বিজ্ঞান পরিষদের মূল কার্যালয়—৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত হইবে' অংশটি বাদ যাইবে।
- ৪। ৮(ক) ১ নিয়মের 'বিশেষক্ষেত্রে কার্যকরী দমিতি বাকি চাঁদা পূর্ণত বা অংশত রেহাই দিতে পারিবেন' অংশটি বাদ যাইবে।
- ৫। ৮ (গ) নিয়মের '২৫ জাছয়ারি'র
  পরিবতে '২১শে ফেব্রুয়ারি' লিখিত ইইবে।
- ১। ১০ নং নিষ্নের ২য় পংক্তির 'ভবিয়তে' কথাটির পর 'বাহার উপর' কথাটি যুক্ত হইবে এবং নিয়্মটির শেষে 'কমাসভ্য সাধারণ সভ্যের মত চাঁদা দিবেন' বাক্যটি যুক্ত হইবে।
- १। ১১ নং নিয়্মের প্রথম পংক্তির 'কানসাধক' কথাটি বাদ বাইবে।
- ৮। ১২ (ঙ) নিয়মের প্রথম পংক্তির 'বর্বের চালাবা' কথা কয়টি বাদ ধাইবে।

শালোচনার অর্থ হইল আবশুক্ষত পরিবর্তন, পরিবর্থন
 পরিবর্জন সংশোধনী প্রস্তাব দাবিল করা।

। নিয়লিখিত নৃতন নিয়মটি বোগ করা
 চইবে:—

১৪ (ঘ) (১) প্রবোজন হইজে অন্ধিক তিনজন সভাকে কার্যকরী সমিতি অতিরিক্ত সদস্যরূপে মনোনীত করিতে পারিবেন।

১০। ২৮ (ও) নিগ্রমের প্রথম পংক্তির 'দশ' স্থানে 'দাড' হইবে এবং 'এই স্থগিত অধিবেশন পনের দিনের মধ্যে যথাবিধি আহুত হইলে এবং তাহাতে কোনও হতন আলোচ্য বিষয় পেশ না করিলে দাতজন দদশ্যের উপস্থিতিতে কাজ চলিবে' এংশটি বাদ ঘাইবে।

১১। ২২ (ক) নিয়মের 'একশত' স্থানে 'লেডশত' ছইবে।

নিয়মাবলী উপদ্মিতি:-

সভাপতি—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; আহ্বায়ক—
শ্রীরমণীমোহন রায়; সদশ্য—শ্রীঞ্জিতেক্সমোহন সেন,
শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীপুণোপ্রনাথ
মন্ত্রুমদার, শ্রীশুভেক্সমোহন মিত্র, শ্রীদ্বিজেক্সলাল
ভাতৃত্বী, শ্রীচাক্ষচক্র ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীত্বংহরণ চক্রবর্তী, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
অতংপর আগামী বৎসবের জন্ম কার্যকরী
সমিতি নির্বাচিত হয় যে অক্তকার সভা এই বৎসবের
যাবতীয় নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করিবে।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাবিত হইয়। সর্বসম্বতিক্রমে শ্রীসভােন্দ্রনাথ বহু মহাশম পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন।

ষথরীতি প্রভাবিত ও সমথিত হইয়া শ্রীক্ষরংচন্দ্র মিত্র, শ্রীসভাচরণ লাহা ও শ্রীক্ষতীশপ্রসাদ
চট্টোপাধ্যায় সহঃ সভাপতি পদে নির্বাচিত হ'ন
এবং শ্রীক্ষবোধনাথ বাগণী কম-সচিবের পদে, শ্রীক্ষর্মার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগণনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সহসকম সচিবের পদে ও শ্রীক্ষগন্নাথ গুপ্ত
কোষাধ্যক্ষর পদে নির্বাচিত হ'ন।

পরিচালক মণ্ডলী কত্ক ষ্ণারীতি প্রস্তাবিভ

ও সমর্থিত হইয়া নিম্নলিখিত সভ্যপণ কার্যকরী সমিতির সক্ষপদে নির্বাচিত হন: প্রীচাক্ষচন্দ্র ভটাচার্য, প্রীক্রানেজ্রলাল ভাহড়ী, প্রীক্রিণীকিশোর দত্ত রায়, জ্রীনগেজ্রনাথ দাস, প্রীক্রিনময় রায়, জ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্রীবিদ্যেললাল ভাহড়ী, প্রীক্র্মার বস্থ, প্রীক্রমার ঘোষ, জ্রীবিজ্ঞেলাল গঙ্গোণাধ্যায়, প্রীপরিমল গোস্বামী, জ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসভারত সেন, শ্রীস্থনীলক্ষণ্ণ রায় চৌধুরী, জ্রীবিক্রেনাথ মুগোপাধ্যয়।

অতঃপর নিমুলিখিত ভদ্রমংখাদয়গণকে লইয়া মন্ত্রণাপরিষদ গঠিত হয়।

#### মন্ত্রণা পরিষদ

বুজায়ন-শ্রিপ্রিয়দাবঞ্জন বায়, \* ১২ আপার দারকুলার রোড, কলিকাতা-১: শ্রীম্বধাময় ঘোষ. ১৫ জাপ্তিদ চন্দ্রমাণৰ ব্যোভ কলিকাতা-২৫; শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৪৪াএ নিউ খ্যামবাজার স্ত্রীট, কলিকাতা: শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়, রাধায়নিক গবেষণাগার, ব্রাহনগর জুট মিল, ব্রাহনগর, ২৪ পরগণা; শ্রীনিম করুমার সেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; এীথোগেল্ডকুমার চৌধুরী. ৯৩ আপার সারকুলার বোড, কলিকাতা-১; শ্রীরমণীমোহন রায়, ২১০ বছবান্ধার স্ত্রীট, কলিকাতা; শ্রিত্বংখহরণ চক্রবর্তী, ১২ আপার দারকুলার রোড ¢লিকাত)-১; শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ. ১২ অপার সারকুলার রোড কলিকাতা-১; শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত \*\* ২১০ বছবাজার স্ত্রীট, কলিকাতা-১; শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-ম; শ্রীকুমুদবিহারী সেন, মাসি মোহনলাল স্থাট, কলিকাতা; खेहीवानान बाद, यामवश्रुत करलङ, २९ भद्रश्रेणा ; श्रीष्ट्रधामग्र मृत्थाभाग्र, ৮৮:এফ প্রেক্তনাথ ব্যানাজি ব্যোড; কলিকাতা;

শাখার সভাপতি ঘাঁহার। মন্ত্রণা পরিবদের সহকারী সভা
নারক নির্বাচিত হইরাছেন।

**<sup>\*\*</sup> শাথার আহ্বায়ক**।

<sup>†</sup> কার্যকরী সমিতির সদস্ত ঘাঁহার। পদাধিকার বলে মন্ত্রণা-পরিষদের সভাসদ আছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীব্রজেন্দ্র-চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ, বেলল টেক্স্টাইল ইন্ষ্টিটিউট, শ্রীরামপুর, ছগলী; শ্রীস্থবোধনাথ বাগচী প ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প, ৬০ জয়মিত্র স্থাট, কলিকাতা-৫; শ্রীক্রগন্নাথ গুপুর প, ৯২ খাপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীসত্যব্রত সেন প, ৪১।২ডি চারু এভিনিউ, টালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র প, ২২ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯।

পদার্থবিজ্ঞান-শ্রীদেবেক্সমোচন 47. আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১; শ্রীশিশির কুমার মিত্ত.\* ১২ আপারসারকুলার রোড, কলিকাতা ১; শীব্রজেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী, ১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা »; জ্রীদেবীপ্রদাদ রায় চৌধুরা, ৩৩.১ . বি ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা ২০; শ্রীগৌরদাদ মুখোপাধ্যায়, ৬১।১ বি ওয়েলিংটন স্থাট, কলিকাতা; শীহ্রবিকেশ রক্ষিত \*\*, ১২ আপার দারকুলার রোড কলিকাতা ১; শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহান্তি, **৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯**; শ্রীঅনস্তকুমার দেনগুপ্ত, ১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১; শীচক্রশেখর ঘোষ, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১; শ্রীকুলেশচন্দ্র কর, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা: <u>ভাগামাদাস</u> চট্টোপাধাায়, ৯৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১; শীহ্মরেজনাথ চট্টোপাধায়, ৪এ বাওয়ালী মণ্ডল রোড, কলিকাতা ২৫; শ্রীম্বেচময় দত্ত, ৩৯ হিন্দুম্বান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীদত্যেন্দ্রনাথ বহু, ণ ১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১; শীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক ত বিপ্রদাস খ্রীট, কলিকাতা »: প্রীষি: করলাল ভাতড়ী, ক ১০া২ অবিনাশ মিত্র त्मन, कमिकाका ७:

গণিত—শ্রীনিধিলরঞ্জন সেন,\* >২ আপার সাৎকুলার বোড, কলিকাতা >; শ্রীক্ষেত্রমোহন বস্থ, নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাত। »;

এীকোডিমরি ঘোষ, অধ্যক্ষ, হুগলী মহদীন কলেজ,
হুগলী; শ্রীসিতেশচন্দ্র কর, নং আপার সারকুলার
রোড, কলিকাতা »; শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ\*\*,
নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা »;

এীভূপতিমোহন সেন, ১৬ পাম এভিনিউ, বালিগঞ্জ,
কলিকাতা; শ্রীনলিনামোহন বস্থ, ঢাকা বিশ্ববিভালয়,
রমনা, ঢাকা; শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ক, ১২
আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা »।

রাশিবিজ্ঞান— প্রপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশক,প্রেসি-ডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; প্রীসমরেন্দ্র নাথ রায়, রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিতালয়; প্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্টাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, প্রেসিডেন্সা কলেজ, কলিকাতা; প্রীহ্বিকিন্ধর নন্দী, ১৯৮ দি উন্টাডিলি রোড, কলিকাতা; প্রীপূর্ণেন্দুকুমার বহু, রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিতালয়; প্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ\*\*, অধাপক রাশিবিজ্ঞান, প্রেসিডেন্দা কলেজ, কলিকাতা; প্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যান, ক ও রাধানাথ বহু লেন, কলিকাতা ৬।

চিকিৎসা বিজ্ঞান—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, \* \*
১৬ বাগবাজার খ্লীট, কলিকাতা-৩; শ্রীধীরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ কর মেডিক্যাল কলেজ,
কলিকাতা; শ্রীস্থবীন্দ্রনাথ সিংহ, ২৭।বি বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা ১৯; শ্রীস্থনিলকুমার রায় চৌধুরী, ৎ
কর্ণভয়ালিস খ্লীট, ফ্র্যাট-১এ, কলিকাতা; শ্রীক্ষমূল্যাধন
ম্বোপাধ্যায়, সম্পাদক, চিকিৎসা জগৎ, ২৭।সি
আপার সারকুলার বোড, কলিকাতা-১; শ্রীস্থবোধ
চন্দ্র মিত্র, ১৷২ গোথেল রোড, কলিকাতা;
শ্রীকণীভূষণ ম্থোপাধ্যায়, ৪৭৷২ হাক্ষরা রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪।ছ
ইণ্ডিয়ান মিরর খ্লীট, কলিকাতা-১৩, শ্রীস্থনীলকুমার
সেন, ২৩০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা;
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, \* ৫৬৷২ ক্রীক বো, কলিকাতা;
শ্রীস্তীনাথ বাগছা, ১২৪৷৪ মাণিকভলা খ্লীট,

কলিকাতা; শ্রীশ্চীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেডিক্যাল करमञ्ज, कमिकाछ।।

**भावीयवर्छ**—शिविषतीविद्यायी नवतात, \* २२ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-১; শ্রীপরিমল বিকাশ সেন, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা श्रीविष्कृतम मृत्थात्राधात्र, १८ लालीरमाहम मख লেন, কলিকাতা-৩; শীক্ষতে স্তকুমার পাল. ৫.৪ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯; 🕮 নিবারণ ভট্টাচার্য, ১৯ হিন্দুস্থান বোড, কলিকাড়া ১৯; শীনগেক नाथ माम \* \* क, २२ शालांव मावकुनःव त्वाड, কলিকান্ডা-১।

**मरमाविकाम** -- तीतिविक्ररणथय वसू, \* ≥२ আপার সারকুলার রোড, কলিকাকা-১, শ্রীপুরীক্সনার बल्लाभागाए, ১२ भान शिंह, कनिकाछा-८; औ-कोरवाषठक भूरबालाशाय, २२ वालाब मावकृताव রোড, কলিকাজা; শ্রীহবিশাস ভট্টাচার্য; শ্রীম্বর্ংচক্র মিত্র, প ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা :; শ্রীছিজেন্দ্রলাল গলোপাধ্যায়, ১২ মাপার সারকুলার রোড, কলিকাত'-১।

कृषिविख्डान-शिक्षणीलकृषात भूरशालागाए, २२ আপার সারকুলার রোড, কলিকান্ডা-১; শ্রীপ্রাণ-कुमात (म. গভর্ণমেণ্ট क्रिया काम, इँहुए। इनली; শ্রীপবিত্রকুমার সেনগুপু, \* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীসভাপ্রসম দত্ত, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, कनिकाछा; श्रीष्यत्माक वाग्रहोधुवी, \* \* माधनभूर, হবিণঘাটা, ২৪ প্রপণা; শ্রীক্তিতেক্সনাপ চক্রবভী, ৩৭।বি বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯।

উল্লেদ-বিজ্ঞান- শ্রীসহায়রাম বস্তু. বুন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাড়া; শ্রীপ্রভাতচক্ত मर्साधिकाती, ७६ वालिशक्ष मात्रकृताव त्वाछ, कलि-কাডা-১৯: প্রীকালিপদ বিখাস, বটানিক্যাস গাডেনি হাওডা: শ্রীষতীশচন্ত্র দেনগুপু, ২ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা২৬: শ্রীগিরিজাপ্রদন্ন মজুমদার\*, প্রেসিডেন্সী কলেজ কলিকাতা; শ্রীপুণোজনাথ মজুমদাব, \*\*প্রেসি-एएमी करनक, कनिकाला, श्रीवृद्धानय ভট্টাচার্য, २ कान् ५ शास्त्रित রোড, कनिकाला , श्रीप्रायसक्यात छह,

ঘোষ লেন, কলিকাতা-১ : শ্রীম্মিয় কুমার ঘোষ, ক ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাত -১৯।

প্রাণিবিজ্ঞান-শ্রিহিমাজিকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩০ বালিগঞ্জ সারকুলার বোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীতুর্গাদাস মুখোপাধাায়, ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার বোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার দেন, ৩৫এ हिन्द्रात भार्क, कनिकाछा २०; श्रीधरशक्तताथ मान, ১৪ দীতারাম বহু লেন, দালিখা, হাওড়া; শ্রীদত্যচরণ লাচা ক. ৫০ কৈলাস বস্তু খ্রীট, কলিকাতা; খ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল ভাতভী, \* \* ক ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার বোড, কলিকাতা; শ্রীগোপালচক্র ভট্টাচার্য, প ১০ অপার সার্বলাব বোড, কলিকাতা-১।

नुज्य-श्रीमानव क्षित्री, २१ वालिशक क्षित्र, কলিকাতা-১৯; শ্রীভারক চন্দ্র দাস, \* \* ৩৫ বালিগঞ্জ সাবকুলার বোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীভপেন্দ্রনাথ দত্ত, ০ গৌর মুথান্দি খ্রীট, কলিকাতা; শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ণ ৩৫ বালিগঞ্জ দাকুলার রোড कलिकाना-> । श्रीविधनाथ वत्साभाषाधास के > প্রিয়নাথ ব্যানাঞ্জি স্তীট, কলিকাতা।

ভুত্তব্ব, খনিজত্ত্ব ও ভুগোল—এনিম্ল নাথ চট্টোপাধ্যায়, \* ভূতত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিকালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ; শ্রীপ্রকৃতিকুমার ঘোষ, ২৭ চৌরশী রোড, কলিকাতা; শ্রীবরদাচরণ গুপু, ৬৭ কেয়াতলা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীপতাকীক্ষার চট্টোপাধ্যায়, २१ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা, জী গবেশচন্দ্র রায়, ২৭ চৌরন্ধী বোড, কলিকাতা; শ্রীদস্থোষকুমার বায়, অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, প্রেদিডেন্সি কলেজ; শ্রীকৃক্মিণী-किट्नांत मखताब \* \* क, २१ (ठोतकी द्वांछ, কলিকাত:; শ্রীশিবপদ চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়; শ্রীনিম লকুমার বস্থু, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়; একাননগোপাল বাগচী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয়।

**সেচ বিজ্ঞান**—গ্রীদেবে**ন্দ্র**মোহন

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিমবন্ধ সরকার, আগ্রারসন হাউস, আলিপুর, কলিকাতা; এগোপীবন্ধত মণ্ডল, স্পারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, আগ্রারসন হাউস, আলিপুর, কলিকাতা; প্রাসতীশচন্দ্র মন্ত্রুমধার, পি ৩৭৮ সাদান এভিনিউ, কলিকাতা; এনিলিনী কান্ত বন্ধ, \*\* ডিরেক্টর, রিভার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, এগ্রারসন হাউস, আলিপুর, কলিকাতা।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান—শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচাষ, যাদবপুর কলেজ, ২৪ পর্যাণা; শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে, ১১ লোয়ার রডন স্থীট, কলিকাতা; শ্রীপক্ষরকুমার সাহা, ৪ গণেশ এভিনিউ, ফ্লাট ১২এ, কলিকাতা; শ্রীঅথিলচন্দ্র চক্রবর্তী\*\*, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান—শ্রিবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া; শ্রীভূপতিকুমার চৌধুরী; শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায়, ধবি মতিলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা ২০; শ্রীমাথনলাল বন্দোপাধ্যায়; শ্রীনগেন্দ্রনাথ দেন\*, অধ্যক্ষ শিবপুর কলেজ, শিকপুর, হাওড়া; শ্রীঅমৃল্যধন দেব, লোকোমোটিভ বিল্ডিং প্রফেক্ট রেলওয়ে বোর্ড, ১০৫ নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা -২৬; শ্রীস্কুমার বস্থ প, ১৬ আরল খ্রীট, কলিকাতা -২৬; শ্রীস্কুমার বস্থ প, ১৬ আরল খ্রীট, কলিকাতা -২৬; শ্রীস্কুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, ১৩২।১এ কন ওয়ালিস খ্রীট কলিকাতা-৪।

সাহিত্য বিজ্ঞান— শ্রীবিনয়কুমার সরকার, ৪৫
গিরিশ বম্ব রোড, কলিকাতা-১৪; শ্রীরাজ্ঞশেপর বম্ব,
৭২ বকুল বাগান রোড, কলিকাতা-২৫, বালিগঞ্জ;
শ্রীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা; শ্রীভাস্কর মুথোপাধ্যায়, কলিকাতা
করপোরেশন, কলিকাতা; শ্রীশ্রমল হোম, ১৬নাবি
রাজা দীনেন্দ্র স্থীট, কলিকাতা; শ্রীশ্রত্লচন্দ্র গুপ্ত,
১২৫ রাগবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২০;
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ\*, ১২।১০ গোয়াবাগান লেন,
কলিকাতা; শ্রীহিরণ সাক্রাল, 'পরিচয়', ৩০ চৌরক্ষী
রোড, কলিকাতা; শ্রীগিরিক্ষাপতি ভট্টাচার্ক, ১৭।১

একতালিয়া রোড, কলিকাতা; শ্রীমিহিরকুমার সেন, ৫০ লেক প্লেস, কলিকাতা-২০: শ্রীশ্রামলক্লফ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলিকাতা-১৯; শ্রীষ্পরুণকুমার দেন, ১২১ ল্যান্সডাউন রো**ড, কলিকাতা-২৬**: थीमजनीकार पामं∗\*, २०।२ মোহনবাগান **ल**न. কলিকাতা: श्रीशानान शननातः নাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯: শ্রীদত্যেন্দ্রনাথ দেনগুপ্ত, ৫ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কশিকাতা; শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায়, cio ডাঃ শচীকুমার **ट्रांभा**धाय. মেডিকাগল ক্ৰেজ, কলিকাতা-৬; শ্রীঅতুলচন্দ্র বস্থু, গভর্ণমেন্ট আট স্থল, চৌরশ্বী রোড, কলিকাতা: শ্রীস্থশীলকুমার পাল, রূপবাণী, ৪২.এ জয়মিত্র দ্বীট, কলিকাতা-৫; শ্রীনিখিল ভারড়ী।

দিল্লী—শ্রীশ্রামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী ভারত সরকার, নয়াদিলী; শ্রীজ্ঞানচক্র ঘোষ, শাব্রাহান রোড, নয়াদিলী; শ্রীজ্ঞানেক্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডিরেক্টর, ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার, পুসা, নয়াদিলী; শ্রীশিখিভ্যণ দত্ত, অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত, শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর, নয়াদিলী।

**এলাহাবাদ**— এ অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান কুটার, বেলী রোড, এলাহাবাদ।

বোষাই—শ্রীপবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ এল্টা-মন্ট রোড, বোষাই ২৬।

বারাণসী—শ্রীধীরেক্সকিশোর চক্রবর্তী, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিতালয়।

পাটনা— শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, সায়েশ কলেক, পাটনা; শ্রীসঙ্গনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাব্লিক হেলথ লেবরেটারী, বাঁকিপুর, পাটনা।

নাগপুর—জীবঘ্বীর, ওল্ড এ্যাসেম্ব্রী রেস্ট হাউস, নাগপুর।

জমসেদপুর—শ্রীনলিনবিহারী সেন, ৫ ফল্প রোড, টাটানগর, জমসেদপুর।

কটক—শ্রীদর্বাণাসহায় গুহু সরকার, রাভেনশ কলেজ, কটক। রাচী—শ্রীপ্রজ্রাকুমার বহু, ল্যাক রিসার্চ ইন-ষ্টিটিউট, পো: নামকুম, বাঁচী।

**ঢাকা**— শ্রীনতাশর্পন পান্ডগার, ঢাকা বির্থ-বিস্থানয়, রমনা, ঢাকা; কাজী মোতাহার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিজ্ঞানয়, রমনা, ঢাকা।

ধানবাদ — জীপগভারণ ধর, ভারতীয় ধনি বিভালয়, ধানবাদ।

পুণা— শ্রীশরদিন্দু বন্ধ, ডেপুটি ডিরেক্টর অব অবসারভেটবিন্ধ, গণেশবিণ্ড রোড, পুণা-৫।

ইহার পর শ্রীক্ষানেজ্রলাল ভাগুড়ী কতু কি আনীত নিম্নলিপিত প্রভাবটি বিশেষ আনন্দের সহিত সভায় গুচীত হয়:—

'সন্তাগৃহীত নিয়মাবলীর ১১ সংখ্যক নিয়ম অফুসারে এই প্রথম সাধারণ অধিবেশনে বিশিষ্ট সভ্যা নির্বাচন অসম্ভব বলিয়া আমরা প্রস্তাব করিতেছি—বে এই প্রথম অধিবেশনে আচায শ্রীষোগেশচন্দ্র বাম বিভানিধি এবং ডাক্তার শ্রীফুল্বরীমোহন লাস এই তুইজন প্রবীণত্ম বিজ্ঞান-পেবী সাহিত্যিককে বল্লীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশিষ্ট সভারপে নির্বাচন করা হউক।'

সভায় শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ ও শ্রীসমরেক্স নাথ রাষ হিসাব পরীক্ষক নিষ্ক্ত হ'ন এবং দ্বির হয় ষে এই সভার কার্যক্রম নিম্নলিখিত ভলোমহোদয়-গণ কতুকি অন্থানেদিত হইয়া গৃহীত ইইবে।

অমুমোদক মণ্ডলী:— শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যার, শ্রীবমণীমোহন রায়, শ্রীঅরুণকুমার সেন, শ্রীবিষ্ণযুক্ত গোস্থামী, শ্রীত্বংধহরণ চক্রবতী।

সভাভক্ষের পূর্বে সভাপতি জানান যে বহু বিজ্ঞান মন্দিরের কতৃ পক্ষ বৎসরকাল ব্যবহারের জন্ত পরিষদকে তাঁহাদের মন্দিরের একটি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সভাবৃন্দ একবাকো এই প্রস্তাবে আনন্দপ্রকাশ করেন এবং কড় পক্ষকে ধ্যুবাদ জ্ঞাপন করেন।

সা: শ্রীসতোজনাথ বস্থ, সভাপতি
সা: শ্রীস্থবোধনাথ বাগচী, কম্সচিব

माः 🗐 विक्षा मृत्याभाषाय

नाः जीविक्यकानी भाषायी

শা: শ্রীঅরুণকুমার সেন

नाः जीवभगीरमाद्य वाष

সা: শ্রীত্র:বহরণ চক্রবর্তী। তাং ১১ই মার্চ ১৯৪৮

#### মন্ত্রণাপরিষদের সভা

গত ১৮ই মার্চ পায়েন্স কলেজে রসায়ন বিভাগের । বক্তৃতাগৃহে মন্ত্রণাপরিবদের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীসত্যেক্তনাথ বস্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্বসম্বতিক্রমে শ্রীদেবেক্সমোহন বস্থ এবং
শ্রীহংগহরণ চক্রবর্তী ধথাক্রমে মন্ত্রণাপরিষদের
সভানায়ক ও মন্ত্রণাসচিবের পদে নির্বাচিত হন।
সভায় বিভিন্ন শাখার সভানায়ক (খাহারা মন্ত্রণাপরিষদের নহকারী সভানায়করপে কার্যকরিবেন)
এবং আহ্রায়ক নির্বাচন করা হয়।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মন্ত্রণাপরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বর্ণনা করেন। উপস্থিত স্থীবৃন্দ ঐ সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীঅক্ষয়কুমার সাংগ আবিদ্বাবকদের সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করা বিজ্ঞান পরিষদের কর্তব্য বলিয়া মন্তব্য করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়:—

সভাপতি—শ্রীচাকচক্র ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক—শ্রীঅক্ষরকুমার সাহা
সদস্য—শ্রীহীরালাল রায়
শ্রীবীরেশচক্র গুহ
শ্রীপূর্ণচক্র মহাস্থি
শ্রীশ্রামানাস চট্টোপাধ্যার
শ্রীবিক্ষাপতি ভট্টাচার্য

#### ২৬লে জানুয়ারী হইতে ২১শে কেব্রুয়ারী পর্যস্ত প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্যদের তালিকা

সা ৪৯৭

শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত

পি ৪২১ সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা

8 PS

শ্রীঅজিতকুমার দেন

৭০ কাশারীপাড়া রোড, কলিকাতা ২৫

मा ४२०

শ্রীঅনিল ভটাচার্য

১৷১ ভৈরব বিশ্বাস লেন, কলিকাতা

मा १७३

শ্রীঅনিলকুমার সেন

৬৮ নং হরি ঘোষ খ্রীট, কলিকাতা

मा २३8

শ্রীঅবনীকুমার দে

, ২৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাত।

मा ६२०

শ্রীঅমিষকুমার ভট্টাচার্য

२०७ कालीहबन द्यांष द्वांष, कलिकांछ। २

मा ४३२

শ্রীউপেক্রচক্র বর্দ্ধন

বিভাসাগর কলেজ

৩৯ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

मा (89

এম, এ, সাবুর এম্বোয়ার

ডিরেক্টর অফ ইণ্ডান্ট্রীজ

৭ কাউনসিল হাউস খ্রীট, কলিকাতা

मा १७४

শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

२०।১।১ এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা ৪

309 PK

শ্রীকিরণময় সিংহ

৫৬।২।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা >

च्या ३५

Sri Kumud Sen

4 Sonehri Bag Road, New Delhi.

मा ७:8

শ্রীক্তবিবাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২ একডালিয়া রোড, কলিকাতা ১৯

मा ७३३

শ্রীগণপতি বন্যোপাধ্যায়

৬৯ পূর্ণ মিত্র প্লেস

টালিগঞ্জ, কলিকাতা

A) (85

শ্রীগোপাল হালদার

১৪৫-বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬

मा ७७३

গ্রীকুমুদনাথ চটোপাধ্যায়

৭৬।৪ ইচ্ছাপুর রোড, হাওড়া

7 186

শ্রীচক্রশেথর ঘোষ

২০ হাজরা রোড, কলিকাতা ২৬

मा ৫80

শ্রীচাকচন্দ্র চৌধুরী

৭৷১ গোয়াবাগান খ্রীট, কলিকাতা ৬

A) 676

শ্ৰীষয়স্তকুমার ভাহড়ী

১৷১ ২৷১ রামটাদ নন্দী লেন, কলিকাতা ৬

সা ৫৪০

শ্রীদেবকুমার বস্থ

১৬ ডি ডোভার লেন, কলিকাতা ১৯

(अमा छशमी

710.9 71 484 গ্রিপ্রভাতকুমার মিত্র बिनक्फिक्स वरनग्रावास ত গণেকু মিত্র লেন, কলিকাত। 8 পো: জনাই, গ্রাম-বাক্সা (ଜ୍ଞା--ଡ୍ମମ୍ମି M) 403 A1 685 প্রিপ্রভাস্তম দে निवादायमध्य अदस्याभाषाय যাদ্বপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজ, কলিকাতা ৪৪ বদাদাস টেম্পল খ্রীট, কলিকাতা A1 6:3 मा १७% প্রীপ্রশান্তক্সার ঘোষ बीबिलाइहाम गिज ৩৪ সীভাবাম ঘোষ প্রাট, কলিকাতা ২ ১৭৭ কৰ্ণন্যালিস খ্ৰাট, কলিকাভা Al (0): मा ०:७ শ্রীবিজয়কেতু বঞ্চ শিনিশ্বলকুমার সরকার ১৪ ৷১ পাশীবাসান, কলিকাতা হ २७४ अक्षानगडना त्यांक, श्री छड़ा मा १७० मा ४२२ শ্রিবিনয়কুমার ভালমিল শ্রীনীরজামোহন শস্থ ৮ নিউ রোড, কলিকাত। ২৭ সিটি কলেজ, কলিকান্ডা ন भा १२३ भा ८०७ শিপকানন ভটাচায নিবিফপদ সেনগুপ্ত तकला छ लि: পি ২০ দদার শহর রোড, কলিকাতা ২২ ১ শঙ্করঘোষ লেন, কভিকাতা E 825 ec 178 Sri Bhudebchandra Basu Sri Pareschandra Bhattacharya Indian Veterinary Research Institute 11 Toglak Road, New Delhi Izzatnagar, Bareilly. A1 609 858 IK শ্রীপরেশনাথ ভটাচায শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গুহ ৪০া১ আমহার্দ্র স্ত্রীট, কলিকাতা ২ ৩৯ বীড়ন খ্লীট, কলিকাতা Al Cos শীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 350 PK পল্লীমধু, বৈছ্যবাটি শ্রীভূপেক্সনাথ দত্ত

০ গৌরমোহন মুখাজি খ্লীট, কলিকাতা ৬

मा १७१

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধাার

निवश्र मीनवङ्ग हेनष्टिष्ठिनन, निवश्र

সা ৪৯৬

শ্রীমৃত্যুঞ্যুকুমার মিত্র

৫৬। বি গোপাল মলিক লেন, কলিকাতা 🔑

मा ४२८

গ্রীয়তীক্রনাথ চক্ররী

্ণবি বালিগঞ্জ প্রেস, কলিকাত। ১৯

मा (88

শ্রীশতীক্রমোহন দাশশ্রা

৫ মধুস্দন বিশাস লেন, হাওড়া

1 100

ভ্রায়তীশচন্দ্র গুপু

২০ বুন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ১

मा 820

Sri Raghu Bira

Old Assembly House Street

Nagpur

मा १:9

শ্রীরমেশকুমার ঘোষাল

०० दाशानन जागिकि शेंह, कनिकाल।

मा १३५

Sri Rameshchandra Roy

B. M. Das Road

Bankipore, Patna

Al eto

श्रीवागरगाभाग हरहाभागाय

**ান রাজা বদন্ত রায় রোড, কলিকাতা ২ন** 

71 636

জলক্ষীনাবায়ণ দাস

১৭ তারক প্রামাণিক রোড, **কলিকাতা** ৬

भा ५७१

শ্ৰীললিতমোহন দাস

ংগাংদ বৈরাগীপাড়া লেন

শালিখা, হাওড়া

म १२७

শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল

২২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ২

H (00

Sri Sasanka Shekhar Sircar Anthropological Survey of India 64 Cantonment, Benares Cant.

F ( ) >

শ্ৰীশশীভ্ৰণ ভূঁইয়া

পল্লী শিক্ষায়তন, উদয়রামপুর

(भाः विष्टुभूत्र, २८भत्रभना

পা ৪৯৩

শ্রীশৈলেন ঘোষ

১০ মার্কেণ্টাইল বিক্তিং

লালবাজার, কলিকাতা

ना २२১

শ্রীষ্ঠামঠাদ বস্ত

৮ मि মোহনলাল ब्लींहे, कलिकाछ। 8

मा १२४

Sri Srimohan Gupta

Civil Aviation Training Centre

Saharanpore

मा १०७

बीमिकिमानम क्यांव

১৩৭৮ বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাত। ১৫

मा ७७8

শ্রিসভীশচন্দ্র বেরা

দহ: প্রধান শিক্ষক, বিজ্ঞান বিভাগ

গড় বাইপুর

मा ७३२

শীসত।প্রসর দত্ত

পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

मा १ ३७

निमामोगिठत्र (प

২২, পাইকপাড়া রো

বেলগাছিয়া, কলিকাতা

भ ७२१

Sri Saroj Dutta

Civil Aviation Training Centre

Saharanpore

मा १७७

শ্রিদরোজকুমার দত্ত

৫ ডাঃ বিপিনবিহারী হাট, কলিকাতা ৪

刊 100

बिस्मीतक्षात वस्

মনোবিদ্যাবিভাগ

৯২ আপার দারকুলার ব্যোড, কলিকাতা

मा १२२

Sri Sunitykumar (Janguli Civil Aviation Training Centre Saharanpore.

मा (82

নিষ্ঠারণচন্দ্র ঘোষ

৬৯।এ ডব্লু, সি, ব্যানার্জি শ্বীট, কলিকাত।

मा १०२

Sri Harendranath Roy

Protozoologist,

Indian Veterinary Research Institute

Mukteshwar

मा १२७

भेडोरबन्तनाथ माग्छन्न

**২২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ২** 

#### বিজ্ঞ প্রি

নিয়মাবলীর পরিবত ন, পরিবর্ধন, পরিবজন ব। সংশোধনাদি সম্পর্কিত প্রস্তাব ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ২০০, বছবাজার দ্বীট, শ্রীরমণীমোহন রায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার জন্ম সভাদিগকে অমুরোধ করা হইতেছে।

স্বোধনাথ বাগ্চি কম সচিব।

#### জ্ৰম সংশোধন

গত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত "বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের দৈহিক দৈর্ঘা ও মন্তকাকারের ভেদ" নামক প্রবন্ধটি শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বন্ধ কতৃকি অফুদিত।

ঐ সংখ্যায় ৯৬ পৃষ্ঠার পর মৃদ্রিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছবিখানি, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী কতুর্ক গৃহীত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।—সম্পাদক।

### মহতে প্রস্তুত

# विश्वम्न प्राथन, घ्रठ ३ मजियात रेठालत

বিশিষ্ট বালালী প্রতিষ্ঠান

# ত্রিহুত বাটার কনসান

পি ২২১।১, ফ্রাণ্ড ব্যাঙ্গ রোড, বড়বাজার ব্রাঞ্চ ১৩৭, বহুবাজার ফ্রীট, নফর বাবুর বাজার, কলিকাত।

ফোন নং ঃ বডবাজার ৩৫৭২

षाबीन ভারতকে বাচতে হলে, বাড়াতে হবে উৎপাদন ক্ষমতা

তার জন্যে দরকার শিক্স ও বিজ্ঞান শিক্ষার বছল প্রদারণ

চাই বহু বিজ্ঞানী ও শিল্পী আর

সাজ সল্পাম সমেত গবেষণাগার ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান।

যাবতীয় সরঞ্জামের একত্র সমাবেশ ও প্রাপ্তিম্বান:--

# 

ষোন: বি. বি. ৩১৭৬ সি ৪৪—৪৬ কলেজ খ্লীট সার্কেট, কলিকাডা—১০

### াৰময় সূচি

| विषय                              |       | লেপক                        | পূত্ৰাক |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|---------|
| 1994                              |       |                             |         |
| খনিজ সম্পদ ও বত মান সভ্যতা        | • • • | জিপ্রফুলচন্দ্র মিত্র        | १५१     |
| বাতোংপাদন সম্পা                   |       | জীভভেজকুমার মিত্র           | 797     |
| বেডার                             |       | <u>এ</u> হনীলকুমার সেন      | : 59    |
| বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভগী               |       | শ্বস্থার বস্ত               | ٥، د    |
| পরজীবী                            | •••   | শিঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | २०৮     |
| ভারতে রঞ্ন শিল্প                  |       | <b>এ</b> তুঃগহরণ চক্রবতী    | ə: 6    |
| ভারতের বহলা সম্পদ ও তাধার সংবক্ষণ |       | শ্ৰনিম লনাথ চটোপাবাায়      | र ∶ ह   |

#### মৰ বৰ্ষে প্ৰিয়জনের প্ৰিয় উপহার**–**

#### শীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীঙ

**ছড়াছড়ি** ছই রক্ষে ছাপা ছোটদের সচিত্র ছড়ার বই। মূল্য ১৮০

बीभी दिन वल अगी ७

কাড়াকাড়ি পাতায় ছবিতে ভরা হই রড়ে ছাপা রাপকবার অভিনব সংপ্ররণ। মূল্য ২্

কবি জসীম উদ্দীন প্রাণীত

# अक পश्चमात वाँभी

ছোটদের প্রাণমাতানো ছড়া ও কবিতা। আগাগোড়া রং-বেরঙে ছাপা। মূল্য ২

শ্রীস্থনির্মান বস্থ প্রণীত

## जाताशात्वत इंडा

বনবাসী কানোহারদের জীবনকথা অবলহনে যুক্তাকর ছাড়।
কথায় মনোরম ছড়া; বহু ছায় সংবলিত। মূল্য ২

#### শ্রীণীরেন্দ্রনাল ধর প্রণীত

## स्राधीनठात प्रश्वाप्त

ভারতের পাধীনতা সংগ্রাম— সন্নাদী বিজ্ঞাহ, দিপাথী বিজ্ঞাহ, বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ, আইন অমান্ত, ভারত ছাড়ো, আজাদ হিন্দ, নৌবিজোহ, সন্ত্রাসবাদ, প্রজা-আন্দোলন এবং আমোরকা, আয়ল্যাও প্রভৃতির স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ক্রীতদাসদের মৃত্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের সব কয়টি বিশ্লবের কাহিনী; ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও শহীদদের ছবিতে সমৃদ্ধ। মূল্য ৩ টাকা

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণীত

# মৃত্যুঞ্জয় সূতাষ ১০০

শ্রীখণেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

# **हीतित ज्ञशक्या २**ू

## আশুতোষ লাইবেরী

**েকলেজ** স্বোয়ার কলিকাতা স্থূৰ সাপ্লাই বিভিৎস ঢাকা

#### বিষয় সৃতি

| বিষয়                          |       | <i>লে</i> খক                  | পত্ৰাছ      |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|
| শিলী ও বিজ্ঞানী                |       | শ্ৰীঅম্ল্যধন দেব              | <b>२१</b>   |
| নিধিল ভারত প্রদর্শনী           |       | শ্ৰীসভ্যেন্দ্ৰনাথ দেনগুপ্ত    | ২২৭         |
| ভারতের নদীসম্পদ ও জলবিত্যৎ     |       | শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়           | २७১         |
| রসায়নশিল্পের কভিপয় প্রবর্ত ক |       | শ্রীরমেশচন্দ্র রায়           | ২৩৭         |
| কথোপক্থন                       | •••   | শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় | २७३         |
| বিবিধ প্রসঙ্গ                  |       |                               | <b>28</b> 5 |
| পরিষদের কথা                    | • • • |                               | 200         |

'আদর্শ বৈজ্ঞানিক' মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে ক্রান্থেক প্রক্রান্ধা প্রেন্স প্রস্তান্ধ শ্রীবিনয়কুমার গ্রন্থাপাধ্যায় প্রণীত মৃত্যুঞ্জয় গান্ধীজী

বছ চিত্রে শেভিত: উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। মূল্য ২১

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রণীত
• **গার্নীজির জীবনপ্রভাত**গান্ধী**ন্ধির আ**বাল্য-কৈশোরের কাহিনী। মূল্য ১৮০

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত / গার্রীজীকে জান(ত হলে গান্ধীকীর মতবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। মূল্য ১৮০

শ্ৰীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্ৰণীত অতিমে গান্ধীজি মহাত্মান্দীর নির্মাম হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী সমন্ত কাহিনী মর্মাম্পানী ভাষায়; সচিত্র। মূল্য ১০০ (इटलटमद्युद्धत्र मर्क्टलार्थ मामिक शिवका



আগামী বৈশাথে ২৭**শ বর্ষে পদার্পণ করবে !** গত ২৬ বংসর যাবত বাং**লার শিশুমহলে** আননা ও শিক্ষা পরিবেশন করে স্থী-স্থাজের প্রশংসা-লাভে ধ্যা হয়েছে এই

#### শিশুসাথী!

<sup>থা</sup>রা গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তাঁরা অবিলয়ে বার্ষিক
মূল্য পাঠিয়ে দেবেন। এক বছরের ক্ষম সময়ের
অন্ত গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত করা হয় না।
বার্ষিক মূল্য ৪১ চার টাকা।
শিশুসাণীর মূল্য কলিকাভার ঠিকানায়
পাঠাতে হবে। ঢাকার গ্রাহকেরা ঢাকার
লাইবেরীতে টাকা ক্ষমা দিতে পারেন।

\* অশুতোষ লাই ব্রা \*

৫, কলেন স্বোমার, কলিকাতা: স্থুল সাপ্লাই বিল্ডিংস, ঢাকা

## আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে গবেষণায় রত থাকতে পারেন

### কারণ

আপনার শবেষণাশারের নিত্য-প্রয়োজনীয় অপরিহার্য ক্রব্য থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ অত্যাবশ্যক অথচ হ্রন্সাপ্য জিনিষের সরবরাহ করার ভার নিয়েছে

## पि जादशिकिक जाक्षारेक

(থেল) কোণ্

সি ৩৭ ও ৩৮, কলেজ খ্রীট মার্কেট, কলিকাতা

টেলিফোন— বি. বি. ৫২৪ ৪ ১৮৮০ টেলিগাম —

"Bitis ynd — ৰ লি ৰাতা

বিজ্ঞান সাধনার উপযোগী বহু উপকরণের এমন বিরাট সমাবেশ প্রাচ্যভূমিতে অদ্বিতীয়।

INVEST

### IN SHARES AND DEBENTURES OF

## Bangeswari Cotton Mills Ltd.

Paying dividends regularly since 1936.

For Particulars write to :-

MR. N. C. BARUA, M.A.

STOCK & SHARE BROKER

G. P. O. Box No. 742

CALCUTTA

# छान । विखान

প্রথম বর্ষ

এপ্রিল—১৯৪৮

চতুর্থ সংখ্যা

## খনিজ সম্পদ ও বত মান সভ্যতা

### প্রাপ্রফুলচক্র মিত্র

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে দক্ষে মান্থবের অভাবগুলি বর্ধিত হইতেছে এবং সেইগুলি মিটাইবার জন্ম তাহাকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সাহান্য প্রহণ করিতে হইতেছে।

প্রাচীন সভ্যতা বলিলে আমরা প্রাক্ষরযুগীয় সভ্যতা বৃঝি। ইহার প্রথম উন্মেষ কোন্ স্বদ্র অতীতে হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তথন যে ক্ষীণ রেথাপাত হইয়াছিল তাহা বহু শতান্দীর পৃঞ্জীভূত ধৃলিকণার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তবে ইহাও নিশ্চিত যে প্রাচীন সভ্যতা অভি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আপন প্রসার বিতার করিয়াছিল।

প্রাচীন সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই বে প্রাচীনেরা শক্তি উৎপাদনের জন্ম শক্তির চিরস্তন উৎসপ্তলি মাত্র ব্যবহার করিতেন। শ্রমশিল্প বলিলে কুটার-শিল্প বুঝাইত। মাহুষের ও গ্রাদি পশুর কায়িক পরিশ্রম শক্তি উৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল। নৌকা, অর্গবপোত ইত্যাদি পালে চলিত। বানবাহন ইত্যাদির জন্ম গো, অশ্, হন্তী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। পূর্বে বলা হইয়াছে বে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে বত মান যুগ যন্ত্রয় নামে অভিহিত্ত হইতে পারে। যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে মুখ্যতঃ লৌহ এবং গৌণতঃ তাম্র, দন্তা, নিকেল, এলু-মিনিয়ম প্রভৃতি লৌহেতর ধাতুসমূহ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অবশ্র যন্ত্র-নিমাণ ভিন্ন পৃত্রকার্ধেও বহুল পরিমাণে লৌহ ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, যন্ত্র চালাইবার উপযোগী শক্তি উৎপাদনের জক্ত পাথুরে কয়লা, ধনিজ তৈল ইত্যাদি ধনিজ পদার্থের প্রয়োজন। স্ভরাং দেখা গেল যে পৃথিবীর বত্রমান পরিস্থিতিতে অর্থাৎ তথাক্থিত "বান্ত্রিক সভ্যতার" মুগে মান্ত্র্যকে ধনিজ পদার্থের উপর অত্যুধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে ইইতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের এক অতি প্রাচীন অধ্যায়ে ধাতব পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে প্রস্তর-যুগেরও অবসান হয়। তথন হইতেই থনিজ পদার্থের ব্যবহার ক্রমবর্ধ মান রূপে পৃথিবীর নানাস্থানে দেখা দিয়াছে অর্থাৎ মান্থ্রে পৃথিবীর কোটি কোটি বংসরের সঞ্চিত ধনিজ-ভাগুরের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে

বিংশ শতান্দীর প্রথমাধে যে তুইটি মহাসমর সমগ্র পৃথিবীকে এক কথায় বিধ্বস্ত করিয়াছে, তাহাতে খনিজ পদার্থ যে পরিমাণে নাই হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বতন কোন পাঁচ শতান্দীতে যে হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দেশমাত্রেরই শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কতকগুলি কাঁচ। মালের সরবরাহের উপর নির্ভর করে। এই কাঁচা মাল অংশতঃ রুষিজাত এবং অংশতঃ খনিজ পদার্থ। কাঁচা মালের প্রথমোক্ত উৎস চিরস্তন, কারণ অতিবৃষ্টি অনারৃষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণের তারতম্য হইলেও মোটের উপর প্রতিবংসরই রুষিজাত পদার্থ কিছু নাকিছু পাওয়া যায়। কিন্তু খনিজ পদার্থের সম্বন্ধ সে কথা একেবারেই বলা চলে না। ইহার ভাণ্ডার খান বিশেষে প্রচুর হইতে পারে, কিন্তু অফুরস্ত কোন স্থানেই নহে। এজন্ম খনিজ পদার্থের যথোপযুক্ত সরবরাহের উপর যদি কোন স্থানের বর্তমান বা ভবিন্তুৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করে তবে সেই স্থানের সম্বন্ধ আমরা কোনরূপেই নিশ্চিত্ত হইতে পারিনা।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমাদের বর্তমান যায়িক সভ্যতার মূলে তুই জাতীয় থনিজ পদার্থ:—
১। যয়-নিমাণোপযোগী লোহ, তায়, নিকেল, এলুমিনিয়ম ইত্যাদি ধাতব পদার্থ; এবং ২। শক্তি উৎপাদনের জয় ব্যবহৃত পাথ্রিয়া কয়লা ও ধনিজ তৈল ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ। এই তুইয়ের কোনটির অভাব হইলে আমাদের যায়িক সভ্যতা একটা অত্যম্ভ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে ইহা বলা বাছলা।

খনিজ সম্পদ জাতীয় সম্পদ। ইহার স্থরক্ষা এবং সন্মাবহারের উপর জাতীয় মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এ কারণ ইহার সংরক্ষণের জন্ম একটা জাতীয় পরিকল্পনার নিতান্ত প্রয়োজন।

সংবৃক্ষণ কথাটি এখানে কেবলমাত্র ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। খনিজ পদার্থ হত দিন থাকিবে ততদিন আমরা উহার ব্যবহার না করিয়া পারিব না। সংরক্ষণ বলিলে ইংাই বৃথিব বে ইহার বাবহার বেট্কু না করিলে নয় কেবল সেইটুকুই করিতে হইবে। এবং ভাহারও যতদ্র সম্ভব সদ্মবহার করিতে হইবে।

কেবল সদ্বাবহার মাত্র নহে। খনিজ পদার্থের উত্তোলন এবং তাহা হইতে ব্যবহারোপ্যোগী পদার্থসমূহের নিজাশন বা প্রস্তুতকরণেও প্রতিপ্রেই
আমাদের যতদ্র সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিতে
হইবে। এই সম্পর্কীয় কাজে বাহারা ব্রতী হইবেন
তাহাদের সর্বদাই তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে
তাহাদের ব্যক্তিগত খার্থ কোন প্রকারেই জাতীয়
খার্থের পরিপন্থী না হয়। যদি কোনস্থলে তাহা
ঘটিতে থাকে তবে দেশের শাসনভার বাহাদের
হাতে তাহার। সেই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার
ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

পাত্র পদার্থের মধ্যে লৌহের স্থান স্বাপেকা উচ্চে। লোহ নিষাশনের জন্ম প্রধানতঃ তিনটি वस्त्रत व्यामान, यथां—लोहश्रस्त्र, हुना भाषत्र **এবং कग्ननौ।** ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ ময়্রভঞ্জে এবং মহীশুরে লৌহপ্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চুণা পাথর ও কয়লাও অনেকস্থানে মিলে। কিন্তু লোহপ্রস্তবের এবং চুণা পাথবের ষেরপ প্রাচুর্য, কয়লার সেইরূপ প্রাচুর্য নাই— বিশেষতঃ লৌহ নিষ্কাশনে ব্যবহারোপযোগী কঠিন কোক যাহা হইতে প্রস্তুত করা যায় এমন কয়লার। বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের দেশে এই জাতীয় কয়ল৷ যাহা আছে তাহা ৬০ বা ৭০ বংসরেই নিংশেষিত হইবার আশক্ষা আছে। কোন দেশের পক্ষে ৬০ বা ৭০ এমনকি ১০০ বংসর দীর্ঘকাল নয়, অতএব আমাদের দেশে লৌহ নিষ্কাশনের ভবিয়াৎ সম্বন্ধে চিস্তিত হইবার বিশেষ কারণ বত মান। লোহার ব্যবহার যেমন একদিকে বন্তাদি নির্মাণে ভেমনি ইমারত, সেতু নিমাণ ইত্যাদি পৃত্কার্য। বর্তমান শতান্দীর প্রারম্ভ হইতে পূর্তকার্ধে লোহের প্লবিবর্ত্তে বিইন্ফোস্ড কংক্রিট-এর ব্যবহার প্রবর্ত ন হইয়াছে এবং ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, বিশেষতঃ ইয়োরোপ এবং আমেরিকায়।
আমাদের দেশে এখনও অনেকক্ষেত্রে বেখানে
বিইন্ফোর্শ্ড কংক্রিট-এর ব্যবহার হইতে পারে
দেখানে লোহ মাত্র ব্যবহাত হইতেছে। ইহা
আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয়।

ধাতব পদার্থের একটা প্রধান অত্নকল্প তথাকথিত "প্রাণিটক"। অধ্যাপক বেকলাও কতৃ কি
বেকেলাইট নামক প্ল্যাণিটকের আবিদ্ধারের পর এই
জাতীয় পদার্থের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আরুষ্ট
হইন্নিছে। তাহার প্রথম কারণ, এই প্ল্যাণিটক
অনেক ক্ষেত্রে ধাতব পদার্থের পরিবতে ব্যবহার
করা যাইতে পারে এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে,
কোন প্ল্যাণিটক গৌণতঃ থনিজ পদার্থ হইতে উভূত
হইলেও এমন অনেক প্ল্যাণিটক আবিদ্ধৃত হইন্নাছে
গাহা রুষিজ্ঞাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন অর্থাং যাহার
উৎস.অফুরস্ক।

কঠিন এবং তরল এই তুই জাতীয় দাহ্য পদার্থ শক্তি উৎপাদনের জন্ম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাথুরে কয়লা প্রথম পর্যায়ের এবং থনিজ তৈল দ্বিতীয় প্রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

পাথুরে কয়লার সংরক্ষণ ও সধ্যবহার সম্বন্ধে আমাদের দেশ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। তাহার প্রধান কারণ এই যে বছদিন হইতে ভারতের শ্বনিজ সম্পদের ব্যবহার বৈদেশিকের স্বার্থ ঘারা সম্পূর্ণরূপে নিয়য়িত হইয়া আসিতেছিল। ভারত স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গার যে পরিবর্তন আবশুক তাহা এখন পর্যন্ত ধথেও পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় নাই। দৃষ্টাস্তম্থলে বলা যাইতে পারে বে, এখনও কাঁচা কয়লা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঁটিতে পুড়াইয়া কোকে পরিণত করা হয়। ইহার ফলে আমরা কাঁচা কয়লার অন্তর্ধুমপাতন করিলে যে সমস্ত বছম্ল্য বায়বীয় ও ভর্ল পদার্থ উপজাত পদার্থ ছিসাবে পাইতে পারিতাম তাহা সমস্তই দয় হইয়া বাতাসে মিশিয়া য়য়। এডয়ের কোকে

কয়লাও যতটা পাওয়া উচিত তাহার **অনেকাংশ** ভস্মীভূত হয়।

কেবল ইহাই নহে! ধাতুনিকাশনে ব্যবহা-রোপবোগী কঠিন কোক হইতে বাহা হইতে প্রস্তুত পারে এমন কাঁচা কয়লাও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে স্টীম এঞ্জিনের ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, বদিও এই জাতীয় কাঁচা কয়লার এদেশে বিশেষ অভাব।

শক্তি উৎপাদনের জন্ম ইন্ধনরূপে ব্যবহারযোগ্য তরল দাহ্য পাদার্থ যাহ। খনিজ তৈল হইতে পাওয়া যায়, তাহার চাহিদা পৃথিবীময় ক্রত বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ ভারতে ইহার বিশেষ অভাব।

থনিজ তৈলের সংরক্ষণ প্রধানতঃ ছই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ দারা অঙ্গারের সহিত হাইড়োজেন যোজনা করিয়া কৃত্রিম বা সংশ্লেষণজাত পেউল প্রস্তুত করা ঘাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া দারা আমরা খনিজ পদার্থের স্থান কৃষিজ্ঞাত পদার্থ দারা পূর্ণ করিতে না পারিলেও যে খনিজ বাস্তবিক অপ্রত্মল ভাহার স্থান অপর খনিজ, যাহার অপেক্ষা-কৃত প্রাচ্য আছে, ভাহা দারা পূর্ণ করিতে পারি। স্থ্যের বিষয়ে যে আমাদের দেশের কত্পিক্ষের দৃষ্টি এইদিকে আরুষ্ট হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে ভারতে কৃত্রিম পেউল প্রস্তুত করিবার কার্থানা স্থাপিত হইবে ইহা আশা করা যায়।

তরল ইন্ধনরপে স্থরাসার বা কোহল ব্যবহার করা যাইতে পারে। চিনি বা গুড়ের দ্রব থছির দ্রারা সন্ধিত করিলে কোহলের উৎপত্তি হয়। এই কোহল সাধারণতঃ পাওয়ার অ্যালকোহল নামে পরিচিত। মোটর গাড়ীর ইন্ধনরপে ইন্নোরোপের অনেক স্থানেই পেট্রল ও পাওয়ার অ্যালকোহল-এর মিশ্রণ বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রচলিত আছে। যথন এদেশের চিনির কারখানাসমূহে চিনি প্রস্তুত করিবার অমুপ্যোগী চিটা গুড় যথেষ্ট উৎপন্ন হয় অর্থাৎ পাওয়ার অ্যালকোহল প্রস্তুত করিবার

উপাদান যথেষ্ট আছে তথম অন্ততঃ মোটর চালাইবার অন্ত পেটুল ও পাওয়ার অ্যালকোহল-এর মিশ্রণের ব্যবহার প্রবত্তিন অবশ্রকতব্য। অনুর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পাবে যথন কোহলই অন্ত দিহন এথিনের একমাত ইন্দ্রন হইবে।

ইন্ধন সংবৃক্ষণের সর্বাপেক্ষা প্রধান উপায় জলস্মোতের সাহায্যে অর্থাং বিনা ইন্ধনে শক্তি উংপাদন করা। পৃথিবীর বহুস্থানে স্বাভাবিক জলপ্রপাতের সাহায্যে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া পাকে। নদীর উপত্যকায় বাধদারা কৃত্রিম হদ এবং উহা হইতে জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া
দেই জলপ্রোতের সাহায্যেও শক্তি উৎপন্ন করা
হইয়া থাকে। দামোদর পরিকল্পনা, ময়্বাক্ষ পরিকল্পনা
ইত্যাদি কার্যকরী হইলে আমাদের দেশের শিল্প
প্রতিষ্ঠানাদিতে ব্যবহারোপযোগী প্রচুর বৈত্যতিক
শক্তি উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতে
যতই শক্তি উৎপন্ন হউক না কেন, দেশের সীমাবদ্ধ
খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কোন
অবস্থাতেই কমিবে না বর্গণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া
যাইবে।

#### ইম্পাত ঘাটতির প্রতিকার চেষ্টা

ভারত সরকারের প্রাক্তন টিমার ডেভেলপ্মেন্ট অফিসার ও উড
প্রিজার্ভেনন একাপার্ট ডক্টর কামেশম ভারতের বর্তমান ইম্পাত-ঘাটতির
প্রতিকারের জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন।
ডক্টর কামেশমের মতে প্তর্কারে যেখানে আজ্বকাল ইম্পাত ব্যবহৃত হয়,
তার অবিকাংশ ক্ষেত্রেই ইম্পাতের পরিবতে কাঠ ব্যবহার করা চলে।
অবশ্য সে ভল্মে সাধারণ কাঠকে বিশেষ প্রক্রিয়া ছারা দূচতর এবং অন্মান্থ
গুণসম্পন্ন করা প্রয়োজন। তিনি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান—টিম্বার ডেভেলপমেন্ট
অ্যাডমিনিসট্রেশন—কল্পনা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন স্থানে
২০টি কেন্দ্র খূলবে। প্রতি কেন্দ্রে কাঠ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এবং এন্জিনিয়ারিং
বিদ্যা শেখান হবে। পরিকল্পনাটির ব্যয় অন্থমান করা হয়েছে পাঁচ কোটী
টাকা। পরিকল্পনাটি বর্তমানে কেন্দ্রীর সরকারের পরীক্ষাধীন। সরকার
যদি পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তাহলে ডক্টর কামেশম ইয়োরোপ ও
আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে এদেশে একটি টিম্বার এন্জিনিয়ারিং
কল্পে খূলবেন বলে মনস্থ করেছেন।

## थाएगा श्रीप्त श्री

### প্রান্ত প্রক্রমার মিত্র

যে ভারতবর্ধের অন্নবস্থের যা কট সে স্থপু আমরা কুষি প্রধান বলিয়া। যথেষ্ট (मन হইলেই আর আমাদের স্থ-সমৃদ্ধির অন্ত থাকিবে বলিতে অবশ্য শিল্পোয়তি যদি বোঝায় যে দেশের সমস্ত শিল্পসঞ্জাত দ্রব্যের চাহিদা यतिनी निज्ञ हे भिष्ठाहरू भावित्व जाहा इहेरन स অবস্থা হইতে এখনও আমরা অনেক দূরে আছি। কখনও দে লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিব কিন। তাহাও সন্দেহ। কিন্তু এটা ঠিক যে সম্প্রতি আমাদের শিল্প-সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়িয়াছে। সম্প্রতি যে মহাযুদ্ধ শেষ হইল তাহার আওতায় শিল্পোন্নতি বেশ ক্রত 'বাড়িয়াছে। ইহা সম্ভোষের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুদ্ধেরই ফলে যে বস্তুটা আরও বেশী ও কষ্টদায়ক ভাবে প্রকট হইয়াছে দেটা এই যে কুষি-সমুদ্ধিও যথেষ্ট আমাদের नग्र । যদিও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই চাষ করিয়া খায় তবু আমাদের চাষের ফদলে আমাদের পেট ভবে না। এই কারণেই একান্ত পেটের দায়ে व्यामारमञ्ज विरमर्भन मुशारभक्षी इहेमा थार्किए इम् । यि कान कार्या विकास आमानी वस इहेश যায় তাহা হইলে দেখা দেয় তুর্ভিক্ষ। খাগ্ত षामनानीय এकार नार्यय सरयान नहेवा विरन्नीया এমন নিম্ম ভাবে আমাদের নিকট মূল্য আদায় করিতেছে বে আমাদের রাষীয় অর্থনীতি বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই এপ্রিল হইতে যে রাষ্ট্রীয় বর্ষ আরম্ভ হইল তাহাতে প্রায় ১১০ কোটি টাকায় খাগুশশু আমদানী করায় প্রস্তাব আছে। ইহা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র বার্ষিক

বিশ-পটিশ বছর আগে প্রায়ই শোনা যাইত ব্যয়ের প্রায় অর্থেক। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে ভারতবর্ধের অন্নবন্তের যা কট সে স্বধু আমরা সে ব্যাপারটি কিরপ গুরুতর আকার ধারণ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া। যথেট শিল্পোন্নতি করিয়াছে।

> আমদানী খাতাশস্ত্রের মূল্যের বিপুল পরিমাণ ছাড়া আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। বিদেশ হইতে কিছু আমদানী করিতে হইলে ভাহার বিনিময়ে দেখানে কিছু রপ্তানী করিতে হয়। সচরাচর যে সকল দেশ শিল্পসজ্ঞাত দ্রবা রপ্তানী করে তাহারাই খাগ্যশস্ত আমদানী আমাদের দেশে যে সামাত্ত শিল্পসঞ্চাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাতে আমাদেরই অভাব মেটে না। আবার দেগুলি এমন কিছু উৎকৃষ্টও নয় যে বিদেশীর**া** আদর করিয়া আমদানী করিবে। কাজে কাজেই আমাদের বেশীর ভাগ রপ্তামীই কতকগুলি কাঁচা भाल। ইহার বিনিময়ে আমরা থা কিছু সামান্ত মৃল্যের দ্রব্য আমদানী করিতে পারি তাহা যদি দ্রবাই হয় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিব কি দিয়া? আর যন্ত্রপাতি আমদানী না হইলে আমাদের শিলোন্নতি কি করিয়া হইবে? শিলোন্নতি না रुटेरन व्यावात व्याभारम्य व्याधीनका तका रुटेरव কি উপায়ে ? সাম্প্ৰতিক মহাযুক্তে বে জিনিষ্টা অবিসম্বাদিত রূপে প্রমাণ হইয়াছে যেটা এই যে আধুনিক যুদ্ধ জিতিতে হইলে সাহসী ও নিপুণ সৈনিকের অপেকা শিল্পসন্তারই বেশী কার্বকরী।

অতএব থাজাইপাদন বৃদ্ধি বছ মানে আমাদের দেশের সর্বাপেকা গুরুতর সমস্তায় দাঁড়াইয়াছে। এখন কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইতে হইলে হয় বেশী কৃষি চাব ক্রিতে হয় (extensive cultivation) অথবা চাদের প্রণাসীয় উশ্বতি করিতে হয় (intensive cultivation)। ভারতবর্ষের মত ঘন-বদতি দেশে প্রথম প্রথার বিশেষ স্থান নাই। छत् व्यामारमत्र প्रारमिक मतकात्रता अमिरक्छ ८ छ। कविरङ्ग। युक्त अरम्भ भवकात विभागस्यत দক্ষিণে অনেক পতিত জমি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির শাহাযো সমবায় প্রথায় চাষ করার ব্যবস্থা করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারও পতিত জমি নিজায়ত্তে লইয়া দেখানে পূৰ্বক হইতে আগত চাষীদের বৃষ্ঠি করাইবার বাবস্থা করিতে সঙ্কল করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর বাগুণস্থের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ঘিতীয় পস্থাই আমাদের পশ্যবন্ধ।

একই পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন শক্তের তুলনা করিলে দেখা যায় যে এ বিষয়ে আমাদের উন্নতির যথেষ্ট স্থান আছে। ধানের কথাই ধরা থাক। আমাদের দেশে প্রতি একরে ( প্রায় তিন বিঘা) জমিতে গড়ে সাড়ে নয় মণ ধান হয়। দে স্থলে দেই পরিমাণ জমিতে জাপানে ও कानिएकानियारक आय माठान यन এवर इंडोनि छ ম্পেনে প্রায় ৫৫ মণ ধান উৎপন্ন হয়। বর্ত মানে আমাদের থাতের যা ঘাটতি তাহা পুরণ করা যায় উৎপন্ন শত্ম শতকরা যোল ভাগ বৃদ্ধি করিলেই। অবশ্য লোকসংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে ভাহাতে আমাদের লক্ষ্য আরও উধ্বে রাখিতে ছইবে—প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। ধানের তুলনা হইতে বুঝা যায় যে এই লক্ষ্যে পৌছান কিছুই আশ্চর্য নয়।

কিছুদিন আগে নিধিল ভারত প্রদর্শনীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের অধ্যক্ষ আচার্য জ্ঞানেজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণে ওনিয়া चार्च्य इंडेनाम रव माधातन र्य धातना चार्छ-र আমাদের দেশের চাষীরা এত পুরাণো ও অকেন্ডো প্রথার চাব করে যে অগ্র দেশের তুলনায় আমাদের

চাষের প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করা হয়—এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আচার্য মহাশয় তাঁহার নিক অভিক্রতা হইতে বলেন তাঁহাদের গ্রামে এমন কৃষকও আছে যাহার ক্ষেত্রে উৎপন্ন শচ্ছের পরিমাণ একর পিছু ৫৫ মণই হয় অর্থাৎ পৃথিবীর मर्ताष्ठ উर्शानरनद ममानरे रय। रेश रहेरंड বোঝা যায় যে अवस्। সর্বতোভাবে অমুকৃল হইলে আমাদের দেশের চাষীরাও তাহাদের অভ্যন্ত প্রথাতেই আমানের খাতের চাহিদা যথেষ্ট মিটাইতে পারে ।

চাষে দ্বাপেক। স্বাদল পাইতে হইলে প্রয়োজন অহুকুল নৈস্গিক অবস্থা, যথেষ্ট পরিমাণ সার ও যথাসময়ে বপন-রোপন ইত্যাদি। চাষের অমুকৃল নৈস্গিক অবস্থা বলিতে বোঝার উবর জমি, যথেপ্ত সুর্যকিরণ ও পরিমাণমত জল সরবরাহ। আমাদের দেশের কষিত ভূমির বেশীর ভাগই স্বভাবতঃ যেন উর্বর। স্থকিরণের কোথাও কপনও অভাব হয় না। আর সাধারণতঃ গাছে যে বৃষ্টিপাত ২য় তাহাতেই জল সরবরাহের কান্স মোটের উপর মিটিয়া যায়। কিন্তু দেশের কোন অংশে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলেই চাষের কাজে একেবারে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। বৃষ্টির জলের উপর এতথানি একান্ত নির্ভর অত্যান্ত দেশের **চাষীদের করিতে হয় না। যে যে দেশে চাষের** काक त्यम ভागভाবে হয় সেই সেই দেশে जन সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্ম সেচের ব্যবস্থ। বেশ ভাল ভাবেই আছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে সেচকাৰ্য मृनস্ত্তগুলি অনেকদিন চালাইবার আবিদ্বত হইয়াছে। পূর্বতন ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রাদেশে সেচকার্যের व्याभक ভाবে वावहात्र इहेग्रा निग्नाह । कटन हेहात ব্যবহারিক প্রণালীগুলিও মোটাম্টি প্রত্যক্ষভাবে ञ्चरयां आभारमंत्र इहेशारह। कारकहे দেখার **নেচকার্যের ব্যাপকতর প্রয়োগের অক্ত প্রয়োজন** দেশের উৎপাদন হওয়া অসম্ভব যদি না আমাদের • রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ও ব্যবহারিক সেচবিজ্ঞায় নিপুণ

পৃত বিদ। আপাততঃ গবেষণাকারী বিজ্ঞাানীয় পভাব বিশেষ অমুভূত হইবে না।

আন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে দেখিলে উপযুক मात्र वावशत्रहे म्वारियका दिया अद्याखनीय বিষয়। আবহমান কাল হইতে যে স্কুল জ্মিতে চাষ হইয়া আদিতেছে, দে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা যতই বেশী থাকুক না কেন তাহা ক্রমশঃ পাইবেই। ইহার ব্যতিক্রম হয় মাত্র সেই সকল জমিতে, যেখানে বংসরের পর বংসর বক্তার জলের পলি পড়ে, যেমন নীল নদের উপকুল। কাজেই জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ ও যথোপযুক্ত সার না দিলে পূর্বের মত উৎপাদন হইতে পারে না। এই জন্ম এ বিষয়ে একমাত্র বিচার উহা উপযুক্ত কি না এবং यरबंधे रम अया इहेल कि ना।

সারে হুই প্রকারের হুইতে পারে; এক প্রাকৃতিক ও অপর বাদায়নিক। প্রাকৃতিক দার তুই ভাবে প্রয়োগ করা যায়। এক পশুপক্ষীর পরিত্যক্ত মূত্রপুরীষ আদি পচনশীল দ্রব্য, খইল ও কার জাতীয় দ্রব্য মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া, আর এক পর্যায়-ক্রমে এমন ছুইটি ফ্সল বপন করা যাহাতে একটি ফসল দারা জমি হইতে যে উপাদান বেশী খরচ **হইবে তাহা অग्र कमनिं घाता পূরণ হইবে।** শেষোক্ত প্রথাকেই রোটেশন অফ ক্রপ্স বলে। যদিও এই তুই প্রকারের প্রাকৃতিক সারের ব্যবহারের কথা আমাদের দেশের চাষীদের জান্ম আছে তরু ইহাদের যথেষ্টভাবে ব্যবহার করা হয় না নানা কারণে। প্রথমতঃ পরিত্যক্ত জৈব বস্তুর মধ্যে भाश्यक यनमृत्वव यक्त वानक वावहाव हीन-प्तर्भ প্রচলিত আছে আমাদের দেশে তাহা নাই. সম্ভবতঃ ধমের অফুশাসনে। দিতীয়তঃ গবাদি পশুর মলের অধিকাংশ শুকাইয়া জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অনেক পরিমাণ নষ্ট হয়। ফলে এই ধরণের সার যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা

প্রাকৃতিক উপায়ে জমির উৎকর্ষ দাধন করা যে হয় না ভাহার কারণ কোন কোন কেত্রে অঞ্জভা বটে, কিছ অধিকাংশ কেতেই সঙ্গতির অভাব। প্রথমত:, कान् कमरलद भव कान् कमल दभन कदिरल अभिद উপকার হয় সে দখন্ধে খুব পরিষ্কার জ্ঞান অনেক চাধীর নাই। বিভীয়তঃ, সব ফসলের মূল্য সমান নয়। জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্ম অপেকাকৃত কম অর্থপ্রদায়ী ফসলটি রোপন কুরার মত সঙ্গতি **ज्यातक हाधीत्रहे थाटक ना। यिन छ हेहाद कटन** ক্রমশঃ তাহাদের ক্ষতি বেশী হইয়া পড়ে তবু আপাত ভাত-কাপড়ের তাগিদে তাহারা অর্থকরী क्मल छिलिएक भव भव वर्णन ना कविया भारत ना। অবশ্য যথোপযুক্ত প্রথার দ্বারা যদি তাহাদের প্রাকৃতিক সার প্রয়োগের মূল্য বিশাসযোগ্য ভাবে বোঝান याग्र जाहा इटेल এই বিষয়ে চাধীদের অভ্যন্ত প্রণালীর পরিবত ন করা খুব সহচ্ছেই ঘটিতে

নাইটোজেন ও ফফোরাস ঘটিত কতকগুলি রাসায়নিক জব্যের সার হিসাবে ব্যবহার অনেক দেশেই চলিত আছে। এই সম্পর্কে আামোনিয়াম ফসফেট ও স্থপারফসফেটের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলির ব্যবহারে অনেক দেশে যে আশ্চৰ্ষ ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে কিন্তু এগুলির ব্যবহার খুব বেশী প্রচলন নাই। ভাহার কারণ জ্ঞানের অভাব এবং সরবরাহের অভাব। এই वृष्टे अकारवव वानायनिकरे विरम्भ रहेरछ भाममानी করিতে হয়, কাঞ্জেই দামও বেশী পড়ে। এই অভাব দুরীকরণের জন্ম ভারত সরকার বিহারের অন্তর্গত সিন্দরী নামক স্থানে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী করায় বিরাট কারখানা নির্মাণ করিতে-ছেন। এই কার্থানা চালু হইলে এই স্রব্যটি স্থলভে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া অক্তাক্ত স্থানে জল-ল্রোতের সাহায্যে বিদ্বাৎ উৎপাদনের যে সমস্ত ব্যবস্থা कान हारीत भरकरे था। मछव रह ना। विजीव , स्टेरल्ट मिरे ममछ भतिकत्रना कार्यकरी स्टेरल्ड

নাইটোজেন ঘটিও রাসায়নিক বন্ধগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু এই সমস্ত রাসায়নিকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও যে ইহাদের প্রয়োগ-সমস্তা মিটিয়া গেল তাহা নয়।

বিখ্যাত কুমিবিদ হাওয়ার্ড ও তাঁহার অফুচর আরও অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে রাসায়নিক শার প্রয়োগ করিলে জমির স্থায়ী ক্ষতি হয় এবং এই প্রকার সার ব্যবহারের ফলে ষে সকল ফসল জনায় তাহার স্বাদও ভাল হয় না এবং তাহার পুষ্টিকারিতাও আশাহরূপ থাকে ना। ইহার ফলে এই প্রকারে উৎপন্ন থাগুসকল ষাহারা নিয়মিতভাবে থায় তাহারা রোগপ্রবণ হয়। এই অভিযোগগুলি এত গুরুতর যে বলাই বাহুলা যে এই মতগুলি যদি সুধ্বাদিসমত হইত ভাষা হইলে আর কেহই রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কথা উল্লেখই করিত না। আসলে উক্ত মতবাদ সকল কৃষিবিদ স্বীকার করেন না। ইহা महेशा वह उर्क-विजर्क इहेशा शिशास्त्र अवः अथन अ হইতেছে। উপরে আচার্য জ্ঞানেক্রনাথ মুখোপান্যায় মহাশয়ের যে ভাষণের উল্লেখ করিয়াছি, সেই ভাষণে তিনি বলেন যে যদিও ইহা অবিদম্বাদিত সভা যে কোন কোন দেশে অভিবিক্ত বাসায়নিক সার না ব্রিয়া প্রয়োগ করার ফলে উর্বর জমি মক্তৃমিতে পরিণত হইয়াছে তবুও ইহাও সত্য নয় বে সব ক্ষেত্ৰেই এইরূপ হইবে। তিনি বলেন र पृष्ठिकां पर नकन উপानान शांकिरन तानावनिक সার ব্যবহার করা ক্তিকর দেগুলি বহুদিন হইল গবেষণার দারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে এখনও বে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে সে শুধু অজ্ঞতা জনিত ৷

আচার্য মহাশয়ের বক্তৃতা শোনার কিছুদিন পরে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আর একটি আলোচনা শুনিবার স্থযোগ হইয়াছিল। ঐ দিনের প্রধান বক্তা মিঃ ফফীর জোর দিয়া বলেন যে

উৎপন্ন শক্তের স্থাদ ও পুষ্টিকারিতার উপর রাসায়নিক সার প্রয়োগের যে প্রভাব হাওয়ার্ড প্রমূথ বিজ্ঞানীরা আরোপ করেন তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ হয় নাই। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে চীনদেশে ব্যাপকভাবে মল-সার প্রয়োগের জন্ম সেধানকার ফদল দম্বন্ধেও এরপ নিন্দা তিনি শুনিয়াছেন, যে ঐ সব ফদল থাইয়া চীনারা সংক্রামক রোগে<sup>,</sup> বেশী মালান্ত হয়। এমন কি এই জন্ত গতে যুদ্ধের সময় সেথানকার আমেরিকান সেনা বিভাগ স্থানীয় উংপন্ন শস্ত ও ফলাদি খাওয়া বারণ করিয়া দিয়া-ছিলেন। অথচ চীনের লোকসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সকল দেশের অপেক্ষা বেশী এবং সেখানে ঐ সার এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় যে অভিযোগটির সতাতা দম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়। যাই হোক্ চীনের ঘটনা হইতে প্রমাণ হয় যে এই প্রকারের অভিযোগ শুধু রাসায়নিক সার সম্বন্ধেই আবদ্ধ নয়।

লেথকের প্রশ্নের উত্তরে মি: ফন্টার কিন্তু স্বীকার করেন যে স্বাভাবিক সার যেরূপ চোথ বুজিয়া যেখানে সেধানে ব্যবহার করা যায়, সেরূপ ভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে জ্বমির ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তবে রাসায়নিক সার কেন ব্যবহার করিব ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে খালোংপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা প্রয়োজন তত প্রাকৃতিক সার আমাদের দেশে পাওয়া অসম্ভব। কাজেই কিছু পরিমাণ রাসায়নিক সার না ব্যবহার করিয়া উপায় নাই। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার ফলে মনে হইল যে মি: ফাটার প্রমাণ করিতে দক্ষম হইয়াছিলেন, মুত্তিকার উপাদান-গুলি বিশ্লেষণ দাবা স্থির করিয়া ষ্থোপযুক্ত রাসায়-নিক সার প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু-উৎপাদন বৃদ্ধিত হয়ই এবং জমির কোন ক্ষতি না হইয়া উহার উৎপাদিক।-শক্তি স্থায়ীভাবে বাড়িয়। যায়।

আলোচনা শুনিবার স্থযোগ হইয়াছিল। ঐ দিনের কিন্তু কথা হইতেছে বে প্রত্যেক অঞ্লের প্রধান বক্তা মিঃ ফন্টার জোর দিয়া বলেন যে • মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া কতথানি এবং কোন বিশেষ

বাশায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্থির করা চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এইখানে বিজ্ঞানীর খন। কিন্তু বড় বড় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে সমবেত रहेगा विकानीया **এই का**र्य कबिएक **शांति**रवन ना। আচার্য জ্ঞানেজনাথের মতে, আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের ক্ষেত্রে ও অক্যান্ত সরকারী থামারের জমি সম্বন্ধে তথ্যের কিছু অভাব নাই। সেখানকার সকল প্রকার বিশ্লেষণ ভাল ভাবেই করা হইয়াছে। কিন্তু চাষীরা ষেখানে নিজেরা চাষ করে দেখানকার নৈস্গিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের একান্ত অভাব। আরও গবেষণাগার বাড়াইয়া বা সরকারী থামারে আদর্শ চাষ করিয়া দেখাইয়া এই অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে না। ইহার জন্ম বিজ্ঞানীকে চাষীর কাছে গ্রামে গ্রামে যাইতে হইবে। চাষীরা বহু শতাব্দীয় অভিজ্ঞতা পুরুষামূক্রমে শিথিয়াছে। কাজেই তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পার্শে আসিলে বোঝা বাইবে যে চাষীরা এমন **ज्यानक कथा** जारनन यांश विकासीया जारनन ना আর বিজ্ঞানীরা এমন অনেক কথা জানেন চাষীরা যা জানেন না। এবং এই তুই পক্ষের সহযোগিতা চামের ক্ষেতে সফল করিতে হইবে। গবেষণাগারে মৌলিক গবেষণা করিয়া আপাততঃ বিশেষ স্থবিধা করা যাইবে না। কেন না লেখাপড়া জানা লোক যে সব প্রচার করেন চাষীরা তাহা স্বতঃই সন্দেহের চোথে দেখেন।

এই সমস্যার সমাধানের জন্ম বিজ্ঞানীকে গ্রামের দিকে মৃথ ফিরাইতে হইবে। বেশী কিছু বিভার প্রয়োজন নাই, ইহার জন্ম টাকা পরসা ধরচ করিয়া বিদেশে বিভা অর্জন করিতে যাওয়ায় প্রয়োজন নাই। শুধু চাই বৈক্ষানিক মনোভাব ও চোথ-কান থোলা রাথার অভ্যাস, আর সর্বোপরি চাই চাষীর প্রতি সহায়ভৃতি ও সম্রুদ্ধ মনোভাব। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আমাদের দেশেও এমন চাষী আছেন যাহার উৎপাদন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্বকের উৎপাদনের সমান ।

তাঁহার প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অক্যান্ত চাষীদের কাছে পরিবেশন করিতে হইবে। এইরপ করিতে করিতেই দেখা ষাইবে যে কোন কোন স্থানে উৎপাদনের অক্সতার জন্ত দায়ী চাষের প্রথা নয়, জমির কোন দোষ বা নৈসর্গিক কোন কারণ। সেইগুলি দ্র করার জন্ত বিজ্ঞানী তাঁহার বিগ্লার ব্যবহার করিবেন। তাঁহার কাছে হয়ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকিবে না। কিছু তিনি সেখানকার মৃত্তিকা কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করিতে পাঠাইতে পারিবেন এবং নৈস্গিক ব্যাপারেও সেখানকার পরামর্শ লইতে পারিবেন। পরামর্শ পাইলে সেগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা তিনি তাঁহার ক্ষেত্রন্থ অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিতে পারিবেন ও চাষীর সহিত খালোচনা করিয়া বেগুলি যথোপযুক্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

অনেক স্থলে চাষের যথোপযুক্ত উন্নতি করিতে হইলে বাষ্ট্রীয় উভামের প্রয়োজন। এম্বলে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু যে সেচেরই দরকার ত। নয়। অন্ততঃ বাংলা দেশে অনেক জায়গা আছে যেখানে সেচের অপেকা জলনিকাণের ব্যবস্থার বেশী দরকারে। অতিরিক্ত জল সঞ্চারের জন্ম এসব স্থানে জমির উর্বরতা-বর্ধ ক অনেক উপাদান ধুইয়া যায়। তাহা ছাড়া জল জমার জন্ম পানীয় জল ধারাপ হয় এবং মশা প্রভৃতি জ্লাইয়া ঐস্থানের স্বাস্থ্যও থারাপ করিয়া দেয়। মনে হয় যে উপযুক্ত ভাবে জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমিয়া যাইবে। এছাড়া যথাসময়ে বীজ, সার বা বলদ ও লাক্ষল সংগ্রহ করিবার সুক্ষতি না থাকায় অনেক চাষী যথাসময়ে বপন-রোপন ইত্যাদি করিতে পারেন না। এ জন্মও শদ্যের সমূহ ক্ষতি হয়। এ সকৰ অভাব দূব করা বায় গ্রামে গ্রামে সমবার সমিতি স্থাপন করিয়া। ইহার জন্ম এই সকল সমিতির পিছনে চাই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্ট্রা ও উৎসাহ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা যাহাতে যথাস্থানে ও

বথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ কর। গায় তাহার জন্মও চাই
হানীয় অভিজ্ঞতাযুক্ত বিজ্ঞানীর উপস্থিতি। রাষ্ট্রীয়
সাহাষ্য বৈজ্ঞানিক প্রগালীতে নিয়ম্নিত না করিলে
তাহার ফল সরকারী Grow More Food বা
"কসল বাড়াও" চেইার লায়ই সম্পূর্ণ বিফলতায়
পরিণত হইবে। সহবে বসিয়া গ্রেমণাই করা মাক
বা কল্পনাই করা যাক তাহার বিশেষ সাফল্য নাই।
মহাষ্যা গান্ধী মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সাধীন

ভারতে কংগ্রেসের যে মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার নাম দিয়াছিলেন "লোক সেবা সভ্যাই, তাহার প্রধান কম ক্ষৈত্র নিধারিত করিয়াছিলেন ভারতের চয়লক গ্রাম। আমাদের সামাজ্রিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনা এইরপে একটি বিজ্ঞানীদের ঘারা গঠিত "লোক সেবা সঙ্গাই সম্প্রত করার মত যথেই প্রবৃদ্ধ হইবে কি ? না হইলে দেশের স্বাঞ্গীন উন্নতি স্কদ্র ব্রপ্তই থাকিয়া গাইবে।

#### আমেরিকায় সেচ

ভারতবর্ধের মত আমেরিকার যুক্তরাট্রে বহু জমি জলাভাবে চাবের অবোগ্য হয়ে আছে। এই রক্ষের জমি আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলেই বেশী। আমেরিকার সরকারী রিক্লামেশন ব্যরোর চেপ্তায় নদী নিরম্নণ করে এই রক্ষ অনেক জমি বর্তমানে সেচপ্রাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটা একর চাধযোগ্য জমির মধ্যে ২ কোটা ১০ লক্ষ একর জমি এইভাবে চাবের কাজে শাগান সম্ভব হয়েছে।

কলান্বিমা নদীতে গ্র্যাণ্ড কুলি বাঁধ এবং কলোরাডো নদীতে হুভার বাঁধ পূথিনীর রহতম বাঁধগুলোর অন্ততম। জমির উন্নতি সাধন ছাড়া প্রচুর পরিমাণ বিছাৎ-শক্তিও এই সব বাঁধের জলশ্রোত থেকে তৈরী হচ্ছে। নতুন আরও কয়েকটি পরিক্রনাও গৃহীত হুরেছে। এগুলির মধ্যে সর্বর্হং হচ্ছে মিসোরী উপ্তাকা পরিক্রনা। এই বাঁধ তৈরী হলে ৫০ লক্ষ একর জমি সেচ পাবে এবং ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট বৈহ্যাতিক শক্তি উৎপন্ন হবে। পরিক্রনা সম্পূর্ণ হতে ৮ বছর সময় লাগবে এবং এর জন্ত ব্যয় পড়বে ২৪০ কোটা ডলার।

### র্ডর

### প্রীম্বনীলকুমার সেন

বিগত মৃদ্ধে বিজ্ঞানের যে সমস্ত উন্নতি হয়েছে তার মধ্যে আণবিক বোমা এবং রেডার যথের আবিদ্ধার অন্ততম। প্রকৃত পক্ষে আণবিক বোমা ও রেডার যথের উদ্ভাবনের ফলেই এক-পক্ষ এ মৃদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সেই রেডার সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা লিগছি।

ইংবেজী তে 'RAdio Detection And Ranging' কে সংক্ষেপে RADAR বলা হয়। দূর প্রেনকে বাধাবপ্ত ধরা হয়েছে। (১) দূরত্ব বলতে
আমরা বৃদ্ধি—এরোপ্রেনটা আমাদের বন্ত থেকে
কতদূরে অবস্থিত। (চিত্রে নির্দিষ্ট ক থ রেখা)।
(২) দিগংশ জানতে পারলে আমরা অনায়াবে
বস্তুটার দিক্নিণয় করতে পারি। কারণ ১নং ছবিতে
দেখতে পাই, এরোপ্রেনটা আমাদের বন্তের
উত্তরপূর্ব সীমার 'গ' কোণের ভেতর রয়েছে।
(৩) উচ্চতা আমাদের জানায়, এরোপ্রেনটা

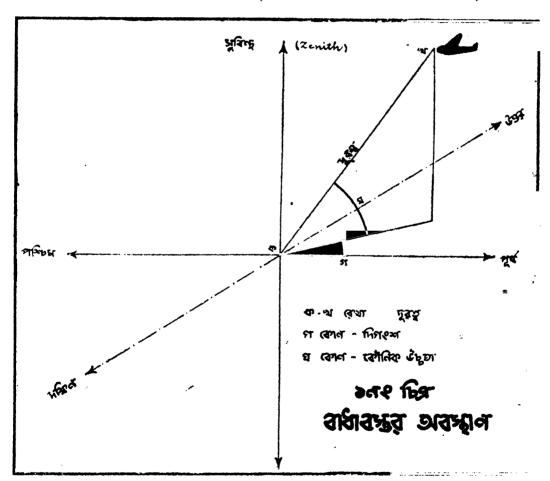

বা নিকটস্থ কোন জড়বস্তুর উপস্থিতি ধরা পড়ে এই 
যন্ত্রে বেতারের সাহায়ে। শুধু উপস্থিতি বললে ভূল
হবে, দূরের কোন বস্তুর অবস্থান-স্থল এই যন্ত্র সাহায়ে
সঠিকভাবে নিলীত হয়ে থাকে। বাধাবস্তুর (১) দূরত্ব
(২) দিগংশ এবং (৩) উচ্চতা—এই তিনটী তথ্য
সমান ভাবে রেডার যন্ত্রে নিলীত হয়। ১ নং ছবি
থেকে সমন্ত বোঝা যাবে। এই ছবিতে একটী এরো-

আমাদের যন্ত্র থেকে কতথানি উচ্তে **উপস্থিত** হয়েছে।

বেডারের সাহায্যে কি ভাবে এ সমন্ত তথ্য আমরা একই সময়ে জানতে পারি সে কথা বুঝতে হলে গোড়াতেই বেড়ার সম্বন্ধে ক্ষেক্টী বিষয় জানা দরকার।

ঘরে বসে বেভারে আমরা বছদূরের কথা,

গান, বক্তা, প্রভৃতি ভনে থাকি। আশ্চর্য বোদ হয়, কোনোরপ সংযোগ নেই, অথচ কি উপায়ে সম্ভব থোল এটা! এটা সম্ভব হয়েছে এক প্রকার তরঙ্গের সাহায্যে। বেতার-তরঙ্গ ইহার নাম। এই তরঙ্গই আমাদের নিকট দ্বের কথা বা গান বহন করে আনে। যে তরঙ্গে বৈত্যতিক এবং চৌদ্বক উভয় প্রকৃতিরই লক্ষণ আছে, তাকে তড়িং-চৃদ্বকীয় তরঙ্গ বলা হয়।

হয়, তবে এই প্রবাহের জন্ম বাতাস, জন বা জন্ম কোন জড়-মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। বায়্হীন স্থানে যে শন্ম প্রবাহিত হতে পারে না এ কথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। কোন মাধ্যম না থাকলে শক্তির প্রবাহ হতে পারে না—যেমন জলে ঢিল ফেললে যে ঢেউ আমরা দেখতে পাই, সেখানে জলই ঢেউয়ের প্রবাহের সাহায্য করে বা ঢেউয়ের মাধ্যম হয়। ইথার নামক এক স্ব্র্যাপী কাল্পনিক প্লার্থকে

বেতার-তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যম
বলে ধরা হয়। ইপার ধরা যায়
না, ছোয়া যায় না, দেখা যায়
না। আমাদের সমস্ত জগং যেন
ইপারে ভূবে আছে। এবং এই
ইপারের সাহায্যেই আলে ক বা
বেতার-তরঙ্গ এক স্থান হতে
আর এক স্থানে যায়।

বেডার বল্পেও এই বেডারতরঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয়।
তবে ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ
বেতার-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হতে অনেক
ছোট। উদাহরণস্বরূপ কলকাতা
বৈতার কেন্দ্র হতে যে মধ্যম
তরঙ্গ পাঠান হয় তার দৈর্ঘ্য,
০৭০'৪ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৪০৫
গজ্প এবং রেডার যন্ত্র হতে
প্রেরিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রচিৎ ১
মিটারের বেশী হয়। সাধারণতঃ
ইহা কয়েকঃ নেন্টিমিটার হয়ে

থাকে। (১০০ দেণ্টিমিটার -- ১ মিটার -- প্রায় ৪০ ইঞ্চি)।

রেডার যন্ত্রের প্রেরক অংশ হতে অত্যন্ত অব্ধক্ষণস্থায়ী এবং থুব ছোট দৈর্ঘ্যের তরক্ষ-প্রক্ষেপ
রশ্মির আকারে (Beam) ইথার মারফং আকাশের
কোনো নির্দিষ্ট দিকে পাঠান হয়। অদ্রস্থিত
ক্রোপ্রেনে এই তরক্ষ-প্রক্ষেপ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং

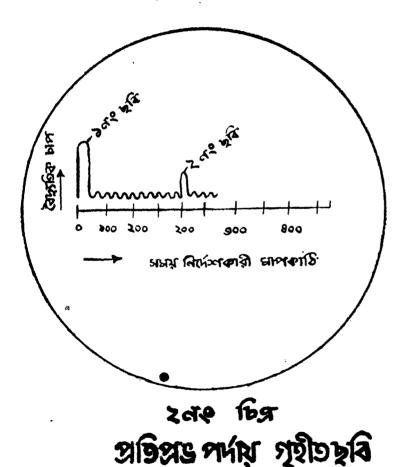

আমাদের বেতার-তরক্ত ঐ প্রকৃতির তরক্ষ এবং উহার গুণাগুণ তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রবাহেরই অমুরূপ। তরক-দৈর্ঘ্য অমুবায়ী তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রবাহের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বেতার-তরক, আলোক-তরক্ষ প্রভৃতি। আলোক-তরক্ষ বেতার-তরক্ষ হতে ছোট দৈর্ঘ্যের, কিন্তু উভয়ে একই প্রকৃতির তরক। শব্দও তরকের আকারে প্রবাহিত

সেধান হতে বিচ্ছুরিত হয়ে আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো বাধাবস্ত হতে বিচ্ছুরিত হওয়া তড়িং-চুম্বকীয় তরঙ্গের একটী গুণ। এখানে বাধাবস্তুর আয়তন অত্যন্ত ছোটো স্থতরাং যথেষ্ট পরিমাণ বিচ্ছুরণ পাওয়ার জন্য থুব ছোট দৈর্ঘ্যের বশিম প্রেরণ কর। হয়। বিচ্ছুরণের জ্বল্য আদি (original) রশ্মি-শক্তির যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস হয়। কারণ উহার বেশীর ভাগই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাধাবস্ত হতে বিচ্ছুরিত রশ্মিকে যম্রের গ্রাহক আংশে (receiver) পরে নেওয়া হয়। রেডার-রশ্মির (Radar beam) গতিবেগ আলোক-তরঙ্গের গতিবেগের সমান (সেকেণ্ডে:,৮৬,০০০ মাইল)। স্তরাং রেডার-বশ্মির প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে যে সময়-ব্যবধান সেট। জানতে পারলেই যন্ত্র থেকে এরোপ্রেনের দূরত আমরা অনায়াদে পেয়ে যাব। যেমন ট্রেনের গতিবেগ এবং কতক্ষণে ট্রেন কলকাতা থেকে বর্মানে গেছে জানলে কলকাতা থেকে वर्ध भारत्व पृत्र काना यात्र। এই ममग्रकान वाधा-বস্তুর দুরত্বের উপর নির্ভর করে সন্দেহ নাই, তবে সচরাচর যে সব কাজে রেডার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাতে তা অত্যন্ত কম। কথন কংন প্রায় এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাতা। শাধারণ ভাবে কথনও ইহা নিধারণ করা থেতে পারে না। ততুপরি বেতার-তরঙ্গ যন্ত্রের প্রেরক অংশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ট। আমাদের পক্ষে সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব। এজন্য আমরা ক্যাথোড এই যন্ত্রের প্রতিপ্রভ (fluorescent) পর্দায় বাধাবস্ত হতে বিচ্ছুরিত রেডার-রশ্মির নির্দেশ যায়। পর্দাটীতে হুটী মাপকাঠি বা স্কেল আছে। একটা খাড়া অপরটা আড়াআড়ি (horizontal) (২নং ছবি)। আড়াআড়ি মাপকাঠিটা সময়ের এবং খাড়া মাপকাঠিটী বৈহ্যতিক চাপের নির্দেশ (मश्र ।

বেডার বন্তে প্রেরক অংশ ও গ্রাহক অংশ সামান্ত •

मृत्त्र थाकात कम्म भनाम इत्हा हित आमता तिथ (२न: हित जहेता)।

যে রেডার রশ্বি একেবারে সোজাহ্রজি প্রেরক यः । (थरक <u>धाइक प्रात्म अरम भर</u>फ (मंदी २नः **हिट्यत निर्भिष्ट अथम इविधि निर्दम्य करत । विजीमधी** বাধাবস্ত হতে প্রতিফলিত বেডার রশার নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে পদায় হুটো ছবির যে ব্যবধান সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠিতে দেখি তার কারণ এই যে, দোজা (direct) রশ্ম গ্রাহক অংশে পৌছতে প্রতিফলিত রশ্মি হতে অনেক কম পথ অতিক্রম করে। ফলে প্রতিফলিত র**ী**ম সোজা রশির সামাত্ত পরে এসে গ্রাহক অংশে ধরা পড়ে। সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠিতে ছবি তুটীর ব্যবধান বস্তুত বেডার-রশ্মির প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে সময়-वावधानहें निर्देश करत। आत्रहे वरन এमिह, রেডার-রশ্মির গতিবেগ আমাদের জানা আছে। স্ত্রাং বাধাবস্তর দূরত্ব ঐ সময় থেকে সহচ্ছেই নিধারণ করতে পারি। কার্যাত সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠিটা আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ भारेन अञ्चाशी प्राप्त भारत ( भारेन किश्वा गएक) নিৰ্দিষ্ট থাকে (৩ নং চিত্ৰ)। তা হলে একেবাৰে পদার ছবি থেকেই আমরা বাধাবস্তুর দূরত জেনে ধাব। শেখানে এক মৃহত সময় নষ্ট করা চলে না, **সেখানে আবার কাগজ কলম নিয়ে সময় এবং** গতিবেগ থেকে অঞ্চে ক্ষে দূর্ত্ব বের করা সম্ভব নয়। সেজন্ত এবং স্থবিধার জন্তও ঐ ব্যবস্থাই করা হয়।

বাধবস্তর দিগংশ এবং উচ্চতা এক সঙ্গে মাপা হয়। আগে বলেছি, রেডার ব্যন্তর আকাশ-তার থেকে রশার এক সরু ফালি সৃষ্টি করে উপরে পাঠান হয়। এজন্ম আকাশ-তারের পেছনে একটি ধাতুর প্রতিফলক আছে। প্রতিফলকটা একটি বিরাট 'প্যারাবোলোইড'। আকাশ-তারটা মাপে রেডার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্ধেক (half wave dipole) এবং প্রতিফলকটির মাঝধানে উহার অক্ষের সহিত আড়াআড়ি করে ধাটান। ফলে বেডার বন্ধ হতে প্রেরিড শক্তি-প্রকেণ একটা নির্দিষ্ট ঘন-কোণের (solid angle) ভিতর সীমাবদ্ধ পাকে ( ৪নং চিত্র ফ্রইরা )। অকানা বাধাবস্থর উপস্থিতি আনবার দ্বল আকাশ-ভারটা সহ প্রতিফলকটাকে দিক্চজনালের চার্নদিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। এক্তর প্রতিফলকটা একটা লোহার স্তম্ভের উপর বসান পাকে এবং স্কম্ভের বেদীটাকে বৈত্যতিক মোটবের সাহাধ্যে ঘোরান হয় (৪ নং চিত্র ক্রইন্য )। বাধাবস্থটী যথনই শক্তি প্রকেশের ঐ ঘন-কোণের ভেতর এসে পড়ে কেবলমাত্র তথনই রেভার-রশ্মি উহা হতে প্রতিফলিত হয় এবং যদের গ্রাহক ক্ষমে

হেলান যায় এবং সেই হেতু কোন নির্দিষ্ট নিশানা হতে প্রতিফলকটার যে কোন অবস্থানকেই উহার নিজস দিগংশ এবং উচ্চতা হিসাবে নির্ধারণ করা চলে। প্রতিফলকের দিগংশ নির্ধারণ করা হয় উত্তর দিক হতে। স্থতবাং প্রতিফলকের দিগংশ এবং উচ্চতা জানা থাকলে, তা থেকেই বাধাবস্তর দিগংশ এবং উচ্চতা জানা থাকলে, তা থেকেই বাধাবস্তর দিগংশ এবং উচ্চতা জানরা পেয়ে যাই। প্রতিনিয়ত এরোপ্রেনের অবস্থানের পরিবর্তনের জত্যে আমাদের প্রতিফলটার অবস্থানও ঐ সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলাতে থাকে, এরোপ্রেনের নতুন অবস্থান নির্ণয় করার জত্যে। কাজেই বাধাবস্থটী সর্বদা আমাদের



## সময়-নির্দেশকারী মানকাঠি, দূরত্বের মাপে পরিবর্গিত হইতেছে

কার্যকরী হয়। চিত্রের ক থ রেখার সোজাস্থজি
সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি প্রেরিত হয়ে থাকে।
স্থতরাং ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ যন্তের
পর্দায় অবস্থিত থাড়া মাপকাঠিতে যথনই প্রতিফলিত রশ্মির স্বাধিক পরিমাণ বৈহ্যুতিক চাপ
নির্দিষ্ট হবে, তথনই জানব, বাধাবস্কটী আমাদের
ক থ রেখার সমস্ত্রে অবস্থিত। আকাশ-তারের
দৈর্ঘ্য, অবস্থান এবং প্রতিফলকটীর আকৃতি অমুসারে
এই ক থ রেখাই হচ্ছে, প্রতিফলকটীর অক্ষ।

বাধাবস্তর অবেষণ কাজে প্রতিফলটাকে ওঠান, নামান, কিংবা নিম্ব অক্ষের চারিদিকে ঈষং চোথের সামনেই
থেকে বায় এবং
কেবলমাত্র প্রতিফলকটীর গতি
নির্ণয় করেই বাবা
বস্তুর নতুন অবস্থান
জানতে পারি।

শ ক্র প ক্ষের
বোমাক বিমানের
অবস্থানই শুধুএ যদ্গে
ধরা পড়ে না।
নির্ভুলভাবে অপরপ ক্ষে বো মা ক

বিমানকে গোলা ছোড়ার কাজে, নৌ-কামান ও বিমান-প্রংসকারী কামানকে এই যন্ত্র সাহায্য করে। সেল্সিন (Seleyn) মোটরের সাহায্যে সর্বদাই প্রতিফলকের অবস্থান, অর্থাৎ দিগংশ, উচ্চতা, প্রভৃতি যন্ত্রন্থিত কামান-পরিচালক (gun director) অংশে পাঠান হতে থাকে এবং সেই অনুসারে যন্ত্রন্থিত কামান, বন্দুকগুলিও নির্দিষ্ট দিকে চালিত হয়। আগেই জেনেছি, প্রতিফলকটীর অবস্থান হতে কি ভাবে বাধাবপ্তর অবস্থান জানতে সক্ষম হই। স্বতরাং প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রন্থিত কামান বন্দুকগুলি বাধাবপ্তর অবস্থান অনুসারেই মুরে বাবে।

বাধাবস্তর দ্বন্ধ, দিগংশ, উচ্চতা এই তিনটী তথা সেল্সিন মোটরের সাহায্যে পৃথক ভাবে কামান-পরিচালক অংশে প্রেরিত হয়, বাতে আমাদের বিমান-ব্যংসকারী কামানগুলির দূর পাল্লা, দিগংশ ও উচ্চতাও সেই অনুপাতে ঠিক হয়। বাধাবস্তুকে একবার রেডার-রশ্মি দিয়ে ধরবার পর থেকে যন্ত্রের এ সমস্ত কাজও আপনা-আপনি হতে থাকে। এ

ভূতুড়ে মনে হয়। যে এরোপ্নেন চালাভে, সে জানতেও পারছে না যে যত চুপিসাড়ে সে মেঘ বা ক্যাণার আড়ালে আন্তক না কেন, অন্তপক্ষের একটা সদা সতর্ক চোথের কাছে তার কোন গতিবিধিই গোপন নেই, এবং প্রায় নিশ্চিত মরণের মধ্যেই তার সকল কৌশল পর্যসিত হচ্চে। ইংলণ্ডে যথন প্রচওবেগে ভি-২ বোমার আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল

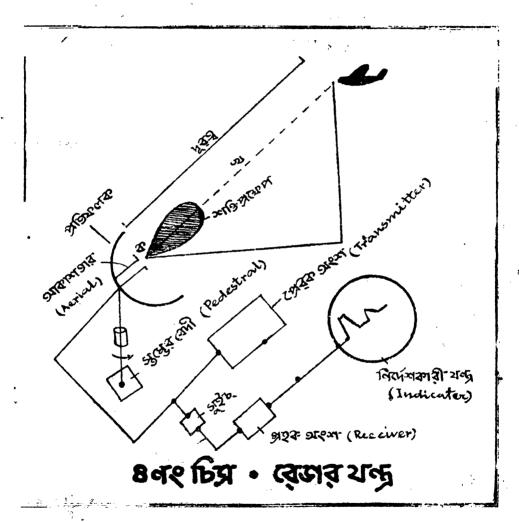

ভাবে লক্ষ্যবস্তুটী যুখনই কামানের পালার ভেতর এনে পড়ে তখনই গোলা ছোড়া হয়।

একটা মানচিত্রে কিছুক্ষণ পরপর রেডারয়েরে গৃহীত এবোপ্নেনের সঠিক অবস্থান আঁকা হয়। এ থেকে এবোপ্নেনের গতি বেগ ওঁ পথ অতি সহজেই আমরা জেনে যাই। ব্যাপারটা সতিয়েই

তথন এই রেডার ষর্বই শেষ পর্বস্ত সে আক্রমণকে ব্যর্থ করতে এবং ইংলগুকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

বাধাবস্তর অবস্থান নির্ণয় করা ছাড়া বেডার-বন্ধ দিয়ে অদৃশ্র বাধাবস্তর অবস্থান, আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায়। রশ্মি যত সক্ষ ফালির আকারে পাঠান যায় ভত নির্দোষ্ঠাবে বাধাব্যুর অবস্থান, আকার ও আয়তন নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

যে কোন বাধাবস্ত হতে প্রতিফলিত রেডার-রিমার শক্তি সমান হয় না। বাধাবস্তর আয়তন, উহার গতি এবং দ্রজের উপর ইহা নির্ভর করে। অতি ছোট দৈর্ঘ্যের তড়িং-চুম্বকীয় প্রবাহের ইহা একটা বিশেষ গুণ মে, যে-কোন রকম বাধাবস্ত হতেই কিছু না কিছু প্রতিফলিত হবে। তবে বাধাবস্তর আকার, আয়তন এবং দ্রজ অম্বায়ী প্রতিফলিত রিমা-শক্তির তারতম্য হয়। বাধাবস্তর পৃষ্ঠদেশ যদি অমস্থন বা উচ্নীচ্ থাকে তা হলে রেডার-রিমা তা থেকে চতুর্দিকে প্রতিফলিত হবে এবং খুব অল্লই যদ্ধে ধরা পড়বে। জাহাজ এবং উড়োজাহাজের পৃষ্ঠদেশ অনেকটা অমস্থন। বাধাবস্ত হতে বিজ্লুরণ-ক্রিয়ায় সেজ্য প্রেরক অংশ থেকে প্রেরিত রিমা-শক্তির বেশীর ভাগই নষ্ট হয়। যাতে

এ অবস্থাতেও বেডার বন্ধ দারা প্রতিফলিত রশ্মি গ্রহণ করা বায়, দেজতা প্রেরক অংশ হতে অভি প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন রশ্মি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কোন কোন রেডার বন্ধ হতে এক অথবা অর্থ লক্ষ্ণ ওয়াট শক্তি-সম্পন্ন রশ্মি প্রেরিত হয়। কিন্তু এই শক্তি কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এবং খুব অন্ত সময়ের জন্তা পাঠাবার ফলে গড়ে শক্তি খুব কমই ব্যক্ত হয়।

যুদ্ধের সময় রাজিবেলা শক্রবিমানকে নীচে
নামিয়ে আনা, টহলদারী বিমান হতে শক্র জাহাজ
অধ্যেষণ করা, এ সমস্ত কাজে রেডার যন্ত্রের সাহায্য
অপরিহার্য। তা ছাড়া অক্ষকারে এবং যে কোন
আবহাওয়াতেই রেডার যন্ত্রের ব্যবহার হয় বেশী
রকম। এ থেকেই বোঝা যায় রেডার যন্ত্রের
আবিদ্ধার মানব জাতির প্রভৃত কল্যাণ সাধন
করেছে।

### বিজ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষা

যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান নিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। ছই চারি জন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন ?… তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন ? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে ? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেছ ইচ্ছা করিয়া শুমুক আর নাই শুমুক, দশবার নিকটে বলিলে ছইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল স্বদৃঢ্রূপে স্থাপিত হয়। আতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

ৰঙ্গে বিজ্ঞান ( ৰঙ্গণৰ্শন, কাজিক ১২৮৯)

## বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ

### প্রায়কুমার বস্থ

শ্রুতি বংসর সমাবর্তন উৎসবে ভাইস-চানসেলর মহাশয় ফেকালে কয়েক শত উত্তীর্ণপাঠ তরুণভরুণীকে বিশ্ববিত্যালয়ের ডিগ্রির ছাপ দিয়া ভবের হাটে ছাড়িয়া দেন সেকালে স্নাতক-বৃন্দ তাঁহার কাছ হইতে একটা হুকুম লইয়া বাহির হইয়া পড়ে।
ছুকুমটি এই : "ভাইস-চানসেলরের পদাধিকার বলে আজ আমি ভোমাদিগকে অমৃক ডিগ্রিতে অলংকুড করিলাম। আর এই আদেশ দিলাম যে ভোমরা বে অমৃক ডিগ্রি প্রাপ্তির বোগ্যা, জীবনবাত্রায় ও কথোপকথনে চিরকাল তাহার পরিচয় দিতে থাকিয়ো।" 'জীবনবাত্রায় ও কথোপকথনে' এই কথা কয়টি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই ব্যাপারে মনে হইতে পারে যে, যিনি যে বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনি আমরণ বাক্যে ও ব্যবহারে অন্তত সেই বিষয়ের যোগ্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কন্থর করেন না। বিজ্ঞানের উচ্চাম্নচ ডিগ্রিধারী শত শত ব্যক্তি প্রতি বংসর দেশে ছাড়া পাইতেছেন, ডাই সহস্য মনে হইতে পারে যে দেশ বৃঝি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে ভরা। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া এ ধারণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো কিছু পাওয়া যায় না। না পাওয়ার কারণ এই বে আমাদের সমাজমন ও ব্যক্তিমন যে মানসিকভার আবহাওয়ায় দেকাল হইতে গড়িয়া উঠিয়া আজও বাস করিতেছে তাহা বৈজ্ঞানিকতার অনুক্ল নহে।

মন্থ্য-সমাজের ইতিহাসের গোড়ার দিকে দেখি আদিম মান্থ্যের কাছে কার্যকারণের সম্বন্ধটা তত পরিকার ছিল না, তাই তাহার। অস্বাভারিকে অতঃই আস্থাপূর্ব ছিল। বে ঘটন জাহাদের বৃদ্ধির বাহিরে ছিল তাহা তাহারা ভূতের কার্য বলিয়া ধরিয়া লইত। সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা ছিল की। आख **मारूरवत वृद्धिनक्ति वृद्धि भारेबारह**, কার্যকারণের সমন্ধ তাহার মনে অধিকতর স্পষ্ট, জ্ঞানের অধিকতর প্রসার হইয়াছে, বিজ্ঞানে সে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, তাই ভূতের সংখ্যাও অনেক কমিয়াছে। কিন্তু মাহুদের সেই আদিম সংস্থার সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে আত্ত সে কি পারিয়াছে ? বোধছয় একবিন্দু রহিয়া গিয়াছে, তাই বর্তমানেও শিক্ষিত মাহুষের সঞ্জান মনের নীচের স্তরে কোন একটা অন্ধকার জায়গায় ভূতের অন্তিত্বের প্রতি শেন একটা আগ্রহ দেখা বায়। সেই আগ্রহে অঘটন-ঘটনে বিশাস স্থাপনের পথে প্রমাণ প্রয়োগের অনিচ্ছা দেখা দেয়। যুক্তি ও আদিম সংস্থারে একটা ঘন্দের স্বষ্টি হইয়া তাহার স্বাধীন চিস্তাকে কাবু করিয়া দেয়। স্বৰ্ণচ লজ্জার খাইয়া ভূতে বিখাস স্বীকার করিবার সংসাহসও নাই! অস্তবের ইচ্ছাটা এই বে বদি कान नामकदा आधुनिक विकानी महमा अकिनन র্এই সকল যুক্তিবিরোধী বিশাসকে সমর্থন করিয়া ডংকা বাজান তাহা হইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি।

তাহা ছাড়া ধম ও দেশাচাবের প্রবল হন্ত ইহাতে আছে। অনেকগুলি বড় বড় ধম মত অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত বিশাসের উপর প্রতিষ্ঠিতা হইয়া আজও বিজ্ঞমান রহিয়াছে। শিক্ষিত ধার্মিক মনে অতিপ্রাকৃত বিশাসের সঙ্গে বখন যুক্তির লড়াই বাধে, ধম স্থিতা তখন যুক্তিকে বিনাশ করে, কোনমতেই তাহাকে জয়মুক্ত হইতে দেয় না। দেশ ও দেশাচাবের প্রেমে উচ্চশিক্ষিত মাহ্যকেও কুমুক্তির পথে টানে। নির্থক আচার এবং

মর্থহীন আচরণ চক্ষুর সন্থা মহাটিত হইলেও তিনি দেখিয়াও ভাহা দেখেন না, বরং ভাবদৃষ্টিতে বিচার করিয়া সে সকলকে সমর্থন করেন, হয়ভো বা তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থসকল আরোপ করিয়া সে সকলকে প্রশংসার চক্ষে দেখেন।

অতিশয়োক্তি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গঠনের পরীপদ্ধী। কিন্তু কাব্যে, সাহিত্যে, রূপকথায়, প্রবচনে, গানে, গল্পে সর্বত্র অতি প্রাচীনকাল হইতে সেদিন পর্যন্ত অতিবঙ্কন ও অতিশয়োক্তির প্রাবন বহিয়া বান্তব কল্পনা, সম্ভব অসম্ভব, সত্য নিখ্যা একাকার করিয়া মান্তবের মনোবৃত্তিকে ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এমন কি সংসাহিত্য দর্শন ইতিহাস জ্যোতিষ চিকিৎসাশাপ ইত্যাদি শাপুও অতিরক্ষন ও রূপকের ভারে ভারাক্রান্ত। বাংলার পুরাতন কাব্যসাহিত্যের তো কণাই নাই। গেখানে বিস্থার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে—

মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেশিয়া অভাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।

বর্তমান জগতে মামুধের মন বিবর্তন ও সংস্কৃতির বশে সেকালের চেয়ে অনেক হইয়াছে। আদিম সংশ্লারের পিছটান কাটাইয়া মামুষকে সামনে আসিতে হইলে দেশের ও দশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি ও প্রসার করিতে হইবে। নান্য: পদা বিগতে হয়নায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে কয়টি উদ্দেশ্য লইয়া ধরাধামে অবতীণ হইয়াছেন, এই সৃষ্টিকার্য ও প্রসারকার্য তাহাদের অক্সতম। দেশের জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা পৌছিয়৷ দিতে হইলে ও সেই শিক্ষার বিস্তার ক্রিতে হইলে বাংলা ভাষার মারফতেই তাহা হওয়া উচিত। বিজ্ঞানশিকা দেশে যতটা অগ্রসর হইয়াছে বৈজ্ঞানিকতা ততটা হইতে পারে নাই কি জন্ম ভাহার কিছু কারণ আগেই বলিয়াছি। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের হাত নাই। কিছ ইচ্ছা করিলে বত্মান ও ভবিশ্বং আমরা নিজের হাতে কভকটা গড়িয়। তুলিতে পারি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার সহজ হয় যদি বিজ্ঞান শিক্ষাটি আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি, ব্যবহারিক ভাবে লইয়া স্থ্যু কিতাবতি বিভা হিসাবে পরীক্ষা পাসের কাজে না লাগাই। সেইজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গৌবনৈ তাহার প্রয়োগ যাহাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিকতা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি বন্ধ তাহা বৃঝিতে হইলে বিজ্ঞানবিখ্যা কি ভাবে আহরণ করিতে হয়, ইহার বিশেষত্ব কি, পদ্ধতি কিরূপ, তাহার একটু আলোচনা করিলে দ্বিনিস্টা হয়তো পরিদ্যার হইবে।

মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করে, তারপর যতদিন বাচে শিক্ষা করিতে করিতে বাচে। এই ব্যাপার সমস্ত স্মৃত্তীবের মধ্যে মান্ত্য নামক জীবেই যে স্থপু হয় এমন কথা জোর করিয়া বলানা গেলেও এটুকু বলা যায় যে, কথাটা মাতুষ সম্বন্ধে যতটা খাটে মানবেতর প্রাণীতে ততটা থাটে না। জৈব বিবত নের প্রায়ের শীর্ষ-স্থানে মাহুষ নামক জীব। এই পর্যায়ে বিপরীত কয়েক ধাপ মাত্র অবতরণ করিলে যে সকল জীব দেখা যায় সেই সকল জীবে জীবন ধারণের জন্ম শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। তাহাদের ভিতর প্রকৃতিদত্ত সহজ বৃদ্ধির প্রেরণা অতিশয় প্রবল। ষেটুকু বৃদ্ধি আছে তাহা সহজ, জন্মের সহিত আদে, কাজেই শিক্ষার স্থান কোথায় ? অথচ এই সহজে পাওয়া সংস্থারের বলে যে উর্ণনাভ জীবনে কথনও জাল বুনা দেখে নাই প্রথম চেষ্টাতেই সে স্কাঞ্চ-স্থানর জাল বুনিয়া দেয়, মৌমাছির দল প্রথম চেষ্টাতেই বিচিত্র স্থলর মধুচক্র রচনা করে।

একদা প্রাতঃকালে গৃহ হইতে কম ক্রৈত্রে বাহির হইবার পূর্বে দেখিয়া গেলাম যে গাভী একটি বংস প্রসব করিয়াছে। অপরায়ে ফিরিয়া দেখি ন্তন বাছুরটি এদিক-ওদিক চলিয়া বেড়াইভেছে। স্বধু তাহাই নহে, বাগানে জল নিকাশের জন্ত যে ছোট বাঁধান ড্রেনটি আছে বাছুর মহাশয় সেটি জোড় পায়ে লাফাইয়া পার হইতেছেন। ঘন্টা দশ আগে যে জীব পৃথিবীতে ভূমির্চ হয় নাই ইহারই মধ্যে ডেন সে কথন চিনিল আর অমন অবলীলায় জোড় পায়ে পার হইবার কৌশল কে তাহাকে শিক্ষা দিল । এই প্রশ্নের অবশ্য জবাব এই যে সহজ সংস্কারের বশেই মানবেতর প্রাণীরা সম্পূর্ণ নৃতন অবস্থাকে আয়ত্ত করিয়া লয়, নতুবা চেষ্টা করিয়া তাহাদের কিছু শিথিতে হয় না। তাহারা ঠেকিয়া শেখে না।

মানব শিশু জোড় পায়ে ড্রেন পার হওয়া তো দ্বের কথা তাহার মায়ের অঙ্গুলিটি ধরিতে শিধিতেই তাহার অনেক দিন যায়। বার বার দেখিয়া হাত বাড়াইয়া দ্রুত্বের বোধ আদে। হাতের নাগাল কিতদূর তাহা বুকিতে, আঙুলটা চাপিয়া ধরিতে ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয়। এই ভাবে বৃদ্ধি বিকাশের প্রথম অবস্থা হইতেই মানব শিশুকে কিছুটা অন্তত স্বকীয় চেষ্টায় শিখিতে হয়। সে ঠেকিয়া শেবে।

মানবেতর প্রাণীতে ও মান্ত্রে এইখানে তফাং। উর্ণনাভের জাল ও মৌমাছির মধুচক্র কোন অদৃষ্ঠা প্যাটানের পুনরাবত্তি মাত্র, উহার ব্যক্তিক্রম উহাদের ঘারা হইবার নয়। উহাদের মধ্যে বৃদ্ধিবৃত্তি শুমিত নিদ্রিত অবস্থায় আছে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত অচেতনভাবে সংস্থারের তাড়নায় গতান্ত্রগতির পথে তাহারা চালিত হয়।

মান্থবের ভিতর সহজ বৃদ্ধির প্রেরণা ততটা প্রবল নয়, সহজ বৃদ্ধির সহায়তা মান্থ্য কর্তকটা পাইলেও সারা জীবন তাহাকে ঠেকিয়া শিথিতে হয়। সহজ সংস্কার যাহার যত বেশি আছে—চেষ্টা তাহার তত অল্প করিতে হয় একথা সত্য হইলেও মন্থ্য-জীবনের কৃতিত্ব, জীবন সংগ্রামে জ্মী হইবার ক্ষমতা এই সকল অর্জন করা তাহার ঠেকিয়া শিথিবার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে—একথা বলা অত্যক্তি নহে।

শিক্ষার এই ঠেকিয়া শেখার পদ্ধতিরই অপর নাম বিজ্ঞান পদ্ধতি—ইহাই বিজ্ঞানীর অবলম্বন। এই দিক দিয়া দেখিলে মান্তব্য মাত্রেই বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে আমরা শিক্ষা করি স্বভাব কি নিয়মে চলে। কোন একটা স্বাভাবিক নিয়ম পাইতে হইলে কয়েকটা ধাপ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় সেই ধাপগুলির নাম আছে—প্রথমে অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, তাহার পর বিচার ও সিদ্ধান্ত।

একটা স্বাভাবিক নিয়ম বলা গেল:—থাটি সোনা সমান আয়তনের জলের চেয়ে ১৯গুণ ভারি।

এই নিয়মটা পাইতে হইলে আমাদের প্রথম ধাপের কার্য হইবে—দেখা। লক্ষ্য করা, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করা এই সব কয়টা মিলাইয়া যে কার্যটি হইল তাহা অবেক্ষণ, ইংবেজিতে observation।

একতাল সোনালি বর্ণের, উজ্জ্বল, ভারী ধাতব পদার্থ হাতে লইলাম। দোনা বলিয়া বোধ হইতেছে। পদার্থটাকে লক্ষ্য করিয়া, টিপিয়া, পিটিয়া, ঘষিয়া, ভাঙ্গিয়া, স্পর্শ করিয়া, আত্মাণ লইয়া, তাহার উপর ছুরি দিয়া দাগ কাটিয়া দেখা গেল বর্ণে ভারে কাঠিনো ইত্যাদিতে সব দিক দিয়া সোনার সহিত ইহা মিলিয়া যাইতেছে। ভবে ওটা হুণ্ধগুই বটে। অপেক্ষা করা হইল।

এবার বিতীয় ধাপের কাজ পরীকা করা।
ইংরেজিতে বাহাকে বলে experiment। পরীকাণ
বাহাতে নির্ভুল হয় বিজ্ঞানী সেদিকে যতদ্র সম্ভব
যত্মবান হন এবং সে বিষয়ে কোন ক্লেশ ও পরিশ্রম
বীকার করিতে কুন্তিত নন। এমন কি তিনি
ভুলভ্রান্তির নৃতন নৃতন সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া
সেগুলির উচ্ছেদে লাগিয়া বান। এ বিষয়ে তিনি
নিজেকেও সন্দেহের চকে দেশেন।

সোনার তালটার আরুতি স্থসমঞ্জস নহে,
বিষম আকারের, ত্যাবড়ান গঠন। ইহার সম
আয়তনের জল লওয়া দরকার। সে কাঞ্চ কিছু
কঠিন নয়। একটা পাত্র কানায় কানায় জলে
পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে তালটিকে নিকেপ করা
য়ায়। যে জলটুকু উপচাইয়া পড়ে সেটুকু নিশ্চয়ই
সোনার তালের সম আয়তনের পরিমাণ জল।
এখন এই উপচান জলটুকু নিজ্কিতে চড়াইয়া সয়ত্বে

ভাহার ভাবের অন্ধটা লইয়া নোট করিয়া রাখা হইল। ভাহার পর দোনার ভালটা নিজিতে ওলন করিয়া ভারের অন্ধটি থভাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জলের ভার হইতে দোনার ভার উনিশ গুণ বেশী হইয়াছে।

এই ভাবে যতবার যতস্থানে সোনা ওজন করা হইয়াছে ততবারই দেখা গিয়াছে যে সোনার ওজন সমায়তন জলের ১৯ গুণ ভাবি। আজ প্রথম্ভ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। সোনা যদি খাটি সোনা হইয়া থাকে, জল যদি থাটি জল হইয়া থাকে, পরীক্ষা যদি নিউল ভাবে করা হইয়া থাকে তে। সোনা জলের ১৯:১ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম অস্তাব্দি হয় নাই। এই সকল বিচার ও বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত হইল যে নিয়মটা একটা শ্বাভাবিক নিয়ম।

পরীক্ষা যতবার হয় এবং যত রকমে, যত অবস্থায়, যত লোকের দারা, যত স্থানে হয় ততই ভাল। তথ্যসংগ্রহ বিজ্ঞানীর একটা বড কাজ। তথা গুলিব সঠিক প্রয়োগ চাই. বাহার সহযোগে বিচার দারা দিদ্ধান্তে পৌছি । প্রমাণগুলির প্রয়োগ-নৈপুণা চাই। সভাবতই জগংব্যাপারে একটা **শশ্বতি আছে, একটা নিয়্মাত্বতিতা আছে বলিয়া** আমরা জানি, দেইজতা কয়েকবার পরীকা করিয়া এইরপ দিদ্ধান্তে পৌছিয়া আমরা নিশ্চিস্ত হই। আজ যাহা সিদ্ধান্ত বলিয়া জানি তাহার ব্যতিক্রম নাই বা কোন কালে হইতে পারে না এমন কথা কেহ বলে না। যদি ব্যক্তিক্রমের প্রমাণ পাই তবে তাহাই মানিয়া লইব, বতুমান সিদ্ধান্ত षात्र धारु कतिव ना-छाशास्क वमनाहेश नहेव। এখন ৰতদ্ব জানি সিদ্ধান্তটা সত্য, এখানেও সভ্য, দেখানেও সভ্য, কামস্কাটায় সভ্য, টিম-বাকটুতে সভা। কাজেই হঠাৎ ধদি ভূনি অমুক ছানে অমুক বাক্তি একতাল সোনা জলে নিকিপ্ত করায় সেটী জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহা इटेटन महमा कथांग विश्वाम कवा मात्र इटेग्रा

পড়ে। কেই যদি বলিয়া বদেন—"আপনার বৈজ্ঞানিক নিয়মের অন্তথা কি হইতে পারে না মহাশয় ?" বিজ্ঞানী তাহাতে বলিবেন—"হইতে হয়তো পারে। কিন্তু হইতে পারা আর হওয়া কি একই জিনিস? আপনার কথাও সত্য হইতে भारत यमि সংবাদট। ठिक इम्र, घटनांठा ठिक इम्र ; কিন্ত তাহার প্রমাণ চাই।" অন্যান্ত লোক যেরপ প্রমাণে বিশ্বাস করে বিজ্ঞানী তাহাতে আস্থাবান নহেন। সোনাটা সোনাই তো ছিল? তাহাতে কি ভেদাল কিছু ছিল? জলটা থাটি জল ছিল, না ভাহাতে দ্ৰবীভূত কিছু ছিল ? জলের কুড়িগুণ ওজনের কোন পদার্থ যদি পাকে এবং তাহা বেমালুম জলে দিশিয়া যায় তবৈ সেই মিখিত জলে সোনা ভাসিয়া উঠা বিচিত্র নহে আর তাহাতে নিয়মের বাতিক্রমও হয় না। ভাত্মতিকা ধেল দেখিতে গিয়া আপাতদৃষ্টিতে স্বভাব-বিপরীত কত ব্যাপার অহুষ্ঠিত ইইডে দেখি—পরীক্ষায় তাহা টে'কে কি ?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তি তাই অস্বাভাবিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে চান না। বিশ্বাস না
করা তাঁহার একটা বাতিক। ভদ্রলোকের কথায়
অবিশ্বাস করা সামাজিক আচরণ নয়, কিন্তু কি করা
যাইবে, বিজ্ঞানীর স্বভাবই ঐরপ। ভদ্রলোক থে
মিথ্যা কথা বলিতেছেন তাহা নহে। কিন্তা তাহার
সততায় সন্দেহ করা হইতেছে তাহা নহে। সন্দেহটা
এই যে ভদ্রলোক ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহার রিপোটটা
ভূল, নয়তো তাঁর বিচারের ভূল—তিনি স্বচক্ষে দেখা
সত্তেও ঠিক দেখিতে পান নাই।

"বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তি" কথাটা বেয়াড়া শুনাইতেছে। আজ আমরা ঐ ব্যক্তিকে বিজ্ঞানী নামে অভিহিত করিয়াছি—বৈজ্ঞানিকতা খাহার স্বভাব এশ বৈজ্ঞানিক থাহার মেজাজ। তাই ঐ বেয়াড়া কথাটার পরিবতে শেষ পর্যান্ত শুধু বিজ্ঞানী শন্দটা ব্যবহার করিয়া থাইব।

• দেখা গেল বিজ্ঞানীর স্বভাবে সন্দেহ বাভিক্টা

মজ্জাগত। তিনি তাঁহার সংশী অপর বিজ্ঞানীকে পর্যন্ত সন্দেহ করিয়া চলেন, এমন কি নিজেকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না। তাঁহার অভাবের আর একটু পরিচয় দিলেই আমাদের কাজ শেষ হয়।

বিজ্ঞানী দেখেন এবং দেখিতে জানেন। কথাটা বোধ হয় একান্ত নিরর্থক ঠেকিল। যাহার চক্ষ আছে দেই তো দেখে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই ? তাহা যদি হইত তো একই ঘটনায় উপস্থিত থাকিয়া •বা একই স্থান হইতে উভয়ে আসিয়া তুইজনে তুই প্রকার সংবাদ দেয় কেন? কেহ বেশি দেখে, কেহ কম দেখে, আবার কেহ বা মোটেই দেখে ना। विनवात किছू भाष ना। इंटेनक वक्त क्ववन ভ্রমণ-কারণ নহে, কম ব্যাপদেশে ভারতের নানা দেশ করি পর্যটন অবশেষে প্রস্তাবিত্র করিলেন এই কলিকাতা শহরে। কিন্তু তাঁহার কাছ হইতে নানা প্রদেশে তাঁহাদের স্থানীয় অপিদ এবং স্থানীয় হোটেল এই হুই বুত্তান্ত ছাড়া আরু কোন প্রদন্ চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারা গেল না। ্চোথে কিছুই তাঁহার পড়িল না, স্বইতো সাধারণ ব্যাপার, দেখিবার বলিবার মত আছে কি।

বিজ্ঞানীর কিন্তু দেখিবার মত জিনিসের অন্ত নাই, উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার প্রচুর; তাঁহার কাছে সবই ইনটারে স্টিং। বিজ্ঞানীর সহিত সাহিত্যিকের এইখানে মিল। তফাৎ স্থধু এই যে বিজ্ঞানী তাঁহার দৃষ্টিতে কোতৃহল আর অন্তসন্ধিংসা মিশাইয়া আরও বেশী দেখেন, এবং সাহিত্যিক তাঁর দেখার আনন্দের ভাগ আরও বেশী করিয়া অপরকে বিতরণ করিবার কোশল জানেন।

তাহা ছাড়া বিজ্ঞানী যাহা দেখেন তাহা পরীক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন। আপাতদৃষ্টির গোচর কোন অসাধারণ ব্যাপারকে সহসা অসাধারণ বলিয়া না মানিয়া সতাই তাহা অসাধারণ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া লন। তিনি নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করেন না, আবার কোন বিষয়েই ভাড়াতাড়ি একটি মত গঠন করিয়া লইবার আগ্রহ তাঁহায় নাই। প্ৰত্যেক বিষয়ে একটা অকাট্য মত থাকিতেই হইবে এমন কি কথা আছে ?

यरमंगी विरमंगी পश्चिष्ठ मूर्य मकनरक नहेशाहे জগতের অধিকাংশ সাধারণ লোক চিম্বা করিতে নারাজ। ভাবনা ও বিচাবে আমাদের যত কুণ্ঠা এমন আর কিছুতে নহে। তাই পরের গড়া চিস্তা ও মতামত আমরা স্বকীয় বলিয়া ভাবি। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীর বভাব একেবারে সম্পূর্ণরূপে ও সমূলে বিপরীত। তিনি স্বয়ং চিন্তা করেন। ইহা একটা অতি অসাধারণ ঘটনা। তাহা যদিও না হইত তবে জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এত অপ্রশ্চুর্য হইত না। বিজ্ঞানী স্বয়ং চিন্তা ও বিচার করেন বলিয়া কাহারও মতামতে আপনার মনকে বিকাইয়া দেন না। আমরা যাহা কিছু চিন্তার ভার বাহিরে থবরের কাগজের সম্পাদক এবং গৃহে স্বকীয় গৃহিণীর উপর ছাড়িয়া দিয়া ভাবনা ছুটি लहे-निवां क्षां निन्धि की वन याभरनद क्या। বিজ্ঞানী তাহা পাবেন না কারণ তাঁহার মতে সম্পাদক মহাশয় ও গৃহিণী মহাশয়া, উভয়েই তোমার আমার মত দাধারণ মাহুষ, ভুলভ্রাস্তি যাহাদের নিতাই হইতে পারে এবং হয়। আর বঞ্চাট পোহানো তো বিজ্ঞানীর জীবনের একটা প্রধান কম, যাহার জন্ম তিনি সদাই প্রস্তত।

উচ্চশিক্ষার ধারও ধারেন না এমন বছ অতিসাধারণ নরনারীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ ও
দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রথর ভাবে আছে এরূপ দেখা
গিয়াছে। এই দব লোকের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা
একরূপ সহজাত ও মজ্জাগত। আবার বৈজ্ঞানিকতা
যাহাদের সহজাত নহে, স্বধু বিভাবৃদ্ধির প্রাচুর্য,
এমন কি বিজ্ঞান-শাস্থের গভীর জ্ঞান, তাঁহাদের
বৈজ্ঞানিকতা দিতে পারে না, যদি না তাঁহারা
জীবনে ও আচরণে বিজ্ঞানের শন্ধতি সম্যক্ প্রয়োগ
করেন। এই পদ্ধতি কিরূপ বর্তমান প্রবন্ধে
তাহাই বলিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই
বিজ্ঞান-বিভাব চর্চাই তাঁহাদের প্রধান দহার।

### পরজীবী

### প্রতিবাদিক সার বন্যোপাধ্যায়

শাবের অন্বর্গতে যে জীবন ধারণ করে আমরা সাধারণতঃ তাকে 'পরজীবী' আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু পরজীবী বলতে যদি কেবল পরম্থাপেক্ষী বা পরান্ত্রাহী বোঝায় তাহলে আমরা সকলেই যে জল্পর পরজীবী দে কথা কোনো মতেই অন্থীকার করা চলে না। অথচ নিজেদের সম্বন্ধে 'পরজীবী' কথাটি প্রয়োগ করতে কেমন যেন একট্ দিয়া জাগে। বরং 'পরভৃতিক' কথাটি সহা করা যায়, কিন্তু 'পরজীবী' নৈয় নৈবচ।

পরভৃতিকের সংশ প্রক্ষীবীর প্রভেদ আসলে এইধানেই। প্রকৃত পর্জীবী যে সে পরের অন্থ্যুহের অপেকা রাধে না—আশ্রুদাতার কাছ থেকে দম্বার মত নিগ্রহপূর্বক সে নিজের পরিপুষ্টি আদায় করে নেয়। লোকে তাই পরজীবীকে ভয় করে, ঘূণা করে, দূরে সরিয়ে রাখতে চেটা করে। বিজ্ঞানী কিছ তাকে নিয়েই সাগ্রহে অন্থালনে প্রভাত হন। কারণ পরজীবীর প্রকার, প্রভাব ও পরিণাম সম্বন্ধে সমাক্রপে জ্ঞাত না হলে মুট্ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে কেমন করে?

পরজীবীর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'প্যারাসাইট'।
পূর্বেই বলেছি, অবজ্ঞাবশতঃ অনেকেই পাঞ্জীবীর
বিচিত্র জীবন, দেহ-সংগঠন, সংক্রমণশীলতা প্রভৃতি
সম্বন্ধে উদাসীন—বৈক্ষানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে
প্রয়োজনের তাগিদ না থাকায় প্যারাসাইট বা পরজীবীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘনীভৃত হতে পারেনি।
কাব্যপিপাস্থ মন কেবল প্রাকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে
কাব্য রচনা করে। অধ্যাপক এ. সি. চ্যাণ্ড্ লার
তাই কাব্যিক ভঙ্গীতে আমাদের মনকে আকর্ষণ
করেছেন প্রকৃতির বাস্তব দিক্টার প্রতি ধিরে

ভাকাতে। প্রকৃতির আপাত-শান্ত মনোহারিজের মধ্যেও প্রতিটি জলাশয়ে, প্রতিটি প্রান্তরে, প্রতিটি বাননীতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সর্বত্রই চলেছে। হত্যা, লুর্গন, অনশন ও ক্লেশবরণ—চলেছে অভিনব আতিথা গহণ ও নাটকীয় প্রতিদান।

সংজ্ঞা—'পরজীবী' ও 'পরজীবিতার' সংজ্ঞা মানাক্রে নানাভাবে নির্দেশ করেছেন। হেগ্নার বলেছেন, যে উদ্ভিদ অথবা যে প্রাণী অপর কোন্ জীবের উপরিভাগে বা দেহাভান্তরে অবস্থান পূর্বক আশ্রয়দাতার জীবিকার বিনিময়ে জীবন ধারণ করে त्मरे উद्धिम अथवा প्राणीतक 'পরজীবী' आथा। প্রদান করা যেতে পারে। আবার চ্যাও্লারের মতে 'পরজীবিতা' (parasitism) হল এমন এক বিচিত্র জীবন-ধারা দেখানে অপেক্ষাকৃত কৃদ্র জীব কোন বুহত্তর জীবের মধ্যে অথব। উপরিভাগে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই বৃহত্তর জীবের জীবন ও পরিপুষ্টির স্বীয় পরিপুষ্টি সংগ্রহ করে নেয়। আমাদের মতে পরজীবিকার শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাটি নিরূপণ করেছেন অধ্যাপক আর. এস. লাল। রিচার্ড नान वलाइन, भन्न विका इन छेडिन अथवा প्रानि-গণের এমন এক ইতর সম্মেলন যেখানে পরজীবী যংসামানা আয়াসেই নিজের খাছা ও নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যায় কিন্তু দেই ইতর সম্মেলনের পরিণাম আশ্রয়দাতা জীবের পক্ষে ক্ষতিকর ও সময়ে সময়ে সাংঘাতিক প্রতিপন্ন হয়ে थारक।

পরজীবীর অভ্যুদয়—কতকগুলি পরজীবী বত মানে এমনতর বৈশিষ্ট্য লাভ করছে যে ম্বরে স্তরে তাদের ক্রমবিকাশ নির্ণয় করতে যাওয়া ঠুরুহ ঠেকবে। তবে মোটাম্টিভাবে সংক্ষেপে আমরা এইটকু বলতে পারি--

১। পরন্ধীবিক বুত্তিকে একপ্রকার সাম্প্রতিক অর্জিত অভ্যাস বলা যায়। আজ যার। পরজীবী হয়ে অত্যের জীবিকাপেক্ষী হয়ে রয়েছে পূর্বে তারা मकरनरे आञारनभूमी हिन। कार्य मरुख अष्टन्महारी জীব বাতীত পরজীবিক জীবনে অভাস্থ হওয়ার অবকাশ ও স্থযোগ কোথায় ?

২। পরজীবিতা এখন যে ইতর বলতে

সম্মেলন বোঝায় স্থচনায় সে সম্মেলন ঠিক এমনতর ছিল না — তুটি জীব কেবল একত্রে কেউ কারে। অনিষ্ট বা ক্ষতিসাধন না করে বাস করত। ক্রমে একটি জীব সম্ভবতঃ তার দেহ-সংগঠনে এমন কোন বৈশিষ্ট্য লাভ করে-**ছिल, यांत्र** फरल मर्स्या मर्स्या रम অপর জীবটির থাদো ভাগ বসিয়ে অথবা তাকে শোষণ করে পরি-পুষ্ট হতে লাগল। এইভাবে কালক্রমে সেই সাময়িক শোষণ-কারী জাবটি পূর্ণ পরজাবীতে প্রিণত হল।

ত। স্বচ্ছনদারী (free living) জীবন থেকে প্রথমে বহি:-পরজীবী (ectoparasites) এবং পরে অন্ত:-পরজীবীর (endoparasites) আবিভাব ঘটেছে।

৪। একই জাতের জীবের কধ্যে কতকগুলি স্বচ্ছন্দচারী এবং কভকগুলি পরজীবী রূপে দেখা यात्र। এই ব্যাপার থেকে এই প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পুথক ভাবে পর্ম্বীবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটেছে।

৫। জীবনের মানগণ্ডে পরজীবিতার আশ্রয়-

জীবাপেক্ষা সাধারণতঃ নিমতর **जवशान करत-जर्था९ (म इन आठीनजत। कान** কোন জাতের প্রোটোজোয়া কুকুরের বা মাহুষের পরজীবীরূপে পরিগণিত হয়, কিন্তু মাত্রুষ দুরের কথা, কোন জাতের কুকুরই সেই প্রোটোজোয়ার পরজীবী হতে পারে না। কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ্ অবভা প্রোটোজোয়ার পরজীবী প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। ৬। কয়েকপ্রকার পরজীবী কেবল একজাতীয়

আশ্রেদাতার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, আবার কতকগুলি

পবিক্রমণ জীবান্তরে বেডায়। এই শেষোক্ত পর-জীবিগণ আসলে প্রাচীনতর বলে বোঝা যায়। কারণ একা-**धिक कीरबत मर्या एय निन्हिर**स বসবাস করতে পারে, পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যে যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তার অভিযোগন ক্ষমতা (power of adaptation) বা অভিযোগাতা (adaptability) যে একাশ্র্যী পরজীবীর চেয়ে বেশী সে কথা অনস্বীকার্য। আর এই উচ্চতর অভিযোগ্যতা অর্জন করতে তার সময়ও বড় কম লাগেনি। স্তবাং তাব প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। পরজীবিতার ফলে বদিও পরজীবিগণের দেহসংগঠনে অল্প-

বিশুর অপকর্য, ক্রমাবনতি ও



১নং চিত্ৰ পরজীবী ট্রাইপ্যানোসোম

অবলোপ ঘটতে দেখা যায়, তবু জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকবার পক্ষে পরজীবিতা চমৎকার অমোঘ উপায়।

প্রজীবীর প্রকারভেদ—আচরণভেদে পর-জীবিগণের নিম্নলিখিখিত শ্রেণি-বিভাগ করা বেতে পারে:--

- া সাম্য্রিক প্রজীবী—(Temporary, or periodic parasites) যারা জীবনের থানিকটা পরজীবী এবং থানিকটা সক্তল্লচারী রূপে অভিবাহিত করে। কুকুরে-মাছি শৈশবে মাটীর ফাটলে বাস করে এবং পরিণত বয়সে কুকুরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ছাড়া মশা, জোক প্রভৃতি বছপ্রকার সাম্য়িক পরজীবীর উল্লেপ করা গেতে পারে।
- ২। চিরস্থায়ী পরজাবী (Permanent parasites)—যার। জীবনের স্বাবস্থায় আশ্রয়ী জীবের উপর নির্ভর করে থাকে। যথা—ক্লমি-কীট।
- ত। ইচ্চাদীন পরজীবী (Facultative parasites)—ইচ্ছানীন পরজীবী এক আশ্রয় হেংড় অপর এক আশ্রয় অবলগন করতে পারে।
- 8। বাধাতামূলক পরজীবী (Obligatory parasites)— বাধ্যতামূলক পরজীবী তার আশ্রয়দাতা জীবকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করতে পারে না। •
- ৫। বহি:-পরজীবী (External parasites)
   যার। আশ্রমী জীবের বহিত্বকে বাস করে।
   মধা—উকুন।
- ৬। অন্ত:-পরঞ্জীবী (Internal parasites)
   যারা আশ্রমী জীবের দেহাভ্যস্তরে বাস করে।
  যথা—কয়েক প্রকার প্রোটোজোয়া, ব্যাক্টেরিয়া
  বা জীবাণু প্রভৃতি।
- । ভ্রান্ত পরজীবী (Erratic parasites)
   যারা ভূলক্রমে যে ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করবার কথা
   সেই ইন্দ্রিয়ে না গিয়ে অন্তর্জ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ
   করে।
- ৮। ঘটনাচক্রে পরজীবী (Incidental parasites)—যারা আকস্মিকভাবে এমন এক জীবদেহে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে যা সাধারণতঃ তাদের আশ্রমী জীবরূপে বিবেচিত হয় না।
  - পরজীবীর উদাহরণ-পরজীবিতার শ্রেষ্ঠ

বৈচিত্রাগুলি প্রাণি-জগতের নিজন্ম সামগ্রী বলা চলে। প্রাণিগণের প্রভাবে বড় বড় সম্প্রদান্তের মধ্যে কিছু না কিছু পরজীবী দেখতে পাওয়া যায়। বর্গ ও খ্রেণী অনুযায়ী আমরা এখানে করেকটির নামোল্লেখ কর্ছি।

- ১। প্রোটোজোরা:—
- ক) সারকোভিনা—মান্ত্য ও নিম্নতর প্রাণীতে পরজীবী এ্যামিকা।
- (খ) ম্যাষ্টিগোফোরা—মাত্মন্ত নিম্নতর প্রাণীর অন্তেও রক্তে বাসকারী পরজীবী, যথা ট্রাইপ্যানো-দোম।
- (গ) ইনফিউজোরিয়া—যথা, মাহুষে ব্যালাণ্টি-ভিয়াম কোলাই।
- (ঘ) স্পোরোজোয়া—যথা, কক্সিডিয়া ও ম্যালেরিয়া পরজীবী। এই শ্রেণীর অন্তর্গত সকলেই চিরস্থায়ী অন্তঃ-পরজীবী।
  - २। भ्राष्टिर्विमन्थ वा छा की की है न्र्र :--
- (ক) টারবিলেরিয়।—এই শ্রেণীর অধিকাংশই স্বচ্ছন্দচারী।
- (থ) ট্রমাটোডা—সাধারণতঃ যক্ত্রেসী পর জাবী ফুক (flukes)
- (গ) দেশটোডা—সাধারণত: অন্তবাসী পরজীবী ফিতাকৃমি (tape worms)।
- ত। নিম্যাটহেলমিন্থ্ বা গোল কীটবৰ্গ:—
  যথা, ছক-কীট (hook worms), ট্ৰাইচিনা প্ৰভৃতি।
- ৪। এগানিলিভা বা শ্কপদী বর্গ:—কতকগুলি
  স্বাচ্ছন্দচারী ( যথা কেঁচো ) এবং কতকগুলি পরজীবী
  ( যথা কোঁক )।
  - ৫। आतरश्राभछ। वा युक्तभनी वर्गः-
- ক) কাস্টেসিয়া—অধিকাংশই মাছের পর-জীবী। যথা, মাছের গিল (gills) বা কান্কো-নিবাসী পরজীবী আরগেসিলাস (Ergasilus)।
  - (४) हेन्(मङ्गी-- वर्था, क्लाकीं छेकून।
- (গ) আারাক্নিডা—যথা, কুকুরে-মাছি বা এটুনি-পোক।।

পরিফেরা বা স্পঞ্জ, সিলেন্টারেটা, একাইনো-ডামেটা এবং মোলাদ। বর্গের অন্তর্গত অমেক-দণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পরজীবিক জীব অপেকারত वित्रल।

रमक्प छी आनीरमंत्र मरना अक्छ भवजीवीव অন্তিম নেই বললেই চলে; তবে হাগ-ফিশ

প্রবল্ভম সমস্তারূপে দেখা দেয়। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় গত লোক হতাহত হয়েছে, প্রতি বছরে একমাত্র বাংলা দেশেই ভার চেয়েও বেশী লোক মারা পড়ে মালেরিয়া পরজীবীর প্রকোপে। গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় সৈত্যবাহিনী দূরপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে প্রথম দিকটায় যে বিরাট বিপণয়ের সম্মুখীন হয়েছিল—

২নং চিত্ৰ



স্ত্রী-ইনেকাম-



স্বাভাবিক পরিণত পুক্ষ-ইনেকাস



স্থাকুলিনা আক্রান্ত প্রক্ষ-ইনেকাস



প্তী-ইনেকাসের উদর-দেশ ( পরজীবী আক্রমণের পূর্বে )



স্ত্রী-ইনেকাসের উদর-দেশ ( পরজীবী আক্রমণের পরে )

(Hag-fishes) বা 'ডাইনীমাছে'র হিংম্রতা লক্ষ্য কবে' তাদের পরজীবীর পর্যায়ভুক্ত কর। চলে।

পরজীবীর প্রভাব—আশ্রমী জীবের উপরে পর্মাবীর প্রভাব যে কতথানি গভীর ও ব্যাপক তা বোধ হয় কারে। অঞ্জানা নেই। জ্ঞাতির জীবনে দেশের উন্নতির পথে তাই পরজীবী-নিয়ন্ত্রণ

যেরপ ভীষণভাবে পর্যন্ত হয়ে পড়েছিল—তার মূলে ছিল পরজীবীর আক্রমণাত্মক অভিযান। मभूथ मः थारम व्यवजीर्ग इस्त्रात भूर्ति है विन मामित्रिक वाहिनी गात्नितिया भवजीवी वा कत्नता-जागानयः জীবাণু দারা স্মাক্রান্ত হয়ে প্রাণ্ড হয়ে পড়ে, তাহলে ने एवं के कराव कि? जो हे प्रवृक्ष भवकी वी

নিয়ন্ত্রপের উপায় উদ্বাবনের প্রত্যে গৈতাবাহিনীতে দক বিজ্ঞানী ও প্রেয়করন্দকে নিয়োগ কর। হয়েছিল। তারই ফলে আত্ম প্যাল্ডিন, ডিডিটি, প্রস্তৃতি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

শুধু মাতুষ নয় গবাদি গৃহপালিত পশু ও পর-জীবীর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় না। শতাশালী সমৃদ্ধিশালী দেশকে শ্রাশানে পরিণত করতে যুদ্ধের চেয়েও পরজীবীর প্রকোপ সাংঘাতিক। আফিকার সৌভাগ্য-সূর্য আত্মন্ত রাহ্ন সন্ধ্রপ ট্রাইপ্যানোসোম পরজীবী ছারা সমাচ্ছন্ন রয়েছে, সেথানে মাতুষ এবং পশু সময়ে সময়ে সেটসি মাছির (tsetse fly) শংস্পর্ণে এমন কালঘুমে নিপ্তিত **হয়** যে সে ঘুম चात्र ভাঙে न।। व्यक्षांशक ह्यांश्वात वरमहरून, বিষ্বরেথাবস্থিত আফ্রিকার ভাগা আজ নির্ভর করছে বিজ্ঞানের পরজীবী প্রতিরোধকারী শক্তির উপর। সেটসি মাছির আক্রমণ তথা ট্রাইপ্যানোসোম পরজীবীর প্রাত্তর্ভাব বিজ্ঞান যদি কোন প্রকারে বন্ধ করতে পারে, তবেই আফ্রিকার উন্নতির আশা করা যায়। এইথানে একটু অবাস্তর হলেও পাঠক-वुन्मटक এकটা अथवत्र, একটু আশাব बागी, अनिद्र দিই। মাত্র গত ১২ই মার্চ ১৯৪৮, রুটেনের বিজ্ঞান ও শিল্প গ্ৰেষণা বিভাগ (Department of Scientific and Industrial Research) থেকে আনানো হয়েছে যে, তাঁদের প্রচেষ্টায় "ফেনান-থিডিনিয়াম-১৫৩ (Phenanthridinium-153) নামে যে ঔষধটি উদ্ভাবিত হয়েছে তাতে গৰাদি পশুতে সেটুসি মাছি সঞ্চালিত হুরস্ত "নাগানা" ব্যাধি (Nagana) छक इरव यादा।

এখন আমরা পুনরায় আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করছি। পরজীবিতার বিষময় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর ইক্ল্স (Dr. Eccles) বলেছেন, প্রাগৈতিছাসিক প্রাণিগণের অবলোপের মূলে পর-জীবীর কারসাজি আছে অনেকথানি।

কিন্ত তাই বলে পরজীবিতা যে সব সমরেই জীববিশেষের ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে সেকথা মনে করলে ভূল হবে। বরং রিচার্ড সোরান লালের মতে পরজীবী তার নিজের স্বার্থের থাতিরেই আশ্রমী জীবের জীবনাস্ত ঘটাতে চার না; কারণ তাহলে সেইখানে তারও তো শ্বভিষাত্রার পূর্ণচ্ছেদ পড়বে।

সাধারণতঃ দেখা বায় পরজীবিতার প্রভাবে আশ্রমী জীব যণোপ্যুক্ত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না এবং ফলে তার বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়ে থাকে। একথা অবশ্র বিশেষভাবে পতঙ্গ শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য।

আশ্রমী জীবের উপরে আশ্রিত পরজীবীর প্রভাব যে কিরূপ গভীর হতে পারে সে সম্বন্ধ গিয়ার্ড (Giard) ভারী চমংকার উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন। পুরুষ-কাঁকড়া ইনেকাস্ (Inachus) পরজীবিক ক্রাস্টে সিয়া স্থাকুলিনার (Sacculina) আক্রমণে স্ত্রী-কাঁকড়ায় রূপাস্তরিত হয়। এই প্রকার যৌন পরিবর্তনের মূলে স্থাকুলিনা-আক্রান্ত পুরুষ ইনেকাসের উভলিঙ্গ-প্রবণতা বিশেষভাবে কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়। স্ত্রী-ইনেকাস্ এই স্ত্রীকুলিনার আক্রমণে পৌরুষত্ব প্রাপ্ত না হলেও তার প্রজনন-ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়।

এছাড়া আশ্রমী ইনেকাসের গৌণ যৌন-চিহ্নগুলিতেও অল্প-বিস্তর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।
আক্রাস্ত গ্রী-ইনেকাসের দীর্ঘ সম্ভরিকাগুলি (swimmerets বা সম্ভরণপদগুলি) এবং বিশেষভাবে তাদের
অন্তপদগুলি (endopodites), আকারে ও আয়তনে
অনেক ছোট হয়ে যায়। আক্রাস্ত পুরুষ-ইনেকাসের
দীর্ঘ বলিষ্ঠ সঙ্গমকারী সাঁড়াশী পদটি শুধু যে
ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয় তা নয়—তা একেবারে গ্রীইনেকাসের সাদৃশ্য পেয়ে থাকে।

দেহের সাধারণ গঠনভঞ্জনে (general metabolism) পরজীবিতার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন প্রকার হরে থাকে। রাইজোকেফালা আক্রান্ত ব্রাকিউরার পরিণতির প্রাকালে যে ক্রমান্তরে ত্বক্ মোক্ষণ হতে থাকে ভা বন্ধ হয়ে ধার। অথ্ তপরী কাঁকড়া ইউপাগুরাসের নির্মোচন (ecdysis) কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না, বরং পরজীবীর উপস্থিতিতে দৈহিক বৃদ্ধি আরো ক্রত সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রকৃতিতে সমতা বন্ধার রাথতে পরজীবিতা প্রধানতম অংশ গ্রহণ করে—অতিক্রত প্রজননক্ষ প্রাণিগণের সংখ্যা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

অতীত এবং বর্তমানের প্রায় সকল প্রাণীতেই অল্ল-বিস্তর পরজীবীর অবস্থিতি দেখতে পাওরা বায়—পরজীবীরাও আবার অন্ত পরজীবী দার: আক্রাস্ত হয়ে থাকে।

বিশেষ বিশেষ পরজীবী বিশেষ বিশেষ আশ্রেষী জীবে বিশিষ্ট ধরণের ব্যাধি সংক্রামিত করে থাকে। কালক্রমে কোন আশ্রয়ী জীব কোন বিশেষ রোগ-প্রবণতা থেকে বিমৃক্তি (immunity) লাভ করলেও সেই বিশেষ রোগ-সংক্রমণকারী পরজীবী থেকে অব্যাহতি লাভ করে না—উক্ত পর্ঞীবী তার আশ্রমণাতার মধ্যে রোগ-চিহ্ন প্রকটিত না করেও স্বচ্ছন্দে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এই ধরণের আশ্রধদাতাকে তথন 'বাহক' বা সংক্রামক জীব বলা হয়। আফ্রিকার নূ (Gnu) বা কৃষ্ণসার, আরণ্য মহিষ প্রভৃতি দুরস্ত ট্রাইপ্যানোসোম-রোগের বাহক স্বরূপ। পরজীবী টাইপ্যানোসোম কোনপ্রকার বহিল ক্ষণ প্রকাশ না করে স্বচ্ছন্দে তাদের রক্তে বাস করে, কিন্তু যেই কোন সেটুসি মাছির খারা নীত হয়ে নেই ট্রাইপ্যানোলোম কোন, গৃহপালিত স্বস্থ প্রাণিদেহে সঞ্চালিত হয়, তথন সেই প্রাণী রোগ-অর্জরিত হয়ে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে।

পরজীবীর পরিণাম—স্বচ্ছলচারী জীবের তুলনায় পরজীবীর জীবনবাত্রা অনেক সহজ। জীব-জগতে জীবন-সংগ্রাম বড় কঠোর—প্রতি পদে প্রতিদ্বন্ধিতা, অবিরত সংঘর্ষের সন্তাবনা। প্রকৃতির সচ্চলচারী জীবকে আত্মরক্ষার জন্মে ও থাল্প সংগ্রাহের জন্মে অনেক উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং এইরকম জটিগ জীবন-ধাত্রার ফলে তার দেহসংগঠনেও

নানাপ্রকার জাটিশভা এদে পড়ে। কিন্তু পরজীবীর সেদব বালাই নেই—চেষ্টা বা কট করে তাকে কিছুই করতে হর না। পরজীবীর আশ্রয়টি এমন নিরাপৎ বে সহসা সেখানে বহিঃশক্রর আবির্ভাব ঘটডে পারেনা।

৩নং চিত্ৰ



শুকরের অন্তব্স্তি ফিতাকুমি



ফিতা কমির মৃথ ( বর্ধিত আকার )

আবার থান্য তো মুথের সামনে উপস্থিত। তুর্ তাই নয়—তাকে থান্যপরিপাকের শ্রমটুকুও স্বীকার করতে হয় না, কারণ সাধারণতঃ পরিপক থান্যই দে গ্রহণ করে থাকে। এই রকম নিজিদ্ধ জীবন যাপনের ফলে পরজীবীর দেছ-সংগঠন এত সরল ও সাধারণ হয়ে পড়ে বে সমরে সমরে তাকে দেখলে কোনমতেই চেনা যার না কোন্ জাতের জীব সে। তাই পরজীবীর আত্মজীবনে পরজীবিতার প্রথম ও প্রধান ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই তার দৈছিক অপকর্ষ।

পরজীবীর স্থিতিশীগতার উপর তার এই অপকর্ষ বা অবনতির হাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সাম্মিক পরজীবীতে দৈহিক অপকর্ষ অপেকাক্তত কম, কিন্ত চিপ্রস্থায়ী পরজীবীতে অবনতির গভীরতা দেশে বিশ্বিত হতে হয়।

তবে আবার এমন পরজীবীও আছে বাদের পরজীবিক জাবন-যাত্রার ফলে অবনতি বটেছে বলে মনে করলে ভূল হবে। জীবনের মানদণ্ডে তারা বহু প্রাচীন বলেই অজটিল দেহ-সংগঠনের অধিকারী হয়েছে। ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত স্যাক্লিনা যথন পরজীবিক জীবনের ফলে তার স্বাভাবিক শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এক টিউমার সদৃশ পিগুবৎ আক্রতি প্রাপ্ত হয়, তথন তার অবনতির কথা স্বীকার করা চলে। কিন্তু তাই বলে পরজীবিক জীবনের ফলে এ্যামিবার অবনতি ঘটেছে একপা বলা যেমন হাত্তকর তেমনি ভান্তিজনক।

অনেক পরজীবী আছে যাদের বিশেষ ঘোরাফেরা করতে হয় না—আশুমী জীবের উপরেই তাদের সঞ্চালন নির্ভর করে। ফলে তাবের পা, পাথ্না ও অন্তান্ত সঞ্চরণকারী দেহেন্দ্রিয়গুলি বিলুপ্ত হয় ও তৎ-পরিবতে আশ্রয়দাতার দেহে দৃঢ় অবলম্বনের জ্ঞে উঁড়, শোষক-যন্ত্র প্রভৃতি উদ্ভূত হতে দেখা যায়।

সঞ্চরণক্ষমতা অবলুগু হওরার সঞ্চরণে সাহায্যকারী ইন্দ্রিরগুলিও (ষণা, চোপ, কান, feeler বা
অনুভৃতিস্চক ভারা প্রভৃতি ) প্রয়োজনাভাবে অনুভ্
হয়ে থাকে। কেবল প্রথম স্পর্শান্তভৃতিটুকু বিশ্বমান
থাকে—তাও প্রোটোপ্লাজ্যেমই ক্রিয়াবিশেষ বলা
চলে।

জটিগ দেহেন্দ্রির না থাকার রায়্মগুলী ও সাদাসিধা ধরণের হরে থাকে। কারণ রায়্মগুলী দেহেন্দ্রিরের কার্যকারিতার অমুপাতেই **জটিনত প্রাপ্ত** হয়।

আশ্রী জীবেরই পরিপক খাত গ্রহণ করে বলে পরজীবীর পরিপাক-প্রণালীও খুব সরল। তার পরিপাক গ্রাণ্ডও নেই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথক্ পরিপাক-নলীর অন্তিত্বও থাকে না। অন্তবাদী ফিতাক্রমিকে সরাসরি তার দেহ-প্রাকার দিয়েই পুষ্টিরস গ্রহণ করতে দেখা যায়।

নিশ্চলভাবে অবস্থিতির দরুণ পরজীবীর দেহতন্ত্বর গঠনভঞ্জনক্রিয়া ব্যক্তি মন্থ্রভাবে সম্পাদিত
হয়। ফলে উন্নত ধরণের শ্বাস-প্রণালী এবং প্রবহযন্ত্রের (circulatory organs) প্রয়োজ্বন হয় না।
অধিকাংশ পরজীবীতেই তাই এই ছই প্রণালী থুব
সাদাসিধা ধরণের হয়ে গাকে।

পরজীবীর প্রজ্ञনন-যন্ত গুলির কেবল কোন ক্ষতি
সাধিত হয় না, বরং তা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে
থাকে। অস্তঃ-পরজীবিগণের জীবনেতিহাস পর্যালোচন করলে বোঝা যার, এক আশ্রয়ণাতা থেকে
অস্ত জীবে পরিক্রমণকালে সমূহ প্রাণহানির আশস্কা
থাকে। এই ধরণের অপচয় পদ্মিপ্রণের জয়্তে তাকে
ক্রত তীব্র প্রজ্ञননশক্তির অধিকারী হতে হয়েছে।
ফলে স্থ-নিষেক (self impregnation) সম্পাদনের
ক্রত্যে অধিকাংশ পরজীবী উভলিঙ্গ (hermaphrodite) হয়ে থাকে।

অনেক পরজীবী তাদের শৈশবাবস্থার স্বচ্ছন্দচারী
মুক্ত জীবরূপে অবস্থান করে। সঞ্চরমান পরজীবী
শিশুকে তাই পূর্ণবিষ্ক পরজীবী অপেক্ষা উন্নততর
ও জটিলতর দেহসংগঠনের অধিকারী হতে দেখা
বার।

উপসংহার—বিভিন্ন বিচিত্র বিশ্বর্মকর জীবনে-তিহাস পুখান্থপুখভাবে জ্ঞাত না হলে তাদের প্রকৃত বংশপরিচয় নিরূপণ করা যায় না। এছাড়া প্রত্যেকটি পরজীবীর পৃথকু পৃথকু বৈশিষ্ট্যমূলক

**জীবনে**তিহাসের সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে তালের তাকেই আবার চরম উরতি বলা যেতে পারে। निमयन कता छत्रह रूप अर्छ। পরিবেশের সঙ্গে এমন চমৎকার সংছতি স্থাপন, আমর৷ কেবল পরজীবীর ক্রমাবনতি ও এমন অপূর্ব অভিযোজন একমাত্র পরজীবী ছাড়া কি ৪নং চিত্ৰ





क ३ थ--- माक्निनात लार्डा वा **रेपणवावद्या** 

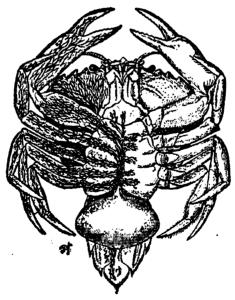

কার্দিনাস কাকড়ান্থিত স্থাকুলিনার পরজীবিক অবস্থা

অপকর্ষের কথাই এতক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি; বিশের আর কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে? কিন্তু নিরপেক্ষ মন নিয়ে ব্রতে চেষ্টা করলে জানা প্রকৃতির বিধানে কেবল কল্যাণকল্পেই পরজীবি-দেছে ষায়, আমরা যাকে অবনতি বলছি এক হিলেবে অঙ্ত পরিবত নগুলি সংঘটিত হয়ে পাকে।

## ভারতে রজন-শিল্প

### প্রীদ্বঃখহরণ চক্রবর্তী

ভাতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে রঞ্জন-শিল্প সম্পিক প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ঐতিহাসিক-গণের মতে কুত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্কারের পূর্বে রঞ্জন শিল্পে ভারতবর্ণই অগুণী চিল। কাঁচা রংকে পাকা করার কৌশল সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন ভারতীয়েরা এবং তাহাদেরই অমুসন্ধানের ফলে ফট্কিরি রাগবন্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পত্রপুষ্পের নির্যাদের দ্বারা নীল, পীত, লোহিত অলক্তক রঙে রঞ্জিত বেশ উৎস্বাদির ও ধর্মান্তর্গানের অঙ্গীভূত ছিল এবং ফটকিরির সাহায্যে অস্থায়ী तः एक सामी कतात लगानी जाभारमत रमरन लाहीन সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ১৮১৩ খুষ্টাব্দে লিখিত গ্রন্থে ব্যানক্রফট এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, 'রছন শিলের ইতিহাসে ফটকিরির আবিষ্কার স্বা-পেকা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এ বিষয়ে বন্ধন শিল্প ভারতবর্ষের নিকট সমধিক ঋণী।'

আচায প্রফ্লচন্দ্র রায় 'দেশী রং' নামক পুস্তকে
নিতাস্তই পেদের সহিত লিথিয়াছেন, 'রসায়ন
বিজ্ঞা জানা না থাকিলেও রঞ্জকাণ বে সাফলা
লাভ করিয়াছিলেন সে অমূল্য রত্ন আমরা
হারাইয়াছি। আমাদের উচ্চতর জাতীয়ের। রঞ্জকদিগকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। সেই অনাচরগীয় কলাবিদ্ রঞ্জদিগের বংশাহক্রমলন বিজ্ঞা
আজ মাথা কুটিলেও উচ্চতর জাতিরা ফিরাইয়া
আনিতে পারিবেন না। যুগ্যুগের সাধনা বে
শিল্পকে গড়িয়া তুলিয়াছিল আমাদের অক্লদশী
প্রীয়গণ তাহা হেলায় নত্ত করিয়াছেন। একেত
বাবহার পদ্ধতি লিথিয়া রাথিলেও তদহ্বায়ী ঠিক
জিনিবটা জন্মান কঠিন, তারপর আবার রঞ্জেরা

নিজের। কেহ বোধ হয় লিপিকার ছিলেন না। বংশ পরম্পরায় যে শ্রেগত অজিত হইয়াছিল এখন ত আর তাহার ব্যবহার বড় নাই। হেলায় যে সম্পদ দেশ হইতে নষ্ট হইয়াছে তাহার পুন: প্রতিষ্ঠা এক জনের বা এক দিনের কাজ নহে। ত উদ্ভিজ্জ রং এদেশ হইতে লুপ্ত হওয়ায় দেশের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। এই রং-এর সকলগুলি এদেশ হইতে বিলাতে পাঠাইয়া এ্যানিলিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা না চলিতে পারে, কিন্তু দেশে ঘরে এই রং-গুলির সহিত কোনও বিলাতি রং প্রতিযোগিতায় পারিবে না। থয়ের ও নীল এই ত্ইটি দেশীয় রং এবং তাহা দারা রঞ্জন পদ্ধতি আধুনিক শাস্তাম্বেমাদিত।

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে অযন্তবর্ষিত অগণিত তরুলতাদির পত্রে, পুপ্পে, বন্ধনে, মৃলে শ্বভাবজাত রঞ্জন পদার্থের প্রাচ্ছিইংরাক্স বণিক্গণেরও লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৭৫ সালে টমাস্ ওয়ারডল ভারত সচিবকে লিখিয়াছিলেন: 'পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রংএর উপাদান জন্ম। ভারতবর্ষ আমাদের (ইংরাজের) বলিয়া অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা আমাদের (ইংরাজের) একটা শ্বাভাবিক প্রাধান্ত আছে।'

প্রকৃতিজ্ঞাত রঞ্জন পদার্থ অধিকাংশ স্থলেই কার্পাসবস্ত্রের উপর পাকা স্থায়ী রং কবিতে পারে না। রঞ্জিত বস্ত্র ক্ষারসংযোগে কিংবা বেশীদিন রৌজের সংস্পর্শে মান ও হীনপ্রভ হইয়া যায়। তবে ফট্কিরি, তুঁতে, হীরাক্স প্রভৃতির সাহায্যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থায়ী উজ্জ্বল রং করা সন্তবপর। · প্রকৃতিজ্ঞাত রশ্ধন পদার্থকে তুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) উদ্ভিক্ষ (২) প্রাণিজ। উদ্ভিক্ত রঞ্জন পদার্থ আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যেমন :—

- (ক) পুশজাত বন্ধন দ্রবা-পুশজাত বন্ধন দ্রব্যের প্রচলন ভারতর্বেই প্রথম। উদাহরণ স্বরূপ এই কয়টি ফুলের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে— পলাশফুল, কুস্থমফুল, শেফালিকা ফুল, কুমকুম, মান্দার ্ফুল, গাঁদা ফূল, ধাইফুল, তুণফুল, পাটোয়া ফুল। পূর্বে ভারতবর্গ হইতে যে সব প্রাকৃতিক রং ইউরোপে প্রেরিত হইত, তন্মধ্যে নীলের প্রই পরিমাণ मर्गापका (वनी हिन। কুস্থ্যফুলের মিশর দেশের প্রাচীন কালের রক্ষিত শ্বাধারের মধ্যে শবের পরিহিত বঙ্গাদি প্রায়শঃই কুস্তমফুলের দারা রঞ্জিত। কুমকুমের জন্ম ভারতবর্ষের বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং বহুপরিমাণে কুমকুম বিদেশে রপ্তানি হইত। কিন্তু বড়ই হুংথের বিষয় যে বর্তমানে কুমকুম বিদেশে ত রপ্তানি হয়ই না, .উপরন্ধ ভারতের বিক্রীত জাফরান বাজারে প্রায়শঃই সম্পূর্ণ বিদেশজাত।
- (খ) বৃক্ষকাষ্ঠ ও বন্ধল—এই প্রধায়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে বকম কাষ্ঠ, কাঁঠাল কাষ্ঠ, বক্তচন্দন, দাকহরিন্তা, অশোকছাল, গরাণছাল প্রভৃতি।
- (গ) শুম্ল—মঞ্জিষা দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ কবিয়াছে। মঞ্জিষার শিকড়ে এ্যালিজারিন নামক রাসায়নিক পদার্থ আছে এবং ইহাতে পাকা লাল রং করা হইত। হরিদ্রাও এই শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত।
- (ঘ) বৃক্ষপত্র—মেহেদীপাতা প্রসাধনের জন্ত বছ দিন হইতেই আদৃত হইয়াছে। রঞ্জন দ্রব্যের জন্ত নীলগাছের চাষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই হইত। ভারতবর্ষই নীলের জন্মস্থান এবং ভারতবর্ষ হইতে পারস্তা, সিরিয়া, আরব ও মিশরে ইহার ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অধুনা কৃত্রিম নীলের আবির্ভাবের পর নীল চাষ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আমরা এই

নীলের জন্মও বিদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আছি। নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ পূর্বেকার নীলচাবের শ্বতি জাগরুক করিয়া দেয়।

- (৬) খ্যের ও কসায়িন জাতীয় জিনিষও রঞ্জন জ্রেরের জন্ম প্রসিদ্ধ । ভারতবর্ষে কসায়িন উপকরণের অভাব নাই এবং রাগবন্ধকের সাহায্যে প্রধানতঃ লোহসংযোগে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। এখনও হরিতকী আমরা বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকি।
- (চ) ফল—যেমন, লটকান ফল, পেঁশ্বাজের খোসা, ডালিমের খোসা প্রভৃতি।
- (২) প্রাণিজ বংএর মধ্যে কটিজাত লাকা বং বহু প্রচীন। গোরোচনা, অথবা পিউরী নামে প্রচলিত বং ভারতীয় লোহিত বং' নামেই আখ্যা পাইয়াছে। পিউরী মূক্তেরে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। গরুকে আমের পাতা খাওয়াইয়া গরুর মূত্র হইতে এই বং পাওয়া ধাইত।

প্রকৃতিজাত বঞ্জন পদার্থের জন্ম গৌরবান্বিত ভারতবর্ষের রঞ্জন শিল্পে অমূল্য দান স্মরণ করিয়া আমরা স্বত:ই গর্ব অমুভব্র করি। ধর্ণের ঔজ্জলো ও স্থায়িতে রদায়নাগারে প্রস্তুত রঞ্জন পদার্থ প্রাকৃতিক রঞ্জন দ্রব্য অপেকা উৎকৃষ্ট। বসায়নাগারে প্রস্তুত নীল ও মঞ্জিগার উপাদান এগালিজারিন স্বভাবজাত দ্রব্য অপেক্ষা অল্প দামে বিক্রয় করা শন্তবপর, স্থতবাং কৃত্রিম বঞ্জন জব্যের সৃহিত প্রতিযোগিতায় তাহারাও পরাভূত হইয়াছে। আৰু আমরা রঞ্জন দ্রব্যের জন্ম বিদেশের মুখাপেকী-विरम्भ इटेर वः आमिर्लंटे आमता आमारमन গৃহলক্ষীদের রঙীন শাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারি এবং (काल क्टर्गा॰मद नयनाভिताम तद्धत स्मोर्केव कतिरक পারি। রঞ্জন শিল্পের এই শোচনীয় অবস্থার উরতি সাধনের জন্ম আমাদের অবহিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন এবং বসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বে সব সর্ববাদিসন্মত উৎকৃষ্ট রঞ্জন-জব্যের প্রচলন इरेब्राइ त्ररेशिन जामारम्य रमर्ग वहन পরিমাণে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা অন্তিবিলম্থেই করা উচিত।

শুপু তাহাই নহে, রাসায়নিকগণের গবেরণার সাহাযো
নৃতন রঞ্জন জুবোর আবিদ্ধার করিয়া ভারতের
ভবিশ্বথকে আরও গৌরবোজ্জল করার দায়িত্ব
আমাদেরই উপর। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ
না করিয়া থাকিতে পারি না—বাজিশে আনিলিন
উণ্ড সোজা ফারিক কোপোনী ক্রন্তিম নীল রসায়নাগারে প্রস্তুত করিবার গবেষণার দ্বগুই ১ লক্ষ্
পাউণ্ড অর্থাথ ১ কোটা ৪৫ লক্ষ্ টাকা ব্যয়
করিয়াছিলেন।

কুত্রিম রঞ্জন পদার্থ প্রস্তুত করার মূলীভূত এবা আলকাতরা। এই আলকাতরা পাওয়া যায় কয়লা হউছে, বাতাদের সংস্পর্ণে না রাথিয়া কয়লাকে তপ্ত কবিলেই, কয়লার গ্যাদের সঙ্গে আৰকাতবাৰ স্বাস্ট হয়। এই পাতন প্ৰণালীকে আমাদের ঋষিপণ 'অন্তর্মপাতন' বলিয়া আখা निशार्छन । कश्वनांत्र गाम आमता नांना कारकत জতা ব্যবহার করিতে পারি, রন্ধনের জতা, আলো জালাইবার জন্ম এবং তাহাতে স্থবিধা এই যে আমরা নিধ্ম অগিশিখা পাইতে পারি। আল-কাতরা সংগ্রহ করিয়া পৃথকভাবে গরম করিলে আমরা নানা জাতীয় তরল রাসায়নিক পদার্থ পাইতে পারি, এবং সেই তরল পদার্থকে পৃথক-ভাবে পাতিত করিলে আমরা বেন্জিন্, গ্রাপথালিন নামক পদার্থ পাই এবং এইগুলি রাসায়নিকের হাতে অমূল্য সামগ্রী। এই বেন্জিন, তাপণালিন হইতেই নানা বাদাঘনিক প্রক্রিয়ায় কুত্রিম বঞ্জ দ্রব্যের উপাদান প্রস্তুত হয়। কাজেই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কয়লাকৈ অপচয় না করিয়া আলকাতর। প্রস্তুত করা এবং আলকাতরাকে আবর্জনার মত উপেক্ষা না করিয়া তাহা হইতে বেনজিন, গ্রাপ-থালিন প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা। সাধারণতঃ ১ টন कशमा इहेर्ड ১० इहेर्ड २० ग्रामिन जान-কাতরা পাওয়া যায়। ১০০ ভাগ আলকাতরা হইতে পাওয়া যায়—

বেন্জিন, টলুইন, জাইলিন প্রভৃতি ১'৪০ ভাগ কার্বলিক অম '২০ ভাগ ফাপথালিন ৪'০০ ভাগ ক্রিয়োসোট তৈল ২৪'০০ ভাগ আান্থাসিন '২০ ভাগ পিচ্ (এই পিচ্ দিয়াই আমরা রাস্থানিম নি করি ) ৫৫'০০ ভাগ

আমরা রাস্তানিমনি করি ) ৫৫'০০ ভাগ দল ১৫'০০ ভাগ

এইভাবে আলকাতরার পাতনপ্রণালী দারা আমরা যে সব সামগ্রী পাইব তাহা কেবলমাত্র বঞ্জন দ্রব্য প্রস্তুতের জন্মই যে কাজে লাগিবে তাহা নহে—এইগুলি হইতেই আমরা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রণালীতে সৃষ্টি করিতে পারিব কৃত্রিম প্রসাধন সামগ্রী, খাত সম্ভার এবং অমূল্য ইবধাবলী।

চলিত কথায় আমরা ক্রত্রিম রঞ্জন দ্রব্যকে প্রানিলিন-ঘটিত রঞ্জন দ্রব্য বলিয়া থাকি। তাহার কারণ প্রায়শংই প্রানিলিন হইতে এই গুলি সৃষ্টি হইয়া থাকে। আলকাতরা হইতে উহূত বেন্জিন হইতে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অম্রের সংযোগে নাইট্রো-বেঞ্জিন নামক তরল রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় এবং নাইট্রোবেন্জিন লোহা এবং হাইড্রো-ক্রোরিক অম্রের ক্রিয়ার প্রানিলিন সৃষ্টি করে। প্রানিলিন রঞ্জক দ্রব্যের জন্ম, এষধাবলীর জন্ম একান্থই প্রয়োজন। স্ক্তরাং আমাদের রাসায়নিক কারথানায় অপ্রাপ্ত প্রানিলিন প্রস্তুত করার জন্ম স্নির্বন্ধ চেষ্টা করার প্রয়োজন।

রাসায়নিক মালমসলার অফর্স্ত সরববাহ পাইলেই রঞ্জনদ্রব্যের অভাব মোচন করা সম্ভব। অবশ্য এইজন্ম বাসায়নিক গবেষণারও প্রয়োজন এবং তজ্জ্য সরকারের আমুকুল্য ও সাহচর্য আমরা অবশ্রুই পাইব, এই আশা আমরা করিতে পারি ৷ রাসায়নিকগণ কলকারখানার শিল্পিগণ একযোগে চেষ্টা করিলে বঞ্জন শিল্পের ভবিষ্যুৎ সহজেই গৌরবোজ্জল হুইতে পারে এবং অদূর ভবিষাতে রঞ্জনশিল্পে ভারতবর্ষ তাহার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া পাইতে পারে। 'দেশী বং' পুত্তিকায় আচার্য প্রফল্লচন্দ্র প্রকৃতিজ্ঞাত রসায়নশাস্থ বঞ্চনদ্রব্যকে **সম্মতভাবে** করিবার জন্ম যে বিধানাবলীর নির্দেশ দিয়াছেন তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং এই লুপ্ত শিল্পের পুনকদ্ধার কুটীরশিল্প হিসাবে সম্ভবপর হইলে তাহাও উপেক্ষা করা উচিত নহে।

### ভ র তর কয়লা সম্মদ ও তাহার সংরক্ষণ

### শ্রীনিম লনাথ চট্টোগাধ্যায়

ব্রত্বপ্রথ ভারতের বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মধ্যে
কয়লা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে
এবং বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পাথুরে
কয়লা যে অপরিহার্য বস্তু ভাহা সকলের নিকট
স্থবিদিত। যদিও বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির
ফলে খনিজ তৈল ও বৈত্যুতিক শক্তির প্রভাব
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তথাপি কয়লার
প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।
ভারতের কয়লা সম্পদের পরিমাণ ও পরমায়
কত সে বিষয়ে বর্তমান প্রবদ্ধে কিছু আলোচনা
করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর কয়লা
সম্পদের বিষয়ে ত্ব' এক কথা বলা হইলে নিতান্ত
অবান্তর হইবে না।

ভূতববিদ্বাণ বছ দিনের পরিপ্রামের ফলে যত দ্র জানিতে পারিষাছেন তাহা হইতে বলা যায় যে পৃথিবীর নানা দেশে ভূগর্ভে ছয় হাজার ফুটের মধ্যে স্থিত বিভিন্ন তারে সর্বসমেত প্রায় ৭,৪০,০০০ কোটা টন কয়লা মজুত আছে। তয়ধ্যে উৎরুষ্ট প্রেণীর 'এনপ্রাসাইট' কয়লা শতকরা ভংগং ভাগ, 'বিটুমিনাস' শ্রেণীভূক্ত কয়লা ৫২'ং৫ ভাগ ও 'লিগনাইট' প্রভৃতি কয়লা ৪০'৫ ভাগ বত'মান। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের কয়লা সম্পদের পরিমাণ হইতে জানা যায় যে আমেরিকায় শতকরা ৬৯'০ ভাগ, এশিয়ায় ১৭'৩ ভাগ, ইউরোপে ১০'৬ ভাগ, ওশিয়ানিয়ায় ২'৩ ভাগ ও আফ্রিকায় মাত্র ০'৮ ভাগ কয়লা মজুত আছে।

বিভিন্ন দেশে মোট কয়লা সম্ভারের শতকরা কত ভাগ বিঅমান তাহা নিমে দেখান হইল:—

| আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র |        | 67. A. S.       | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------|---|
| কানাভা                |        | ۳ م. <i>6</i> ۶ |   |
| ठीन                   |        | 20.¢ "          |   |
| <u>कार्यानीं</u>      |        | ٤٠٩ "           |   |
| গ্রেট ব্রিটেন         |        | ২'৬ "           |   |
| <u> শাইবেরিয়া</u>    |        | ২.০ "           |   |
| অষ্ট্রেলিয়া          |        | २'२ "           |   |
| রাশিয়া               | e"     | o'b "           |   |
| <u> থাফ্রিকা</u>      |        | ۰,۴ "           |   |
| ভারতবর্ষ              | প্রায় | ۶٬۰ "           |   |

ভারতের ভূতত্ব পর্যালোচনা করিলে জ্বানা যে অতীতে প্রধানতঃ তুইবার অর্থাৎ গণ্ডোয়ানা যুগে (২০ কোটা বৎসর পূর্বে) ও টারসিয়ারী যুগে (৬ কোটা বৎসর পূর্বে) তৎকালীন উদ্ভিদ্রাজির ধ্বংসাবশেষ হইতে বহু পরিমাণে পাথুরে কয়লার স্ঠাই হইয়াছে। এই তুই মুগ ব্যতীত অপরাপর যুগেও বে একেবারে কয়লার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা নহে, তবে উহার পরিমাণ এত অল্প বে, সেসহক্ষে জিশেষ উল্লেখ এ প্রবন্ধে করা হয় নাই।

#### ১। গণ্ডোয়ানা ক্য়লা সম্পদ

ভারতের ভ্গর্ভে প্রায় ২০০০ ফুটের মধ্যে এক বা ততোধিক গভীর বে সমস্ত কয়লা শুর বিজ্ঞমান আছে তাহাদের হিসাব লইলে সর্বসমেত কয়লার পরিমাণ হইবে প্রায় ৬০০০ কোটী টন। তবে বর্তমান ধনিবিজ্ঞার সাহাব্যে চার ফুটের কম গভীর কোন কয়লা শুর হইতে কয়লা উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় না এবং যে কয়লার শভকরা ২৫ ভাগ বা তদ্ধবিভন্ম বর্তমান সে কয়লাও শিল্প

প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কার্যোপযোগী হয় না। এই তুই কারণে দেখা যাইতেছে যে, খদিও ভারতের ভূগতে বিভিন্ন ন্তরের মধ্যে সর্বসমেত ৬০০০ কোটী টন কয়লা নিহিত আছে, তথাপি সমস্ত কয়লা উদ্ধার করা বত্তমানে আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রকার আলোচনার ফলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতে চার ফুট বা ভার বেশী গভীর কয়লা স্থরের সংপদ হইবে মাত্র ২০০০ কোটা টন।

বর্ত মান বৈজ্ঞানিক খনন-প্রণালীর সম্মৃক উন্নতি
না হইলে বাকী ৪০০০ কোটা টন কম্বলা দেশের
কোনও উপকার সাধন করিতে পারিবে না।
নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় গণ্ডোয়ান। যুগের বিভিন্ন
ক্ষেত্রের মোট (Total Reserve) ও কার্ধকরী
(Workable Reserve) ক্যুলা স্প্রারের স্বিশেষ
বিবরণ দেওয়া হইল।

| গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা ক্ষেত্র                 | মোট সম্পদ  | কাৰ্যকরী কয়লা স্প |
|------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ·                                              | কোটী টন    | কোটী টন            |
| भा <b>क्रिनिः ७ शृ</b> वं हिमानसम्ब नामसन नम्ह | 7 @        | · <b>ર</b>         |
| গিরিডি, দেওঘর, রাজমহল পাহাড়                   | <b>ં</b> ( | ১৩                 |
| দামোদর নদ-ভীরবভী রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া,             |            |                    |
| বোকারো, কারাণপুরা প্রভৃতি                      | ₹ (( 0 0   | <b>&gt;</b> • • •  |
| শোন ন্দ তীরবতী আউরাঙ্গা,                       |            |                    |
| উমারিয়া প্রভৃতি                               | > 0 0 0    | २००                |
| ছ <b>ত্রিশগ</b> ড় ও মহানদী তীববর্তী স্থান     | (° ° °     | >>                 |
| মোপানী, কানহান ও পঞ্নদ ভীরবতী স্থান            | > 0 0      | २৫                 |
| ওয়াধা ও গোদাবরী তীরবতীস্থান                   | \$b.00     | <b>\\ 8</b> •      |
| মোট কোটী টন ৬০০০                               |            | 2000               |

### ২। টারসিয়ারী কয়লা সম্পদ

টারসিয়ারী যুগের কয়লা ক্ষেত্রের সবিশেষ
বিবরণ এখনও আমাদের হন্তগত হয় নাই; তবে
মোটাম্টি যতদ্র জানা গিয়াছে তাহাতে সর্বসমেত
অল্লাধিক ২১০ কোটা টন কয়লা মজুত আছে
বিলয়া বিশেষজ্ঞগণ অহমান করেন। নিয়
তালিকায় তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হইল:—
উত্তরপূর্ব আসাম
১০০ কোটা টন
বাসিয়া, জয়স্থিয়া ও গারো পাহাড় ২০০ কোটা টন
বিকানীর (রাজপুতানা)
১০ কোটা টন
বাট ২১০ কোটা টন

এম্বলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে বে ভারতের স্কল কয়লা ক্ষেত্রে ভূতত্ববিদের বিশেষ অনুস্কান প্রণালী সমভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয় নাই, সে কারণে উপরে বর্ণিত কয়লা সম্পদের হিসাব যে ভবিশ্বৎ গবেষণার ফলে কিছু পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। স্থাখর বিষয় যে ইতিমধ্যেই ভূতত্ববিদগণের অন্তসন্ধানের ফলে কয়েক স্থানে (মাদ্রান্ধ্য, গারো-পাহাড় ইত্যাদি) আরও কিছু কয়লা স্তরের অন্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহাদের সঠিক পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

এন্থলে ইহাও শারণ রাখিতে হইবে বে গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণীভূক্ত; কিন্তু ভশ্মের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক ও টারসিয়ারী যুগের কয়লা লিগনাইট শ্রেণীভূক্ত হইলেও অনেক স্থলে ভশ্মের ভাগা অত্যন্ত অব্ব পরিমাণ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গণ্ডোয়ানা যুগের স্তরে

মোট ২০০০ কোটী টন কার্যকরী কয়লা আছে।
তর্মধ্যে উৎক্টর বিটুমিনাস কয়লার (অর্থাৎ ভল্মের
পরিমাণ শতকর। ১৬ ভাগের কম ) পরিমাণ হইবে
প্রায় ৫০০ কোটী টন ও বাকী ১৫০০ কোটী টন
অপক্টর বিটুমিনাস কয়লা। নিমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের
কেবল মাত্র উচ্চপ্রেণীর কয়লার পরিমাণ দেখান
হইল:—

গিরিডি ... ৪ কোটা টন
রাণীপঞ্জ ... ১৮০ " "
ঝিরিয়া ... ১২৫ " "
বোকারা ... ৮০ " "
কারাণপুরা ... ৭৫ " "
হুটার, জোহিল্লা ইত্যাদি ৫ " "
কুরাশিয়া, ঝিলমিলি প্রভৃতি ৩ " "
তালচের ইত্যাদি ২০ " "
কানহান ও পঞ্চনদের
তীরবর্তী ক্ষেত্রগুলি ৩ " "
বল্লারপুর, সিঙ্গারেণী প্রভৃতি ৫ " "
মোট ৫০০ কোটা টন

উপরোক্ত উৎকৃত্ত বিটুমিনাদ কয়লার মধ্যে অল্লাধিক ২০০ কোটি টন কোক্ উৎপাদনকারী কয়লা (অর্থাৎ ইহা হইতে পাত্রে) ও অবশিষ্ট ৩০০ কোটা টন কোক্-অমুৎপাদনকারী কয়লা ভূগর্ভে মজুত আছে। কোক্-অমুৎপাদনকারী কয়লা ধাতু নিজ্ঞাশন কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না বটে, তবে অপরাপর নানাবিধ কার্যের জয়্ম বিশেষ উপযোগী। এয়লে ইহাও বলা উচিত যে আজ পর্যন্ত লোহ কার্য্যনার বিশাল চুল্লীতে কার্য্য ফার্নেস ধাতু নিজ্ঞাশন কার্য কয়লা ব্যতীত অপর কোন বস্তু জারা ম্বচাকভাবে সম্পন্ন হয় না বলিয়াই এই শ্রেণীর কয়লার বণেষ্ট চাহিলা রহিয়াছে। অনেক ছোট ছোট চুল্লীতেকাঠকয়লার ব্যবহার অবশ্ব আছে কিছু অভিকায়

ও উন্নত শ্রেণীর বিশাল চুনীতে কোক্ কন্ধল।
অপরিহার্ধ। তবে ভবিশ্বতে কোক্ কন্ধলার অভাবে
অক্স কোনও উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে কি
না তাহা এখনও জানা যায় নাই। কোক্-উৎপাদনকারী কন্নলা বে সকল মজুত আছে তাহাদের
নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

গণে গানা মৃগ রাণীগঞ্জ—২৫ কোটা টন
ঝরিয়া—৯• " "
গিরিডি—৩ " "
বোকারো—৪৭ " "
কারাণপুরা—৩৫ " "
 নোট ২০০ কোটা টন

২। টারসিয়ারী যুগ—উত্তর-পূর্ব আসাম—৬৫
কোটী টন। ইহাতে গন্ধকের ভাগ কিছু অধিক
মাত্রায় বর্তমান বলিয়া ধাতৃ নিধাশন কার্ধের বিশেষ
উপযোগী নহে; তবে গন্ধকের ভাগ কোন উপায়ে
বিদ্রিত করিতে পারিলে এই কয়লা ভারতের
মধ্যে সর্বোৎক্রপ্ট কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা বলিয়া
সমাদর লাভ করিবে। সম্প্রতি গবেষণার ফলে
জানিতে পারা গিয়াছে যে আসাম কয়লার গন্ধকের
ভাগ অনেক পরিমাণে বিদ্রিত করিয়া উচ্চ জ্রেণীর
কোক্ উৎপন্ন হইতে পারিবে। এই গবেষণার
ফল কার্থকরী হইলেই মক্সল।

ষে খনন পদ্ধতি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন কয়লা-ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে তাহার ঘারা ভূপর্ভস্থ তার হইতে অধেকের বেশী কয়লা উত্তোলন করা সম্ভবপর নহে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যদি কোনরূপ থনি তুর্ঘটনা ঘারা উদ্ধার কার্যে বাধার স্বাষ্ট না হয় তবে ভূপুর্বজ্ঞ কয়লা সম্পদের মাত্র অধেকাংশ আমাদের হত্তপত হইরা ব্যবস্তুত হুইতে পারিবে। "বালুকাভরণ" (Band Stowing) প্রথার আইন বদি বিধিবদ্ধ হইনা সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অবিলয়ে প্রচলিত হয় তবে ভিন্চতুর্ঘণে বা ততোধিক কয়লা থনি হুইতে উদ্ধার

করা সম্ভব হইবে এবং তংসহ থনি-চুর্ঘটনার লাঘ্ব হইয়া থনি অমিকদেরও বথেষ্ট নিরাপতার বাবস্থা হঠবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিগত ক্ষেক वश्मत यावर य পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লা খনি-তুর্ঘটনার यत्न প্रজ्ञानिक इट्टेश विनष्ट इट्टेशाट्ट उट्टेरकट्ट এবং বর্তমানে অসমত উপায়ে ব্যবহৃত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর কয়লার যে পরিমাণ অপচয় ঘটিতেছে **छाहा छात्रछ्य क्यमा मन्नारमय नवमाय वा स्थायिक** मध्य विरमय जामकात कात्र हरेया পড़ियाहि ! এই অপব্যয়ের ফলে গাতৃ নিক্ষাশনের উপযোগী ক্মলার অভাব ঘটবে ও তজ্জ্ব্য ভারতে লৌহ ও অ্যান্ত ধাতৃশিল্পের ভবিগ্রং যে খুব উচ্ছল নহে তাহাও অনেক বৈজ্ঞানিক বছবার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন ও এ বিষয়ে অবহিত হইলে ও সমুচিত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের কয়লা সম্পদের একটা জটিল সমস্যা সমাধান করা হইবে।

ভারতের কয়লা সম্পদ যাহাতে বহুকাল স্থায়ী হইয়া ভারতবাসীর ও দেশের নানাবিধ শিল্প ও কারথানার প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে ভারতবাসী মাত্রেরই উহা কাম্য। দেশের কয়লা সম্পদের পর্মায়ু বা স্থায়িত্ব সম্বদ্ধে চিন্তা করিতে বিদলে স্বাত্রে হুইটা কথা মনে উদিত হয়। যথা—

>। বিজ্ঞানসমত উন্নত খনন প্রণালীর আশু প্রবর্তন।

২। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার য়থাযথ সদ্বাবহার।
এই ছই প্রণালীর দ্বারাই ভারতের কয়লাসম্পদের সমাক সংরক্ষণ ও পূর্ণ পরমায়্ লাভ
সম্ভব হইতে পারিবে। খননকার্ম স্থচারুরূপে
সম্পন্ন হইলে ভূগর্ভ হইতে অধিক পরিমাণ কয়লা
উত্তোলিত হইতে পারিবে। বত্রমানে অধিকাংশ
খনিতে প্রায় অধেকের বেশী কয়লাই ভূগর্ভে পরিত্যক্ত অবস্থায় বাকে ও ভবিয়তে তাহার পুনক্ষার
একেবারেই অসম্ভব। ইহাই বত্রমানে অনেক
খনিতে অগ্নিকাঞ্জ, বিক্ফোরণ প্রভৃতি ত্র্যটনার
অন্তত্য কারণ। ইহার কয়্য ভারত সরকারের

১৯২৫ সালের বিধিবদ্ধ কোল গ্রেডিং বোর্ডের (Coal Grading Board) কার্যপ্রণাদীকে ও বর্তমান অপরিমার্জিত খনন প্রণালীকে অনেকে দায়ী করিয়াছেন। এই তুই বিষয়ের আশু সংশোধন ও পরিবর্তন না হইলে ভারতের কয়লা ধনিগুলিতে এইরূপ চুর্ঘটনা ক্রমশঃ বধিত হইবে এবং ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়লা সম্পদ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। স্থাধের বিষয় এই যে থনি ও থননকার্যে নিরাপতার জগ্ কিছুকাল শ্রমিকদের আংশিকভাবে 'বালুকাভরণ' ভারত সরকার বিধিবন্ধ প্রণালীর আইন করিয়াছেন এবং তংজন্য কয়লার উপর নিধারিত শুব্ধ আদায় করিয়া পনির মালিকদিগকে কিছু কিছু দাহায্য করিতেছেন। বর্তমানে কোন কোন ধনিতে এই-রূপ বালুকাভরণ প্রথা ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে প্রবর্তিত হইতেছে বটে, কিন্তু আরও ব্যাপক হওয়া বা ইহার প্রচলন সমস্ত থনিতে বাধ্যতামূলক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করার জন্<mark>য শুন্ধভাণ্ডার ও সাধারণ</mark> কোষাগার হইতে সমস্ত থনি মালিকদিগকে যথা-যোগা অর্থ সাহায্য করা সরকারের অবশ্রকতব্য। দে কারণে যদি দেঁায়িং বিল কিঞ্চিৎ সংশোধিত করা বা কয়লার উপর গুরের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করা আবশুক হয় তাহারও ব্যবস্থা করা স্মীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় এবং তাহার দ্বারা দেশের উপকারই সাধিত হইবে। ছোট ছোট খনি মালিকদিগকে এজন্ত কিছু অস্থবিধা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া আশহা; তবে তাহারা যদি সঙ্গবদ্ধ হইয়া এক একটা বড় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করিতে পারেন তবে তাহারা সকল বাধা বিপত্তি সহজে অতিক্রম করিগা ক্রমশ: উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়লার ষ্থাষ্থ সন্ধাবহার বাধ্যভামূলকভাবে প্রবর্তিত উচ্চশ্রেণীর কয়লা সম্পদ বে অধিকতর কাল স্থায়ী , হইবে তাহা সহজেই অন্থমেয়।

বভ'মানে ভারতে গড়ে প্রায় তিন কোটী টন क्षमा वश्मात थिन इहेट উर्छानन कवा हम। এই কয়লার মধ্যে প্রায় দেড় কোটা টন উৎকৃষ্ট काक-उर्भामनकादी ও অবশিষ্ট কোক-অমুৎপাদন-কারী শ্রেণীভূক্ত কয়লা। এখন প্রশ্ন ইইতেছে যে ষত কোক-উৎপাদক কয়লা ভূগৰ্ভ হইতে উত্তোলন করা হয় তাহার সমস্তই কি ধাতু নিষ্কাশন কার্যে ব্যবহৃত হয় না ? উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব • নিকাশ লইলে জানা যায় যে খনি হইতে উৎপন্ন দেড় কোটা টনের মধ্যে গাতু নিষ্কাশনের জন্ম মাত্র ৩০-৪০ লক্ষ্টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্টাংশ রেলওয়ে ও অপরাপর শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে নি:সন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ভারত সরকারের রেলপথ বোর্ড তাহাদের বাষ্ণীয় শকটের জন্ম কেবলমাত্র কোক-অমুৎপাদক কয়লা ব্যবহার না করিয়া বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট কোক-উৎপাদক কয়লাও ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বে-সরকারী অপরাপর প্রতিষ্ঠানে ও নানাবিধ কলকার-খানায় এই শ্রেণীর অল্পাধিক এককোটী টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অপব্যবহারের ফলে উচ্চশ্রেণীর কোক-উৎপাদনকারী কয়লার সম্ভার যে অচিবে নি:শেষিত হইয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ! এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অনেক প্রতিবাদ ভারত সরকারে পেশ করা হইয়াছে কিন্তু এ পर्यस्य वित्निय स्थमन नाख इट्रेग्नार्ह वनिया मत्न হয় না। ১৯৪৬ সালের সরকার কতুর্ক নিয়োজিত "মাহিন্দ্র কমিটি"ও এই সফল প্রশ্নের সমাধানের জন্ম অনেক পদা নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের स्भातिमञ्जी भौष्ठरे कार्य भविष्ठं हरेटन क्यना সম্পদের সংরক্ষণ ও কয়লাশিল্পের প্রভৃত উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকার বিশেষ ७९भत ७ मिक्स इटेलिटे प्राप्त ७ म्राम्य प्रकृत । ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাহাড়ে বে অফুরস্ত লোহপ্রস্তর বিভ্যমান তাহার সন্ধান ভূতত্ত্ববিদগণ আবিষার করিয়াছেন কিন্তু উৎকৃষ্ট কোক কয়লার

অভাবে ভবিশ্বতে ধাতুনিকাশন কাৰ্য যে বিপন্ন হইবে দে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণ ইকিত করিয়াছেন এবং সাধারণের তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার এবং দেশের ক্যুলাশিল্প ও অপরাপর প্রতিষ্ঠান যদি অবিলয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার সদ্বাবহার বিষয়ে বিশেষ মনো-যোগ দেন তবেই দেশের প্রভৃত কল্যাণ **হইবে। এজয়** সর্বসাধারণের চেষ্টায় উচ্চল্রেণীর কয়লার ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে যদি কোনরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিতে পারা যায় তবেই মঙ্গল এবং এইরূপ হইলে क्यनात ভবিষ্যৎ मधरक অনেকটা নিশিস্ত হওয়া যাইবে। কয়লার সম্যক উত্তোলন ও যথাৰথ ব্যবহারের প্রচলন হইলে বংসরে গড়ে ৫০ লক্ষ টন কোক-উৎপাদক কয়লা উদ্ধার করিলেই সমস্ত ধাতুনিদ্বাশন কার্য স্কচারুরূপে চলিবে ও তাহার ফলে এই শ্রেণীর কয়লার পরমায় হইবে অল্লাধিক ২০০ বংসর; কিছ যদি বর্তমান দূষিত ব্যবহারবিধি চলিতে থাকে তবে ইহার পরমায় হইবে মাত্র ৫০ বংসর। বা**ল্কাভরণ** প্রথা ব্যাপকভাবে প্রবৃতিত হইলে অবশ্য ধনির নিরা-পত্তা ও কয়লাসম্পদের স্থায়িত্ব আরও বর্ধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি এরপ আন্দোলনের ফলে क्यनात উত্তোলন প্রণালীর ও यथायथ वावहात विभिन्न সমাক উন্নতি অবিলম্বে পরিলক্ষিত না হয় তবে দশের সরকারকে কয়লা শিল্প জাতীয়করণে প্রণােদিত ক্রিতে হইবে, অথবা সরকারের তত্তাবধানে ব্যাপক বালুকাভরণ প্রথার ও কয়লার সদ্যবহার বিধির আশু প্রবর্তন ও বাধ্যতামূলক একান্ত আবশুক হইয়া পরিবে। নতুবা দেশের কয়লা সম্পদ স্থচাকভাবে সংবক্ষণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে বে ভারতের উচ্চশ্রেণীর ক্য়লা সম্পদ মোট ৫০০ কোটা টন, কিন্তু নিক্সষ্ট ক্য়লার পরিমাণ যথেষ্ট অর্থাৎ ১৫০০ কোটা টন। এই প্রসক্তে ইহাও বলা উচিত বে ভবিশ্বতে বদি স্বেষ্ণার ফলে ও স্বসাধারণের চেটায় নিম্নশ্রেণীর ক্য়লা বছবিধ কার্যে উন্নত প্রণালীতে নিয়োঞ্চিত হইতে থাকে এবং নানা প্রকার ব্যবহার বিধি বাধ্যতামূলক হয় তবে উচ্চ **শেণীর কয়লা**র পরমায় আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ হয় নাই। এরপ সাফলোর অনেক দৃষ্টাস্ত অপরাপর দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে। ष्यामारमत्र रमर्भे ७ विषयः देवछानिक गरवर्षा কিছু কিছু চলিতেছে, তবে আরও অধিক চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। স্থের বিষয় এই যে অধুনা

ভারত সরকারের মনোযোগ এ বিষয়ে আরুষ্ট হইয়াছে ও নৃতন গবেষণাগার স্থাপিত হইতেছে।

रेवड्यानिक গবেষণার ফলে ও সর্বসাধারণের চেষ্টায় এবং প্রয়োজন হইলে আইন প্রণয়নের घावा क्यमात उन्नज अनन-व्यनानी ও यथायथ वावहात বিধি প্রবর্তিত হইয়া ভারতের কয়লা সম্ভার নানাবিধ পাতু ও অক্তাক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুক ইহাই আমাদের কামনা।

#### বৈজ্ঞানিক শস্থা

সমগ্র মানবদমাজের জন্য বৈজ্ঞানিক পদা কি আশা এবং আশহা নিয়ে এসেছে ? প্রশ্নটি এরপ ভাবে উত্থাপন করা আমি সঙ্গত মনে করি না। মামুধের হাতের এ অস্তুটি যে কি পরিণাম স্বষ্টি করবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যে সব অন্তিম লক্ষ্যের অভিমূখে মানবঙ্গাতি আজ শঙ্গাগ হয়ে উঠেছে, তাদের স্বভাব এবং স্বরূপের উপর। বৈজ্ঞানিক পম্বা এমব লক্ষ্যে উপস্থিত হ'বার কেবল মাত্র উপায় কোগায়, কিন্তু এসব লক্ষ্যের সৃষ্টি করতে পারে না। সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন বৈজ্ঞানিক পন্থার একান্ত অন্সরণে আজ মান্তবের অবস্থা হয়ে উঠত নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত; এমন কি এণ্ব পশ্বার স্বষ্টিও সম্ভবপর হ'ত না, যদি সত্যকে মোহনিম্ব্রু ভাবে উপলব্ধি করবার প্রবল প্রেরণা মাত্র্য সকল সময়ে অমুভব করতে না পারত। পদ্বাকে নিখুত ও পরিপূর্ণ করে তোলা, এবং লক্ষ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অনিশ্চিত হওয়া, আমি মনে করি এ হচ্ছে বর্তমান যুগের একটি বিশেষ ফুল'ক্ষণ। মামুষের প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ, তার मविभी कनाम ७ निवाभना यनि आमारात्र এकान्छ वाञ्चनीय द्य, उत्व ঐ মহৎ লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার পথের অভাব আমাদের হবে না। যদি সম্ভ্র মানবদ্মাব্দের মধ্যে মৃষ্টিমেয় লোকও এ লক্ষ্যের জন্ম সচেষ্ট হয়, পরিণামে তাদেরই জয় অবশ্রস্তাবী।

-- जानवार्ठ जाडेनशेडिन

# শিল্পী ও বিজ্ঞান

#### **প্রাত্তমূল্যধন দেব**

ভামাদের ভারতবর্ষে শিল্প বলিতে আগে কুটার শিল্পই বৃদ্ধাইত। ঢাকার মস্লীন বা কাশ্মীরী শাল •বা মোরাদাবাদের বাসন বা মহীশুরের কাঠের কাজ আমাদের গৌরবের ছিল। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্ বা ক্লষ্টি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বা আদর্শ হইতে ভিন্ন ছিল। প্রারম্ভে যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের মনীধীদের আদর্শভ্রষ্ট করে নাই, তাঁহাদের চিন্তাধারা উচ্চ দার্শনিক আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে বাহাদের চাষবাসের স্থবিধা নাই, সাধারণত তাহারাই শিল্প (কুটীর শিল্প বা কারখানার কারিগরী বৃত্তি) জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, বদিও তাহাদের বৃদ্ধিমন্তার তেমন অভাব নাই। তাহারা শিক্ষার স্থবোগ পায় নাই বলিয়াই অশিক্ষিত বহিয়াছে। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে, শিল্পের উন্নতি ক্রিতে হইলে, নব নব উদ্ভাবন-শক্তির বিকাশ হইবার স্থবোগ দিতে হইলে, আমাদের দেশের সহস্র সহস্র কারিগর বা শিল্পীদিগকে শিক্ষিত ক্রিতে হইবে। এখানে শিক্ষা বলিতে স্থল বা বিশ্ববিশ্বাধ

লয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিক। অন্থবারী শিক্ষা বুঝাইতেছে না। যিনি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বৃত্তির উৎকর্ষ দাধন করিতে বা সমাক জ্ঞান উপলব্ধি করিতে যেটুকু বিজ্ঞানের প্রয়োজন তত-টুকু শিক্ষাই বুঝাইতেছে। এখন জ্ঞানেকেই না বৃঝিয়া অন্ধের মত অন্থকরণ করেন। যদি প্রাথমিক বিজ্ঞান জানা থাকে, তবে অন্থকরণ না করিয়া নিজেই চিস্তা করিয়া (আরও অধিকতর দায়িজের সহিত) কাজ করিতে পারিবেন এবং উৎকর্ম দাধনেও প্রয়াসী হওয়া সম্ভব হইবে।

শক্ষা স্বাধীন দেশে কারিগরদের এই রক্ম
শিক্ষা দিবার জন্ম "নাইট স্ক্ল" বা নৈশ বিজ্ঞালয়
আছে। তাহাদের জন্ম প্রয়োজনীয় তথ্য (data)
ও ফরম্লা (formulae) সম্বলিত পকেট বইও
প্রকাশিত হয়। এই ভাবেই সেই সব দেশের
কারিগরদের শিক্ষার পথ স্থাম করা হয়। আমাদের
দেশেও ইহা হওয়া বাঞ্চনীয়। বিজ্ঞান পরিষদ,
বিভিন্ন কারিগরী বিজ্ঞা বিষয়ক উদ্ধিথিত পকেট বই
বা ম্যান্থয়াল বা হাওবুক রচনা ও প্রকাশ করিলে
কারিগরদের উপকার হইবে। এই ভাবে বিজ্ঞানীরা
শিল্পীদের মান উন্নীত করিতে সহায়ক হইতে
পারিবেন এবং দেশেরও উন্নতি সাধনে সহায়ক
হইবেন। শিল্পের প্রসাবে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক
সার্থকতা। বিজ্ঞানের প্রসাবে শিল্পীর উৎকর্বলাভ।

শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ সামজিক সমস্যা সম্বন্ধেও এখন হইতেই সজাগ হওয়া উচিত। শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই মধ্যবিদ্ধ সম্প্রদায়ের। মধ্যবিদ্ধ সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন সমস্যা-বহুল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্কীর সাহাব্যে ইহার সনাধান প্রয়োজন এবং আমি বিশাস করি ইহা

অবশ্বস্থাবী। শতমূদ্র নাসিক আর হইলেই আমাদের
একটা চাকরের প্রয়োজন হয়। সমাজতন্ত্রের প্রসারের
সক্ষে সক্ষে চাকর রাখার প্রথা বিল্পু হইবে। দৈনন্দিন
জীবনধাত্রা সক্তল ও সরল করিবার জন্ম তথন অন্য
পশ্বা অবলম্বন করিতে আমরা বাধ্য হইব। স্বাধীন
দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজজীবন বিশ্লেষণ
করিলে দেখা বায় যে তথায় সমবায় নীতির
সাহায্যে দৈনন্দিন জীবন বেশ স্থাম হইয়াছে।
"কুপন" কিনিবার অর্থ থাকিলে ঘরের দরক্ষায়
ঠিক সময় মত, নির্দেশ অন্থায়ী ত্র্ব, স্ক্রী, মাছ,
ডিম, জালানী, পোছাইয়া দেওয়া হয়। তাহা
ছাড়া বাড়ীতে জলের কল, গ্যাস, বিজ্লী থাকে।

হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। স্থলে

শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দৈনন্দিন জীবনবাত্রার

জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। বত মানে আমাদের

অনেকেই হাড়ভাকা। থাটুনীর পর বাড়ী ফিরিয়া
গৃহস্থালীর নানা অভিযোগে বিব্রত হন। পারিবারিক
শান্তি ব্যাহত হয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যাহাতে
শান্তিময় হয়, লোকের ত্র্তাবনা কমে, সমাজব্যবস্থা সেই ভাবে ঢালাই করিতে হইবে। বত মানে

আমার মধ্যপথে বা পরিবর্তনের মধ্যে আছি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ-ব্যবস্থার আম্ল
পরিব্রতনের সময় আসিয়াছে। বিজ্ঞানীরা পথ

দেখাইলে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ এ বিষয়ে অবশ্রুই
সচেতন হইবে।

#### ইন্দোনেশিয়ায় প্রাচীন সংস্মৃত লেখপ্রাপ্তি

১৭ই এপ্রিলের একটি সংবাদ প্রকাশ যে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী যোগ্যকতার নিকটবর্তী পরমবনম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনুসন্ধানের ফলে একটি প্রাচীন সংস্কৃত লেখ আবিদ্ধৃত হয়েছে। লেখটি ১১০০ বংসরের প্রাচীন এবং একটি স্বর্ণপত্তের উপর উৎকীর্ণ।

লেখটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের
মন্ত্রী ডক্টর আলী শাস্ত্রঅমিজ্জ্জল সেখানকার ভারতীয় কনসাল শ্রীযুক্ত রাঘবনের
মারক্ষং ভারতীয় পুরাতত্ববিদদের লেখটি পরীক্ষা করবার জন্ত ইন্দোনেশিয়ায়
গমনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লেখটি পরীক্ষা করা ছাড়া পুরাতত্ত্বের দিক্
থেকে ইন্দোনেশিয়ার যে-সব স্থান গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোও তাঁরা পরিদর্শন করবেন।
ব্যক্তিগত সংবোগ স্থাপন ছাড়া ইন্দোনেশীয় পুরাতত্ত্ববিদর। ভারতীয়
পুরাতত্ত্ববিদদের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, মন্ত্রী মহাশয় এইরূপ
মস্তব্য করেছেন।

# নিখিল ভাইত প্রদর্শনী

#### শ্রিস তেরনাথ সেনগুর

ক্রানিকাতার ইডেন উত্যানে যে নিথিল ভারত

প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে এরপ বিরাট প্রদর্শনী
ভারতে এই প্রথম। সাজসজ্জার জাঁকজমক, নানাবিধ পণ্যের জলুব, আমোদ-প্রমোদের অরূপণ ব্যবস্থা
ও আলোঝলমল পরিবেশ প্রদর্শনীটির ছনিবার
আকর্ষণ। কিন্তু শুধু নয়নের খোরাক ইহার একমাত্র সম্পাদ নহে, মনের খোরাকের বিচিত্র উপকরণসমাবেশই ইহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিভব।
বস্ততঃ প্রদর্শনীটিকে ভারতীয় শিল্প, কলা, বিজ্ঞান ও
সংস্কৃতি-সমুদ্ধির নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

ভারতের নানা প্রদেশ ও নৃপতিপ্রধান রাষ্ট্রসমূহ হইতে নানাবিধ জব্য ও শিল্পের নম্না
প্রদর্শনীতে আহত হইয়া ভারতীয় প্রগতির
সম্ভাবনাকে ভারতবাসীর নিকট স্পষ্টতর ও ফুটতর
করিয়' তুলিয়াছে। ইহা যেন স্বাধীন ভারতের
প্রশ্বের একটি জ্ঞানকেন্দ্র। এথানে প্রদর্শিত
হইয়াছে ভারতের ইতিহাস ও রাষ্ট্রসংরক্ষণের
উপকরণ, ধনিজ ও বনজ সম্পদের নিদর্শন, কায়শিল্পের অভিজ্ঞান এবং কৃষির উন্নতিমূলক ব্যবস্থা
ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রজনন-পালন-প্রথার
বিস্তাবিত বিবরণ। এক কথায় এখানে আছে
অল্প পরিসবের মধ্যে বহুম্থী জ্ঞান-আহরণের
স্ব্যবস্থা।

বিক্রেয় দ্রবারে দোকানপাট (স্টল) ছাড়া প্রদর্শনীটিকে মোটাম্টিভাবে নিয়োক্ত অংশে বিভক্ত করা বায়:—

জাভীয় জীবন-পরিপ্রেক্ষণ: জাভির সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি, জন ও গণের অবস্থা ও স্বাস্থ্য, সমাজ ও জাভীয় দেহের দোষ-ফ্রাট প্রভৃতির নিদর্শন এবং সং-\*

শোধনের প্রয়োজন ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের উপকরণ সমাবেশ। বস্তুগভভাবে এই অংশকে শজ্জিত করা সম্ভবপর নহে। তাই মানচিত্র, সংখ্যা-তালিকা, চিত্ৰ ও নক্ষা দারা নানা তত্ত্ব ও তথ্য প্রকটিত হইয়াছে। এই সমুদয় তালিকা হইতে ভারতীয় কৃষি-সম্পদ, জলজ ও বনজ সমৃদ্ধি এবং খনিজ ঐখর্থের সন্ধান মিলিতে পারে। আধুনিক পৃথিবীর ফ্রতগতিশীল অস্থান্য জাতির তুলনায় আমাদের সমাজদেহে যে কি বিপুল স্থবিরতা আসিয়াছে তাহাও স্পষ্ট ক্ষিয়া দেখানো হইয়াছে। পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের যত ক্লৈবাই ঘটিয়া থাকুক, আৰু স্বাধীন ভারতে আর তাহার প্রশ্নয় (म ख्या हत्न ना। किन्छ छे भाग्रहे वा कि? अहे উপায়ের সন্ধান পাওয়া বাইতে পারে এই অংশে প্রদর্শিত প্রগতিস্কে নিদর্শনগুলি ২ইতে। ভারতে নারীর প্রতি অবজ্ঞা জাতিকে পদু করিয়াছে; অষত্ববিতি শিশু সৃষ্টি করিয়াছে জাতীয় দেহে ক্ত। এই পৰুত্বদুৱীকরণের ও বিরাট সন্ধাৰ বহিয়াছে এই অংশে। ক্ষতনিরাময়ের ভারতীয় কুমি-বাণিজ্যের উচ্ছল সম্ভাবনাকেও পরিকৃট কবিয়া ভোলা হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহেব উপাদান এবং এশিয়াথতে ভারতের দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক দানের নিদর্শনগুলি এই সংশের বিশেষ আকর্ষণ।

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাবের ইভিহাস:
প্রাচীন ঐতিহ্ ও সংস্কৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত জাতীরসংগ্রাম মৃতকর-ভারতকে ত্যাগ ও স্বাস্থপ্রতিষ্ঠা
দ্বারা কিরপে মহিমান্বিত স্বাধীনভার পথে স্বগ্রসর
করিয়াছে এখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার স্বায়পূর্ব

ইডিহাস। ব্যবসায়বাণিজ্ঞা ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের স্থান প প্রাধান্তের ইতিকথা এবং ভবিষ্যৎ ভারতের সমুজ্জন আলেগ্য এই অংশের বৈশিষ্টা।

শিশু-মহল: শিশু স্বাস্থ্যের উরতি ও শিশু
মনের বিকাশসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাধিয়া
এই শাপা সজ্জিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে
হাতের কাণ, মৃতি, চিত্র, আলোকচিত্র, ফসিলের
নমুনা, ডাক টিকিট, পোকা-মাকড়, শিশু সাময়িক-পত্র, মৃত্ত শিশু-সাহিত্যিকের চিত্র, শিশু-মনক্রেণের নানাপ্রকার বিদেশী নক্সা সঞ্চরন ও
সঙ্কলন, শরীরচালনা ও ব্যায়ামের চিত্রাবলী
এই বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে। এতঘাতীত
ডিল, লাঠিখেলা, ম্যাজিক, হাসি, নাচ, গান, নাটক
ইত্যাদি আফুগানিকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থাও
আছে।

নারী বিভাগ: এই শাখায় দেশের সম্বিতে
নারীর দান বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। জাতীয়
শিল্প-কলায়, অন্ধনে, চিত্রে, স্ফটকমে তাহাদের
নানা অবদানের নিদর্শনে নারী-শাখা বিশেষভাবে
পরিকল্পিত ও সজ্জিত।

সাংবাদিক শাখা: বিশ্ব-জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংবাদ ও সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের আফুক্ল্য এবং প্রচার ও সংস্কৃতি-প্রসারের পক্ষে সাংবাদিকতার নীতিসংক্রাম্ভ নিদর্শন এই শাখার বৈশিষ্ট্য।

ক্রীড়া-বেনাতুক বা রঙ্গ বিভাগ: এই অংশে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থাগঠনে নানাপ্রকার ক্রীড়া-ক্রোডুক, শরীব-চালনা, মৃষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির উপবোগিতা আমুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

**আছ্য বিভাগ:** ভারতীয় গণস্বাস্থ্যের রূপ, দৈহিক মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যবিকাশের উপকরণ, আহার-বিহার প্রণালী এবং থাছের গুণাগুণ সম্পর্কিত নানা নিদর্শনসম্ভারে এই বিভাগ সমৃদ্ধ। বৈজ্ঞানিকমতে রোগ-নিরাময় অপেকা রোগ-প্রতিবেধ গণসাস্থ্যের অধিকতর পরিপোষক। স্থতরাং থাজাথাত নিরূপণ ও দেহ মনের পরিচ্ছয়তা সম্বন্ধে প্রত্যেকের অবহিত থাকা প্রয়োজন। জাতির স্বাস্থ্যসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের। থাজ-নির্বাচন, পারম্পরিক পরিচ্ছয়তা-রক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবন্যাত্রায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্কৃষ্টি সম্পর্কে নানা শিক্ষণীয় বিষয় এই বিভাগে সম্বিবেশিত হইয়াছে।

ছাপত্য (গৃহনিম্বিণ, নগর-ছাপন) ও विष्ठा श्रम्यत्रवाह विष्ठार्गः आमात्मव त्मत्न नगद-নিম্বাণ কচিং শাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসমত পরিকল্পনা অমুসারে হইয়া থাকে। কলকারখানাগুলির ঘর-বাড়ি-ইমারতও মালিকের স্থবিধা ও থেয়ালমত নিমিত—অধিবাদিগণের বাস্থোর দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। গ্রামাঞ্লের গৃহাদিও কোন স্পনিয়ন্ত্রিত বা স্থপরিকল্পিত প্রণালীর ধার ধারে না। এই বিভাগে আদর্শ সংস্থাপনা দারা উপরোক্ত বিষয়-গুলির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বর্তমান যুগের অগ্রগতির দিনে শহর ও পল্লীর স্থসংস্থাপন এবং আদর্শ গৃহনিম্বাণ জনসমাজের সর্বতোমুখী উন্নতির নিমিত্ত একাস্ত প্রয়োজন। সকল ঐশর্বে সমুদ্ধ হইয়াও অন্ধ-কারায় বন্দীর জীবন যাপন স্বাধীন ভারত আর কেন করিবে? তাহার জাগরণ আজ অমুরণিত হইবে পল্লীপ্রাম্ভ হইতে নগরের প্রত্যন্ত প্রদেশে। গঠন করিবে সে নৃতন গ্রাম, নৃতন শহর, নৃতন স্বাস্থ্যকর আবাস। তাহারই স্থসংবদ্ধ পরিকল্পনার আদর্শ এই বিভাগে (মডেল) দর্শকগণ দেখিতে পাইবেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে বিদ্যুৎ
মানব-জীবনের অপরিহার্য উপকরণ। বিদ্যুৎসরবরাহের পরিকল্পনা তাই এই বিভাগকে অধিকতর
বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তত্পরি বহু-আলোচিত
দামোদর পরিকল্পনার নক্সা ও নম্না (অফুরুতি)
দর্শকদের মনে অপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টে করে। দামোদর
পরিকল্পনার অস্করাকে পুদেশের বিশ সম্পদ ও

সম্ভাবনা নিহিত বহিয়াছে, একথা আমরা গভ কয়েক বংসর বাবং শুনিয়া আসিতেছি। প্রদর্শনীতে এই পরিকল্পনার অম্বকৃতি (মডেন) সন্নিবেশিত করিয়া দে সম্ভাবনার মূল্যনির্দেশ ও তাহার দিক্টির প্রতি আমাদের আগ্ৰহ জাগ্রত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সার্থক श्टेरन मार्यामरतत वजा निष्ठाञ्चिक श्टेरव : वर्षमान. বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়ার বহু বর্গমাইল জমিতে \* চাবের জল সরবরাহ করা চলিবে—তাহাতে ধান ১,০৮,০০,০০০ মণ, রবিশস্ত क्रि बार् উৎপন্ন হইবে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূলোর। আর এই বাঁধ হইবে বিপুল বিদ্যাৎ-শক্তির উৎস।

দেশ-রক্ষা বিভাগ: দেশ-রক্ষার উপযোগী আধুনিক বিজ্ঞানসমত অস্ত্র-শন্ধ, যান বাহন ইত্যাদি নানাপ্রকার সামগ্রী এই বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। দর্শকগণের নিকট এ সকলের প্রয়োজনীতা ও ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করিলার ব্যবহাও আছে। ভারতীয় নৌ-বাহিনী, স্থল-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীর অস্থাদি ও আফ্যুক্সিক সামরিক দ্রব্যসভার, সংবাদ-আদান-প্রদানের যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা বিভাগের সাজসরক্ষাম বস্তুগতরূপে অথবা আদর্শ অফুরুতি ও নক্সার সাহায্যে দেখানো ইইয়াছে। দেশ-রক্ষার প্রয়োজনে বিশিষ্ট অস্ত্র-শন্ত্র-নিম্নাণের কলা-কৌশলের নিদর্শনও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দেশ-রক্ষার কার্বে কি আমাদের প্রয়োজন, কি আমাদের আছে আর কি চাই—এসকল বিষয়ের একটা স্থল্পট ধারণা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞান বিভাগ: বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাব-ধানে বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলির স্থচারু সরিবেশ। বিষয় অমুসারে বিজ্ঞানের পরিবেশন হইয়াছে বিভিন্ন শাখায়। এই পরিবেশন মনোরম ও উপভোগা। বিভাগটিতে আছে—

(ক) অভিব্যক্তিবাদ শাধা: পৃথিবীর জন্ম হইতে অগ্নাংশানন কাল পর্যন্ত হাবরজক্ষমের বিবর্তন ও সংস্কৃতির উল্লেখ নক্সা (চার্ট) ছারা বুঝানো হই হাছে। পৃথিবীর জন্ম, মন্তিকা-শুরের ক্রম-সন্ধিবেশ, ভূতবাহ্বায়ী জীব ও উদ্ভিদের জন্ম, নৃবিজ্ঞানসম্বত্ত-ভাবে মানবের জন্ম ও বিবর্তন, প্রশুরনির্মিত অন্মের উদ্ভব এবং শক্তির আদিমতম প্রকাশ অগ্ন্যুৎপাদন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে এই শাখা সমৃদ্ধ।

- (থ) পদার্থবিজ্ঞান ও বছবিজ্ঞান শাধা:—এই
  শাধায় আমাদের দেশে পদার্থবিজ্ঞানে অতিপ্রথম
  যে সকল তথামূলক পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছিল
  তাহা প্রদশিত হইয়াছে। একান্ত প্রয়োজনীয়
  নানাবিধ যদ্রপাতির নম্না দেখাইয়া তাহাদের
  কার্যকলাপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আচার্য জ্ঞাদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত যে সকল যদ্রসাহায্যে যুগান্তকারী পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাদের
  কোন কোন যন্ত্র—বিশেষতঃ তাঁর অণ্-ভরক্বউৎপাদক অভিনব স্ক্র যদ্রটি এবং রামন-এফেক্ট্সংক্রোন্ত পরীক্ষাগুলি দেখানো হইয়াছে। সাইক্রোট্রন
  যন্ত্র, পথবীক্ষণ যন্ত্র (রাভার), প্রিম ইঞ্জিন, পেট্রল
  ইঞ্জিন, বিমানপোত প্রভৃতির অন্তর্কতিসমূহও প্রদশিত
  হইয়াছে।
- (গ) রদায়ন শাখা:—প্রাচীন ভারতে রদায়ন শাস্ত্রে বে উৎকর্ম দাধিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাদ এবং আধুনিক ভারতীয় রদায়নচর্চার জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অবদানের কথা এই শাখার শ্রেষ্ঠ উপচার। নাগার্জ্জন, চরক, স্কুশুত প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অনুকৃতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দম্পাদিত নানা রাদায়নিক গবেষণার ফলাফলও এই অংশে পরিবেশিত হইয়াছে।
- (ঘ) ভূবিজ্ঞান শাখা :—অমুকৃতি, নক্সা ও রঙীন্ চিত্রাদি দারা ভূতাত্তিক তথাগুলির ব্যাখ্যা এই অংশের উপকরণ। যুগাবতে র ফলে ভূতবের পরিবর্তন-বিবর্তন এবং জীব-জন্ধ-উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বিলয় পর্যায়ক্রমে দেখানো হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের বিবরণ, অবস্থান ও সন্ধিবেশ ইত্যাদির তথ্যও এখানে আহত হইয়াছে।

- (৬) ভূগোনবিজ্ঞান শাখাঃ—প্রকৃতির থেয়ালে ভূপৃষ্ঠের বে পরিবত্তন বা পরিবর্ধন ঘটিয়াছে মানচিত্র, নক্ষা ও অফুকৃতি প্রভৃতির ঘারা স্কুল্পাইন্দ্রশে তাহা বৃন্নাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋতৃ-পরিবর্তন, নদনদীর উংপত্তি ও বিলোপ এবং তাহার কারণ, পৃথিবীর ধ্বংসলীলা, ভপৃষ্ঠস্থ জীবজগতের জীবন-সংগ্রাম, গোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা, বিজিত-বিজ্ঞয়ীর পরিচয়, ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, ভারত-পর্যটন-সংক্রান্ত তথ্যাবলী এই শাখার উপাদান।
- (চ) প্রাণিবিতা শাখা:—জীবের আবাস, জীবজগতের ঘদ্দ ও স্থা, প্রাণীর মান্নগোপন-চেতা,
  আত্মরকার প্রেরণা ও প্রয়াস, বৃদ্ধি-রত্তের জন্মযাত্রা
  ইত্যাদি বিষয়ের চিত্তাকর্মক নক্সা ও অন্নকৃতি
  দারা এই শাখা অলঙ্গত।
- ছে) উদ্ভিদ্বিত্যা শাখা: —পৃথিবীর বৃকে উদ্ভিদরাজ্যে চলে এক হুটোপাটি, জাপটা জাপটি: তাহার
  কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এই শাখায়। উদ্ভিদের
  জীবনেতিহাদ, আদিমতম উদ্ভিদ, কীটভূক্ গুল্ললতা, ছত্রাক, ছত্রাকজাত প্রতিষেধক ঔষধাদি,

- ফুলফলের জন্মনিয়ন্ত্রণ, ফসল অরান্বিত করণের উপান্ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রভৃত জ্ঞানসঞ্গের ব্যবস্থা এই শাখার বিশেষতা
- (ছ) নৃত্ত্ব শাখা:—মানবজাতির উৎপত্তি, দৈহিক গঠন, মানসিক বৃত্তি, বংশামূবতর্ন, স্থ্পজনন, জাতিত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য, অসম্বার ও অঙ্গাবরণসম্পর্কিত নানা উপকরণ সমাবেশে এই শাখা সমৃদ্ধ।
- (ঝ) মনোবিজ্ঞান শাধা:—মানবমনের ফ্রিও বিক্তি, বিক্তির কারণ, মন ও দেহের প্রেরণা, শ্রমণক্তিও অবসাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহিত পরিচমের ফ্যোগ ঘটে এই শাধায়।
- বস্ততঃ জ্বাতির জীবনগঠনে এই ধরণের প্রদর্শনীর উপযোগিত। অপরিসীম। ইহা কেবল জ্বাতির ঐতিহ্য ও সম্পদ ঘোষণা করে না, পরস্কু দেশের যুবশক্তিকে—জ্বাতির ভাবী কর্ণধারগণকে স্বদেশ ও স্বজ্বাতির মঙ্গলকমে উদ্বোধিত ও অন্ধ্র্প্রাণিত করে। লোকশিক্ষার শেমন ইহা প্রকৃষ্ট বাহন, সংগঠন-পরিকল্পনার তেমনি পথনির্দেশক।

# ভারতের নদীসম্পদ ও জন্তাইহ্যুৎ

#### প্রীচিতরজন রায়

আধুনিক জগতে একটা জাতির স্বাধীন অন্তিয় \* নির্ভর করে, তাহার বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং সম্পদের উপর। বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কল্যাণ-কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে দেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তি স্থদঢ় হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক হইতে বিচার করিলে অগণ্ড ভারতের সহিত পৃথিবীর কোনও দেশের তুলনা হয় না; কিন্তু খণ্ডিত ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ আজ দিধাবিভক্ত। ভারতবর্ষ পাইয়াছে শিল্প, খনি ও বিছাৎ আর পাকিস্থান পাইয়াছে খাতা, জল ও কৃষি সম্পদ। অধণ্ড ভারতের মোট সেচব্যবস্থার অধে কৈর বেশী পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। এইদিক দিয়া ভারতবর্ষ পাকিস্থান অপেকা যে দরিদ্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কারণ ভারতবর্ষ একটা ক্ষিপ্রধান দেশ। এই প্রবন্ধে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্ততম নদীসম্পদ ও তাহার সদাবহার সম্বন্ধে পৃথিবীর অক্তান্ত বৃহৎ রাষ্ট্রের একটা তুলনা-मुलक जात्नाहना कविवाव हिंही कवा इहेग्राह्छ।

১৯০৮ সালে পণ্ডিত জওছরলাল নেহরুর নেতৃত্বে
একটী জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি, গ্রাশনাল প্ল্যানিং
কমিটি, গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির উদ্দেশ্য
ছিল ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির
আলোচনা করিয়া জাতির উন্নতির জন্ম এমন একটী বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ঘাহা দ্বারা সাধারণ
লোকের জীবনবাত্রার মান উন্নত হয়। ইহার জন্ম
ভারতের বিশেষভ্রদের লইয়া ২৯টী উপসমিতি
বা সাবকমিটি গঠন করা হয়। এই উপসমিতিগুলি
আলোচনা আরম্ভ করেন ১৯৩৯ সালে এহং ১৯৪০, সালের মধ্যেই তাঁহাদের আনোচনা শেষ করেন।
এই সমস্ত উপসমিতিগুলিব আলোচনার ধারাবাহিক
বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।
এই ২৯টা উপসমিতির মধ্যে শক্তি ও জালানী
উপসমিতি (পা ওয়ার আগও ফুয়েল সাবকমিটি) এবং
নদী ও সেচ উপসমিতি (রিভার টেনিং আগও ইরিগেশন সাবকমিটি) অক্যতম। প্রথমটীর সভাপতি
ভক্তর মেঘনাদ সাহা এবং দ্বিতীয়্টীর সভাপতি
হায়দ্রাবাদের নবাব আলি ইয়ার জন্দ।

व्याक्षिकात मिरनत शृथितीत रेमनिमन क्षीतरन একটী 'অপরিহার্ঘ উপাদান। উৎপাদন কেন্দ্ৰ হুই প্ৰকান ; প্ৰথমটা তাপৰিত্যুৎ কেন্দ্ৰ বা থাম লি ফেশন এবং দিতীয়টী জলবিত্যুৎ বা হাইড্রোইলেক ট্রিক কেন্দ্র। তাপবিত্যুৎ কে<del>ল্</del>লে বিচ্যুৎ উৎপাদক ষম্বের আদিচালক বা টারবাইন চালাইবার জ্বন্থ বাষ্প-উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার হাউস প্রয়োজন হয় কিন্তু জলবিত্যুৎকেন্দ্রে জলকে বাম্পে পরিণত করার প্রয়োজন হয় না; জলকে সরাসরি তুর্বিণ বা টারবাইন চালাইবার কার্যে নিয়োজিত করা হয়। তুই প্রকার বিচ্যু**ং কেন্তে**র মধ্যে ইহাই মৃলগত পার্থক্য। এই ছুইপ্রকার বিছাৎ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে স্থবিধা অস্থবিধা তুইই বৰ্তমান। তবে স্বদিক হইতে বিগ্ৰাৱ করিলে জলবিত্যং উৎপাদন কেন্দ্রের অনেক। প্রথম জলবিতাৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার খরচ मामाना किছू तिभी हहेरमध-अक्वांत श्रीष्ठिश করিতে পারিলে ইহার পরিচালন খরচ ভাপ-বিহ্যাৎ স্থবিধা-শীক লোভ বা স্বচেয়ে বেশী শক্তির

চাহিদা বে সময় আসে তথন সেই চাহিদাকে পুরণ করিবার জন্ম প্রয়োজন মত একটা অথবা प्रहेि व्यमाव 'नाक' कविया वाशाव প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এমনভাবে বয়লারের উত্তাপ সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যাহাতে প্রয়োজন মাত্রই সেই वयमात्र श्रदेरा वाष्प मत्रवताद् कता वाय। किन्छ তব্ও দেখা গিয়াছে যে পীক লোড আদার সময় এবং বয়লার হাইতে পূর্ণমাত্রায় বাষ্প সরবরাহ করার সময় পর্যন্ত এই মধ্যকালীন সময়টুকুতে বাপাচাপের অবনতি গটে এবং ভাহার ফলে সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সাধারণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কিন্তু অলক্ত্রিং কেন্দ্রে শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না: কেবলমাত্র জলনিয়ন্ত্রণের দারাই অতি সত্তর এই পীক লোড বহন করিবার জন্ম শক্তির চাহিদা মিটাইতে পারা যায়। এই স্থবিধাটা জলবিত্বংকেন্দ্রের হ্ব বিধার মধ্যে অন্যতম। তৃতীয় স্থবিধা —

জনবিত্যং কেন্দ্র তাপবিত্যং কেন্দ্র অপেক। অধিক কাল কার্যক্ষম থাকে।

নদীসম্পদকে বছভাবে ব্যবহার করা বায়:—
বেমন (১) সেচ, (২) জলপথের উন্নতি, (৩) বন্ধা
নিবারণ, (৪) অল্পথরেচ বিত্যুৎ উৎপাদন, (৫) পানীয়
জলের সংরক্ষণ, (৬) গ্রাম্যজীবনের উন্নতি সাধন,
(৭) ক্ল'থির উন্নতি, (০) স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি।
নদীসম্পদ ব্যবহারের এইরূপ পরিকল্পনাকে বলা
হয় 'বহুবিধ পরিকল্পনা' বা মাল্টিশারপাদ প্রজেক্ট।

এই প্রবন্ধে নদীসম্পদের ব্যবহারের দারা অল্প থরচে জলবিত্যৎ উৎপাদন একমাত্র আলোচ্য বিষয়। জলবিত্যৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে পৃথিবীর অক্সাক্ত দেশ অনেক উন্নত। ইহার কারণ কিছুই নহে—পরাধীনতার অভিশাপ মাত্র। ভারত একটী মহাদেশ এবং তাহার আয়তনের পরিমাপের সহিত পৃথিবীর সমায়তন অক্যাক্ত অংশের একটী তৃশনামুক্তক সংখ্যাতত্ব দেখান হইতেছে।

ভালিকা ১

|                                     | নিহিত কিলোওয়াট শক্তি<br>Potential Kw. | উৎপাদিত শক্তি<br>Develop <b>e</b> d Kw. | শতকরা ভাগ<br>Percentage |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--|
| ভারতব্ধ<br>(পাকিস্থান সমেত )        | <b>७</b> २० <b>•</b>                   | 894-                                    | ৭'৬                     |  |
| ইউরোপ<br>( ক্ল <b>ি</b> য়া ছাড়া ) | 66                                     | 22000                                   | 8.0                     |  |
| ক্ৰশিয়া                            | 20000                                  | 22000                                   | 22                      |  |

এখন ভারতবর্ষ সমস্ত তাপ ও জলবিহাৎ কেন্দ্রে মোট ১০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উংপাদন করিতেছে, সেক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪৬০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করে।

ভারতবর্ষে কয়েকটা অলবিক্যং কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত, আর তাপবিদ্যাং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় পূর্ব ভারত অগ্রগামী—
কারণ পূর্ব ভারতে ধনিজ সম্পাদের প্রাচূর্ব। নিম্নে
সারা ভারতবর্ষের বিদ্যাৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির
প্রকারভেদ, শক্তি এবং ভবিশ্বৎ সম্ভাবনার একটী
যংখ্যা-তালিকা দেওয়া হইল।

### ভালিকা ২

| श्राप्तभ             | পরিকল্পনা (Project)                      | অবস্থান-কেন্দ্ৰ<br>Power | প্রকার-<br>ভেদ  | প্রভিটিত শক্তি<br>Installed<br>Capacity | চরম শক্তি<br>Ultimate<br>Capacity |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                      |                                          | Station                  | Туре            | (কিলোওয়াট)                             | (কিলোওয়াট)                       |
| <u>ৰোখাই</u>         | টাট। পাওয়ার কোং                         | ভিরা                     | জ্ঞ             | b90.0                                   | >0000                             |
|                      | অনুভালী পাওয়ার সাপ্লাই                  | <b>ডিপপুরী</b>           | Ā               | £ <b>b•••</b>                           | ₩8•••                             |
|                      | টাটা হাইড্রোইলেট্রিক পাওয়ার             | খোপোলী                   | Ā               | 80.00                                   | 80000                             |
|                      | <b>कि.</b> आहे. शि. द्वल <del>१</del> ८४ | কোলা                     | বাশীয়          | 80000                                   | <b>(</b> • • • •                  |
| •                    | व्यात्मातान हेलि कि मान्नाहे काः         | আমেদাবাদ                 | ক্র             | ৩৭৫ • •                                 | b.0000                            |
| <b>पिझी</b>          | <b>पित्नो मि. हे. जात. ज. निः</b>        | <b>मिल्ली</b>            | ঐ               | 72000                                   | >>•••                             |
| <b>मध्य अदम्</b>     | নাগপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই                 | নাগপুর                   | ট্র             | <b>«</b> ૧٠٠                            | >4                                |
| মাজাজ                | মাজাজ সংকারী                             | পাইকারা                  | <b>क</b> ग      | • \$&60                                 | 2000                              |
| •                    | <b>A</b>                                 | মেজুর                    | Ā               | 82000                                   | 82000                             |
|                      | <b>3</b>                                 | পাপনাশম্                 | Ā               | 59800                                   | >9600                             |
|                      | <u>A</u>                                 | ময়ার                    | )<br>P          |                                         | 20000                             |
|                      | মান্ত্ৰাজ ইলেকঃ সাপ্লাই কৰ্পোঃ           | মান্ত্ৰাজ                | বাশীয়          | 822.00                                  | 87¢00                             |
| <b>মহ</b> ীশূর       | মহীশ্র সরকারী                            | শিবসমূদ্র                | জ্গ             | 86000                                   | 8€000                             |
| •                    |                                          | <u>শিম্</u> সা           | ঐ               | >७०००                                   | >6000                             |
|                      |                                          | জগ ফল্স্                 | ঐ               | 86000                                   | 320009                            |
| <u>্</u> ত্রিবাস্থ্র | ত্রিবাঙ্গুর সরকারী                       | পল্লীবাসল                | জল              | ٠٠٠٠ ج                                  | <b>V4000</b>                      |
| বাওলা                | ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং           | বার্ণপুর                 | বাশীয়          | २७०००                                   | 89000                             |
|                      | ক্যালকাটা ইলে: দাপ্লাই কর্পো:            | ক্লিকাতা                 | Ā               | 236000                                  | 80000                             |
|                      | ডিদেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই                 | <b>ডিসেরগড়</b>          | ঐ               | >%000                                   | >5000                             |
|                      | গৌরীপুর পাওয়ার সাপ্লাই                  | গৌরাপুর                  | J.              | २४०००                                   | 2000                              |
| •                    | এসোসিয়েটেড্লিঃ                          | শিবপুর                   | Ā               | 9000                                    | 9000                              |
| বিহার                | পাটনা ইলেক ট্রিক সাগ্লাই                 | পাটনা                    | ঐ               | 9000                                    | >> • • •                          |
|                      | টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং                | <u> কামদেদপুর</u>        | ঐ               | >54.000                                 | ><2                               |
| युक्तश्रदम्भ         | যুক্তপ্রদেশ সরকারী                       | গস্বা                    | জ্ঞ             | ००६च८                                   | ₹७                                |
|                      | <u></u>                                  | ক্যানাল                  | বাষ্ণীয়        | २३०००                                   | \$ ***                            |
| পাঞ্চাব              | পাঞ্চাব সরকারী                           | যোগীন্দর নগর             | खग              | 86000                                   | 12.00                             |
|                      | नारहात्र हेरनक प्रिक मान्नाहे            | লাহোর                    | বাঙ্গীয়        | >3860                                   | 26.00                             |
| উত্তর-পশ্চিম         | শু সরকারী                                |                          |                 |                                         |                                   |
| <b>নী</b> শান্ত      |                                          | মালাকন্দ                 | <del>क्</del> म | . 2500                                  | 2000                              |
| হায়জাবাদ            | সরকারী                                   | হায়দ্রাবাদ              | বাষ্ণীয়        | <b>ऽ१२</b> ००                           | 20000                             |
| বলোগা                | টাটা কেমিক্যাল্স                         | ওথাপোর্ট                 | ভিদেশ           | >900                                    |                                   |
| . •                  |                                          |                          | বাষ্ণীয়        | >20000                                  | 200000                            |
| সিদ্ধ                | করাচী ইলেক ট্রক দাগ্রাই                  | করাচী                    | ভিসেন           | 2000                                    | >                                 |

ভারতবর্ষে জনবিত্ব উৎপাদনে দ্বাগ্রগামী—
মহীশ্র কাবেরী পরিকল্পনা। আরও একটা এখন
প্রস্তাতির পথে। তাহার সাকুল্য শক্তি হইবে
১০০০০ কিলোওয়াট। বোদাই প্রদেশে টাটা
কোম্পানী অগ্রগামী হইয়া জনবিত্যং কেন্দ্র স্থাপন
করেন। গত প্রথম মহাযুদ্ধে ইহার ক্ষমতা ছিল
১৮০০০। এখন টাটার স্বক্ষ্টী জনবিত্যং কেন্দ্রের
যুক্ত শক্তি ১৮২৫০০ কিলোওয়াট।

#### ভবিশ্বৎ পরিকল্পনা

আসাম, বাংলা, বিহার ও উড়িলা প্রদেশে—
দামোদর পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা। দামোদর
পরিকল্পনাতে জলবিছাৎ ৬৫০০০ কিলোওয়াট ও
তাপবিছাৎ ১৫০০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন করিবার
ব্যবস্থা হইবে। মহানদী পরিকল্পনার হীরাকুণ্ডা
বাধের ভিত্তিপ্রস্তর ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ স্থাপিত
হইয়া বিয়াছে—ইহা সম্পন্ন করিতে পাঁচ বৎসর
সময় লাগিবে।

মাজ্রাজ, মহীশ্র, ত্রিবাঙ্কর ও হায়জাবাদের উৎপাদিত শক্তি ৩০০০০ কিলোওয়াট। ভবিয়াৎ ১০ বৎসবে চাহিদা ৫০০০০ কিলোওয়াট হইবে আশা করা যায়। নৃতন পরিকল্পনা, তুক্ষভ্রু পরিকল্পনা—ইহাতে হায়জাবাদ ও মাজ্রাজ্বে তুই তীরে ২৮০০০ কিলোওয়াট করিয়া পাওয়া যাইবে। গোদাবরী পরিকল্পনার শক্তি হইবে ৭৫০০০ কিলোভয়াট এবং তাহা উড়িয়ার সীমান্ত হইতে মাজাজের শেষ প্রান্ত পর্যক্র সরবরাহ করিতে পারিবে। মাজাজের পাপনাশম পরিকল্পনা স্বেমাত্র চালানো হইশ্লাছে।

বোশাই ও মহীশ্রের কিয়দংশ হইতে সিরুর সীমান্ত পর্যন্ত বিহুত অঞ্চলে জগ পরিকল্পনা ১০০০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন হইবে। জলবিত্যৎ-অভিক্ত বৈজ্ঞানিক মনে করেন বোশাই হইতে ১২০ মাইল এবং পুণা হইতে ১০০ মাইল দূরে কয়জ্মা নদীতে বাঁধ দিলে ২২০০০ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া বাইবে এবং তাহা টাটার পরিকল্পনাগুলির সহিত যুক্ত করা বাইবে। বোমাইতে কালিয়া, পদ্রী, কানেবা, সণ্ডা, তান্দ্রী, হিরণ্যকেশু প্রভৃতি নদীগুলিতে ১৮০০০০ কিলোওয়াট পাওয়া বাইতে পারে। এই অঞ্চলে ৩০০০০ কিলোওয়াট বিহাৎ সরবরাহ করা হইতেছে এবং সাকুল্যে ৬০০০০ কিলোওয়াট শক্তি হৈয়ারী করিবার মত শক্তি নিহিত আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের ধারণা।

উত্তরাঞ্লে ২৫০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎ-পাদিত হইতেছে; ভবিশ্বতে ৫০০০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত উৎপাদন করা যাইবৈ।

মধাভারতে ৫০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদিত হইতেছে। এই অঞ্লের লোহ, বকসাইট প্রভৃতি খনিজ ও তুলা ইত্যাদি উদ্ভিজ সম্পদের সম্ব্যবহার করিলে, চাহিদা ১ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। যন্ত্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে রাজপুতানার চম্বল নদীকে কোটা রাজ্যের কাছে বাঁধিলে প্রায় ৭৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যাইবে।

দামোদর পরিকল্পনা সহদ্ধে আমাদের আগ্রহ যথেপ্ট। এই দামোদর পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয় তবে এই উপত্যকা অঞ্চল হইতে তিন লক্ষ্টন অতিরিক্ত খাগ্ডশশু আমরা পাইব বলিয়া আশা করিতেছি এবং এই পরিকল্পনার দ্বারা যে সকল স্থযোগ-স্থবিধা পাইব তাহা দ্বারা পশ্চিমবন্ধ এবং বিহারের প্রায় অর্ধ কোটা লোকের জীবনমাজার মান উন্নীত হইবে। ভারত গভন মেণ্ট এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে ৫৫ কোটা টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে শুধু বে অতিরিক্ত খাগ্ডশস্য পাওয়া যাইবে তাহা নহে—বিদেশ হইতে খান্তর্ব্ধ বিদেশী ম্দ্রার সহিত বিনিময়ের জন্ম অর্থ সঞ্চয়ও করিতে পারিবে।

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন বিলটা ভোমি-নিমূন পার্লামেণ্টে গৃহীভ হইয়াছে। ১লা এপ্রিল

১৯৪৮ হইতে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন গঠিত হইবার কথা। এই পরিকল্পনা অনুষায়ী শীদ্রই जिनारेश वांधीय गठनकार्य खुक रहेरव। ইহার জ্ঞত বর্তমান বংসরে ভারত সরকার তুই কোটা টাকা বায় মঞ্জুর কবিয়াছেন। এই <sup>'</sup>পবিকল্পনার অস্ত মোট ব্যয় ৩৪ কোটা টাকা ধরা হইয়াছে। এই হিসাব দাখিল করিয়াছেন দেণ্ট্রাল টেকনি-•ক্যান পাওয়ার বোর্ড। এই পরিকল্পনাতে ঠিক হইয়াছে সব কয়টা বাঁধই ববাকর ও দামোদরের সন্ধ স্থান হইতে উপরের দিকে নির্মিত হইবে। **এই मध्यक् ग**रव्यमा स्वयं इहेबाह्य ১৯৪৪ मान इहेरछ। ঁইহাতে ৮টা বাঁধ যথাক্রমে—আইজার, কোনার, বোকারো, বারমো, সোনালাপুর, তিলাইয়া, দেওল-वाफ़ी এवः मान्या नामक ज्ञात्न निर्मिष्ठ इटेरव । नव কয়টী বাঁধের মোট পরিমাপ হইবে ৪৭০০ একর-ফুট। .এক একর-ফুট অর্থে বুঝায়-এক একর জমিতে, এক ফুট গভীর বরাবর জল থাকিলে যত জল ধরে, অর্থাৎ ৪৩০০০ ঘন ফুট এবং ২৭ লক্ষ গ্যালন। ম্যাথুস্ শাহেবের মতে এই পরিকল্পনাতে সর্বঋতুতে বংসরে ৮০.০০ লক উইনিট তৈয়ারী হইবে — বিশেষ ঋতুতে ৬৫০০ কিলোওয়াট এবং সর্ব সময়ে ৬৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করিতে সক্ষমূহইবে।

কিছ আমাদের দেশ নদীবিজ্ঞান চর্চাতে অনেক পশ্চাতে। ক্লশিয়াতে নদীবিজ্ঞার গবেষণার জক্ত <u>লোডপরিমাপক কেন্দ্র</u> (বা স্ট্রীম গে<del>জ</del>) আছে e২০০টা: আমেরিকায় ১০০০০টা; আর ভারতবর্ষে মাত্র ২০০।৩০০টা; তাহাও আবার বেশীর ভাগ পাকিস্থানের ভাষা পড়িয়াছে।

व्यथविष्टि नमधिक विशाख। अधु टिटननी नमीत जेनद সাভটা একঃ শাধানদীগুলির উপর নয়টা বাঁধ খাছে। সব চেয়ে বড় একক বিতাৎ কেন্দ্ৰ হইল কেন্টাকী **छा। य हैटनक जिंक माधाहे, हेहात वांधी ५००० कृ**ष्टे লম্বা, ১৬৫ ফুট উচু, তীরদৈর্ঘ্য ২২০০ মাইল-ভরণ-ক্ষমতা (Storage Capacity) ৬১ লক একর ফুট। भार्थानमी छनिएक मय एठएव यक वांधनीय नाम क्निंगा वाध-देवर्षा २००० कृते, छक्रछ। ४७० कृते, ভরণ-ক্ষমতা ১৫ লক্ষ একর-ফুট। সমস্ত বাঁধগুলির সাকুল্যে ভরণ-ক্ষমতা ২ কোটা ২০ লক্ষ একর ফুট। পরিকল্পনাটীতে সর্বশুদ্ধ ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট শক্তির যন্ত্রাদি বসাইবার পরিকল্পনা কিলো ওয়াটের সক আছে. যন্ত্রপাতি প্রায় চলিতেছে। বিদ্যুৎ প্রেবণী দৈশ্য (Transmission Length) ৬০০০ মাইল। এই ७००० मारेलिय विद्यार-ठान २०८००० एए छि। ইহার মোট ব্যয় ২৫০ কোটা ডলার বা ৭৫০ কোটা টাকা। এই টেনেসী পরিকল্পনার প্রাথমিক সংখ্যাতত সংগ্রহ করিতে ২৫ বংসর গবেষণা চালানো হয়। এই পরিকল্পনাতে এখন ২৮টা বড় এবং ১৩টা ছোট ছোট প্ল্যাল্ট <del>কাৰ</del> করিতেছে। ইহা ব্যতীত আমেরিকার কলাবিয়া প্রজেক্ট, ক্যালিফর্নিয়া প্রজেক্ট প্রভৃতি অলবিচ্যুৎ পরিকল্পনা কাজ করিতেছে। এই প্রদক্ষে উল্লেখবনাপৃষ্ট যে ক্যালিফোর্নিয়া পরিকল্পনাতে কলারাডো নদীর উপর বোলডার বাঁধ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বাঁধ— উচ্চতা ৭২৬ ফুট।

क्रमविद्यार উৎপাদনে हैश्मछ वर्ष है जागाहैश এখন পৃথিবীতে T. V. A. বা টেনেসী ভাগী গিয়াছে। স্কটল্যাও ও ওয়েলস্-এর কার্যবন্ধ শক্তি তছত ২০ কিলোওয়াট । দশ বংশর মেয়াদী পরিকরনায় ৮১১০০০ কিলোওয়াট শক্তির যম্পাতি
বসাইবার পরিকরনা করা হইয়াছে। গ্রেট রিটেনের
প্রায় সমস্ত জলবিতাং কেন্দ্র উত্তর স্কটল্যাণ্ডে
অবস্থিত। আপাততঃ ফটল্যাণ্ডের জন্ম ৩৭৪০০০
কিলোওয়াট শক্তির ২১টা যম্ন তৈয়ারী হইতেছে।
আপানী দশবংশরে স্কটল্যাণ্ডে ২৭টা বৃহদাকার
জলবিতাংকেন্দ্র পরিচালিত হইবে।

এই জলবিত্ব। থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার হইপ্রকার পদ্ধতি আছে। একটা পুরাতন সাধারণ পদ্ধতি। তাহাকে বলা হয় কাপ্লান প্ল্যান্ট (Kaplan Plant, এবং দিতীয়টা জার্মান পদ্ধতি, তাহার নাম Unterwasserkraftwerk বা আগার ওয়াটার পাওয়ার প্ল্যান্ট, শেষোক্ত পদ্ধতিতে স্থাপত্যে খরচ অনেক কম। ব্যাভেরিয়াতে ইলার (Iller) এবং লুখ (Luch) নামক স্থানে এই শেষোক্ত পদ্ধতির উৎপাদনকেন্দ্র আছে। কশেরা শেষোক্ত পদ্ধতি বেশী পছন্দ করে। তাহারা ভলগা নদীর শাখা কামা নদীতে ১৯৫০ সালের মধ্যে সমগ্র উরাল প্রদেশে সরবরাহের উপযুক্ত একটা আগ্রার

ওয়াটার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট **নিমাণের চেই।** করিতেছে।

পৃথিবীর অক্সান্ত দেশের তুলনায় ভাংতের জলবিত্যং উৎপাদনের একটা শভকরা হিদাব নিমে দেওয়া হইল। মাজাজ বিশ্ববিচ্ছালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যক্ষ জর্জ কুরিয়ান বলেন—ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটা ২০ লক্ষ কিলোওয়াট, সে স্থলে আমরা মাত্র ৫ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহা শতকরা মাত্র ৬ ভাগ। সে তুলনায় স্থইট্সারল্যাও শতকরা ৭২, ইতালী ৪৭, জাপান ৩৭, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৩৩ এবং কানাডা শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাব্য ক্ষমতার সম্বাবহার কির্মাছে।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল জগ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। আপাততঃ ইহার শক্তি ৪৫০০ কিলোওয়াট। মহীশ্র অধিপতি মহাত্মা গান্ধীর অবণার্থে পরিকল্পনাটীর নাম বদল করিয়া নৃতন নামকরণ করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী হাইড্রো-ইলেকট্রিক সাপ্লাই। ইহার জন্ম ও কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে।

# রসায়ন শঙ্গের কতিপয় প্রবর্ত ক

#### প্রার্থ প্রায়

🔁 হা স্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক ষুগে বসায়নশিল সকল শিলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। নব্য মানবের শত সহস্র রকমের প্রয়োপনীয় এক সরবরাহ করা ছাড়াও, রসায়ন-মত, আজকালকার যত কিছু শিল্প, কলভক শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি যাহা চাহিতেছে তাহাই জোগাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। বয়ন-- শিল্প, স্থাপত্যশিল্প, েষজ্ঞশিল্প এবং আরও • অগ্র অনেক শিল্পকেই রসায়নশিল্পের সাহায্য भाग भाग नहें एक हम । जीविशा मिथिएन कि छ আশ্চর্য হইতে হয় যে একশত বংসরের কিছু পূর্বেও রুশায়নশিল্পের কোন অন্তিত্ব ছিল না। পুরাকালে কিছু কিছু বস্তবঞ্জনের রং, সফেদা, . গৈরিক প্রভৃতি পার্থিক রঞ্জনসামগ্রী, বস্ত্র পরিষারের জ্ঞ ক্ষার এবং অল্পন্ন ঔষ্ণাদি প্রস্তুত হইড শত্য, কিন্তু বদায়নশিল্প বলিতে আমরা এখন তাহা বুঝি সেরপ কিছু ছিল না। ক্রমে সামাগ্র পরিমাণ গন্ধকাম, নানারপ কারীয় পদার্থ এবং তুঁতে, হিরাক্স প্রভৃতি ধাতব লবণ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু সে সময়ে উৎপাদন-বিধি এত সময়সাপেক ও কটকর ছিল যে অতি অল্ল পরিমাণ ত্রব্যই তৈয়ারী হইতে পারিত এবং উহাতে নিকটবর্তী স্থানেরই চাহিদা মিটান কঠিন হইত।

উনবিংশ শতাকীর প্রথম ভাগ্নেও নাম করিবার মত কোন রসায়নশিল আরস্ত হয় নাই। রসায়ন-বিজ্ঞান কিছ তথন, শীলে, লাভোআজিয়ে পৃস্টলি, ডল্টন, ডেভি এবং বার্জিলিউসের হাতে ক্রুড অগ্রসর হইতেছিল। পৃথিবীর বছস্থানে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে অল্ল অল্ল করিয়া শ্রম-শিল্লের বিকাশ আরম্ভ হইতেছিল। শ্রমশিল্লের উন্নতির সক্ষে সক্ষে নানারপ রাসায়নিক পদার্থেব প্রয়োজন অহত্ত হইতে লাগিল। ইচ্ছা থাকিলেই পদ্বা আবিদ্বার হয় এবং বে জিনিবের চাহিদা আছে, তাহা সরবরাহ হইতে বিলম্ব হয় না। এজন্ত ধীরে ধীরে, কিন্তু স্থানিশ্চিত ভিত্তির উপর, রসায়নশিল্প গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আজিকার দিনে বিভিন্নরূপ আথিক মন্দার সময়ও রসায়ন-শিল্পের অবস্থা প্রায় পূর্বের সভাই বর্ধিষ্ণু আছে।

রসায়নশিল্পের স্থাপয়িতাদের নাম করিতে গেলে প্রথমেই নিকোলা লাভার নাম করিতে হয়। অर्लियौत निकि हेस्सा शास्य नातौ ১१६७ श्रः জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া প্রথমে তিনি একটা ঔষধের দোকানে শিক্ষানবিদ হন। সেখানে কিছুদিন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া তিনি ডাক্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে অলিয়ার ডিউকের পারিবারিক ডাক্তার ও অন্ত্রচিকিৎদক নিযুক্ত হন। সেই সময়, বহুয়দ্ধের এবং ফ্রান্স অবরোধের ফলে দেদেশে সোডার অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল, কারণ নানা প্রকার অস্থবিধার জন্ম বাহির হইতে সোডা আমদানী করা সম্ভব হইতেছিল না। সোডার অভাব দ্র করিবার জন্ম ১৭৭৫ খৃঃ ফরাসী একাডেমি, সাধারণ লবণ হইতে সব চাইতে সন্তা ও স্থবিধান্ত্রনক প্রণালীতে সোডা প্রস্তুত করিবার জग्र २८०० निय् (श्रीष्ठ २०००, ग्रीका) अकृति পুরস্কার ঘোষণা করেন। বছ লোক সোডা তৈয়ারী করিবার নানারপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। কিছ লাত্রা প্রস্তাবিত প্রকরণই সর্বাপেকা সহজ ও সন্তা পরিগণিত হইয়াছিল।

ল্যব্রা প্রবর্তিত সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত পদ্ধতি অনেকেরই হয়ত জানা আছে। ইহাতে প্রথমে সাধারণ লবণকে সালফিউরিক এসিডের সহিত গরম করিয়া সোডিয়াম সালফেটে পরিবর্তিত করিতে হয়। গরম করিবার সময় লবণায় ( হাইড্রোক্লোরিক এসিড ) বাপারপে নির্গত হয়। পরে সোডিয়াম সালফেটের সহিত থড়িও কয়লার গুড়া মিশাইয়া খুব চড়া জাচে বিশেষ চ্লীর ভিতর পুড়াইবার পর বে কাল ভত্ম পাওয়া যায় তাহা বার বার ফলে ধৌত করিয়া সেই জল ফ্টাইলে সোডিয়াম কার্বনেট কেলাসিত হয়।

ইতিমধ্যে বাহির হইতে সোডা পুনরায় আসিতে আরম্ভ হওয়ায় লাক্লাকে যে পুরস্কার দেওয়া इहेरव विषया कवानी अकारणी धार्यण कविया-ছিলেন ভাষা দিতে অধীকার করেন। ১৭৯১ থঃ অর্লিঘার ডিউকের নিকট হইতে মুল্পনের জ্ঞা কিছু টাকা কর্জ করিয়া স্বাবিদ্ধত পদাহুদাবে শোড়া প্রস্তুত করিবার জন্ম লার্ডা একটা কারখান। श्वांभन करत्रन। किस अञ्चलिन পরে ফরাসী বিপ্লবীদের হাতে অলিয়ার ডিউককে প্রাণ হারাইতে হয় এবং ডিউকের অর্থে আরম্ভ বলিয়া কারখানাও "স্বাধীনতা, একতা ও ভাতৃত্বের" বন্ধুদের নিকট হইতে রক্ষা পায় নাই। 'ভ্রাতৃত্বে'র शृष्ठेरभाषरकता औ कातथाना वारक्षप्राश्च कतियाहे সম্ভষ্ট হন নাই; ক্ষতিপূরণের জন্ম ল্যব্লাকে এক প্রদা দেওয়াও তাঁহার। প্রয়োজন মনে করেন নাই। শ্যরা গভীর হু:খ ও দারিদ্রোর মধ্যে পতিত ছইলেন। দশ-বার বংসর ত্রংথকটের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং ক্ষতিপ্রণের ও তাঁহার বভ্মুল্য षाविकादवव প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তিনি ঘোর নিরাশাসাগরে মগ্ন হন। **অবশেষে ভিক্ষাপুষ্ট জীবনে বীতম্পৃহ হইয়া ১৮**•৬ খৃঃ ১ • ই জামুয়ারী তিনি আত্মহত্যা করেন। এইরূপ রসায়নশিরের প্রথম প্রবর্ত কের জীবন অবদান হয়।

বে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ল্যন্ত্রা তাঁহার সোডার কারণানা হারাইয়াছিলেন, সেই বৎসর ডান্নিন সহরে একটা বালক ক্সাগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিনি পরে রসায়নশিলে মুগাস্তর আনয়ন করিয়া- ছিলেন। তাঁহার নাম জেমন্ মানপ্রাটি। মান-প্রাটের কর্ম জীবন একটা বড় ঔষধানয়ের
শিক্ষানবিসরূপে আরম্ভ ইইয়াছিল। তাহার পর
কিছুদিন তিনি সামরিক বিভাগে ও নৌবাহিনীতে
কাজ আরম্ভ করেন। এই সব ছাড়িয়া পরে
তিনি ডারিন সহরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ
করেন এবং গুটিকতক রাসায়নিক দ্রব্য ভৈয়ারী
করিবার জন্ম একটা ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করেন।
কিছুদিন পরে আাবট নামে এক ব্যক্তি তাঁহারঅংশীদার হন, এবং উভয়ে মিলিয়া পটাসিয়াম
সায়ানাইড প্রস্তুত করিতে থাকেন। তাহাতে বেশী
লাভ হইতে থাকে, কারণ ঐ সময় খনিজধাতু হইতে
ম্বর্ণ ও রৌপ্য নিদ্ধাশন করিবার জন্ম পটাসিয়াম
সায়ানাইডের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল।

বেশী দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বেই কিছ মাসপ্রাট এই যৌথ কারবার হইতে নিজের সংযোগ ित्र करवन **এवः हेः नए** हिन्ना चारमन । मार्जा প্রণালীতে সোড়া প্রস্তুত করিবার একটা কারধানা খুলিবার কথা বহুদিন হইতেই মাসপ্র্যাটের মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল কিন্তু ঐরপ একটা কাবধানা খুলিবার উপযুক্ত মূলধন না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। সেজগ্র বাধ্য হইয়া তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াও প্রথম প্রথম পটাসিয়াম সায়ানাইড তৈয়ারীর ব্যবসা করিতে থাকেন। অবশেষে রুসায়নশিল্পের আর একজন প্রবর্তক, জোসিয়া ক্রিস্টফার গাম্বল, মাসপ্র্যাটের সহিত रयान एमन अवः উভয়ে মিলিয়া দেণ্ট হেলেন্দের নিকট একটি সোডার কারখানা খোলেন। ইংলণ্ডে ১৮২৮ খৃঃ এইথানেই প্রথম লাব্লা পদ্ধতি অমুষায়ী সোডা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। মাসপ্র্যাট-গাম্বল योथ कांत्रवात रानी मिन द्वाप्री इस नारे। जुरे বংসর অতীত হইতে না হইতেই তুই খংশীদার পুথক হন। গাম্বল দোভার কার্থানায় বহিয়া যান; আর মাসপ্র্যাট নৃতন রাজ্য জয়ের চেষ্টায় वाश्वि इन। ক্রমশঃ

### কথোপকথন

#### विगगनदिखाद्यं वरस्त्राशीक्षाय

ি তানেক ছাত্রের যনে একটা ভূল ধারণা আছে ১ + ০ = ০ যদিও তারা ০ প্রতীকটির অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এই ধারণা বহু গোলধোগের স্ষষ্টি করে। ছাত্রদের মনে এ কম্বন্ধে বাতে পঠিক ধারণা হয় সেই উদ্দেশ্রে নিচে একটি ছাত্র ও একটি শিক্ষকের মধ্যে একটা কারনিক কথোপকগনের বর্ণনা দেওরা হরেছে ]

, শিক্ষক। কি ছে, মূখ দেখে বোধ হচ্ছে একটা মন্ত কিছু আলোচন। করতে এসেছ। কি ব্যাপার ?

ছাত্র। আজ একটা খুব মজার জিনিষ বিথলুম। শিক্ষক। শুনি, তোমার মজার জিনিষটা।

ছাতা। এককে শৃষ্ঠ দিয়ে ভাগ করলে বত হয় ?
শিক্ষক। ( অর হাসিয়া ) আমি ত জানি এ
প্রশ্নের কোনও জবাব নেই—তুমি কী শিখেচ ?

ছাত্ৰ। [একটি কাগজে নিথিয়া শিক্ষককে দেখাইন:—
১+•=∞ ]

শিক্ষ । (কপট বিশ্বরে) ওরে বাবা। ওই কাৎ করা চারটা আবার কী জীব ?

ছাত্র.। ওটাকে 'ইনফিনিটি' বলে।

শিক্ষ। সেটা আবার কী হল ?

ছাত্র। সে একটা ম-অ-স্ত বড় সংখ্যা—যার চেরে বড় সংখ্যা আর নেই। যার চেরে বড় সংখ্যা আমরা—

শিক্ষ। আরে থাম থাম—তৃমি অনেক কথা বলে কেলছ। ম-অ-ড বড়—বার চেরে বড় হয় না— এগুলো কি সব এক কথা হল । হাঁ। আর কী বলতে বাজিলে। বার চেরে বড় আমহা— ছাত্র। যার চেরে বড় আমরা ভাবতে পারি না।

শিক্ষক। বেশ; ভোমার বক্তব্যগুলো এবার

একটা কাজকে স্পষ্ট করে লেখা যাক। [একটি
কাগজ লইয়া লিখিলেন:—

∞ = মস্ত বড় সংখ্যা

–বার চেরে বড় বংখ্যা নেই-

-বার চেবে বড় সংখ্যা **আম**রা

ভাবতে পারি না ]

এইবার ভূমি নিজে বলত এ সমস্ত কথার মানে কি এক ?

ছাত্র। (চিন্তিতমুখে) আমি ঠিক ব্রতে পারছি
না, তবে আমি যেটা শিখেছি সেটা বলি—

শিক্ষক। সেটা আমি পরে ওনব—আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। ভাগ করা নামে কি ?

ছাত্র। হু'টি সংখ্যার একটিকে **অস্ত**টি দি**রে ভাগ** করা মানে এমন একটি <mark>ফুতীর সংখ্যা,বার করা</mark> বাকে বিতীরটি দিরে গুণ করলে প্রথম সংখ্যাটি পাওরা বার।

শিক্ষক। বাং! ভাগের সংক্রাটা চমৎকার মনে আছে ডোমার। প্রথমটিকে বলে ভাজা, বিতীয়টিকে ভাজক, ভৃতীয়টিকে ভাগফল—বে क्यो योक। ध्रथम वन्छ क्यान नर्थाक मूझ विदय ७९१ करान ध्रक वर्म

इति। (क्न 'हेनिएनिटिक'!

শিক্ষক। অর্থাৎ ভোষার নৃত্ন শেখা সংখ্যাটি। ভোষার পুরাণ সংখ্যা গুলির মধ্যে কাউকে পাওয়া যাবে ?

ছাত্র। না—পুরাণ সংখ্যাগুলির ভিতর এমন সংখ্যা নেই যাকে শৃষ্ক দিয়ে গুণ করলে এক হয় কাজেই 'ইনফিনিটি' বলে একটা নৃত্তন সংখ্যা স্ঠাষ্টি করা হ'ল, বেমন করে ছই থেকে চাম বাদ দেওয়ার অস্ত ঝণাত্মক সংখ্যার স্ঠাষ্ট হরেছিল।

শিক্ষক। ঠিক কথা, তবে ঋণাত্মক সংখ্যার সৃষ্টি
করে আমান্তের কোনও অস্থবিধার পড়তে হর নি;
কিন্ত 'ইনফিনিটি' বলে দ্তন সংখ্যার সৃষ্টি করলে
অপ্রবিধার পড়তে হবে। [ একটি কাগজে লিথিরা
দেখাইলেন:—

কাজেই 'ইনফিনিটি' বলে এই দুতন সংখ্যার আমহানি করে কোনও লাভ নেই, সেইজগু পণিতজ্ঞেরা ভাগের বেলার একটা ব্যক্তিক্রম নেনে
নিতে বাধ্য হয়েছেন। সেটা হল—'পৃন্ত বিরে
কোনও সংখ্যাকে ভাগ করা বার না।' এইবার
বল তৃষি কী ভাবে 'ইনফিনিটি'র তবটি নিখলে ?
ছাত্র। এক-কে বা অন্ত কোনও বিশেব সংখ্যাকে
বিবি একটা ছোট সংখ্যা দিরে ভাগ করা বার
ভাহণে ভাজকটি যভই ছোট হর ভাগফল তভই
বড় হয়। কাজেই ভাজক শৃন্ত হলে ভাগফল
হবে সবচেরে বড় সংখ্যা।

শিক্ষক। ভোষার কথাটা থানিকটা ঠিক। ভাজককে ছোট করলে ভাগকল বাড়তে থাকে একথা ঠিক; কিন্তু ভাজক শৃত্ত হলে বা হর লে লখকে ভোষার ধারণা ভূল—সবচেরে বড় সংখ্যা বলে কোনও সংখ্যা নেই। ভোমার প্রথম কথাট এই ভাবে লেখা হর। কাগজ লইরা লিখিলেনঃ—

যথন ক -->•

>+4-> ∞]

এর মানে হ'ল ধনাত্মক ণ ভাজককে যথেষ্ট পরিমাণে ছোট করে ভাগফলকে যত বড় ইচ্ছা তত বড় করা যার। কিন্তু ভাজক শৃক্ত হ'লে কী হবে সে সম্বন্ধে কোনও কথা নেই—এটা ভাল করে মনে রেখো।

<sup>\*</sup> Negative number.

<sup>+</sup> Positive uumber,

# বিবিধ প্রসঙ্গ

#### কলিকাতা বিজ্ঞান কলেতে পরমাণু গবেষণাগারের ভিতিমাপন

সত ২১শে এপ্রিল ভারত গভন মেন্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পশ্চিম পরমাণুতত্ব গবেষণাগারের ভিত্তিপ্রত্তর প্রাব্দণে স্থাপন অহন্তান সম্পদ্ন করেন। এ উপলক্ষ্যে ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন—প্রায় ৩ বছর আগে ় পরমাণু-বোমার আঘাতে জাপানের ছটি শহর •বিধ্বত্ত হ্বার পর পরমাণুর-পক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসী मरहजन इरम् 'बर्ठ। এ घटना व्यक्तित्रहे मासूरवत्र मन (थरक मृष्ड घारव এवः श्राप्त ১: वहत शूर्व আবিষ্কৃত বাষ্প-শক্তির মত শাস্তির সময় পরমাণু-শক্তি প্রয়োগের ঘারাও পৃথিবীর রূপান্তর সাধিত ্ছবে। এ-শক্তিকে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে যে কোন কাজে নিয়োগ করে মাত্ম্ব মত্যুলোকে স্বর্গস্থ অহভব করবে।

ছিতীয়তঃ, পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা, চিকিৎসা ব্যাপারে মান্তবের হাতে নতুন ক্ষমতা প্রধান করবে।

তৃতীয়তঃ, গাছপালা, জীবজন্ধ কি ভাবে বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে প্রমাণ্-শক্তি থেকে নতুন তথ্য আহ্রণ করা সম্ভব হবে এবং এ থেকে উন্নত উপায়ে থাল্ল উৎপাদনের হদিশও মিলবে। অক্সান্ত দেশে যথন প্রমাণ্-শক্তি সম্পর্কে গবেষণা চলছে তথন ভারতবর্ষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। প্রথম আগুন আবিদ্ধারের বৃগে বেরপ অবস্থা ঘটেছিল, প্রমাণ্-বৃপের এই স্টনায় ভারতের অবস্থাও ঠিক সেরপ। আগুনের আবিদ্ধতা বেমন জানতো না, আগুনের সাহায়ে ক্টীম-ইঞ্জিন ও অক্সান্ধ ব্রাদি শক্তি উৎপাদন কর্তে

পাবে, পরমাণু-শক্তির ব্যাপাবেও সেরুপ ঘটডে পারে। আমেরিকা, ইংল্যাও, ফ্রান্স ও বাশিয়া পরমাণু-শক্তি সম্পর্কিত গবেষণার জ্ঞাে বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাশন করেছে। স্ইডেন, হল্যাও ও নরওয়ের মত কুড় কুড় দেশেও পরমাণু-শক্তির গবেষণার জ্বন্তে স্বাবস্থা করেছে। ভারত গভন মেণ্টও এ সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং ভারতীয় আইন-সভায় আলোচনার জন্মে 'পরমাণু-শক্তি বিল' নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ত্ব'বছর আগে পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণার জয়ে একটি বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। গৌরবের কথা এই त्य, कनकां जा विश्वविद्यानग्रहे मर्वश्रवम भवमान्-मंकि গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। প্রায় বছর সাতেক আগে কলকাতা বিশবিভালন এ সম্পর্কে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যুদ্ধ, ছডিক এবং সরকারের ঔদাসীল্যের ফলে এর কান্ধ বেশী দূর এগুতে পারে নি। ধূদ্বের পর একালে আরও অস্থবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ভারতকে বাইরে থেকে বিজ্ঞানের গ্রেষণার অস্তে বন্ধপাতি আমদানী করতে হয়। জার্মানী এবং ইয়োরোপের আরও ক্ষেক্টি দেশ এবং স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধোত্তর কালের পৃথিবীর পরিবর্ডিত অবস্থার সঙ্গে ডাল রেথে চলতে হবে। ভারত সরকার বোদাইমের অধ্যাপক জি. আর. পরাঞ্চপের সভাপতিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কল্যে বন্ধপাতি তৈরীর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্তে একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। বড় মানে ভাপান থেকে বন্ত্ৰপাতি আমদানীর আর কোন উপায় নেই। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা বে পরিমাণ বন্ত্ৰপাতি তৈথী করছে সে-সৰ ভাগেবই কাকে

লাগছে। ভারত গ্রুন্থেত এ পর্বস্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবগুলো পরীকা করে দেখতে না পারলেও শীদ্রই তাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখবার ব্যবস্থা করবেন। পরমাণ্তত্ব সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণার জ্বন্থে এখানে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, ইংল্যাও ও আমেরিকার তুলনায় তা' কিছুই নয়। এই গবেষণাগারের বাড়ী তৈরীর অস্তে বাংলা সরকার ২ লক্ষ টাকা মঞ্চুর করে ধক্রবাদার্হ হয়েছেন। তিনি আশা করেন, এ ব্যাপারে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে, বাংলা সরকার তারও ব্যবস্থা করবেন এবং দেশের ধনী ও শিল্পতিরাও এ প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করবেন।

বিজ্ঞান পরিষদের কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের সভাপতি এবং পদার্থবিঞ্চান বিভাগের অধ্যক व्यक्षां अक त्यवनाम माहा भवमान भरवशा विकारम অর্থদাভাদের ধল্লবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুলচন্দ্র ঘোষ ত্'লক্ষ টাকা সাহাব্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং আরও তু'লক টাকার প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী একাজে বথাসাধ্য সাহাব্য করবেন বলে ডিনি चाना करत्रन। जिनि वरमन- এই গবেষণাগারে পরমাণু गংক্রাম্ভ যাবভীয় বিষয়ের গবেষণা করা হবে। কিছু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেরই म्लोडे धावना त्नहे। कारता कारता धातना, अधारन বুঝি অ্যাটম বোমা তৈরী হবে। কিন্তু এ ধারণা শশূর্ণ ভূল। তার জন্ম যে বিরাট আয়োজনের দরকার তা বে-কোন বিশ্ববিভাগয়ের পক্ষে ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এই গবেষণাগাবে পরমাণু-শক্তি গুলাকে জ্ঞান ব্রিস্তার ও জ্ঞান অর্জনের কাজ इन्दि। योनिक छथा ध्वर छरवन अञ्मीननह हेर्द अब नका।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের পরমাণু গবেষণার বিষয় বর্ণনা করে ডক্টর সাহা বলেন, সেথানে ত্রকম প্রতিষ্ঠানে পরমাণ্ডক সম্পর্কে গবেষণার কাল চলে। প্রথমতঃ আধা-সামরিক গবেষণাগার—

এগুলোতে নিয় ও সামরিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি
রেখে ফলিত বিজ্ঞানের পথে কাজ হয়। বিতীয়তঃ,
বিশ্ববিভালয় ও উচ্চ প্রেণীর গবেষণাগারগুলোতে
তত্ত্বগত গবেষণা চালানো হয়।

বিধিও অন্তান্ত প্রগতিশীল দেশের তুলনার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরমাণু গবেষণার জল্ঞে নিভান্ত সামান্ত সাহায্য পেয়ে থাকেন ভবুও এথানকার কর্মীদের গবেষণাসমূহ বিশিষ্ট বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের কাছে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে।

পণ্ডিত জওহরলালের চেন্টায় কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানে ৭০ হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছেন। ঐ টাকায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি কেনার জন্তে বিশ্ববিভালয় ভক্টর নাগ চৌধুরীকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন। সেধানে সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করতে পারলে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের সাইক্লোটোন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রগুলোর সমকক হবে।

পরমাণু গবেষণার জন্তে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে ভতি হতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রায়ই বিশেষ বেগ পেতে হয়। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সাত বছর বাবং এবিষয়ে ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় এখানের ছাত্রেরা সহজ্বেই সফলতা লাভে সমর্থ হতে পেরেছেন। এবিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালর ভারতে সর্বাগ্রগণ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বে দশ জন ছাত্র বর্তুমানে বিদেশে গবেষণা করছেন তারা ফিরে আসলে তাদের ব্যয়ভার বহন করতে পারলে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

ডক্টর সাহা আরও বলেন বে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বৈজ্ঞানিক গবেষণার
প্রসারে সেরপ আগ্রহশীল পৃথিবীর আর কোন
রাষ্ট্রনায়কই সেরপ নহেন। কাক্ষেই তাঁর সাহায়ে
বে এইসব ব্যাপারে খুব ক্রুত উন্নতি হবে এতে
কোনই সন্দেহ নেই। সভার প্রারত্তে কলকাভা
বিশ্ববিভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রস্থনাথ

বন্দ্যোপাধ্যার ভক্টর মুখোপাধ্যারকে ভিত্তি-স্থাপনের অস্থরোধ জানিয়ে বলেন যে, ১৯৪০ সালে পণ্ডিত অওহরলাল নেহক্ষর ব্যক্তিগত চেটার এবং বোষাইয়ের টাটা টাস্টের দানের ফলে এই গবেরণা-গারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু একাজের জল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনাম প্রাপ্ত সাহায্য খুবই সামান্ত, কাজেই সরকার ও দেশের বদান্ত ব্যক্তিদের মুক্তহল্তে সাহায্যের জল্তে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

#### অধ্যাপক রামনের বস্থৃতা

ইডেন গার্ডেনে অমুষ্ঠিত নিখিল প্রদর্শনীর বক্তভামঞ্চ হইতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক गात नि. ভि. तामन वरनाइन:-- त्रुखि हिमारव বিজ্ঞানকে রাজনীতির অধিক মর্যাদা দিয়ে দেশের শাসনকার্যে বৈজ্ঞানিকের উপদেশ অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। আমাদের নেতৃবুন্দ যদি একথা বোঝেন. **তবেই म्हिन्द्र मक्र**न হবে। ভারতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে প্রীযুক্ত রামন বলেন—আগের আই. দি. এম.-বা কৃষি, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় विषय निष्करमय भवकारा वरन भरन कत्राउन। বত মানে অফুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীই নেতাদের योटक्ट् । নেতারা ভাবেন যে, আইন, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব বিভাগেই তাঁরা পারদর্শী। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের বত মান অগ্রগতি বেন চৌমাথায় এসে দাড়িয়েছে। বিজ্ঞান विकरक गर्यामा मिटल ना भारतम दमरभत भक्त हरव ना। विकारनद काशादी यहि देवकानिक हन **তবেই দেশের ও বিচ্ছানের মঙ্গল সম্ভবণর।** रिकानिक पृष्टिककी छ দেশের শিল্পকেতে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রকৃতির মুলরহস্ত আবিদারে দার্শনিক মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক কাজ করেন। সেথানে তিনি নিতান্তই निःमण बाजी । भारेरकन कावार्ष ও माणाम क्वीव

জীবনাদর্শের উপর ডিনি আলোকপাত করেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এই দিককে ডিনি প্রশংসা করে বলেন বে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে এই ব্যক্তিগত ক্ষতা থব করা হয়েছে। বিজ্ঞানই শিল্পকে চালনা করে—এ দেশের শিল্পতিরা কিছ বিপরীতটাই বুঝে থাকেন। তাঁর। একণত টাক। মজুবির বিনিময়ে বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা ক্রয় করতে চান। ফলে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ক্রুবণ ব্যাহত হয়। বিজ্ঞানকে প্রয়োজনে লাগাতে হলে শিল্পভিকে বৈজ্ঞানিকের কাছে করজোডেই স্থাসতে হবে. মনিবের মত নয়। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পতির সহ-যোগিতা বৃদ্ধি পেলে এ দেশের বিজ্ঞানের উন্নতি অনিবার্য, নতুবা নয়। বিজ্ঞান তো জ্ঞানই এবং জ্ঞান পরমব্রন্ধের মত সকলের উপর বিরা**জিত**। বিজ্ঞানের পথ তুর্গম এবং দেখানে দার্শনিকের पृष्टिज्ञी निष्य পথ চলতে হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়ার তুলনা-মূলক আলোচনা করে ভিনি আমেরিকাকে:বিজ্ঞানের স্বৰ্গপুরী বলে বৰ্ণনা করেন। তিনি বলেন বে, সেখানে বৈজ্ঞানিককে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিকারের পথ স্থাম করা হয়েছে। ব্যবসায় ক্ষেত্ৰে সে আবিদ্বারকে কান্তে লাগাবার ফলে দেশ ডলারে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমেরিকায় যেখানে বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্ভবপর, রাশিয়ার পদ্ধতি দেখানে অন্ত রক্ষের। রাশিয়া অবশ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমুত উন্নতিসাধন করেছে। বিজ্ঞান অমুশীলনে উৎসাহ দিলেও বাশিয়ায় কিছ বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত **প্রচেষ্টাকে সেখানে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আমি** ष्यवश्र ष्यार्ग वानियात्र शिष्त्रहि, किन किहिनिन আগে যথন আমার দেখানে যাবার ডাক এলে-**ছिन उथन देव्हा करतरे त्यथान गरेनि। तानिशा**त्र বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষা আমি দূর হড়েই দেখব मत्न करत्रि । देक्शनित्कृत् वृक्षिणक ब्रह्महोत्कः নিয়ন্তিত করা আমি নিজে পছন্দ করি না। ভরে

একথা সভ্য দে, বেখানে বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে। মোটের উপর ধনতক্ষ বা সাম্যতক্ষের কোন নিগড়েই বিজ্ঞান বন্দী হবার নয়। তিনি আরও বলেন যে, বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা অথবা বিজ্ঞান-সভ্ত ভিহিনপত্র এদেশে আমদানী না করাই প্রেয়:। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা একত্রিভভাবে কাজ করলে ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নতি অনিবার্থ। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা একেছে বটে; কিন্তু যতদিন বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বাধীনতা না আনে ততদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এমন কি স্থকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক চিন্তার গুরুত্ব রয়েছে।

#### ভাৰতীয় জাহাজনিমাণ শিল

১৪ই মার্চ, ১৯৪৮, ভারতের ইতিহাসের একটি 
শারণীয় দিন, জাহাজনিমণি-শিল্প লুপ্ত হয়ে যাওয়ার
প্রায় ১১৬ বছর পর এদিন ভারতের প্রধান
নাগরিক পণ্ডিত জ্বওহরলাল নেহরু ভিজিগাপটুমে
ভারতীয় কারখানায় তৈরী 'জল-উষা' নামে
জাহাজখানা জলে ভাসাবার জহুষ্ঠানে পৌরোহিত্য
করেছেন। সিদ্ধিয়া স্টীম ক্যাভিগেশন কোম্পানীর
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ওয়ালটাদ হীরাটাদের মানপত্রের
উত্তরে পণ্ডিভজ্ঞী বলেন, আজ যে জাহাজখানা
জলে ভাসানো হচ্ছে পর পর এর চেয়ে ছোটবড়
আরও বছ জাহাজ পৃথিবীর সর্বত্র ভারতের বাত্রি

দেশের যুবকদের নৌ-বিছা শিক্ষার আহ্বান বানিয়ে পণ্ডিতজী বলেন—এই ভিজাগাপট্রম বন্দরে আমরা বে শুধু জাহাজনিমর্গণ-শিল্প গড়ে তুলছি তা নয়, আমাদের এ কথাই আল মনে রাধতে হবে বে, ভিজাগাপট্রম ভারতের একটা শুক্তপূর্ণ নৌ-খাটি। সমুস্ততটে এত

গুরুত্বপূর্ণ আর নৌ-ঘাঁটি নেই। আমি চাই এই নৌ-ঘাটির উন্নতি ও পরিবর্ধন। আমাদের युवक-मगांक तो-वाहिनीत विक्रित काटक वांगमान কক্ষক এই আমার ইচ্ছা। যুবক থাকলে আমি নিজেই একাজে যোগদান করতাম, কেননা বিমান-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর কাজ চাড়া কোন লোভনীয় কাজের কথা আমার জানা নেই। তর্ভাগ্যবশতঃ অদৃষ্ট আমার প্রতি বিরূপ, কেননা আমাকে আজ অফিনের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়। জাহাজ-শিলের উন্নতিকল্লে ভারত সৱকার যথাসাধা চেষ্টা করবেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কতৃকি এই শিল্প পরিচালিত হলেও দেশোরয়নের সঙ্গে এটা এমনভাবে জড়িত যে, সরকার একে নিজন্ব শিল্প বলে' মনে করতে বাধ্য এবং এর পরিবত নের জত্যে সব রকমের স্বযোগ-স্থবিধার বাবস্থা করবেন। জাহাজ-শিল্পের উন্নতির জন্মে **म**त्रकात याथामां पा ८० हो। क्रांट्रका । क्रांट्राक्ट-शिल्ल যদি সত্যসত্যই দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তবে সরকারও তার উন্নতির জন্মে আপ্রাণ চেষ্টা করতে বাধ্য। কারণ এর সঙ্গে তাদের স্বার্থ জডিত।

ভারতে তৈরী পাল দেওরা প্রথম ক্ষাহাজ্বানা ১৮৩৫ থৃষ্টান্দে শেষবারের জত্যে সমৃত্র পাড়ি দিয়ে বৃটেন পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর এই 'জল-উষাই' ভারতে তৈরী প্রথম জাহাজ। বত্মান ভারত সরকার এদেশে জাহাজ-শিল্প গড়ে তোলবার যে পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনারই প্রথম ফলস্বরূপ—এই জাহাজ্বানা। জাহাজ্বানা যদিও ছোট তবু জাহাজনিমান-শিল্পের প্রথম সার্থকতা এবং বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রথম স্চনা হিসাবে এ-তারিখের অমুষ্ঠানটি চিরকাল গৌরবাজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

#### ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার উদ্বোধন

গত ২২শে ক্রেক্য়ারী বাংলার সেচবিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার মন্ত্রাক্ষী বাঁধ পরিক্রনার প্রথম থালের মাটি কেটে উদ্বোধন অমুষ্ঠান সম্পন্ন করেন. থালটি লম্বার ১৩ মাইল, চওড়ার ১০২ ফুট এবং গভীরতার হবে ১৫° ফুট। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে সেচথালগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬০০ মাইল। এতে ৬ লক্ষ একর জমি সেচ-ব্যবস্থার স্থবিধা পাবে। ডাছাড়া এথেকে ৩০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করবার ব্যবস্থা হবে এবং বর্ষার সময় আরও একহাজার কিলোওয়াট বেশী শক্তি পাওয়া যাবে।

#### হীরাকুণ্ড বাঁধের ডিভিন্থাপন

গত ১২ই এপ্রিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত **क**र ७ तलाल त्नरक छि छियात मराननी नियुष्ठतत উদ্দেশ্যে হীরাকুণ্ড বাঁধের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। বাঁধ তৈরী করতে বায় হবে খোট ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। নিমাণ-কার্য শেষ করতে প্রায় ৬ বছর সময় লাগবে বলে অন্তমান। পরিকল্পিড জলাধার তৈরী হলে ছটি গ্রাম জলে ডুবে যাবে। গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে পণ্ডিতজী বলেন—হীরাকুণ্ড বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় সঙ্গে দেশের উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা জড়িত রয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্মে কতক **माकरक व्यवश्रहे किछू कहे ए**डांग क्वरा हरव। . দেশের ভবিষ্যং মঙ্গলের জন্মে তাদের সে কষ্ট স্বীকার করা উচিত। যে-সকল গ্রামবাসীর বাড়ী-ঘর ডুবে যাবার সম্ভাবনা তারা ৫কান প্রতিবাদ জানান নি। পণ্ডিত নেহক অতঃপর বাঁধ অঞ্চল घत्त विद्यार-छेरभाषन गृह, कांत्रशाना, वयनागात छ অন্যান্ত গৃহগুলে। পরিদর্শন করেন।

#### ভারতের খনিজ-সম্পদ

গত ১৩ই মার্চ, ইউনাইটেড সার্ভিদ ক্লাবের ভোজ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীবঞ্চন সরকার বলেন—১৯৩৯ সালের পর থেকে আজ প্রস্ত

ভারতের খনিজ-শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ সময়ে ভারতে সর্বপ্রথম আালুমিমিয়াম উৎপাদন, জাওয়াবের লুগুপ্রায় সীসা ও দন্তার ধনি, ক্ষেত্রীর তামার থনি, কোহি ফলতানের গছক-খনির উন্নতি माधिक द्य। मृत्नात अञ्चलात्क हिरम्य क्यरल प्रथा যায় ১৯৩৫ সালে ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার থনিল-मण्येन छेर्यन श्राहिन। ১৯৪৫ माल जा' वृक्ति পেয়ে ৭৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ভারতের থনিজ-শিল্প উন্নয়নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তু'দিক দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে। এক দিকে, বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য এবং ধাতু-দ্রব্যের ভারতে आमनानी गाह्छ इरम् याम् ; अभव निरक, समूत প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যের মিত্রশক্তির সরবরাহ-ঘাটি-রূপে ভারতের উপর এক গুরু দায়িত্ব হায়। এর ফলে খনিজ শিল্পবস্ত উৎপাদনে এক অভূত-পূর্ব প্রেরণা দেখা দেয়। এসকল খনিজ-সম্পদের মধ্যে কয়লা, লোহা, ইস্পাত ও পেট্রোলিয়াম সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য এবং এগুলোর উপরই বিশের রাষ্ট্র সমূহকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় ! এসকল জিনিষ উৎপাদনে ভারত পিছিয়ে থাকে নি। সে সময়ে ভারতে গুলী-নিরোধ**ক সাঁজোয়া** গাড়ীর বর্ম নিমানের জন্যে একরকমের ইস্পাত তৈরী হয় যা আমদানী-করা যে-কোন ইম্পাতের দক্ষে তলনীয়। আফ্রিকার রণক্ষেত্রে সংগ্রামের জন্মে এই ইম্পাত দিয়ে ২৫০০০ টন সাঁজোয়া গাড়ী তৈরী হয়েছিল। তা ছাড়া ছোট জাহাজ, মাইন-তোলা সাহাজ, প্রভৃতি তৈরীর জন্মেও ভারতীয় ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বে কেবল মাত্র উৎপাদনই বৃদ্ধি পেয়েছে তা' নয়, পরস্ত সম্পদের পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্পর্কেও গবেষণার বহু উন্নতি হয়েছে। যুদ্ধের সময় নতুন খনিজ-সম্পদ ও অপরাপর সম্পদের অবস্থান সম্পর্কে মে অञ्चलकान हरणहिल, युक्क (अरग यांच्यांत भव अ অহুস্থান শেষ হয় নি। প্রকারান্তরে নতুন রাজ-নৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে স্বাধীন ভারতের দেশ-

রক্ষা ও শিল্পোর্যনের জন্তে দেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তি স্থান্ট করবার জন্তে এদিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে। ভারতের থনিজ-সম্পদের মধ্যে কয়লা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ব। মূল্যের অহপোতে হিসাব করলে দেখা দেখা যায়—১৯৪৫ সালে উৎপর্ম সমগ্র থনিজ-সম্পদের মধ্যে কয়লা শতকরা ৭০ ভাগ। কয়লা উৎপাদন হিসেবে ভারত, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে। ১৯৪৫ সালে সব সমেত ও কোটি টন কয়লা ভোলা হয়, ভার মধ্যে বিহারে শতকরা ৫৫ ভাগ ও বাংলায় শতকরা ২৮ ভাগ। উৎপাদন বৃদ্ধি মতটা প্রয়োজন ভার চেয়ে উয়ততর উৎপাদন-ব্যবস্থা আরও বেশী প্রয়োজন।

খনিজ জালানীর মধ্যে কয়লার পরেই পেটোলের স্থান। অক্যান্ত জনেক দেশের মত ভারতেও পেটোলের অভাব রয়েছে। কাজেই কয়লা থেকে কৃত্রিম পেটোল উৎপাদন করে সে অভাব পূর্ণ করা যায় কিনা ভার সমস্ত সন্তাব্য পদ্থা ভন্নতন্ত্র ব্যুক্তে দেখতে হবে। ভারত এ বিষয়ে রটেন, জামানী এবং জাপানের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। দেশগুলো কয়লা থেকে কৃত্রিম পেটোল উৎপাদনের বহু পরিক্লানা চালু করেছে।

ভারতের ধাতুজাতের খনিজ-শিল্পের মধ্যে লোহাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অপরি-শোধিত লোহার মধ্যে শৃতকরা ৭০ ভাগ বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায়। এই লোহা গলাবার কাজে সন্তায় বিহ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কয়লা সর্বত্র সহজ্ঞাপ্য নয় এবং প্রথম শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ্ড খুব কম।

ধনিজ্ঞ-সম্পদের মধ্যে সোনার কথাও উল্লেখ-বোগ্য। মূল্যের অন্পণতে হিসেব করলে দেখা যায়, ভারতে উৎপন্ন সোনার মূল্য ও কোটি ৫৫ লক্ষ্ টাকা এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন সোনার শতকর। ও ভাগ। কোলার খনি থেকেই ভারতের শতকর। ১৮ ভাগ সোনা পাওয়া যায়। বত মানে কোলার

খনি থেকে নিক্ট ধরণের সোনা পাওয়া যাচছে।
প্রায় মহাজার ফুট নীচে কাজ চলতে থাকায়
তোলবার খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই নতুন
বর্ণখনি সঞ্চানের এক বিরাট দায়িত্ব ভৃতববিদদের উপর লস্ত হয়েছে। আজ রাষ্ট্রের সাহাব্যের
জল্লে বৈজ্ঞানিক, ভূতববিদ, খনি-তব্ববিদ্যাণ এগিয়ে
এসে দেশকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ও স্থ্যী
করবে এই হচ্ছে তাঁদের নিকট কামনা।

#### ভারত সরকারের শিল্পনীতি

গত ২১ শে এপ্রিল ইস্টার্ন চেম্বার সব ক্যাসের বার্ষিক দখেলনে ভারত সরকারের শিল্পসচিব ডক্টর খামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের শিল্পনীতি এবং ' ध्येभिक ও भानित्कद मन्नस विवास वान त्य, निह्न-পতিদের সময়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। যে অর্থ জনসাধারণের উপকারে আসে না, ভারতের আজ যে অর্থের কোন প্রয়োজন নেই। গভন মেণ্ট বা শ্রমিক, প্রত্যেককেই আজ জনসাধারণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এদেশে তথাকথিত সম্পদের মাঝখানে ছ:খ ও माबिला अकं इरम डिरेरह। ष्मविनरश्रहे यमि अब প্রতিকারের কোন নিদিষ্ট ব্যবস্থা করা না হয় তবে অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে উঠবে বে, তার ফলে धनिक ममाञ्च উচ্ছन्न হবে এবং বাদের হাতে বত মান শাসন-পরিচালনা-ভার ক্যন্ত আছে---তাঁদেরও গ্রাস করবে। আমাদের ইচ্ছা নয় যে জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন করে একদল লোকের হাতে দেশের সম্পদ স্তুপীকৃত হোক। এবং এটাও আমাদের ইচ্ছা নয় যে বভামানেই এমন বৈপ্লবিক পশ্বা অমুস্ত হোক যাতে দেশের প্রচলিত বৈষয়িক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। **আম**রা এমন ব্দবস্থারই সৃষ্টি করতে চাই বাতে দেশের সমগ্র বৈষম্বিক বাবস্থা একীভৃতভাবে জনগণের ৰুল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।

শিরের জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারী নীতির क्थांत्र फक्टेंत्र मृत्थांभाशांत्र व्यन्त, क्रनमाधांत्रत्वत क्लार्वित करलारे वर्ज मान वाहे। प्रत्वत ख्रधान ख्रधान निज्ञ छरना दार्हित निज्ञत्य पामारे वाक्ष्मीय । क्यूना. লোহা, हेन्नां , विविध माज्यमञ्जाम ও जाहां छ-निर्धान-भित्रश्रामारक अथनरे बार्षेत्र निर्मानगरीत আনা বেত। কিন্ধ বেসব শিল্প জাতির উল্লেখযোগ্য সেবা করেছে তাদের সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ্ভাবে বিবেচনা কর। উচিত। এরূপ নানা বিষয়ে চিন্তা করে গভন মৈণ্ট সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দশ বছর কাল এসকল শিল্পকৈ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে না. তবে গভন মেণ্ট এসকল শিল্প সম্বন্ধে নিজিয় ভাবে বসে থাকবে না। এসময়ের \* মধ্যে শিল্পগুলো যাতে শাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতি সাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। বদি দেখা যায় যে, প্রয়োজনামুরপ উন্নতি হচ্চেনা তথন গভন মেণ্ট স্থবিধা অমুধায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আনেকে আশকা করেন, গভর্মেণ্ট হাতে নিলে কমে বিদাম হাস পাবে · শি**ন্ন**গুলো কিছ সেকথা ঠিক নয়, গভন মেণ্ট সরকারী মারফং শিল্প পরিচালনার শাসন্যন্ত্রের क्याद्रिकाती कर्लार्यमन गर्भन कत्रर्यन । रणिमनियन পালামেণ্টে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন-শভায় আইন প্রণয়ন করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া তিনি গ্রামে গ্রামে কুটীর-শিল প্রবর্তন করে অনুসাধারণ যাতে শহরবাসী না হন্দে গ্রামে গিয়ে বাস করতে পারে সেরূপ পরি-করনা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

#### ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান

নরাণিরী ১লা বার্চের থবরে প্রকাশ ডোমিনিয়ন পালাবৈণ্টে শিক্ষাসচিব মৌলানা আব্ল কালাম আজাদ বলেছেন বে, প্রাদেশিক গভন বৈষ্ট সমূহ মাজুভাবাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম

করবার নীতি প্রহণ করেছেন। একে কার্বকরী করবার জন্তে শব্তোভাবে চেষ্টা চলছে। শিক্ষা-বিভাগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড ও শিক্ষা দলেদন উভরেই এই স্থপারিশ করেছেন বে, শিক্ষার মানের ক্রেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের **675** শিক্ষাব্যবস্থার পবিবত্ন উচিত। தி কর্বা ম্বপারিশের ভিত্তিতে শ্বির হয়েছে যে পাঁচ বছর ধরে শিক্ষার বত্যান ব্যবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করা হবে যাতে ষষ্ঠ বছরে ভারতীয় ভাষাসমূহই সকলপ্রকার শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে। তবে ইংরেজী ভাষা স্নাতকোত্তর ছাত্তদের পাঠাবিষয় এবং বিতীয় ভাষারূপে বভূমান থাকবে।

#### পেনিসিলিন, স্টে প্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধকে অধিকতর কার্যকরী করার ব্যবস্থা

পেনিলিলিন শরীরের মধ্যে ইনজেকশন করে দিলেও বেশীক্ষণ থাকে না. প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, এক্সন্তে ঘন ঘন ইনকেকশন দিতে হয় : এ ব্যবস্থা যেমন অস্তবিধাজনক তেমনি বায়সাপেক। কোন জিনিষ সহযোগে ওঁৰধগুলোকে আরও त्यभीका भन्नीत्त्रत्र मक्षा त्राथा यात्र किमा এ नित्त जातक विन धातके भत्रीका हमाहा। (पथा श्राह-বিভিন্ন রকমের তেল বা মোম জাতীর পদার্থের সহযোগে পেনিসিলিন, স্ট্েপ্টোমাইসিন, ইনস্থলিন প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করলে তা' শরীরের মধ্যে অপেকারত দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে বটে. কিছ অনেক ক্ষেত্ৰে ফোলা, ব্যপা বা অস্তান্ত উপসর্ম দেখা দেয়। তথন আর পেনিসিলিন দেওয়া চলে সম্প্রতি জানা গেছে—তেল বা মোমের পরিবর্তে পেকটিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওরা ষার। পেনিসিলিনের চেয়ে স্টেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে ( किंग्न बाबहारत कन व्यत्नक छान इत्, ( किंग्न সহবোগে আৰ গ্ৰ্যাৰ স্ট্ৰেপটোৰাইলিন প্ৰায় ছ'দিন পর্বস্ত শরীরের মধ্যে থাকডে পারে। পেকটিন

হাড়া ব্যবহার করলে এ সময়ের মধ্যে প্রায় ৬ প্র্যাম ঔবধ প্রয়োপ করতে হর। পেনিসিলিন, ফ্রেপ্-টোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবারোটিক ছাড়াও হন্দ-রোপের ঔবধ অ্যাড়েকালিন, বহুস্তের ইনস্থলিন, হাপ্রানি রোগের এফেড্রিন্ প্রভৃতি পেকটিন সহযোগে, ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। বিভিন্ন আহতের ফল থেকে পেকটিন্ পাওয়া গায়।

#### অরভিল রাইট

এরোপ্লেনের উদ্ভাবক হিসেবে আনেরিকার রাইট ব্রাতাদের নাম পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। ক্রেষ্ঠপ্রাত। উইলবার রাইট ১৯১২ সালে পরলোক গমন করেন। অপর ব্রাতা অরভিল রাইট গত ৩১নে জ্বানুয়ারী, ৭৭ বছর বরসে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন।

অরন্তিল রাইট জন্মগ্রহণ করেন—১৮৭১ সালের ১৯শে আগষ্ট। ১৮৮৮ সালে হ'ভাই মিলে নতুন ধরণের এক মৃদ্রাযন্ত্র তৈরী করেন। হাতে চালানো কলের চেরে এ যত্রে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ হতো। ১৮৯২ সালে তারা হ'জনে এক সাইকেলের দোকান থোলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে' নিজেরাই সাইকেল তৈরী এবং মেরামতের কাজ করতেন। সেই বছরেই অরন্তিল অল্ল-ক্ষবার এক রক্ষের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে উড়ন-যন্ত্রের উত্তাবক লিলিরেন্টাল আকালে ওড়বার সমন্ত্র ইত্তাবক লিলিরেন্টাল আকালে ওড়বার সমন্ত্র ইত্তাবক লিলিরেন্টাল আকালে ওড়বার প্রাপার থেকেই রাইটন্ত্রাত্বন্ন আকাল-বিহারের জন্মে উন্নতত্র যন্ত্র উন্তাবনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত অনেক কর্মকৃশল বৈজ্ঞানিক আকালে ওড়বার প্রকৃষ্ট উপান্ন উদ্ভাবনের জন্মে

আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সাফলা লাভ করতে পারেনি। রাইট ভারেরা এসব বিফলতা সম্পর্কে সতর্কভাবে অমুসন্ধান করে বর্তমান এরোপ্লেনের আদিম উড়ন-যন্ত্র উস্ভাবন ১৯০০ সালে কিটিচক দ্বীপে তাঁদের উড়ন-যন্ত্রের প্রথম পরীক্ষ, হয়। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিলেম্বর বিমান চালনার ইতিহালের একটি স্মরণীয় দিন। অর্ভিল রাইট এদিন সর্বপ্রথম বন্ত্র চালিজ এরোপ্লেন পরিচালনা করেছিলেন। ১৯০৮ সালে আমেরিকান সিগন্তাল কোর ২৫০০০ ডলারের বিনিময়ে তাঁলের বিমান তৈরীর পরিকল্পনা কিমে নেন। তা'ছাড়া কিছু শেষার এবং রয়ালটি দেবার ব্যবস্থাও তারা করেছিলেন। সেবছরটে সমর-বিভাগের জন্ত বিমান-চালনা দেখাবার সময় গ্লেন তুর্ঘটনায় অর-ভিলের একখান। পা জখম হয় এবং পাঁজরায় করেক থানা হাড় ভেঙ্গে যায়। এর পর থেকেই তিনি সমর-বিভাগের বিমান-চালকদের শিক্ষার কাব্দে নিযুক্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরণোকগমনের পর অরভিল, কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অরভিল, মেজরের পদে যোগদান করেন এবং বিমান বিষয়ক গবেষণার কাজ চালাতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত তিনি এ কাজেই লিপ্ত ছিলেন। অর্ডিল ছিলেন চিয়কুমার এবং পরিবারের সকলেই মারা যাওয়ার অনেকদিন থেকেই একাকী বাদ করছিলেন। जिनि श्रारम ७ विष्यामंत्र यह गडन रिम्छे, बिर्म-বিদ্যালয় কতৃ কি বিবিধ সন্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

#### ভারকার জন্ম সম্বন্ধে মতুন মন্তবাদ

ভারকার উৎপতি সম্বন্ধে উটরেথটের ডক্টর এইচ. ্লি. ফান ডে হলস্ট নতুন এক মতবাদ প্রচার

করেছেন। প্রচণিত মতামুসারে মহাশৃন্তে বিরাট ব্যবধানে এক একটা ভারা অবস্থিত। কোটি কোটি মাইল দুরে দুরে অবস্থিত ভারকাগুলোর মামে ধে কিছু থাকতে পারে একথা কেউ ভাবেনি। ডক্টর ফান হুলসটের অনুমান—এই শৃগ্রস্থানে আণবিক অবস্থায় ুকুন্ত কুত্র বস্তকণা রয়েছে। তাঁর ধারণা আমাদের ছায়াপথের প্রায় অর্ধেক পরিমিত শুক্তস্থানে পদার্থসমূহ আণবিক অবস্থায় রয়েছে, গড়পড়তা হিসেবে এসব আণবিক কণিকার ব্যাস হবে প্রায় এক ইঞ্চির চার লক ভাগের একভাগ মাত্র। মহাশৃত্যে অবস্থিত এসব কণিকার উত্তাপ পরম শুক্ত থেকে সামাক্ত কিছু বেশী। ইতস্তত: সঞ্চরণশীল অণুগুলো যথন এরূপ কোন ক্ৰিকার ধাকা খায় তখন তারা তাতে আটকে যেতে পারে। এভাবে ক্রমশঃ কণিকাগুলো বড় ছতে থাকে। বড় হতে হতে তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ থাকে ৷ এসব করতে ক্রমবর্ধ মান কণিকাগুলোর উপর চতুদিকের তারকা-সমূহ থেকে বিকীর্ণ শক্তি ক্রিয়া করে। এর ফলে সেগুলো ক্রমশ: নিরেট পিণ্ডে পরিণত হয় 📙 ছায়াপণে

এরকমের বছ বন্ধপিও রয়েছে। এখের অনেকের न्। करत्रकहां क्षांव (कां है माहेन वर्तन अपूर्विक इस । আকর্ষণ ও বিকিরণের চাপের ফলে এসব পিণ্ডের বাইরের দিকের অণুগুলো ক্রমশঃ উত্তেপিত হতে হতে কয়েক শত কোটি বছরে অভ্যন্ত উত্তপ হয়ে ওঠে এবং আলোক বিকিরণ করতে থাকে ডক্টর ফান ডে হুলসটের মতে এই হলো ভারকার উৎপত্তির কারণ। প্রচলিত মতামুদারে তারকার সংঘর্ষ ঘটলে অথবা খুব কাছাকাছি স্থালে প্রবল আকর্ষণের ফলে একটার বা উভরের কতকাংশ ভঙে যেতে পারে। ভাঙা টুকরাগুলো বুহত্তর অংশের চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এ ভাবে সৌর**ল**গতের উৎপত্তি ঘটে। ডাক্টর চলসটের তারকার জনাতত্ত্বের মতবাদ আলোচনা প্রসঞ্জে হারভার্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিঞানী ডক্টর ফ্রেড. এল, ভুইপল বলেন যে, গ্রাহ, উপগ্রাহ সমেত সৌর-জগতের উৎপত্তি অন্তভাবেও হতে পারে। তাঁর মতে বিশাল বস্তুপিও সমূচিত হবার সময় কিছু কিছু অংশ তা'পেকে বিচ্ছিন্ন হরে গিয়ে পৌর পরিবারের সৃষ্টি করতে পারে।

# গর্ষদের কথা

#### कार्यकरी अभििष्य अधिदर्गात अधान अधान विवास अधिक विवस्

৪ঠা মার্চ বৃছস্পতিবার কার্য-করী সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। নিয়মাবলীর ১৪ (ছ) (১) ধারা অমুসারে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে কার্য-করী সমিতির সভ্য মনোনীত করা হয়।

নিম্নিধিত ভদ্রমহোদ্যগণকে নইয়৷ পত্রিকাপ্রকাশ সমিতি গঠিত হয়:—
সভাপতি—শ্রীপ্রমুক্ত মিত্র
আহ্বারক—শ্রীগোপালচক্র ভট্টাচার্য
সম্প্রগণ—শ্রীসঞ্জনীকার দাস

**শ্রীব্দগরা**থ জেপ্ত শ্রীস্ককুমার বস্থ

গ্রীপরিমল গোম্বামী

🖺 সভোদ্রনাথ বস্ত

শ্রীসভারত সেন

শীরামগোপাল চটোপাধ্যার

গ্রীজীবনার রায়

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যার

শ্ৰীচাকচক্ৰ ভট্টাচাৰ্য

শ্ৰীস্থৰোধনাথ বাগচী

শ্ৰীবিষ্ণেশ্ৰণাণ ভাহড়ী

সদস্তগণ—প্রীস্থকুষার বন্দ্যোপাধ্যার শ্রীসত্যেক্সনাথ সেনগুপ্ত

নিমলিথিত ভদ্রমহোদরগণ পরিবদের সদস্ত নির্বা-

চিত হন-শ্ৰীকামাথ্যারশ্বন দেন

শ্ৰীহেমলাল সাহা

শ্ৰীজ্যোৎসাকান্ত ৰম্

গ্রীস্থানকুমার আচার্য

শ্ৰীবৈন্তনাথ ৰোৰ

খ্ৰীভৃতনাথ ভাছড়ী

ত্রীবিজয়রতন মিত্র

গ্রীণিক্সেকুমার সাভাগ

গ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রিফণিভূষণ মুখোপাধ্যার

গ্রীগিরিকাপ্রসর মতুমধার

শ্রীসুধীরকুমার চক্র

শ্ৰীন্যোতিষচন্দ্ৰ ঘোৰ

ঐপ্রেম্বর্মন দাশগুর

শ্ৰীস্পীলকুষার নিদ্ধান্ত

খ্রীননীগোপাল চক্রচর্তী

# — বিজ্ঞা**ে**র

# সেবায়

নিয়োযিত—



# সাইণ্টিফিক্ ইন্ষুুমেণ্ট্,কোষ্পানী লিঃ

( স্থাপিত ১৯০৭)

(वाषार्र), कनिकाडा, निউपिन्नी, अनारावाप, माजाज

#### বিষয় সূচি

| विषध                                         |     | লেখক                           | পত্ৰাহ      |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------|
| ধৃমকেতুর অভিযোগ                              | ••• | শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন             | . 265       |
| বিজ্ঞানের প্রচার                             |     | শ্ৰীঅম্লাধন দেব                | २৫२         |
| বন্ধায়ুর্বেদ ফলং মনোহরং শাস্ত্রতঃ সিদ্ধম্   | ••• | বিজাপ্রশন্ন মজ্মদার            | <b>२</b> ७১ |
| পণ্যোৎপাদন ৰাড়াতে হলে স্বন্ধু পরিকল্পনা চাই | ٠   | শ্ৰিপ্ৰমথ ভট্নালী              | २७७         |
| ব্যবহারিক মনোবিভা                            | ••• | গ্রীবিজেন্দ্রনাল গঙ্গোপান্যায় | 390         |
| বাশি-বিজ্ঞানের প্রস্তাবনা                    |     | <u> </u>                       | २ १ २       |
| কয়লা খরচের পরিকল্পনা                        |     | শ্রী <b>অক্ষরকুমা</b> র সাহা   | <b>२</b> ৮; |

| <u>জীবিনমুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত</u>     | শল্প-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমূহ                         |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| মৃত্যুঞ্জয় শান্ধীজী ২                       | মহাকা <b>ল</b>                                             | 1140        |
| ্র<br>শ্রীকালীপদ চট্টোপাণ্যায় প্রণীত        | আমাদের খাঘ                                                 | 1140        |
| অন্তিমে গান্ধীজী ১৷০                         | জাহাজের কথা                                                | 1140        |
|                                              | বিজ্ঞানী ও বীজাণু                                          | 1140        |
| শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রাণীড            | বাংলার কুটীর-শিল্প                                         | 1140        |
| গান্ধীজীর জীবন প্রভাত ১৷০                    | বিজ্ঞানের হাতছানি                                          | 40          |
| শ্রীহরপদ চট্টোপাণ্যায় প্রাণী ভ              | বিজ্ঞানের মায়াপুরী                                        | И0          |
| শান্ধীজীকে জানতে হলে ১॥०                     | বিজ্ঞান ও বিস্ময়                                          | <b>7</b> 10 |
| <u> এরিভেন্দ্রলাল বল্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত</u> | ছোটদের বেতার                                               | <b>9</b> 10 |
| মৃত্যুঞ্য় স্বভাষ ১।০                        | বিজ্ঞানের গল্প                                             | 7110        |
| আশুতোষ লাই. এই                               | ে কলেজ স্বোনার, কলিকাভা ( ১২<br>স্কুল-দালাই বিল্ডিংদ্—ঢাকা | )           |

#### বিষয় সূচি

| বিষয়                        |     | <i>লে</i> ধক                 | পত্ৰাপ      |
|------------------------------|-----|------------------------------|-------------|
| :<br>মাটির জৈবাংশ            |     | শ্রীস্থশীলকুমার মৃধোপাধ্যায় | <b>३</b> ৮९ |
| ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়   | ••• | শ্ৰীননীমাধৰ চৌধুৱী           | 485         |
| ুক্ষি-বিজ্ঞান, ক্লযক ও দেশ   | ••• | শ্ৰীস্কবোধ বাগচী             | नद २        |
| রসায়নশিক্ষের কতিপম প্রবর্তক | ••• | শীরমেশচন্দ্র বায়            | ৩৽২         |
| মৌমাছি পালনের গোড়ার কথা     | ••• | শ্রীবিমলচন্দ্র রাহা          | ಆಂಕ್ರ       |
| বিবিধ প্রসঙ্গ                | ••• | ¹t.                          | <b>৩</b> ১০ |
| পারষদের কথা                  | ••• |                              | ৩১৪         |

#### উপহারের নূতনতম বই–

#### শ্রীখণেক্রনাথ মিত্র প্রণীত বন্দী কিন্দোর

#### শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণী ছ করেকে য়া মরেকে

স্বনামখ্যাত শিশু সাহিত্যিকরয়ের লেখা তুইখানা স্বদেশ প্রীতিমূলক অভিনব উপতাস ভাষার লালিত্যে—বর্ণনাভক্ষীতে অমুপম। প্রত্যেকখানা ১॥০

#### শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত স্বাধীনতার সংগ্রাম

প্তারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রম-বিকাশ; আমেরিকা, আয়র্ল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী, রুশ ও চীনের গণ-জাগরণ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবের কাহিনী ছোটদের জন্ম সহজ্ঞ ও সরল করে লেখা। বহু চিত্রে বিভূষিত। মুদ্য ৩

> কৰি জ্ঞাম উদ্দীন প্ৰণীত এক পয়সার বাঁশী

শ্রীকৃষিক বন্ধ প্রণীত জানোয়ারের ছড়া

মনোরম ছড়াও কৰিতার বই। ছইরতে ছাপা। বহু পাতাব্দোড়া ছবি সংবক্ষিত। মূল্য ২১ বৃক্ত অক্সর ছাড়া কথার লেখা, রঙবেরঙে ছাপা বহু চিত্রে অর্পম ছড়ার বই। মৃল্য ২

আশুতোষ লাই ব্ৰৱা

< কলেল কোলার, ( ১২ ) স্কুল সালাই বিভিঃস্—ঢাকা वक्यावि भारत्र लिन खरवान क्रम-জয়প্রী পটারিজ, লিঃ

এনামেলের উপর লিপিমুত্রণ ও বিবিধ আধারের জন্ম-

হিন্দ, এনামেল এণ্ড শিট্ মেটাল ওয়ার্কস লিঃ

श्वादिक्न नर्शत्मद जना-

উজ্জলা ল্যাণ্টার্ণস মুঠ ঢালাই কাজের জন্স-

ওফেউার্ণ লাইট কাস্টিংস লিং উপরিউক্ত সর্ববিধ প্রয়োজনের জন্স-

### এ, কে, সরকার (ইঙাষ্ট্রিজ) লিমিট্রেড

১০ ছেপ্টিংস খ্রীট, কলিকাতা

কারখানা—বারাকপুর টাক রোড

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ প্রগণা

ফোন--বি. বি. ৬১৮

টেলিফোন: কলিকাতা ২৪৯১

এস, কে. চক্ৰ কতী

लि भिटिष ।

১1১বি সিশন রো, কলক তা

১। স্থান-ইকুইপ লিঃ Manufacturers

২ ৷ ব্রামনগর ফার্ম লিঃ

Agricultural Industries.

रेन्जिनिशान' ७ পরিকল্পনাবিদ

# छान ७ विछान

প্রথম বর্ষ

(최--228년

পঞ্চম সংখ্যা

# ধূম কতুর অভিযোগ

#### **প্রা**নিখিলরজন সেন

**িকছু**দিন পূর্বে রয়টারের খবরে প্রকাশ যে জাপান হইতে পশ্চিমাকাশে ছুইটি ধৃমকেতু দেখা গিয়াছে। অনেকে হয়তো মনে করিবেন জাপানে ধ্মকেতু দেখার সময় সত্যই এখন উপস্থিত। পৃথিবীর স্কল দেশেই প্রাচীনকাল হইতে ধৃমকেতুর সহিত ত্ভিক, মহামান্ত্রীও নানাবিধ বিপদের একটা যোগাযোগ মাত্র ক্রনা করিয়া আসিয়াছে। ক্থিত আছে, জুলিয়াস সিজারের হত্যার পূর্বে রোমের আকাশে ধৃমকৈতু দেখা গিয়াছিল। অঘটনের আশকায় সিজার-পত্নী ক্যালফুর্নিয়ার ভীতিপূর্ণ ব্যাকুলতাকে সেক্সপিয়ারের অমর লেখনী রূপ দিয়া এযুগেও আমরা অনিষ্টকারীকে ধূম-কেতুর সহিত তুলনা করিয়া থাকি। কিন্তু জ্যোতি বিজ্ঞানীরা বলেন, মাভৈ: ! ধৃমকেতুগুলি দ্রাকাশের দৃত মাত্র। আমাদের কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা তো ইহাদের নাই-ই, পরস্ক সৌরজগতে ইহারা অভি হংৰী ও নিৰ্যাতীত জীব, স্বভরাং রূপার পাত্র। কথাটা একটু খুলিয়া বলা দরকার।

সাধারণ লোকের নিকট ধৃমকেতৃ ভয়াবহ হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে বে জ্যোতি- বিজ্ঞানীর নিকট ধ্মকেতৃ অনেকাংশে আৰও

একটি প্রহেলিকা। ইহাদের সম্বন্ধে যে কয়টি প্রশ্ন

মত:ই মনে হয় তাহা এই:—এই আকাশচারী

বস্তুগুলি অন্যান্ত জ্যোতিক হইতে কি প্রকারে বিভিন্ন

এবং কেনইবা আকাশে ইহারা "কণিকের অতিথি" ?

সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া যে সৌরপরিবার,
ধ্মকেতৃ কি তাহার অন্তর্ভুক্ত ? ইহাদের অভুত্

দেহ এবং তাহার গঠন-বহস্য কি ? আরু স্বচেয়ে

আমাদের দরকারী কথা এই যে, ইহারা আমাদের

অনিষ্ট করিবার ক্মতাই বা কি রাথে? এই

স্বপ্তলি প্রশ্নের যথাবথ উত্তর দিতে পারেন, একথা

জ্যোতির্বিজ্ঞানী আজও হণ্ড ক্রিয়া বলিবেন না।

ধ্মকেতু আমরা থালি চোথে খ্ব কমই দেখিতে পাই। কোন এক ব্যক্তির জীবনে খালি চোথে দাত আটটির অধিক ধ্মকেতু দেখা ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু দ্ববীন ও কামেরার সাহায্যে প্রতি বংসরই পাচছয়ট ন্তন ধ্মকেতুর সন্ধান আকাশে পাওয়া বায়। ১৯৩২ সালে এইরূপ ১৩টি ধ্মকেতু দেখা গিয়াছিল। প্রায় প্রতি রাত্তিতেই দ্রবীনের সাহায্যে আকাশের কোন না কোন স্থানে

এক-আধটি ধ্মকেতু দেখা যায়। কিঞ্চিদ্ধিক সভয়া ভিনশত বংসর পূর্বে পৃথিবীতে দ্ববীনের ব্যবহার প্রচলিত হয়। তাহার পূর্বের ধ্মকেতুর বিবরণও প্রাচীন লেখকেরা রাখিয়া গিয়াছেন। এই সম্দয় বিবরণ হইতে জ্যোতির্বিঞ্জানীরা অহমান করেন যে শতবংসরে প্রায় হাজার ধ্মকেতু স্থেবির চতুস্পার্থ পরিভ্রমণ করিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কিন্তু কতকগুলি বার বার ফিরিয়া আসে। স্থতরাং বলা শাইতে পারে যে ধ্মকেতুগুলি সংখ্যায় একেবারে নগণ্য নয়। এন্থলে অবশুই মনে রাখিতে হইবে যে সম্দয় সৌরজগতে এযাবত নতি মাত্র গ্রহ ও সহস্রাধিক উপগ্রহ ও গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার তুলনায় ধ্মকেতুর সংখ্যাকে উপেকা করা চলে না।

গ্রহ ও ধৃমকেতুর স্থ-প্রদক্ষিণের কারণ একই। জড় আকর্ষণের ফলে সুর্যের প্রবল টানে আকাশে ইহাদের পথ নির্দিষ্ট। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আকাশের পথকে কক্ষ বলেন। গ্রহগুলির কক্ষ ঠিক বুত্ত নয়। গণিতের হিসাবে দেখা যায় জড় আকর্ষণের ফলে গ্রহের যে পথ তাহা এক একটি প্রায়বৃত্ত, याशव रे:बाकी नाम रेमिन्स्। रेशाप्तव ছবि দেখিলে মনে হয় বৃত্তকে চাপিয়া চ্যাপ্টা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত প্রায়বৃত্তের ভিতর হুইটি विभिष्ठे विम् चाष्ट्र गारा वृरखन नारे। এই विम् इरें जित्र रे दोकी नाम काकम्। आमता वाः नाव ভাহাকে কিরণকেন্দ্র বলিব। বলবিজ্ঞানের নিয়মামু-সাবে প্রত্যেকটি গ্রহের কক্ষ এক একটি প্রায়বৃত্ত এবং সূর্ব ভাহার একটি কিরণকেন্দ্রে অবস্থিত। কিরণকেন্দ্রটি প্রায়বৃত্তের কেন্দ্রের মত নয় ৷ বুত্তের ক্ষে হইতে বুজের যে কোন বিন্দুর দূরত্ব সমান; কিছ প্রায়র্ভের বিন্তুগুলি কিরণকেন্দ্র হইতে বিভিন্ন দূরে অবস্থিত। প্রায়বুত্তের একটি বিন্দু কিরণকেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে আর একটি বিপরীত विन्तृ नवरहरम् पृरतः। विकानीता **रेशिंग**क পেরিছেল বিন্দু ও আফেল বিন্দু বলেন। পয়লা

জাহুয়ারীর কাছাকাছি পৃথিবী সুর্যের সবচেয়ে কাছে
অর্থাৎ তাহার কক্ষের পেরিহেল বিন্তুতে এবং পর্মলা
জুলাইয়ের কাছাকাছি আফেল বিন্তুতে পৌছায়।
পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহের বেলা দেখা যায়, তাহাদের
কক্ষের পেরিহেল ও আফেল বিন্তু তুইটির স্থর্ব
হইতে দ্রবের তারতম্য বেশী নয়। ফলে গ্রহগুলির কক্ষ মোটামুটি সাধারণ বুত্তেরই মত, তাহারা
সামান্ত একটু বেশী চ্যাপ্টা। সূর্য হইতে ইহাদের
দ্রবের তারতম্য কখনও খুব বেশী হয় না বলিয়া
ইহাদের চলার পথে গতিবেগের তারতম্যও কম।
প্রত্যেকটি গ্রহই স্থ্পালক্ষিণকালে মোটামুটি সমভাবেই স্থিকিরণ পাইয়া থাকে। স্থ্যাক্তি ভোগের
বিশেষ তারতম্য ইহাদের হয় না। সৌর জগতে
ইহারা সৌর কুপাভোগী স্থী জীব। ধুমকেতুর
ভাগ্যে কিন্তু ইহা ঘটে না।

प्टर्षत आकर्षरगत करन है निभम् वा श्रीप्रवृख्हे একমাত্র সন্তাব্য কক্ষ নয়। বলবিজ্ঞানের মতে ইলিপদ্ ছাড়া আরও তুইটি গতিপথ সম্ভবপর। ইহারা ইলিপ্দের সহিত একই গোষ্ঠার অন্তভ্জি, গণিত শান্ত্রে তাহাদের নাম পারাবোল্ও হিপার-বোল্। ইলিপদ্, পারাবোল ও হিপারবোল লইয়া যে রেখাগোষ্ঠী হয় তাহাকে বলা হয় শঙ্কুচ্ছেদ। একটি মোচার মাথা কাটিলে একটি শঙ্কু পাওয়া যায়। এই শঙ্কুকে ঠিক আড়াআড়ি কাটিলে যে ছেদরেখা হয় তাহা একটি বৃত্ত। ঠিক আড়াআড়ি না কাটিয়া একটু বাঁকা কাটিলে যে ছেদ রেখাটি পাওয়া যায় তাহা একটি ইলিপস্। কিন্তু কাটিবার ছুরিটি বদি শঙ্কুর গায়ের সরলরেখার সমাস্তরাল ধরিয়া কাটা যায় তখন ছেদ বেখাটির হুইটি দিক বিভক্ত থাকে। শঙ্কৃটি যতই বড় হউক না কেন ছেদরেখাটির पूरे फिक रेलिभराद छात्र कथन ७ युक रहेर्द ना। সরলরেখার ভাষ এই শঙ্কুচ্ছেদটি তুই প্রাস্তে অসীম। ইহার নাম পারাবোল্। পারাবোলের ছেদ অপেকা অধিকতর তির্থক ছেদও পারাবোলের মতই একটি वियुक्त (त्रथा। এই রেখাটির ধর্ম পারাবোল

ইংতে বিভিন্ন। ইহার নাম হিপারবোল্। গ্রীক হিপার অর্থ অতিবিক্ত, বোল্ অর্থ ক্ষেপন; বাংলা তর্জমায় দাড়াইবে অপচ্ছেদ্। কিন্তু গ্রীক পণ্ডিতের ভাষাই আমরা ব্যবহার করিব। পারাবোল্ ও হিপারবোলের হুই পার্ম বিষ্কু এবং অসীম হওয়াতে কোন জ্যোতিক্ষের কক্ষ পারাবোল ও হিপারবোল বলিলে ব্ঝিতে হইবে যে, ইহা অসীম শ্ন্যের একদিক হইতে আদিয়া স্থাকে বেষ্টন করিয়া আবার অসীম শ্ন্যে অপর এক দিকে চলিয়া যায়। ইলিপস্ রেখাট্ যুক্ত বলিয়া ইলিপস্ পথে জ্যোতিক্ষ স্থাকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করিতে থাকে।

ধৃমকেতু স্থের নিকটে আসিলে ইহার গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার কক্ষ গণনা দারা স্থির করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এইরপে নির্ধারিত বহু ধুমকেতুর কক্ষই পারাবোল। ইলিপদ্-কক্ষে চলে এইরূপ ধৃমকেতৃও रमिथा योग्र। তাহারাই নির্দিষ্ট কাল পর পর जाकात्न जामात्मव निकर्ष धूरिया जात्म। ১৯১० माल ह्यानित ध्यरक्जू १० वरमत भत्र आभारमत নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল। এন্কের ধুমকেতুকে প্রায় পাঁচ বংসর পর পর দেখা যায়। এইরূপ ধুমকৈতুর কক্ষ গুলি এক একটি ইলিপন্। কিন্তু वहत्करखरे ध्रारकजूद कक्ष खीन माषाग्र भादारवान्, কোন কোন স্থলে হিপারবোল ক্রকণ্ড পাওয়া গিগাছে। এই গণনা ধদি সভ্য হয় তবে ধরিতে হইবে সাধারণ ধৃমকেতুগুলি সৌরঞ্গত বহিভূতি जनीय भृत्मात्र वस्त्र। চলার পথে দৈবাৎ <u>দৌরত্বগতের নিকটবর্তী হইয়া পড়িলে স্থর্বের</u> প্রবল আকর্ষণে ইহারা সৌরঙ্গতে প্রবেশ করে ও স্র্বকে বেষ্টন করিয়া সৌরজগত ছাড়িয়া আবার অসীম শুন্যে ধাবিত হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার পরিপন্থী ঘটনাও আছে। জ্যোতির্বি-कानीता वह পर्यत्यक्रांवत करन दित कतिवाहिन व् ক্ৰ্ৰ সমূদয় গ্ৰহ-উপগ্ৰহ-মঞ্জিত সৌৱন্ধগতকে সঙ্গে

লইয়া আকাশের একটি নিদিষ্ট দিকে সেকেণ্ডে প্রায় २० ेमारेन বেগে ছুটিয়া চলি**शाছে। धूमरक**ञ्चन वनि দৌরকৌগত বহিভূতি জ্যো**ডিছ হয় তবে অধিক** সংখ্যক ধূমকেতৃকে সৌরজগতের পথের সন্মুধদিক হইতে দৌরজগতে প্রবেশ করিতে দেখা বাইবে। অপেকারত অল্পংখ্যক ধৃমকেতু যাহাদের গতিবেগ মোটামূটী সৌর জগতের গতিবেগকেও অতিক্রম করে তাহারাই মাত্র বিপরীত দিক হইতে সৌরঞ্গতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু ধৃমকেতুগুলিকে আকাশের প্রায় দকলদিক হইতে দমান দংখ্যায় দৌরজগতে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। এইসকল কারণে এবং ধৃমকেতুর কক্ষগণনা-পদ্ধতির স্থন্ধ বিচার করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্থির করিয়াছেন বে সাধারণ ধৃমকেতুর ককগুলি বস্তুত: ইলিপস্ই, কিন্তু এত লম্বা বা চ্যাপ্টা ইলিপদ্ যে এই ইলিপদের স্থাৰ্যে নিকটবৰ্তী অংশ একটি পারাবোল হইতে অভিন্ন। একটি বড় ইলিপদ্কে টানিয়া **হিড়িয়া** তাহার কিরণকেন্দ্রের নিকটবর্তী অংশকে একটি পারাবোলের অহুরূপ করা যায়। জ্যোতিরিঞানীরা বৃমকেতৃকক্ষের এই অংশটুকুই মাত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। স্থতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে পারাবোল হইলেও সাধারণ ধৃমকেতুর ককগুলিকে বস্ততঃ थ्व नवा वा ठ्यान्छ। हेनिनम्हे मत्न कवित्छ हहैत्व। অতএব ধৃমকেতুগুলি সৌরলগতেরই অস্তর্ভুক্ত। ইহারা প্রকৃতপক্ষে দৌরজগত বহিভূতি বস্তু নয়। त्य नकन ध्मत्कजूत कक এहेन्नभ न्या हिनिभम् নন্ন তাহারাই আমাদের স্থপরিচিত। কম্বেক-বংসর পর পর ইহাদের দেখা বায়। সাধারণ ধৃমকেতুর লম্বা ইলিপদ্ পথে প্রত্যাবত নকাল এত দীর্ঘ যে, তাহারা বহুশতবংসর পর ফিরিয়া আসিলে কেহ চিনিতে পারেনা। পৃথিবীর लाक जाशानिगरक न्छन अछिथि वनिश्राहे मरन कदत्र ।

লম্বা ইলিপসের একটা পরিমাপ দরকার। প্রকৃতপকে শক্তেদের ব্যাপকভাবে একটি পরিমাপ পণ্ডিতেরা শ্বির করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি শকুর সরল ছেদ একটি বৃত্ত। তির্থক ছেদের कडक्छनि हेनिन्न, এकिएमाज भारतान आर षमु छनि हिभातरवान। এই ছেদ छनि तुख इंटेर्ड ভ্রষ্ট হয় তাহার পরিমাপকে শঙ্কুচ্ছেদের উৎকেশ্রমান (हेर eccentricity) वन। यहिएड পারে। এই হিসাবে বৃত্তের উৎকেন্দ্রমান শতা। ইলিপদের উৎকেন্দ্রমান শূক্ত হইতে একের কম বে-কোন ভগাংশ হইতে পারে। পারাবোলের উৎকেন্দ্রমান ঠিক, হিপারবোলের উৎকেন্দ্রমান ১ অপেক। বড় একটি সংখ্যা। অপর দিকে ইলিপদ্ওলি যত বেশী চ্যাপ্টা হয় ভাহাদের উৎকেন্দ্রমানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া > এর তত काष्ट्र यात्र । हेलिभरमद मर्सा रमछिल थूव रवनी চ্যাপ্ট। তাহাদিগকে অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক আর বেগুলি কম চ্যাপ্টা ভাষাদের স্বল্পমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক বলা বায়। গ্রাহের কক্ষগুলি স্বল্পমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক আর সাধারণ ধৃমকেতুর কক্ষগুলি অতিমাত্রায় উৎকেক্সিক। বস্ততঃ ইহারা এত অধিকমাত্রায় উৎকে सिक रा जाशास्त्र উৎকে समान श्राय ।। মুভবাং পারাবোল বলিয়া তাহাদের ভুল করা स्माटि इ जान्ध्य नय ।

অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক ইলিপদ্পথে ভ্রমণ করে
বিলিয়া ধ্মকেতৃর জীবনবাত্রা যথেষ্ট বৈচিত্রময়।
দ্রবীনের সাহায্যে যথন ধ্মকেতৃটি প্রথম আকাশে
দেখা বায় তথন তাহা প্রায়ই পুচ্ছহীন ছোট
একটি ধোঁয়াটে বস্ত মাত্র। এইরপ একটি ধ্মকেতৃ
যথন স্বর্ধের নিকটবর্তী হইতে থাকে তথন তাহাকে
ক্রেমশংই বড় দেখায়। কিছুকাল পরে স্বর্ধের
সম্মান হইবার দকে সঙ্গে ইহার গতি ক্রমশঃ
বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দেহ হইতে একটি স্থানর
পুচ্ছ স্বর্ধের বিপরীত দিকে আকাশে নির্গত হয়।
এরপ অবস্থায় ধ্মকেতৃ ক্রমেই প্রবল্ভর বেগে
স্বর্ধের দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং স্বর্ধের
সায়িধ্যে ইহার অবস্থবও স্থাপ্ত হইয়া উঠে। প্রথমতঃ

भूक् करभरे नीर्घछत्र स्य अवः मण्रूत्व ननार्देव উপর একটি হুন্দর উজ্জল তারকা ফুটিয়া উঠে। এই তারকাটিকে ধুমকেতুর সম্মুখের গ্যাসীয় অবয়বের মধ্যেই দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় ধৃমকেতৃ তাহার কক্ষের পেরিহেল-বিন্দু অভিক্রম করে। সঙ্গে **म् ज** তাহার (यष्टेरनद्र अभाश्वि छक इम्र। এইবার স্থক পিছনে ফেলিয়া অনন্ত শূত্যপথে তাহার যাত্রা আরম্ভ হয়। সুৰ্যকে পিছনে ফেলিয়া যগন চলে তথনও তাহার পুচ্ছটিকে সূর্যের বিপরীত-দিকে দেখা যায়। মনে হয়, ধূমকেতু স্থের দিকে পশ্চাৎ না ফিরিয়া নিজেই ক্রমশঃ পিছন দিকে স্রিয়া যাইতেছে। পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতি ক্রমশঃ মন্দ হয় পুচ্ছটিও ছোট হয়। কিছুকালের মধ্যে পুচ্ছটি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় এবং দেহও অম্পষ্ট হইয়া উঠে। পরে দূরবীনের সাহায্যে তাহাকে পুনরায় শৃত্যে মাত্র একটি ছোট ধৌয়াটে বস্ত विनिया भरन इय। क्रमनः छारा ७ लूश रहेमा याय। পণ্ডিতেরা বলেন, পুচ্ছমণ্ডিত ধৃমকেতুর সমৃদয় त्मोन्मर्सद कादन ऋर्सद माम्रिधा। जननामवह অন্ত:-সৌরমণ্ডলের এই নবীন অতিথিকে নিজের কিরণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া ঐশ্বর্ণালী করিয়া তোলেন। অতি অল্প সময়েই ধৃমকেতুর গৌরব-ময় জীবন শেষ হয়। ভাহার পর সন্মুখে কেবল শৈত্য, অন্ধকার, মন্দগতি ও নিশ্ৰভ জীবন। আমরা করনা করিতে পারি বে, ধৃমকেতৃটি আকাশে দ্রবীনদৃষ্টির বহিভূতি হইয়া ক্রমশঃ স্থর্বের বিপরীত-দিকে মন্দগতিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। र्ष हरेरा जनरा हरेतात मरा मरा हैश मानुर्ग এইীন হইয়া পড়িয়াছে। ধৃমকেতুর কক্ষ অত্যধিক नया वर्षा पिराजाय उरकित हेनिशन वनिया हेहारक ऋषं इहेरछ वहमृत्त्र हिमग्ना बाहेरछ इहेरव। একটির পর একটি গ্রহের কক্ষ বা ভদ্মরূপ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া শৃষ্টের গভীরতর প্রদেশে ইহা कंभनः श्रादन कतिरव । मत्त्र मत्त्र छेक सूर्वविश्व হইতেও ক্রমশ: বঞ্চিত হইয়া প্রবল শৈত্যময় শৃল্পে
নিঃসক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে।
এইরপে হয়তো কয়েক শত বংসর চলিয়া শীতে
ক্রমিয়া অতি মন্দগতিতে ক্রাস্তদেহে ধ্মকেতৃটি
অবশেষে তাহার ইলিপস্পথের অপর প্রান্তবিন্দ্
(আফেল বিন্দু) অতিক্রম করিবে। তাহার পর ধ্মকেতৃর আবার নবীন জীবন আরম্ভ। এখন হইতে
ধ্মকেতৃটি আবার স্ফের্ম দিকে চলিতে থাকিবে।
শতাধিক বংসর সন্মুথে চলার পর স্ফ্রান্সম্পর্শে
ইহার আবার প্রাণংপ্রতিষ্ঠা হইবে। গ্রহগুলি যে
ইহাদের তুলনায় নিতান্ত স্থী জীব তাহাতে আর
সন্দেহ কি?

শৃত্যের গভীরতম প্রদেশে যাতায়াত করিলেও
ধ্মকেতু সৌরজগতের বহি:দীমা অতিক্রম করে না।
কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে এই বহি:দীমার
পদার্থ-ঘারাই ধ্মকেতুর অবয়ব গঠিত। এই পদার্থ
সৌর আকর্ষণের বশীভূত হইয়া নানা অবস্থান্তরের
পর বিশাল পথ অতিক্রম করিয়া বহু বংসর পর
পর ধ্মকেতুদ্দপে আমাদের দেখা দেয়।

কিন্ত শৃত্যে ধৃমকেতুর পথ মোটেই নিরাপদ সৌরক্ষগতের নির্জন পথে গ্রহগুলিদারা ইহারা প্রায়ই ধর্ষিত হয়। গ্রহগুলির কক্ষ অভিক্রম করিবার সময়টি ধৃমকেতুর পক্ষে বড় সঙ্কটজ্বনক। গ্রহের নিকটবর্তী হইলে তাহার আকর্ষণে ইহারা কক্চাত হয়। কোন কোন স্থল এরপও হয় যে ইহারা অভিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ডর ইলিপ্স্ পথে চলিতে থাকে। এই ইলিপসের একদিকে সুর্য অপর দিকে ঐ গ্রহ। ধৃমকেতৃটি ष्पनस्वत्र हेलिशम् शर्थ উভয়কেই করিয়া চলে, শৃত্যের গভীরতর প্রদেহশ তাহাকে আর প্রবেশ করিতে হয় না। আবার কখনও বা গ্রহের আক্রমণটি এরপ ঘটে যে, ধৃমকেতু সীয় পথ পরিত্যাগপুর্বক হিপারবোল मीर्ष हेनिशन् পথে সৌরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জ্ঞ **জনী**ম মহাপুত্তে **অন্ত**হিত হইয়া বায়। ধৃমকেতৃ- ধর্বণ বিষয়ে আকাশে বৃহস্পতির বড় তুর্ণাম। বৃহম্পতি বৃহত্তম গ্রহ স্থতরাং ইহার আকর্ষণ-শক্তিও প্রবল। প্রায় ত্রিশটি ধৃমকেতুকে স্থর্ণ ও বৃহস্পতি এই উভয়কে পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। 🗦 হাদের পরিক্রমণকাল তিন হইতে আট বৎসরের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে এই ধৃমকেতুগুলিকে বার বার আকাশে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ই**হারা সকলেই** বৃহস্পতি দ্বারা ধর্ষিত। জ্যোবিজ্ঞানীরা ইহাদিপকে "বৃহস্পতি পরিবারের" ধৃমকে<mark>তু বলেন। এইরূপ</mark> ত্ইটি ধৃমকেতু লইয়া শনি পরিবার, আটটি লইয়া নেপচুন পরিধার, এবং ছুইটি লইয়া ইউরেনাশ পরিবার। আমাদের স্থপরিচিত হ্যালির ধৃমকেতু নেপচুন পরিবারের অন্তভ্তি। ১৮৮৬ সালে ক্রকন্ ব্মকেতৃ নামে একটি ধৃমকেতৃ বৃহম্পতির অতি নিকট मिया गारेवाद कारन **এই গ্রহ্মারা আক্রান্ত হয়।** বৃহস্পতির প্রবল আকর্ষণে এই ধৃমকেতুর ৰক্ষতো পরিবতি তি হয়-ই পরস্ক ইহা তুই টুকরা হইয়া বায়। ১৮৮৯ সালে যথন ইহাকে আবার দেখা যায় তথন ইহা বস্তুত: বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ওই তুই অংশকে ক্রমশ: বিচ্ছিন্ন হইতেও দেখা গিয়াছিল। বৃহৎ গ্রহের পরিবারভূ*ষ্ণ* ধৃমকেতুও নির্ভয়ে **আকাশে** চলিতে পারে না। অপর গ্রহগুলির পথে পড়িলে ভাহারাও ইহাকে টানাটানি করিয়া ককচ্যুত করিতে দিগা করে না। এজন্ত এইসকল ধ্মকেতৃর পরিক্রমণকালও সব সময় ঠিক একই থাকে না। স্বতরাং ধৃমকেতুর জীবন বে কেবল গুংধময় তাহা नग्न, इंहा दर्ड विभागकृत ।

আমাদের বিতীয় প্রশ্ন, ধ্মকেত্র অভ্ন দেকের বহুত কি? সুর্যের নিকটে আসিলে দেখা বার দে, ধ্মকেত্র মন্তক বা সম্থ অংশ একটি গ্যাসীয় বস্তবারা গঠিত। গ্যাসীয় অংশের সীমারেখাটি থ্ব স্ক্র না হইলেও দেখিতে মোটাম্টি একটি দীর্ঘারুতি ইলিপদের সম্থদিকের স্তায়। এই অংশকে বিজ্ঞানীরা বলেন কমা'। কমার মধ্যে উজ্ঞল ভারার মত দেখিতে ধ্মুকেত্র একটি

বীঅবিন্দু (nucleus) আছে। ধ্মকেডুর দেহের **এই वीवविकृतिकहें क्यां** जिवकानीता प्रवीतनत माशास्त्र भर्गत्कन कतिया शास्त्रन । धूमरक्कू स्टर्बद নিভান্ত সমুখে না আসিলে কোন কোন ক্ষেত্ৰে এই বীৰবিন্দৃটি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কতকগুলি ধৃমকেতুর বীজবিন্দু মোটেই **रम्था यात्र ना। क्या हटेएड ध्यरक**्रूत स्मन একটি পুচ্ছ নিৰ্গত হয়। পুচ্ছটি কমার নিকট এक ट्रे त्वनी छेबन अवः ध्रारक छूत तरहत हे हो है বিশেষ ও দীর্ঘতম অংশ। কোন কোন কেত্রে এই পুছ বছ नक, এমনকি, বছকোটি মাইলও দীর্ঘ इस। त्मशिरल मत्न इस, भूष्क्षि मृष्ण् हे धृनिक्षात মভ অতি সৃশ্ব পদার্থ দারা গঠিত। বস্ততঃ পুচ্ছের মধ্য দিয়া আকাশে ধৃমকেতুর পিছনের তারাগুলি বেশ উজলই দেখা যায়। ধুমকেতুর উজনতা সকল সময় একই থাকে না। স্থের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৃমকেতু क्रमणः राणी উज्ज्ञन २६ वरः পেরিছেল-বিন্দু অভিক্রম করিবার সময় ছয় সাত ঘণ্টাকাল ইহার উজ্জলতা বহু গুণে বাড়িয়া যায়।

ধ্মকেতৃর প্চাট দেখিয়া মনে হয় ইহার মন্তক বা কমা নামক অংশ হইতে ধ্লিকণার মত স্ক্র বন্ধ কোন কারণে স্বর্ধের বিপরীত দিকে প্রক্রিপ্ত হইতেছে এবং এই প্রক্রিপ্ত কণাগুলি প্রায়্ম সরলপথে শ্ন্যে নহদ্র পর্যন্ত ইপ্তয়ার জন্যই প্চেছর স্বাষ্ট হইয়াছে। কথাটি প্রক্রতপক্ষেই সত্য। কোন কোন হলে প্চাছিত কতকগুলি ছোট কুপ্তলীকে দ্রবীনের সাহায্যে প্চেছর শেষ দিকে ছুটিয়া চলিতে দেখা গিয়াছে। কুপ্তলীগুলি যত বাহিরের দিকে চলে ভতই তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া বাইতে দেখা বায়। এই ক্রমবর্ধ মান বহিম্বী গতিবেগের কারণ কিছু অস্পাই। কোন কোন জ্যোতিবিজ্ঞানীর মতে ধ্মক্তের কমায় অবস্থিত প্লার্থের কোন জ্ঞাত বিকর্বণশক্তির ফলে ভাছার ধ্লিবং ক্রমকণাগুলি কমা হইতে নির্গত

হইয়া প্রবলবেগে আকাশে ধাবিত হয়। যে সকল পুচ্ছ হাইড্রোজেন বারা গঠিত সেগুলি খ্ব লখা। কেননা, হাইড্রোঞ্চান কণাগুলি থুব হালকা। বেগুলিতে অঙ্গারকণা বেশী সেই পুছগুলি অপেকাক্বত ছোট কিন্তু মোটা, আর বেগুলি ধাতুকণা দারা গঠিও সেগুলির পুচ্ছ অংশ অতি সামাগ্য। কণাগুলির গতি-বেগ যতৃই হউক না কেন একথা স্পষ্ট যে চলম্ভ এঞ্চিন হইতে পশ্চাৎদিকে যে ধোঁয়ার বেখা বাহির হয়-ধুমকেতৃর পুচ্ছ সেপ্রকারের বস্ত নয়। মনে হয় ধুম-**८क्कू** रयन खाहात्र माथा हहेटल এहे क्नाक्रमी भागर्ष জোরে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই বহিষ্ণুত অংশ ক্রমশ: আকাশে বিলুপ্ত হইয়া বাওয়াতে পুচ্ছদারা ধুমকেজুর দেহের ক্ষয়ই হয়। কভকগুলি ছোট ধুমকেতৃ প্রায় পুচ্ছহীন। খুব সম্ভব এই ধুমকেতুগুলির কমায় সঞ্চিত কণাঅংশগুলি সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে। ধুমকেতুর পুচ্ছের অংশ যে ক্ষ হয় তাহার চাক্ষ প্রমাণও আছে। ১৯১০ সালে যে হালির ধুমকেতু দেখা গিয়াছিল এই সালের ৪ঠা জুলাই তাহার পুচ্ছের এক অংশ धूमत्कजूत त्मर रहेरा विक्रिन रहेना गात्र। এहे বিচ্ছিন্ন অংশটিকে পরে কমা হইতে ক্রমেই দূরে চলিয়া गाইতেও দেখা গিয়াছিল। স্থতরাং পুচ্ছ দারা ধুমকেতু দেহের ক্রমাগত ক্ষয়ই চলিতেছে।

বিকর্ষণ মতবাদটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশাস
করিতে নারান্ধ, কারণ জড়জগতে ( জড় ) আকর্ষণই
দেখা গিয়াছে, বিকর্ষনের অভিজ্ঞতা কোন কেত্রেই
হয় নাই । বরং তাহারা বিশাস করেন যে, ধুমকেতুর
পুচ্ছটির কারণ, আলোকের চাপ দেওয়ার ক্ষমতা।
ইংরাজ পণ্ডিত ম্যাক্সওয়েল দেখাইয়াছেন বে,
আলোক একটি তরঙ্গ বিশেষ। জলের উপর
কোন একজায়গায় আলোড়ন উপস্থিত হইলে
সেই শক্তি তেউরের আকারে চারিদিকে বিস্তৃত
হয়। এই শক্তিবিস্তার বস্তুতয়কের সাহাব্যে
ঘটে। আলোক-শক্তির বিস্তার কিন্তু বস্তুতরক্ষ
দারা হয় না। আলোক তরকে তড়িৎ ও চুম্বক

শক্তি হুই-ই থাকে হুতবাং আলোকতবন্ধকে তড়িৎ-চুম্বক তরক বলা চলে। বস্তুতরক না হইলেও আলোকতরকের বস্তুর উপর চাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ম্যাস্কওয়েলের মতবাদ হইতেই গণিতের সাহাষ্যে এই সিদ্ধান্তে পৌছান বায়। পরীক্ষাগারেও ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আলোকের চাপ খুব অল্প এবং সাধরণতঃ বাড় আকর্ষণের 'তুলনায় এই চাপ নগণ্য। কিন্তু গণিতের হিসাবে 'দেখা যায় যে, বস্ত কণার ক্ষতের তুইটি মাপ আছে। এই তুই মাপের মধ্যে যাহাদের আঞ্বতি দেই কণা-গুলিতে ৰুড় আকৰ্ষণ অপেক্ষা আলোকের চাপ অনেক গুণে বেশী দাঁড়ায়। ধুমকেতুর পচ্ছের কণাগুলি যদি ঐ জাতীয় মনে করা যায় তবে সহজেই বোঝা যায় বে, কেন আলোকের চাপেই এই কণাগুলি ধৃম-কেতুর কমা হইতে বাহির হইয়া ক্রমবর্ধমান বেগে বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলে। ক্রমে এই কণাগুলি পুচ্ছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শৃত্যে মিশিয়া যায়। ধুমকেতুর পুচ্ছ কেন সকল সময়েই হর্ষোর বিপরীত দিকে থাকে তাহার কারণ এখন পরিষ্কার ব্ঝিতে পারা যায়। আলোর চাপই তাহার কারণ।

কমা বা ধুমকেতুর মন্তকে তারার ন্থায় যে বীজবিন্দৃটি দেখা যায় তাহার গঠন অতি রহস্থায়। ধূমকেতুর আলোক বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাতে প্রথমতঃ স্থালোক আছে। ধুমকেতুর গায়ে স্থালোক প্রতিফলিত হওয়াই নিশ্চয় তাহার কারণ। তাহা ছাড়া বেগুর্নে (ভায়োলেট) রঙের আরও একটি আলোক পাওয়া যায় যাহা ধ্মকেতুর নিজম্ব। এই আলোর উৎপত্তির ঠিক কারণ এখনও অজ্ঞাত। কোন কোন জ্যোতি বিজ্ঞানীর মতে ধূমকেতুর কণাগুলি প্রথমতঃ স্র্যোলাক শোষণ করে, এবং পরে তাহারাই বেগুনি রঙের তরক বিকিরণ করিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও ধ্মকেতুর আলোক বিশ্লেষণ করিয়া ভাহার দেহে জ্বার ও অ্লার-সংব্লিত বৌগিক বন্ধ, বেমন কারবন্ মন্ক্সাইড, সাইনোজেন গ্যাস, নাইটোজেন

ग्राम, লোহ, লোছিয়াম প্রভৃতি क्रबक्रि ধাতব পদার্থের সন্ধানও পা ওয়া গিয়াছে ৷ এখন প্রশ্ন এই, ধৃমকেতুর আলোক কি ভাহার নিজ্ব ? কেহ কেহ মনে করেন, কমার মধ্যস্থিত তারাটির আলো তাহার নিম্নস্ব। কিন্তু এই আলো স্র্বের কিংবা তারার আলোর স্থায় জলম্ভ গ্যাস হইতে উড়ত আলো নয়। কোন কারণে ঐ ভারার পরমাণ্গুলি হইতেই এই আলো নির্গত হয় এবং प्र्यालाक्ट भव्यान् अनित्क अहे कारण छेनी भिष्ठ করে। ধ্মকেতুর আলো প্রকাশ মাত্র, ভাহাড়ে তাপ বা জালা নাই।

ধ্মকেতুর দেহ বিশাল হইলেও ভাহার ওজন বা ভর অভি নগণ্য। কোন কোন উপগ্রহের সহিত বিশালকায় ধৃমকেতুর সাক্ষাৎ হইতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে কৃত্ৰকায় উপগ্ৰহের গভির কোনই পরিবর্তন হয় নাই। স্বভরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে বে, ধৃমকেতু বিশালাকায় হ্ইলেও তাহার ভর এত ক্ষ বে, তাহার জড়-আকর্ষণ ক্ষকায় উপগ্ৰহেরও অতি সামাশ্য কক্ষবিচ্যুন্তি ঘটাইতে পারে না। ধুমকেতুর প্রকাণ্ড দেহ অভি-মাত্রায় হালকা পদার্থে গঠিত। স্থতরাং ধৃমকেতুর সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ হইলেও আমাদের কোন বিপদের আশকা তাহাতে নাই। ধৃমকেতুটিরই हिमितिहिम हरेमा वारेतात कथा। विजीयजः, श्य-**क्वित्र (मरह (र माहेरनारक्षन ७ कात्रवन् मरनामाहे** छ् গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এইগুলি বিবাক্ত। হুতরাং ধাকা দিয়া না মারিকেও বিয়াক্ত গ্যাস প্রয়োগে আধুনিক সভাব্দাৎ সমাদৃত উপারে আমাদের মরবার **আশকার কথা খতঃই মনে হয়।** কিন্ত ভাহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। সালের হ্যালির ধৃমকেতুর পুচ্ছের এক অংশের সহিত তথন পৃথিবীর এককালে সাকাৎ হয়। আমরা পুচ্ছের ঐ অংশের মধ্যদিয়া নির্বিদ্ধে উদ্ভীপ হইয়া আসিয়াছি। বস্তুতঃ পশুতেরা বিশাস করেন বে, ধ্মকেত্ব পুচ্ছ এত অভিমাত্তার লঘু পদার্থে গাঁটভ

বে, ভাহার আংশ বিষাক্ত বস্তু হইলেও এই নগণ্য-মাত্রার বিষ আমাদের কোন অনিটই করিতে পারে না। ধুমকেতু হইতে কোন আশকার কারণ জ্যোভিবি জানীরা খুঁজিয়া পান না।

ধৃমকেতৃর কমা বা সম্মুখের অংশও প্রকাণ্ড শিলা-ময় পদার্থদারা গঠিত বলিয়া জ্যোবিজ্ঞানীরা মনে করেন না। তাঁহাদের মতে উন্ধান্তীয় থও পদার্থ महेबा धुमरकजूद कमा चारा यह है है । এই भगार्थ-थ७७नि किছ दए इहेरने अत्रम्भत विक्रिन । यरने সময় পৃথিবীতে বাত্তিব আকাশে যে উদ্ধা বৃষ্টি হইতে দেখা বাম ভাহা প্রকৃতপক্ষে ধুমকেতুরই ধ্বংসাবশেষ। ধুমকেতুর কমার মধ্যস্থিত অংশগুলি জড়-আকর্ষণের ফলে মোটামুটি একত্রিত অবস্থায়ই থাকে। গ্রহ উপগ্ৰহ কিংবা সুৰ্যের আকর্ষণ হেতু যদি ভাহার৷ কথনও বিছিন্ন হইয়া পড়ে তবে তথনও তাহার! দলবদ্ধ উদ্ধাধও (কিংবা প্রস্তবথও) রূপে শুন্তো हेनिशन भरव रूर्व अनिका कविराउ वारक। এই त्रभ मम পৃথিবীর কক্ষের সন্মুখীন হইলে উদ্বাথগুগুলি বাতাদের মধ্যে চলিতে চলিতে জলিয়া উঠে। তাহা হুইতেই বাতির আকাশে উদ্ধার্টি হয়। এইরপে কথনও কথনও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লকাধিক উৰাপাত হইতে দেখা গিয়াছে। ১৮৪৬ সালে "বিশ্বেলার ধুমকেতু" নামক ধুমকেতুটি বৃহস্পতির আকর্ষণের ফলে বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। একটির স্থলে তুইটি কমা ও তুইটি পুচ্ছের সৃষ্টি হয়। তাহার পর এই ধুমকেতৃটিকে আর মোটেই দেখা নাই। কিন্তু প্রতি বংসর ২৫শে নভেম্বরের রাত্রিতে ঐ লুপ্ত ধুমকেতুর কক্ষ অতিক্রম করিবার কালে পৃথিবীর বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে উদ্বাপাত হইয়া थारक ।

এখন ধ্মকেত্ব একটি অভিবোগ আমাদের ভানিতে হইবে। পাঠকগণ তাহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন। ধ্মকেত্ব অভিবোগ এই :—আমি আকাশের অতি নগণা পদার্থ। তোমরা বল আমি জ্যোতিমানও নই. স্থের নিকট হইতে ধার করা আলোতে আমার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলি। আমার দেহ বিশাল কিন্তু এত লঘু যে, এই প্রকাণ্ড দেহ সংযত ও সংবক্ষণ করিয়া রাখিবার শক্তিও আমার নাই। প্রবদ্ধ প্রতাপায়িত মাতও দেবের ক্বপা হইতে আমি বঞ্চিত। গ্রহগুলিকে স্থ্দের ক্থনও নিজের

निकं हरेरा वहपूर्व गारेरा एमन ना । जाहात्रा দৌররশ্মি আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্ত থাকে। প্রত্যেকটি গ্রহই প্রায় সমগতিতে স্থকে প্রদক্ষিণ করে। তাহাতে তাহাদের প্রান্তি নাই, শীতাতপের বৈষম্যও বড় বড় গ্রহগুলিকে প্রকৃতি একাধিক দলী দিয়া তাহাদের নিঃসক্তা দূর করিয়াছেন। তাহারা বন্ধনীতে গ্রহগুলিকে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া জীবন কত মধুময় করিয়া তোলে। আমাকে কিন্ত শৃত্যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়। অতি অল্পকাল সৌরকুপা ভোগ করিয়া জীবনের অধিকাংশই আমাকে শ্রীহীন অবস্থায় শুগ্রের শৈত্যময় গভীরতর প্রদেশে কাটাইতে হয়। তথন ক্লান্তি ও অবসাদে আমার গতি শিথিল হইয়া পড়ে। তোমরা বল শৃক্ত অতি নির্জন স্থান। তাহার কোটি কোটি মাইল দুরে দুরে এক একটি গ্রহের বাস। কিন্তু এই নির্জন পথে চলিতেও আমার সমূহ বিপদ। ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ কাহারও পথে পড়িলেই তাহারা কেইই আমার উপর গুণ্ডামি করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আকাশমার্গে এই ডাকাতির কোন প্রতিবিধান নাই। আমাকে ধরিতে না পারিলেও কথনও কথনও বড় গ্রহগুলি আমাকে তাড়া করিয়া সৌর জগৎ হইতে একেবাবে বহিষ্কার করিয়া দেয়। তথন গভীর শৃত্যে আমাকে চিরনির্বাসনে যাইতে হয়। আমার এই হুংখময় জীবনের ক্ষুদ্র অংশমাত্তে সুর্ধের সান্নিধ্যে যথন আমি নিজেকে সজীব করিবার অবকাশ পাই তথনই পৃথিবীর লোকের। বলিয়। উঠে, অপদেবভার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার অপচেষ্টার অস্ত নাই; যুদ্ধ, মহামারী কিংবা অপঘাত মৃত্যু সন্নিকট। আমি শত শত বৎসৱে একবার দেখা দিলেই তোমরা তোমাদের লোভ, হিংসা ও বেষের সমৃদয় কুফলের বোঝা আমার উপর চাপাইয়া দেও! স্বর্ধের সম্মুখীন হইবামাত্র স্বালোকের ঝড় আমার উপায় দিয়া বহিষা যায়। সে চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতার অভাবে আমি क्रमभः हे क्रम्थाश्च हहे। जामात्र (मटहत् ছিন্ন হইয়া তথন আকাশে মিশিয়া যায়। সে আমার মৃত্যু বন্ধা। ভোমরা তথন সুর্বালোকভূষিত ধুমকেতৃর পুচ্ছের গরব দেখিয়া মুগ্ধ হও-The most unkindest cut of all !

# বিজ্ঞানের প্রচার

## অমূল্যধন দেব

জ্বানুষারী, ১৯৪৮ সংখ্যা 'আয়রণ এণ্ড ষ্টাল' পত্রিকায় ( লণ্ডন ) "Technical films" (টেক্নি-ক্যাল ফিল্মস) নামে একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদ বা তথ্য-প্রচার আমাদিগকে নৃতন প্রেরণা জোগাইতে পারে, মনে করিয়া নিমে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যে চারখানি টেকনিক্যাল ফিলা বা यञ्ज-বিজ্ঞান সমনীয ছামাচিত বৰ্ণনা করা হইমাছে, তাহা এই। (১) পেটান ফর প্রগ্রেছ—( ক্রম বিবর্তনের नमूना )-এই ছায়াচিত্রে কয়লা, খনিজপদার্থ ও চুণাপাণর হইতে ব্লাষ্ট ফার্নেসে ও বিসিমার কনভার্টার এর সাহায্যে কি করিয়া লোহা তৈয়ার হয় এবং সর্বশেষে লোহার পাতকে কি করিয়া টিনএর দারা আবৃত করা হয় তাহা দেখান হইয়াছে। বাজারে অনেক সময় যাহা 'টিন' নামে -ব্রিক্রয় হয়—বেনন ঢেউ টিন, কেরোদিন টিন— বস্তুতঃ তাহা টিন দারা আবৃত লোহার পাত। এই চিত্রটি প্রস্তুত করিয়াছেন 'রিচার্ড থমাস এণ্ড বক্তউইনস্, লিমিটেড,' ইহা দেখাইতে ৪৭ মিনিট मभग्न नारम्।

(২) এটমিক রিসার্চ—( আণবিক গবেষণা )—
এই ছায়াচিত্রটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। যথা (ক)
১৮০৮ সালে ডেল্টন্ যথন আণবিক তথ্য প্রথম
প্রতিপন্ন করেন তথন হইতে মেণ্ডেলিফ এর
আপেক্ষিক মান (Periodic Table) পর্যান্ত।
(খ) কেথোড রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, ধনাত্মক অহু পর্যান্ত।
(গ) বেকারেল, কুরী-দম্পতির গবেষণা, রাদারফোর্ড
এর আণবিক গঠন সম্বন্ধে উপপাত্ম ও এইস্

জি, মজলের গবেষণা। (ঘ) নিউট্টন এর আবিকার,
কক্রক্ট ও ওয়ান্টন কর্তৃক ১৯৩২ সালে লিপিয়াম
এর পরমাণ্ বিশ্লেষণ। (৬) ইউরেনিয়ামকে
বিদীর্ণ করা ও আণবিক বোদার আবিকার।
উপসংহারে আণবিক শক্তির সম্ভাব্য শাস্তি
কালীন ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।
এই চিত্রটী দেখাইতে প্রায় দেড় ঘন্টা সমন্ন লাগে।
'জি. বি, ইনষ্টাক্সনেল' কর্তৃক এই চিত্রটা তৈয়ার
হইয়াছে।

- (৩) থু, দি মিল—(কারথানার চলার পথে)
  —এই চিত্রে কি করিয়া টিউব (লোহাব নল)
  তৈয়ার হয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। লোহার
  পাত কাটা, উক্ত পাতকে গোল করিয়া বাকানো,
  ঝালাই করা, পরিক্ষার করা, উপরে রাং করা
  এবং পরীক্ষা করা ইত্যাদি।
- (৪) উপরোক্ত চিত্রের সহায়ক হিসাবে নল এর বিভিন্ন কার্যকারিতা দেখান হইয়াছে। ইহা সবাক চিত্র, অর্থাৎ চিত্রের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি বক্তৃতা দারা ব্যাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চিত্রগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন 'ইনুয়ার্ট এণ্ড লয়েড্ লিমিটেড্' এবং ইহার স্পেনীয় এবং পতু শীক্ষ সংস্করণ ও আছে।

যাহারা বিজ্ঞানের প্রচারে আগ্রহণীল, উপরোক্ত ছায়াচিত্রের কথা তাহাদিগকে বিজ্ঞান প্রচারের ন্তন পথ খুঁজিতে সাহায্য করিবে, এরপ আশা করা যাইতে পারে। নীরস বতৃতা বা পুঁথি অপেক্ষা চিত্রের সাহাব্যে প্রচার মনস্তাত্তিক দিক্ হইতে বেশী সাফল্য লাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত। সরকারী সাহায্যের আওতার বা পুদ্ধপোষকতায় এপন যে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়
তাহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের
ক্ষন্তই। সরকার যে প্রচার বিভাগের জল্
এত টাকা থরচ করিয়া চিত্র সংগ্রহ ও প্রদর্শন
(বিনাম্ল্যে) করান, তাহার পিছনে বিজ্ঞান
প্রচারের উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আমরা জানি না,
প্রমাণও পাই নাই। সরকার যদি এ বিষয়ে মত
পরিবর্তন করেন তবে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের
সহায়ক হইতে পারিবেন। আমাদের বিজ্ঞান পরিষদ
এ বিষয়ে সরকারের নিকট পরিকল্পনা পেশ করিয়া
দেখিতে পারেন, সরকার কতটুকু সহাহুভৃতিশীল।

রবীক্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছিলেন যে "শিক্ষাকে কলের স্থলের মত বাড়ী পৌছাইয়া দিতে হইবে।" শিক্ষাকে যতদর সম্ভব সহস্পবোধা, সরল ও অধিগাম্য করাই বোধহয় তাঁহার উক্তির লক্ষ্য ছিল। ছায়াচিত্রের সাহায্যে বাবহারিক-বিজ্ঞান, যন্ত্র-বিজ্ঞান, তড়িং-বিজ্ঞানের প্রচার খুবই আকর্ষণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

একটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে—যেন বিজ্ঞান প্রচারের উপলক্ষ করিয়া আত্ম-প্রচার বা বাব-সায়ের প্রচার করা না হয়। আমাদের অজ্ঞানতার স্থযোগে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা হইতেছে। সম্প্রতি ইডেন উন্থানে যে প্রদর্শনী হইতেছে তাহা কি জন-শিক্ষার জন্য, না যে ব্যবসায়ী কোম্পানীটী প্রদর্শনীর প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদের ব্যবসার উন্নতির জন্ম, তাহা একট্ তলাইয়া দেখিলেই ব্রিতে পারা যায়। ব্রিটাশ ইণ্ডান্ত্রীজ ফেয়ার যে পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী দেখান হয়, তাহার সঙ্গে এই প্রদর্শনীর কোনও মিল নাই। ইহাতে অলঙ্কারের দোকান, সাবানের দোকান এর মাঝে যান্ত্রিক কল কারখানার দোকানও রহিয়াছে। হ-জ-ব-র-ল। স্থাপিয়তা যেমন যত সম্ভব দোকান যে কোনও

পরিকল্পনাবিহীনভাবে ব্যাইয়াছেন, জারগায় দর্শকরাও তেমনি অলন্ধার-এর দোকান কলকার্থানায় উংপাদিত কল এর সমান উদাস দৃষ্টিতেই অবলোকন করিতেছেন। তই একটা কারখানা সংক্রান্ত দোকানে গোজ করিয়া জানিয়াছি যে, অস্তদন্ধিংদা নিয়া কচিৎ তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হয়। দর্শকরা (মহিলারাও) **७**मु ठलाव পথে চোখের চাহনি হানিয়াই চলিয়া যান। কলকারপান। সংক্রান্ত যাবতীয় দোকান যদি এক প্রান্তে রাখা হইত-নেমন সিনেমা, থেলা, তাহা হইলে যাহার৷ তথার যাইতেন তাহার৷ অন্তবে অমুসন্ধিংসার ভাব নিয়াই গাইতেন। কিন্ত প্রদর্শনী কতু পক্ষ দেই বৃক্ম পরিকল্পনা করেন নাই। ১৯২৯ সালে পার্কসার্কাসে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল-তাহাও খুব বিরাট ছিল—মহাত্মা গান্ধী তাহাকে "ফিলিদ সার্কাদ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বর্তমান প্রদর্শনী শেষ হইলে ইহার বিস্তারিত সমালোচনা হইবে আশা করি। পাটোয়ারী বুদ্ধি কি রকম ভাবে খাটানো হয় তাহার নমুনা "ডিদকভারী অফ ইণ্ডিয়া" বই, অর্থাৎ পণ্ডিত জহর-नात्न्य পরিকল্পনা অভ্যায়ী নৃত্য প্রদর্শন। যে **मन् नृ**जा **रम्थान इ**य जाश **क**श्त्रमान यमि वह ना লিখিতেন তবুও নটনটীরা অর্থ উপার্জনের জন্ম দেখাইতেন। জহরলালএর नाम लागारना ভাঙ্গানো শুধু সন্তায় প্রচাবের জন্ত, লোকের তুর্বলতা বা মোহের স্থযোগ গ্রহণ করার জন্ম। "রাজবন্দীর জুতার দোকান," "বাঙ্গালীর পাঠার দোকান" এই সব পর্যায়ের প্রচারে আমরা অনেকটা অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছি। প্রচারের খারাপ দিকটা সম্বন্ধে আলোচনা করার উদ্দেশ্য, যাহাতে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান প্রচারের সময় উল্যোক্তারা যথোচিত সতর্ক থাকেন।

# বৃষায়ুবেদ ফেং মনোহরং শাস্ত্রতঃ সিদ্ধম্

## শ্রীগিরিজাপ্রসর মজুমদার

শাদের অতীত ছিল গৌরবের তাদের ভবিশুং বে গৌরবান্বিত হবেই, সে বিষয়ে আমার নিজের কোন সন্দেহ নাই। আমরা বিজ্ঞানের সাধনায় পিছিয়ে আছি, তার সঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু অতীতে আমরা ছিলাম এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। এখন পিছিয়ে গাকার হেতু আর নাই।

অতীতে উদ্ভিদ বিভায় আমাদের বিজ্ঞানী পূর্ব-পুরুষ কত্রথানি এগিয়েছিলেন তার আভাদ অতি অল্প কথায় এখানে দিতে চেষ্টা করব। যখনকার क्था वल्हि मभग्न ७ कांन वित्वहना कत्रल (मथा যাবে সেটা যে-কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে। অথচ উদ্ভিদ বিছার ইতিহাস যারা লিখছেন ভারতবর্ষের দানের কথা তাঁরা স্বীকার করেন নি, বোধ হয় অজ্ঞতার জন্মেই। কিন্তু আমার কাছে আমাদের অতীত অবদানের মার্যাদা অনেক্থানি। আমি আশা করি যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমার কথা তার অন্তরায় নাহয়ে সে উদ্দেশ্যের মহায়কই হবে, আর দেই বিখাদেই বত মানকে বাদ দিয়ে উদ্ভিদবিকা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের অবদানের পরিচয় দিতে বদেছি। যার অতীত আছে তারই না ভবিগ্রৎ।

'বৃক্ষায়ুর্বেদ ফলং মনোহরং শান্ততঃ সিদ্ধম্'— কথাটা প্রীষ্টায় ঘাদশ কি ত্রয়োদশ শতাকীতে একজন বিজ্ঞানী উত্যানরচক (horticulturist) 'উপবন বিনোদ' নামক একটা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে লিখে গিয়েছেন। গ্রন্থখানি উত্যান রচনায় উদ্ভিদ বিভাব প্রয়োগের প্রামাণিক গ্রন্থ, আমাদের অতীত গৌরবের একটা অকাট্য নিদর্শন।

উক্ত পাঁচটা কথার মধ্যে গাছপালা সম্বন্ধে কতথানি জ্ঞান তাঁদের ছিল তার পরিচয় পাই।

বৃক্ষায়র্বেদ কথাটীর অর্থ কি ? বুক্ষের আয়ু সম্বন্ধে বেদ, অর্থাৎ যে বেদশাস্থ বা বিজ্ঞান বৃক্ষের জীবনী সম্বন্ধে সন্ধান দেয় সেইটাই বৃক্ষায়ুৰ্বেদ (Knowledge of plant life)। পরবর্তীকালে উদ্ভিদ পরিচয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বেদের আর একটা নাম গুলাবৃক্ষায়ুর্বেদ। হয়তো হয়েছিল দেওয়া मिरवरे এर विकारनव हुई। जावन रुखिन जामारम्ब দেশে, তারপর বোধ হয় অন্তান্ত গাছপালার কথাও ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে এই বেদের চর্চার মধ্যে এসে পড়ে। কারন আমরা দেখি ঋথেদে বুক্ষ এবং বন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গাঁরা এই বিগা আয়ত্ত করতেন ভাঁদের বলা হতো বৃক্ষায়ুর্বেদজ, खनायक ग्रितंपछ । কৌটিলোর অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা আরও জানতে পারি.—এই বিগার অন্তভ্রুক্ত विषय किन वीक मः ग्रंट ও পরীকা, अकुरवालक, গাছের নানাপ্রকার কলম করা, গাছ রোপন, পোষন ও পালন কথা, নানাপ্রকার জমি বা ক্লেত্রের নির্বাচন; এমন কি গৃহপ্রাঞ্বণে, গৃহসংলয় বাগানে কোন কোন গাছ কি ভাবে সান্ধিয়ে রোপন করতে হবে, দেটাও জানা উদ্ভিদবিস্থার অস্তভুক্ত ছিল। এছাড়া গাছের ভাতি, আরুতি, বর্ণ, বীর্থ, বস, প্রভাব ইত্যাদি ছাত্রকে হাতে কলমে পরীক্ষা করে নির্ণয় করতে হতো, জানতে হতো 'সম্য-গ্ৰব্যেকৃত শ্ৰমােহ্পি মুহত্যবশ্ৰমন্বেক'। এ সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ পাই না, যথন দেখি জীবককে তক্ষশিলা বিশ্ববিত্যালয়ের শেষ পরীক্ষা উন্তীর্ণ হতে বিশ্ববিস্থালয়কে কেন্দ্র ক'রে ৪ খোজনের মধ্যে যত গাছপালা ছিল তাদের সংগ্রহ করে এনে তাদের क्रां ि निर्गय এবং গুণাগুণ বর্ণনা করতে হয়েছিল। জীবক রাজা বিশ্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, গ্রীষ্টিয় শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার বছ

পূর্বেই আমাদের দেশে উদ্ভিদ্বিতা বহু পরিমাণে উৎকর্ম লাভ করছিল। আমি অন্তত্র দেখিয়েছি উদ্ভিদের সঙ্গে ভারতবাসীর সমন্ধ আরম্ভ হয় নবপ্রস্তর মুগে—শথন সে বনজঙ্গল ছেড়ে ঘরবাড়ী নেধে কথঞিৎ ভদ্রভাবে জীবন গাত্রা স্থক্ত করে। বৈদিক যুগে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ এবং প্রসারিত रुप्रिक्रिक, कांत्रन ख्रथमप्परमय জग्र भाक्रभानात দামের উপর তাদের নির্ভরতা বেড়েই চলেছিল। আর এই জ্বন্ত তাকে গাছপালার পরিচয় ও জীবন যাত্রা জানার ও জানিয়ে দেবার উপায়গুলি আয়ত্ত করতে হয়। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় গাছপালার সংখ্যা যতই বেশী হতে লাগলে! উদ্দিদ সম্বন্ধে এই জ্ঞানের তত্ই প্রসার হয়ে উত্তরকালে এই জ্ঞানই (Systematised) হয়ে রুক্ষায়ুর্বেদে পরিণত হয়। বৈদিক সাহিত্যে (১৫০০—৮০০ খৃঃ পুঃ) এই জ্ঞানের ক্রমপ্রসারের বা বিকাশের ভরি ভরি প্রমাণ चाट्छ। भाइभानाव अग जभवित्नामा महन करवरे रेविषक श्री शांष्ठभानारक উদ্দেশ करत्र वनत्नन--ওগো সম্গ্র মানবজাতির মাতৃত্বরূপিনী উদ্ভিদ্ তোমাকে আমি অভিনন্দিত করি! (ঋ: বে: 1 ( 816 210 5

'বৃক্ষায়বেদ ফলং'—উদ্ভিদবিলা আয়ত্ত করে
উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাওয়া গেল, সেই জ্ঞান
কাজে লাগিয়ে মানব তার অনেক কিছু সমস্থার
সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিল। তার থালোপকরল
শস্ত্র, ঘর বাড়ী, আসবাব পত্তের উপাদান, তার
শিল্প বাণিজ্যের পণ্যসন্তার, তার প্রিয়জনকে সাজাবার
প্রসাধন, তার উৎসবে, ব্যসনে ছভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবের
নিত্য সঙ্গী হিসাবে সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে কোন
না কোন প্রকারে গাছপালার উপর তাকে নির্ভর
করতেই হয়। বৈদিক শ্লুঘিরা এই নির্ভরতা সম্যক
উপলন্ধি করেই উদ্ভিদবিলার অফ্লীলন আরম্ভ
করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই
ভারতবর্ষ সন্ধাম্বিক জ্গৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ

করেছিল। সেই আদন যে ভারত **আবার অদ্র** ভবিশ্বতে ফিরে পাবে দেটা কবিই বলে গিয়েছেন। বৃক্ষায়ুর্বেদ ফল দেটা সম্ভব করে তোলার সহায়ক হবে।

গাছপালা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে নিজের কাজে ভাকে প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া যায় সেটা অপ্রীতিকর নয়—সেটা আনন্দদায়ক, মনোহর! একটা ফলের গাছ উৎপাদন করে তার প্রথম ফল পেলে কার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে না ওঠে! বাগানে ফুলের গাছে একটা ফুল ফোটাতে পারলে কার প্রাণ না উল্লাসিত হয়! ফুল ফলে জরা, নিজের হাতে গড়া, বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে একবার চেটা করুন। তাই না বিজ্ঞানী বললেন—বুক্ষায়ুর্বেদ ফলং মনোহরং।

তবে অনেকেই বলবেন চাষী চাষ করে সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই, মালী ফুল ফলের বাগান করে গাছের জীবনযাত্রার নিয়মকায়ন নাজেনেই। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। আমাদের উদ্ভিদ-বিগ্যা-বিজ্ঞানী এ রকম তর্ক উঠতে পারে অম্মান করেই বলবেন—না, এটা চাষীর কিংবা মালীর নিজম্ব সাধারণ জ্ঞান নয়—সে এটা উত্তরাধিকারস্ত্রে পেয়েছে। এই জ্ঞান শাস্ততঃ সিদ্ধম্। রক্ষায়ুর্বেদের ফল, যার প্রয়োগ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করে থাকি,—সেটা বিজ্ঞানীর অম্পদ্ধান এবং পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ প্রতিপন্ন ক্ষান।

আমাদের দেশে উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পত্তন
ও ক্রমোন্নতির নিদর্শন আমরা বৈদিক ও তার
পরবর্তী সাহিত্যে দেখতে পাই, তারই বিজ্ঞান
দেখতে পাই রক্ষায়ুর্বেদ শাল্পে। দেশের ত্র্তাগ্য
হিসাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় যে অস্তরায়
এগেছিল আজ দেটা অপসারিত হয়েছে। আমরা
আমাদের সেই দ্পু গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবা।
ক্রির স্বপ্পক্ষে আমরা বাস্তব করে তুলবো।

# পণ্যোৎপাদন বাড়াতে হলে স্মুষ্ঠু পরিকল্পনা চাই

## প্রীপ্রমথ ভটুশালী

সৈতাম্ শিবম্ স্থন্দরম্ এর স্বস্থিই নাকি সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন্টা সত্য, শিব কাহাকে বলে, স্থন্দরই বা কী, এ নিয়ে তর্কের অংসান আজও হ'ল না এবং যত মত তত পথ এই কথারই সার্থকতা প্রমান করার জন্মই হয় তো চিরকালই থাকবে। তেমনি সাহিত্য কী, এ নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। তবে সাহিত্য যেহেতু মাহুষেরই স্বস্টি সেইজন্ম মাহুষের গতির একটা ইপিত আমরা সাহিত্যে পাই। সাহিত্য সমাজ জীবনের আলেগ্য ঠিক না হ'লেও যে পরিবেশে সাহিত্য স্বস্ট হয়, সে রেথে যায় সাহিত্যের উপর একটা ছাপ, সাহিত্যও তেমনি পরিবেশকে করে রূপায়িত।

বৈচে থাকার প্রয়াস জীবনের ধর্ম। উন্নত জীব মাকুষ স্কুল্ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। এবই চেপ্তায় সে স্বান্ত ক'বে চলেছে কত না বেসাতি। আর এই স্বান্ত প্রচেষ্টায় তার প্রয়োজন হয় নিয়ম ও শৃন্থলার। অন্তহীন এই বিশ্বে অবিরাম গতিতে চলেছে কোটী কোটী তারকা ও স্বর্য কোন এক অন্তানার উদ্দেশ্তে। এই বিশেবই ক্লাতিক্স অংশ মাকুষও চলেছে অন্তহীন পরিবর্ত নের পথে। এই চলার পথে তার আজকের বেসাতি কাল হয়ে পড়ে অকেজো। কেজো-অকেজোর তথন লাগে ছন্দ। আগেকার শৃন্থলা শৃন্থল হয়ে অকেজোর হয় সহায়। দেহকে করে সে ক্লিষ্ট, মনকে পঙ্গু—সমান্ত জীবনে আনে এক আলোড়ন, সাহিত্যে দেয় নবরূপ।

ভারতের সমাজ জীবনে আন্ধ বুঝি বা সে আলোড়ন এসেছে। তাই বুঝি সংবাদপত্তের সম্পাদকীয় স্তম্ভে, জাতীয় সরকারের মন্ত্রীবর্ণের বাণীতে, তথা মিল মালিকের ভোজ সভায় এই প্রনি বাক্ত হচ্ছে, 'উৎপাদন বাড়াও, নইলে ধ্বংসের মুথে এগিয়ে যাবে।'

এই তো দেদিন পরাধীনতার শৃষ্থল আমাদের
পারে থেকে গুচেছে, এরই মধ্যে কী এমন অঘটন
ঘটলো যে পরাধীনতার কঠিন নিগছে যথন
আমাদের শরীর ও মন ছিল বাঁধা, তথন বদ্ধ হত্তে
যে পরিমাণ পণ্য আমরা উৎপাদন করেছি আজ
বন্ধন মুক্ত হ'য়েও তেমনটি কেন করতে পারছি না।

ভারতের দারিস্তা আজ আর অংক কষে কাউকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কেন এই দারিস্তা ? বিদেশী শাসনই কী একমাত্র কারণ ? একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বিদেশী শাসনের ফলে বৈদেশিক ঋণের ফদ বাবদ ও এদেশে নিয়োযিত বিদেশী মৃলধনের মূনাফার দর্মণ এদেশে স্বষ্ট সম্পদের এক বৃহৎ অংশ প্রতিনিয়ত বাইরে চলে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই কিন্তু কেবল যে বিদেশী ঋণের অধিকাংশই পরিশোধ হয়ে গেছে তাই নয়, পূর্বের ঝণদাতা আজ ঋণগ্রহীতায় পরিণত হয়েছে। বিদেশী মৃলধনও আজ বিলুপ্তপ্রায়। এর ফলে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যে সম্পদ দেশের বাইরে চলে যেত তা' আজ আর যাচ্ছে না। তাতে দারিস্তের কতকটা তো উপশ্য হওয়া উচিত ছিলো,

জামনেদপুর চলস্তিকা-সাহিত্য পরিবদের উচ্চোপে অমুটিত জামনেদপুর বঙ্গদাহিত্য সম্মেলনে ( ১৯৪৮ ) পঠিত।

কিন্তু আমাদের অন্তুতি তো তা নয়। কেন এই বিপণীত অন্তুতি ? অর্থাভাব ? বিদ্ধু আমরা দেশছি অর্থের কিছু ছড়াছড়িই আল রয়েছে। ১৯৪০-এর ২৭শে ডিদেম্বর তারিথে ছই শত আটার কোটি উন্যাট লক্ষ টাকার নোট এদেশে চালুছিল, আর ১৯৪৭-এন ঐ তারিথে তা' দাড়িয়েছে ১২৫৮ কোটীতে। দেখা যাচ্ছে, ১৯৪০-এ যে পরিমাণ অর্থ লোকের হাতে ঘুরছিল আল তার পাচগুণেরও বেশী হাত ফেরতা হচ্ছে। অনেকেই বল্বেন এই কাগন্তের নোটেই যত সর্বনাশের মূল। তাদের মতে এই কাগন্তের নোটের পেছনে যদি যথোপর্ক্ত সোনা থাক্তো তা'হলে এই হাহাকার উঠতো না। মনে পড়ে রবীক্রনাথের 'গুপুরন' গরের ছড়া—

"পায়ে ধ'রে সাধা বা নাহি দেয় বাধা শেষে দিলো বা পাগোল ছাড়ো পা।"

ও তার মমে দ্ধার করে পৃথিবীর গহবরে লুকায়িত অতুগ স্বর্ণ ঐথয় পাওয়ার জন্ম গরের নায়ক গৃহস্থ মৃত্যুন্জয় ও তার সন্মাসী কাকা শৃংকরের কি অমামুষিক চেষ্টা। তারপর যখন দে স্বর্ণ ঐশ্ব্যা মৃত্যুন্ধ্যের হস্তগত হলে। অথচ তার বিনিময়ে তার ভোগের তুচ্ছতম বস্ত হ'লো ত্লভি, তথন সেই স্বৰ্ণ ঐথব্যই হ'লো মৃত্যুন্জয়ের আতক্ষের কারণ। দেখা যাচ্ছে প্রয়োজন মিটাতে না পারলে আমাদের নোটের তাড়া ও মৃত্যুন্জয়ের দোনার তাল উভয়ই তুলামূল্য। এর অন্তর্নিহিত সভ্য এই যে, কাগজের টাকাই হোক কিংবা স্বৰ্ণমূভাই হোক উহা পণ্য বিনিময়ের বাহক মাত্র, অর্থাং সম্ভাব্য ক্রয় ক্ষমতার নির্দেশক। তাই টাকা বেশী থাকা বা কম থাকা তুলনা-म्नक व्याभाव। अर्थार विक्य উপযোগী পণ্যमृना হ'তে টাকার পরিমাণ বেশী না কম। মাছুষের দৈনন্দিন জীবনে খাছা ও বল্পের স্থান অতি উচ্চে।

এই ছই সম্পদের ১৯৪০-৪১ সরবরাহের সহিত আজকের তুলনা করলে দেখা যাবে—আজকের সরবরাহ বিশেষ কম নয়। ১৯৪০-৪১ এ চাউল ও গম উৎপন্ন হয় প্রায় ৩৫ কোটা টন, বস্ত্র উৎপন্ন হয় ৬৫০ কোটা গজ। এর থেকে মশারী হাসপাতালের ব্যাণ্ডেজ, ক্যানভাদ প্রভৃতি বাদ দিলেও মাথাপিছু প্রায় ১২ গজ সরবরাহ হয়ে থাকে।

ত্বু কেন এই হাহাকার রব ? ব্যাপার এই যে, যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাবার জন্ম প্রায় অগণিত লোক এমন কাজে নিযুক্ত হয় যা মাহুষের रिपर्नान्तन श्रद्धां ज्ञत्मत्र छे पर्यां श्री পণ্য করত না, করত রাস্ভাঘাট, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম। শ্রমের বিনিময়ে কিন্তু তারা ক্রয়ক্ষমতার নির্দেশক तारित भानिक इरला। এই সব লোক আগে ছিলো বেকার। ১৯৪০-৪১ এর থান্ত বন্তের ক্রেড। এরা ছিলো না। ১৯৪০ হ'তে এই নব্য ক্রেতার मन वाकारत रमथा मिरना। **अर्था**९ এक्टे পतिमान থাগুবস্ত্রের ক্রেতার সংখ্যা হলো অনেক বেশী, যারা আগে **(** 0 গজ ব্যবহার করতো তাদের ভাগেও পড়লো সেই মাথাপিছু ১২ গজ। যারা আগে দিন কাটাতো বছরে ৯ মাস ভুটা, ছোলা, সমর্থন্দ আলু থেয়ে, তারাও চাউল গমের দাবিদার হওয়ায় যারা আগে ভরপেট খেত তাদের ভাগ হ'লো হ্রাস। অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্যের পরিমান কোনো **फिनरे** जागारात প্রয়োজনের উপযোগী ছিলো না,— এই অর্থনৈতিক সত্য যা এতদিন আমাদের ছিলো, আজ তা' কন্তরপে দেখা অগোচরে मिरम्र एक । कारक है यथन वना इस अर्गारभामन वाड़ा छ, नहेरन জीवनशाबा-প্রণালীর উন্নতি সাধন সম্ভব নয়, অজ্ঞিত স্বাধীনতাও হয়তো টিক্বেনা, তখন ঘিমত করার কিছু থাকে না। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে—কোন্ কোন্ পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে? দেশরকা শিল্প ব'লে পরিচিত 'যে সব শিল্প, কেবল তাহাই কী বিদেশী আক্রমণ

হ'তে আমাদের রক্ষা করতে পারবে? যে প্রণালীতে আজ পণ্যোৎপাদন হয়, তাহাই কী বৃদ্ধির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদা? পণ্য বিতরণ অর্থাৎ স্বল্লমূল্য নির্দ্ধারণের যে মান আজ আছে তাহাই কী যণোপযুক্ত উৎসাহব্যঞ্জক? সর্বশেষের প্রশ্ন এই বে, স্বাধীনতা লাভের পর উৎপাদনের এই যে হ্রাস—এরই জন্ম বা দায়ী কে?

উৎপাদন হাস বোধ করা তথা উৎপাদন আরোও বাড়াবার জন্ম উপদেশ দেওয়া ও ভয় দেখান হচ্ছে দেশেব অজ্ঞ শ্রমিকগণকে। নাই নাই বলতে সাপের বিষও থাকে না, প্রবাদ প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। অর্থাৎ একটা মিথাা কথা বারবার বললে ত। সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, উৎপাদন হ্রাসের জন্ম শ্রমিকরাই কেবল দায়ী এবং শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে, এই কথা যাচাই করার সময় হয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে উৎপাদন প্রণালী অঙ্গাঙ্গীভাবে ছডিত। যে প্রণালীতে আজ দেশে পণ্যোৎপাদন হয় তাহাতে উৎপাদন যন্ত্র বা জমির মালিক, বাক্তি-জাতি নয়। এই প্রথায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের কতকাংশ পায় শ্রমিকেরা, কতক অংশ ধন্ত্রপাতির ক্ষয় পুরণের জন্ত বিনিয়োগ হয়। বাকীটা মুনাফা হিসাবে মালিক নিজে রাথেন। এই মুনাফার কতকাংশ তিনি নিজে ভোগ করেন এবং অপরাংশ তিনি নৃতন শিল্পে বিনিয়োগ করেন। কাঙ্গেই এই अथाय भरागत উष्टु मृत्नात नियञ्च करतन व्यक्ति, জাতির সমষ্টগত বৃদ্ধি এই ব্যপারে সাহাব্যের অবকাশ পায় না। এই প্রথাই প্রোংপাদন वृद्धित शक्क त्थर्ष कि ना तम ममस्म अर्थनी जिवित, শিল্পতি ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যেই যে কত ভেদ আছে তা নয়, জাতীয় সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যেও রয়েছে। Indian Finance নামক সাপ্তাহিক কাগৰখানি অর্থনীতি জগতের অক্তম

বিশিষ্ট মৃথপত্র। কোনো বামপন্থীদলের সহিত তার যোগ আছে, এই অপবাদ কেহ দিতে পারবে না। উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচন। করতে গিয়ে Indian Finance ১০।১।৪৮ সংখ্যাম্ব নিম্নলিথিত মন্তব্যসমূহ করেছে:—

"The Spokesmen of Government often speak in more or less discordant voices. Those discords are in striking contrast to the unity of. the source of Governmental power and the monolith character of the Congress as a Politcal organisation. The public are no doubt well acquainted with the cleavage of opinion amongst the high command on questions of social and econo nic reconstruction. The Deputy Prime Minister speaks at every function as if the placating of private enterprise is the highest priority in the programme of to-day." জাতীয় সরকারের অন্দরমহলে এই যে সিদ্ধান্তের অভাব তা' জাতীয় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে কী না দে কথা স্থাধিগণ বিচার করবেন। কিন্তু আছও যে উৎপাদন প্রণালী চালু রয়েছে তার বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, এই প্রণালীতে মূল উৎপাদক শিল্পতিগণ। ১৯৪৫ হ'তে ১৯৪৬ এ কিঞ্চিদ্রিক ৩৫ কোটী গ্রন্থ কম কাপড উংপদ্ম হয়।

"Indian Finance এর ১৯৪৭ এর বার্ষিক
সংখ্যায় :৬॥ কোটা গন্ধ বস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের কারণ
দেখান হয়েছে—শ্রমিক ধর্ম ঘট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক
শ্রমিকের অভাব ও শ্রমিকদের সাধারণ অমুপস্থিতি।
জানা থাকা ভালো, সাম্প্রদায়িক দালাহালামা এই
অমুপস্থিতির কতকটার জন্ত দায়ী। কাজেই দেখা
বাচ্ছে শ্রমিকদের দায়ীয় অধে কেরও কম। বাকীটার
জন্ত দায়ী কে? এই সম্বন্ধে শ্রালোচনা করতে

"Indian Finance" ২৪/১/৪৮ তাঝিপ মত্যা করেছে—"Of this lack of will to work, both capital and labour may be said to be more or less equally guilty."

সরকারের "Textile Control Board" এর Industrial Committee ( যার অনিকাংশ সদস্য শিল্পতিগণ) নিজেরাই ১৯৪৬ এর বস্থোৎপাদন হাস সম্বন্ধে নিমে লিখিত কারণগুলি দেখিয়েছে।

- ১। মূল্য নিয়য়ঀ কাজে লাগাবার জয় সর-কারের য়থোপয়ুক্ত সংগঠনের অভাব।
- ২। বিভিন্ন মিলের ব্যস্থ বন্ধপাতির কার্য-কারিতা সমান নহে, অথচ সমস্ত মিলকে একই পরিকল্পনার অঙ্গ করা হয়েছে:—
  - ৩। শ্রম মূল্যের অসমতা।
  - ४। वरञ्जत व्यमम भूना निभीतन ।

Indian Finance" এর ১৯৪৭ এর বার্গিক সংখ্যায় বপ্রবয়ণশিল্পের প্রবন্ধের লেখক নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখিয়েচেন:—

- ১। যুদ্ধকালে মিলসমূহে যে অতিরিক্ত কাছ
   হয়েছে তদকণ মিলের কার্যকারিতার হানি।
- ২। কাঁচা মাল, কয়লাও অত্যবিধ সরস্তামের সরবরাহের অভাব।
- ৩। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময় ৫৪ ঘণ্টার স্থলে সরকার কড় কি ৪৮ ঘণ্টা করা।
  - ৪। ধম ঘট ইতাাদি।

এই তিন নম্বরের কারণটা আর একটু তলিয়ে দেখা দরকার। কারধানা-আইন অম্যায়ী সপ্তাহে একদিন ছুটি পেলে সাপ্তাহিক ৫৪ ঘণ্টা মানে বাকী ছয়দিন দৈনিক ৯ ঘণ্টা হিসাবে হ'তো, অথবা সপ্তাহে ৫ দিন ১০ ঘণ্টা হিসাবে ও একদিন ৪ ঘণ্টা হিসাবে কাজ হ'তো। এই নিম্নমে প্রতি মিলে হুই দল কাজ করতে পারে। এই হুই দলে দিনে ১৮ হ'তে ২০ ঘণ্টা কাজ কর্লে বাকী ৪ ঘণ্টা বা ৬ ঘণ্টা মিল বন্ধ থাকে। সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা ও একদিন ছুটিতে প্রতি শ্রমিককে দিন ৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। এতে কিন্তু

ছুটির দিন বাদ দিয়ে বাকী ৬ দিন ২৪ ঘণ্টা মিল চাল্ রাপা সম্ভব। ২৪ ঘণ্টা মিল চাল্ থাকলে এই সব মিল আগে থেকে ঠ অংশ বেশী বস্থা উৎপাদন করতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্গমেণ্ট চেয়েছিলেন তাই। বোম্বাইয়ের মিল-মালিক সমিতিও রাজীছিলো। এই পেকে এই প্রমাণ হয় যে দৈনিক আরোও ৪ বা ৬ ঘণ্টা মিল চাল্ রাথলে মিলের ক্ষতির আশন্ধা মালিকগণ করেন নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্গমেণ্টের এই যুক্তিসঙ্গত অন্ধরোধে বাধা দিলেন বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক গভর্গমেণ্ট তথা আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘ। বোম্বাইয়ের শিল্প ও শ্রমিকসচিব শ্রিওলঙ্গারীলাল নন্দ আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘেরই ভূতপূর্ব সম্পাদক। আর এও জেনে রাথা ভালো, আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘ কোনো বামপন্ধী দলের আওতায় কোনোদিন আসে নি।

আমাদের এই সহরের লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের দিকে তাকালেও এই অদ্ভূত যোগাযোগ দেখা ১০৪৬এ Scobএর কারথানা गोद्य । অর্থাং भर्भपटित छन्। वस थाटक। 22860 Scobএর উৎপাদন ক্ষমতা ১২ ভাগের ৫ ভাগ ক্রে যায়। এই ধর্মঘট যাহারা পরিচালনা করেন আমেদাবাদের শ্রমিক সংঘের সহিত তাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। টাটা শ্রমিকের নেতৃত্বও তাদেরই शास्त्रा होति अधिक हाकना सक हम ১৯৪७এ, ১৯৪৭এ এই চাঞ্ল্যের প্রকোপ খুব বৃদ্ধি পায়। এতটা বৃদ্ধি পায় যে এই কারণেই নাকি উৎপাদর হ্রাস হয় শতকরা ৪০ ভাগ। এই সময়েই ইম্পাতশিল্প মুল্যবৃদ্ধির দাবী সরকারকে জানায়। ১৯৪৮এর প্রথম ভাগে সরকার এই দাবী বহুলাংশে পূরণ करत्रन। चान्ध्रदर्यत विषय् এই या, এই সময় হতেই উৎপাদন আবার বৃদ্ধির দিকে খেতে স্থক্ষ করে। এই সম্পর্কে "Indian Finance"এর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধের নিয়লিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগা:---

Delay (by Govt) in agreeing to the

representation of the industry for an increase in prices has retarded production."

শিল্পতিগণের মূল্যবৃদ্ধির দাবী কডটা যুক্তি-সহ তাহা নিঃস্বার্থপর অর্থনীতিবিদগণের সারা যাচাই হওয়া প্রয়োজন। "Indian Finance"-এর ২৪।১।৪৮ তারিপের মন্তব্য এই—

All available evidence only tends to build up a strong prima-facie case against the contention of Industry that profit margin has been narrow."

উৎপাদন হ্রাদের জন্ম অজ্ঞ শ্রমিক চাষীকে দোষ দেওয়া সহজ। কিন্তু তা' ক'রে উৎপাদন সমস্তার সমাধান হয় না।

পণাম্লা বৃদ্ধি করে' ম্নাফার প্রলোভন দেখিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়তো সম্ভবপর হ'তে পারে। তা'তে যে পণাের ম্নাফা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা তারই উৎপাদন হবে, কিন্তু যে কোনাে পণােৎপাদন বৃদ্ধি করলেই জীবনযাজার মান যে উন্নততর হয় না, যুদ্ধকালীন উৎপাদন বৃদ্ধিই তার প্রমাণ।

মান্ত্ৰের মত বাঁচতে হ'লে প্রত্যেকেরই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর থাতা, যথোপযুক্ত বস্ত্র, ক্পরিবেশে ভৈরী গৃহ ও মনের প্রসারের উপযোগী শিক্ষা ও অক্তথ-বিস্তথে ক্ষচিকিৎসার প্রয়োজন। মানবজীবনের এই যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সমগ্র জাভির উপযোগী তাহা উৎপন্ন হ'লে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা ক্রয়ের ক্ষমতা থাকলেই জীবনবাত্রার মান উন্নত্তর হ'তে পারে।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হ'লে প্রথমেই উৎপাদন পরিকল্পনার মূল নীতি দ্বির করতে হ'বে। উৎপাদনের উদ্দেশ্ত মূনাফা অথবা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রভ্যেকের জীবন্যাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন। ক্লে-বক্ষার জন্তও উৎপাদনের প্রস্নোজন আছে, ক্লিড্র দেশ-বক্ষার শিল্প ব'লতে বে সব শিল্প বোঝায় ক্রেল্যাত্র তা'দেরই প্রসারে বে শেষ পর্যন্ত দেশ

वका मछव नव--- अविनी जा'व बाब्बनायान पहोच । प्रम-तका भिरत्नत मृन, लोह ७ हेम्ला**छ भिन्न।** शछ महायूरकत लाककारन ममश तृष्टिन मामारका रव পরিমাণ ইস্পাত প্রস্তত হ'ত স্বামণীতে হ'ত তার দেড় গুণ। কেবল তাই নয়, বৈতা ও যুদ্ধের সাজ-সরস্বামে একক দেশ হিসাবে আমৰ্বাণ-প্রস্তুতির তুলনা ইতিহাসে মেলা ভার। অথচ আত্ত সেই লাম্বানী धुनाम धुनन, जान नूर्णन जाकु हिरक जारह। (मण-तका मात्म (मणवानी माछ्रावद दका—वा'रङ দেশবাদী প্রত্যেক ব্যক্তি তা'ব দেহও মনের প্রসার করতে পারে বিনা বাধায়। যে উৎপাদন প্রণালী তা'র দেহ-পুষ্টিকর খান্ত সরবরাহ করবে না, তার সহজ স্বাধীনতা করবে ব্যাহত, মনের প্রসারে দিবে বাধা, তাহা অনকয়েক লোকের মুনাফা স্বাষ্ট করতে পারে,—জনকয়েক লোককে তা'দের নাম ইতিহাসের পাতায় এঁকে রাধবার সাহায্য করতে পারে, কি**ন্ধ** সাধারণ **মান্**য ঐ উৎপাদনের প্রবত ক, নেতা বা গভর্ণমেন্টকে মেনে চলে না শেষ পর্যস্ত। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজীর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জাতীয় গভর্ণ-মেণ্টের অক্তম মন্ত্রী বিখ্যাত অর্থনীভিবিদ ডাঃ মাথাইএর দিল্লীর রোটারী ক্লাবের বক্তভাংশ মনে পড়ে:—It is the well-known lesson of history that popular revolutions tend to be utilised by the rich for their own benefit. Indian-Demos has to guard against being overtaken by a similar fate.

আমাদের নবলন স্বাধীনতা রক্ষার অভুহাতে অর্থ নৈতিক লগতের রাভাঘাট সমতে আমাদের অক্ততার স্থবোগ নিরে expert বলে পরিচিত ব্যক্তিগণ বাতে আমাদের বিপথে চালাতে না পারে তার উপার, উৎপাদন পরিকর্মনার মূলনীতি নিয়-লিখিত সমীকরণের ভিত্তিতে স্থাপিত কিনা তা' বাচাই করে দেখা।

দৈনন্দিন শীবনের প্রয়োজনীয় প্রব্যের মোট পরিমাণ-প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন × সমগ্র জন সংখ্যা।

এই পরিমাণ Consumer goods প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হ'বে তার আমদানী ও প্রস্তুতি এবং কাজে যত সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হকে—সমন্ত প্রাপ্তবয়ক্ষ স্বস্থ ব্যক্তি হ'তে সেই সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। বাকী লোক Non Consumer goods উৎপাদনে ও Service personel-এ নিয়োগ করা চল্বে। আদর্শে পৌছবার পূর্বে এই সমীকরণ ঠিক রাখতে হবে।

Total value of consumer goods

- Purchasing power of producers of consumer goods
- +Producers of non-consumer

goods

+ Service personel.

Consumer goods-এর প্রধান অংশ অন্ন ও বন্ধ। অন্ন মানে পৃষ্টিকার গাছ। বোষাই পরিকল্পনায় ২৮০০ কালরী পৃষ্টিকারক থাছা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন ধরা হয়েছে। অনেকের মতে উহা নিম্নতম প্রয়োজন ৩২০০ কালরী হ'লে ভালো হয়। নিম্নতি লিখিত থাছাতালিকায় ২৬০০ কালরী আছে।

চাউল বা গম—৮ ছটাক বা ১ পাউও। তৈল জাতীয় ই ছটাক। ডাল ১ই ছটাক। চিনি ১ ছটাক। শঙ্কী ৩ ছটাক। তুধ ৪ ছটাক বা ডিম মাছ, মাংস ৬ ছটাক ও ফল।

এই হিসাবে চাউল ও গম জাতীয় খাজের মোট প্রয়োজন প্রায় ৪'৫ কোটী টন। ১৯৪০-৪১এ মোট চাউল উৎপন্ন হয় ৩'৫ কোটী টন।

মোট ভালের প্রয়োজন ৮০ লক্ষ টন।
মোট চিনির পরিমাণ প্রায় ২ কোটা টন।
১৯৪০-৪১এ এদেশে প্রস্তুত হয় ১ কোটা ১৩
লক্ষ টন।

খাগুডালিকার অবশিষ্ট কয়টির উল্লেখ না করলেও ব্রুতে কট্ট হ'বে না যে, একমাত্র খাগু খাতেই দেশকে শুধু স্বাবলম্বী করতে হলে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ ও ক্ববিপ্রধার কি আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে।

কাপড়ের হিসাবে আমরা দেখেছি বর্ত্তমান
উৎপাদন ক্ষমতা মাথাপিছু ১২গজ। বে সমস্ত মিল
২৪ ঘন্টা চালাবার উপযুক্ত সেগুলোকে পুরো চালালে
বর্ত্তমান উৎপাদন শক্তিতে মাথাপিছু ১৪।১৫গজে মানে
২ খানা ধুতী বা শাড়ীর উপর সামান্ত কিছু বেশী।
বলা বাহুল্য, এতে ভদ্রভাবে থাকা চলে না।
মাথাপিছু ৪৫গজ করতে হ'লে সমগ্র ভারতে আজ
যত মিল আছে তার ত্রিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

विकान याक जागारमत रेमनिमन कीवनरक স্থুখ্য করে তোলার জন্ম কতই না সাম্গ্রী প্রকৃতি থেকে আহরণ করে দিতে পারে। এই সামগ্রীর ক্রমবৃদ্ধি করাও সম্ভবপর। অবশ্য একদিনেই আমরা এদেশকে আমেরিকায় পরিণত করতে পারব না। তাই পরিকল্পনা ১০-১৫ বৎসর ব্যাপীও হ'তে পারে। কিন্ধ তা এরপ হওয়া চাই ষে, প্রতি বছরই কিছু निक्षिष्ठे कन পान्या यात्र। এরপ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে ক্রমবর্থমান মূলধনের প্রয়োজন হবে। এই মূলধন সংগ্রহ করা যায় বিদেশ थ्यांक भाव करव । विरामी अर्थव यूप वहन कवा भारन. হয় পুরানো সামাজ্যসাহী শাসনেরই নৃতন রূপে প্রবর্ত্তন, নয়তো ভবিয়তে ঋণ শোধ করবো না মনে বেথে ঋণ দাতার সহিত লড়াই করার জন্ম প্রস্তুত इं€या। এই শেষ পद्या य वाइनीय नय छ। वनाई বাহল্য। মূলধন সংগ্রহের দ্বিতীয় রাস্তা মূদ্রাফীতি। কোনো কোনো তথাক্থিত expert প্রায় ৪০০০ কোটা মুদ্রাফীতির সাহাযা নেওয়ার উপদেশ ১০০০ কোটা মূলাফীতির ফলে ৩৫ र'रा १० नक मास्त्रिय मृज्य **घरिष्ठ । ४०००** কোটাতে মৃত্যুসংখ্যা তার ৪গুণ হতে হবে। সে

পরিক ল্পনার প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকতে পারে না। অতএব রাস্তা ্থাকে আমাদের, উৎপন্ন পণ্য বিনিময়ে উহা সংগ্রহ করা। যে সব ৰেশ থেকে যন্ত্ৰপাতি আনতে হবে তাদের কার্থানা শिল्लाद উৎপাদিকা শক্তির কথা মনে বাখলে দেখা ষাবে, কৃষিজ্ঞাত পণ্যই একমাত্র বিনিময় উপবোগী থাকে। অতএব জমি থেকে কেবল যে আমাদের প্রয়োজনীয় থাত আহরণ করতে হবে তা নয়, দেশীয় শিল্পের খোরাক তথা রপ্তানী উপযোগী কাঁচা মালও তৈরী করতে হবে। পাট, শণ, বিবিধ তৈল-বীক্ষ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। আমরা দেখেছি আমাদের প্রয়োজনীয় থাতা শস্তই আজ উংপন্ন হয় না। এই অতিরিক্ত কৃষি-পণ্যের-জন্ম প্রয়োজন श्टर एएट कर्यन-छे भट्यां भी मूमल अनावानी अभि চাষের যোগ্য করে তোলা। সেচ ও ক্রত্রিম সারের শাহায্যে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এর জ্ঞে দরকার হবে ভূমিশ্বর আইনের আমূল পরিবর্ত ন। কৃষি-পণ্যের মূল্য এরপভাবে নিয়ন্ত্রণ ৰবতে হবে যে, কৃষক তার সমস্ত প্রয়োজন কৃষি-আয়

হতে মিটাতে পারে। তাকে দিতে হবে এক্লপ শিকা বাতে সে পারে বৈজ্ঞানিক পছতি নিয়োগ করতে, গড়ে তুলভে পারে উৎপাদক-সমবায়-সমিতি। ষাষ্ট্ৰকে দিতে হবে এই সৰ সমিতিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায়। অর্থাং উৎপাদন পরিকল্পনার क्ट्य इरव कृषि। कृषिमश्लेषष्टे य मृत मृत्लोष, এই সভ্যকে অবহেলা করে ত্রেভায়ুগে রাবণ রাজা গড়ে जूलिছिन वर्ग नःकाभूती। कृषि-भक्तित श्रेजीक नव ত্বাদলভাম রামচন্দ্রের হাতে তাই তার পরাজয়। আন্তকের দিনেও আণবিক বোমা আমেরিকার শক্তির উৎস নয়, তার উদ্বৃত্ত কৃষি-পণ্য তাকে वनीयान करत जूरलर्फ 'मार्नाल भ्रान' अत्र माहारग অধ ইউরোপের মোড়নী করতে। কৃষি ও কারধানা শিল্পের অসামগুম্মে যে ছম্ম কন্দ্রমপে সে দিন সমস্ত পৃথিবীকে ছারথার করতে চলেছিলো, ২৫ বংসর পূর্বে তার্রই আভাস পেয়ে দার্শনিক কবি রবীক্সনাথ গেয়েছিলেন,

> "পৌষ ভোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে **আ**য়।"

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাত। আপনি খদে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরে। জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈত কেবল বিভার বিভাগে নয়, কাজের কেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

## ব্যবহারিক মনোবিগা

### —বুন্তি নির্ণয়—

## व्यि पि एक उत्तरिक स्वाप्त विश्व विष्य विश्व विश्य विश्व विष

ব্যজ্ঞানের মৃশ্য কতথানি তা আজকে আর কাকেও ব্রিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না। সভ্য অগতে বিজ্ঞানের দান প্রতি পদেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ধ্বংসেও যতথানি, সংরক্ষণেও ভদস্ক্রপ।

বিজ্ঞান বলতে এতদিন আমগা রসায়ণ, পদার্থ-বিছা, শ্রীরতত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিকেই বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলে জেনে এসেছি। মনোবিখা যে বিজ্ঞানের পর্যায় পড়ে তা আমরা বিশ্বাসই করে উঠতে পারতুম ন।। মনোবিদ্ ডাঃ স্পিয়ারম্যান (Dr. Spearman) এক জায়গায় বলেছেন যে, তাঁকে একদিন একজন অতি বৃদ্ধিমতী ও বিহুষী इे : ताख-महिना जिक्कामा करबिहरनन रव "मरनाविणाव প্রতিপাম্ব বিষয় কি ?" তাতে ডা: দ্পিয়ারম্যান উত্তর দিয়েছিলেন "মনের স্থত নিধারণ করাই মনোবিতার উদেতা।" এই ওনে মহিলাটি বলেছিলেন "আমি কিন্তু সর্বদাই ভেবেছি যে 'মন' কোন নিয়ম মানে না।" মহিলার উত্তর ভবে সেধানে উপস্থিত সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কম চারী বললেন "আপনি ঠিকই বলেছেন মহাশয়া, জড় क्रिनिरुद्र উপदर्शे निष्ठम थाएँ,—'गरनद्र' উপद नष्ठ।" প্রাচীনকাল থেকে মনোবিভার আলোচনা দর্শন শান্তের আওতায় চলে এমেছে বলে এই রকম ধারণা সম্ভবপর হয়েছে। মাত্র গত শতাব্দীর শেষ চতুৰ্থাংশে অৰ্থাৎ হ্ৰুণ্ডের (Windt) সময় থেকে गत्नाविका विकारनय भर्षायञ्च ररष्ट्र । এथन আ্মরা ভাবতে শিখেছি বেঁ, মন সহজে বৈজ্ঞানিক মতে আলোচনা সম্ভব। এই আলোচনা যদি ওধু ' তথীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে তবে তার স্থান পাঠ্য পুস্তকেই। কেননা, তা হয়ে দাঁড়ায় মস্তিষ চালনার এক ব্যায়াম বিশেষ, জনসমাজের কোন कारकरे चार्म ना। कथाय वरन 'कानरे मकि'। সেই জ্ঞান যদি সমাজের দেবায় না লাগল তবে **मिट खारनद गक्ति भदीका दकाशाय १ य छानदक** সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করি তাকেই আমরা गावशातिक विकारने बाथा। मिरे। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক—নিউটন (Newton) পদার্থবিভার অন্তর্গত একটি তত্ব 'গতিস্ত্র' (Laws of motion) আবিষার করলেন। জলপ্রপাতের উচ্চলিত জলের গতি এই গতিস্তেরই নিয়মাধীন। আমরা যদি শুধু এই পর্বস্ত জেনে থেমে যাই, আর অগ্রসর না **रहे ज्दर कात्मद ज्यान्य रहा। अभारक्द क्नदा**शिव অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক বিরাট তড়িং-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে মানব সমাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধন করা যায়, এই জ্ঞানই ব্যবহারিক পদার্থবিখা। তত্তীয় জ্ঞানকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত করবার নামই ব্যবহারিক মনোবিছা। বৃদ্ধি নির্ণয় (Vocational guidance) वावशाविक भरनाविकाव आरलाहनाज्ञ विवय ।

বৃত্তি আমাদের জীবনের কেন্দ্রন্থন স্থ সম্পদ যা কিছু বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই প'ড়ে ওঠে, কাজেই বৃত্তি-নির্ণয়ণ বিষয়ে কোনরূপ ক্রাটি ঘটলে জ্বীবন হ'য়ে ওঠে ভারাক্রান্ত, অশান্তিময়। আমাদের দেশে বে সব ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা পায় তাদের

षानाकव माधा बामवा स्निमिष्ठे नाकाव अकास অভাব দেখতে পাই। যদি জিল্লাসা করা যায়, "লেখাপড়া শেষ হ'লে কি করবে"—উত্তর বা পাওয়া যায় তাতে স্থচিম্ভা-প্রশ্ত পরিকল্পনার অভাব पंतिक কেত্ৰেই দেখা যায়। লেখাপড়া শেষ হলেই थानद भूकिन-छत् त्व कतिन कृत कामा थारक लारकद कारह मान राषा । थारक रव अकी। কিছু করছি—পড়া শেষ হ'লেই যত বিপদ, 'কি ঁকরা যায়' এই সমস্তাই তখন বড় হ'য়ে দেখা দেয়। এ রকম অবস্থায় একটা কিছু করতেই হয় এবং তা যত সহজে যোগাড় করা যায় ততই স্থবিধা—বৃত্তিটি নিজের বৃদ্ধি, শক্তি বা মানসিক . প্রবৃত্তির অমুকুল হোক বা না হোক। বৃত্তি গ্রহণই বৃত্তি সমস্যার সমাধান এই আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণা। ভেবে দেখি না যে, বৃত্তির প্রতিকৃল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিছুতেই সেই বৃদ্ধিতে সাফলা লাভ ক'রতে পারে না। এই অসাফলোর জন্ম তার জীবন উদ্বেগময় ও আর্থিক অসাচ্চালময় र'रम পড়ে। উদাহরণশ্বরূপ ধরা যাক যে, একজন मुश्राहाता लाकरक लाकात किनियगं विकि क'रव দেওয়ার ভার দেওয়া হ'ল (salesman); ফল বা দাঁড়াল তা মোটেই দোকানের স্বার্থের অমুকুল নয় এবং বার ওপর বিক্রির ভার ছিল, মুধচোরা ভাবের জ্বন্ত সে প্রতিপদে নিজের অকমণাতা **प्रतिक्ष व्यास्त्र व्याज्यविशान**्हातिस्य स्मनन। পরজীবনে আর সে কোন বৃত্তিতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না। আমাদের সমাজে এই বকম वृज्जितिवरम व्यमित्नत मःशा थूतरे त्नी। এर गमगा ममाधारनव रकान रहहाई जामारनव रनत्नव শাসনবিধিতে দেখতে পাই না। এটা বেন বাজি वित्नारम् नमगा, नमाद्यतं त्कान नाम तन्हे। किन्न भा<del>काजाताचे वृद्धि-मम्मादि नाना</del> मिक पिरम चार्मां का इटम्ह धवः धेरे श्वरकरे छेह्रव হয়েছে বুতিনির্ণয় ও নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতি।

সেখানে প্রায় সব বিদ্যালয়েই একজন করে বৃত্তিনির্ণায়ক শিক্ষক (career master) নিযুক্ত আছেন। তিনি বিভালরের শেব পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক বালক বালিকাকে বিভিন্ন অভীক্ষার (tests) ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করে নেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং তাদের সম্বক্ষে প্রাপ্ত কানাবিধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের উপযুক্ত বৃত্তিবিধয়ে উপদেশ দেন। অভীক্ষাগুলি এমনি ভাবে তৈরী করা হয় বাতে তার ফলাফল থেকে ব্যক্তিবিশেষের গুণাগুণের অন্তিম্ব ও পরিমাণ করা বায়। সংখ্যাবিদ্যার সাহায্য নিয়ে ফলাফলের মান (standard) দ্বির করা হয়। অভীক্ষা সম্বন্ধে বিশ্বদ বর্ণনা বারাস্তরে দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

এখানে উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না বে, প্রাচীন ভারতে বৃদ্ধি সমস্তা বর্ণাশ্রম প্রথায় সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। তথন সামাজিক অবস্থা এত জটিল হয়ে পড়েনি, কাজেই 'গুণ কম বিভাগদঃ' এই নীতি অহুসরণ করে বৃদ্ধিসমূহ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। প্রত্যেক त्यंगीय चार्यक्रीयं खगाखन निष्ठि कत्र इत्यहिन। যারা বেরকম গুণের অধিকারী তারা সেই রকম বৃত্তি গ্রহণে সমর্থ হতেন। কালের পরিবর্ত্তণে গুণাগুণ বংশগত অধিকার বলে স্বীকৃত হ'ল এবং এক একটি বর্ণের অস্ত এক একটি বিশিষ্ট বৃত্তি নিধারিত হল, যাতে সংমিশ্রণের ফলে গুলাগুণ নষ্ট हरत्र ना वांग, जात्र वका वावना हम नमवर्ग विवाहांनि প্রশন্ত, অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয়। এ সত্ত্বেও অসবর্ণ विवाद्दिव ফলে य नव नछानामि इ'छ छाल्य উভয়বর্ণের নিয়তব বর্ণের পর্বায়ভূক্ত কথা হত। আত্ত্বও এই বৰ্ণভেদ-বিধি ভারতে চলে আসছে: কিন্তু পটভূমিকার পদ্মিবতন হেতু বৃদ্ধি সমস্তা সমাধানে আমাদের ভাবধারারও অবক্সন্তাবী 🖠

# রাশি-বিজ্ঞানের প্রস্তাবনা

## ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিজ্ঞানের জগতে রাশি বিজ্ঞান বা সংখ্যা-বিজ্ঞান (Statistical Science) नवीन অপেকারত আগস্ক। রাশি-তথ্য (Statistical data) **गःक्नन व्यवश्र वह পুরাকাল থেকেই প্রচলিত**; এমন কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রন্থ বাইবেলেও জন-সংখ্যা গণনার উল্লেখ আঙে। কিন্ত বিজ্ঞান-সন্মত পদ্ধতিতে রাশি-তথা বিশ্লেষণ ও সংকলনের প্রবর্তন হয়েছে অনেক পরে, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। আর অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞের গোদী ছাড়িয়ে জনসাধারণের দরবারে রাশি-বিক্লান স্মাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে মাত্র কয়েক বছর। সেজ্ভ ष्मग्राग्र विकारने जुननाम विर्मय अंगिन ना श्लिस, সাধারণের সঙ্গে এ-ৰিজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় কম এবং তারই ফলে রাশি-তত্ত্বে অপব্যবহার ও অসাধু প্রয়োগের আধিক্য এত লক্ষিত হয়। অন্ত দিকে অনেক অভি-উৎসাহী বাশি-বিজ্ঞানীও এ বিজ্ঞানের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অসংগত অতিশয়োক্তি ক'রে জল আরও ঘোলা করেছেন। এ-সব কারণে वानि-विकान मधरक व्यानत्कत भरन वरू जून धात्रेगा ও অবিশাস রয়েছে। এ-অবস্থা নিরাকরণের অন্যতম প্রধান উপায় হলো বাশিবিজ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করা। এই প্রবন্ধে রাশি-বিজ্ঞান কী, এর প্রয়োগের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা কভটা, আর তার পরিধিই বা ঠিক কোনখানে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে দেবার চেষ্টা করব।

রাশি-বিজ্ঞানের মূল কথা ইলোঁ, কোনও সমষ্টির সংখ্যা-গত বা বাশি-গত (numerical) গুল বর্ণনা করা। এখানে সমষ্টিই (aggregate) প্রধান নায়ক, সমষ্টির মধ্যে যেসব একক বা ব্যষ্টি (individual) আছে, ব্যষ্টি-হিসাবে তাদের কোনও মূল্য নেই। উদাহরণ স্বরূপ কোনও পরীক্ষায় ছাত্রের। যা নম্বর পেয়েছে, দেগুলির সমষ্টি নেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যে বেশী নম্বর উঠল, ন। ইতিহাসে, সাহিত্যের নম্বরের সঙ্গে ইতিহাসের নম্বরের সমষ্টি-গভ কোনও যোগস্ত্র আছে কি না,—এ ধরণের বিচার রাশি-বিজ্ঞানে হতে পারে। কিন্তু কোনও বিশেষ ছাত্তের পরীক্ষার ফল, তার ইতিহাস ও দাহিত্যের নম্বরের সমন্ধ,-এসব আলোচনা রাশি-বিজ্ঞানে চলে না। জীবজগতের বিবর্তনি-বাদে (theory of evolution) ডারুইন দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতিদেবী তাঁর সম্ভতিদের প্রতি জাতি-হিসাবে (species) মনোযোগী, কিন্তু ব্যক্তি-হিসাবে উদাসীন ৷ বাশি-বিজ্ঞানের দৃষ্টভঙ্গীও প্রকৃতিদেবীরই অমুরূপ।

অবশু থেকোনও রাশি-সমষ্টিই রাশি-বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে না। শৃন্ত ডিগ্রী থেকে নকাই ডিগ্রী (সমকোণ) পর্যন্ত, এক ডিগ্রী অন্তর সব কোণ গুলির সাইন (Sine) নিয়ে যে রাশি-সমষ্টি হবে, তার বর্ণনার জন্ত যে রাশি-বিজ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধেসব রাশি-সমষ্টি এরকম নিভূলি স্থনিয়ন্ত্রিত গাণিতিক প্রের্বাধা নয়, যাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও অনিয়ন্ত্রিত সঞ্চলন (variation) আছে, তাদের বিশ্লেখনের জন্তই রাশি-বিজ্ঞানের স্কলন হয়েছে। ছটি ভিন্ন লক্ষণের রাশির পারস্পরিক সম্বন্ধের কথাই ধরা যাক। এই সম্বন্ধ তিন রক্মের হতে

পারে: স্নয়ন্ত্র (exact), সমষ্টিগ্ড (statistical) বা পরম্পর নিরপেক (independent)। প্রথম-िव जेमाहबन हतना, ख-कान भागतकव बाग ও আয়তনের মধ্যে সম্বন্ধ: আয়তন বা ব্যাস যে কোনটি জানা পাকলেই অন্তটি নিভুলভাবে নিধাৰণ कता गाँव। भनार्थ-विकान, त्रमायन (physics, chemistry) প্রভৃতিতে স্তর ও নিয়ম বেশীর ভাগ এই ধরণের বলে ও-গুলিকে "স্থানিয়ন্ত্রবিজ্ঞান', (exact science) বলা হয়। (এ বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে।) কোনও জাতির প্রাপ্ত-বয়ম্ব পুরুষদের দৈর্ঘ্য (height) ও ওজনের মধ্যে সম্বন্ধটি দিতীয় ধরণের, অর্থাৎ সমষ্টিগত। কার্ত দৈর্ঘ্য জানা থাকলে তার ওজন সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, আবার দৈর্ঘ্য ও **७** जन मण्यूर्ण भत्रन्भत-नित्रत्भक्ष नय । मन भूक्यरम्व সমষ্টি সমগ্রভাবে বিচার করলে দৈর্ঘ্য ও ওজনের একটা মোটামুটি সমষ্টিগত সম্বন্ধ পাওয়া যাবে,— कम अञ्चासत मान्न कम रिमार्गत, ও বেশী अञ्चासत সঙ্গে বেশী দৈর্ঘ্যের সমষ্টিগত সংযোগ লক্ষ্য করা यादा। यहिछ कोन्छ नित्यय नाक्तित दनना छजन (वनी इलाउ रेमर्ग) क्या, वा अञ्चन कम इरनअ দৈর্ঘ্য বেশী দেখা যেতে পারে। দৈনিক বারিপাতের স্কে উষ্টা বা তাপের (temperature) সম্ম অথবা বারিপাতের সঙ্গে বায়ুর আর্দ্রতার সম্বন্ধও এই ধরণের সমষ্টিগত। আর নিরপেক্ষতার উদাহরণ হিসাবে কোনও শ্রেণীর ছাত্রদের দৈর্ঘ্য ও তাদের সাণিতে পারদর্শিতার সম্বন্ধ নেওয়া যেতে পারে। দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পরীক্ষায় গণিতের নম্বরের কোনও সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়, এ তুটি গুণ পরস্পর-নিরপেক। উপরোক্ত তিন রকম সম্বন্ধের মধ্যে দিতীয়টি— অর্থাৎ সমষ্টিগত সম্বন্ধ রাশি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ৷ অবশ্ব অক্ত ত্ৰ'ধবণের সমন্ধকেও (স্থানিয়ন্ত্ৰ ও নিরপেক) সমষ্টিগত সম্বন্ধেরই চুটি প্রান্তিকরপ (limiting form) বলে ভাবা যেতে পারে।

মে, ১৯৪৮]

অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাশি বিজ্ঞান

হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এমন একটি শাখা, বার সাহাব্যে সমষ্টিগত রাশি-তথ্যের গুণ বর্ণনা ও তাৎপর্ব विरक्षमण कता याय। आत तानि विकारनत विषय वज इत्ना त्मरे मव वानि-मम्ह, त्य**नि निज्**न স্নিয়ন প্রে বাঁধা নয়, যাদের মধ্যে অস্ততঃ কিছু অনিয়ন্ত্র ও অজানা সঞ্চলন আছে। বিচিত্রা প্রকৃতিতে অহবহ ষে-সব সমষ্টি চোখে পড়ে, সেগুলি প্রায় भवरे এरे धवरनव व्यनियम ।

রাশি-সমষ্টি বর্ণনার ছটি ভিন্ন উপায় আছে। সমষ্টিটি সম্পূৰ্ণভাবে জানা আছে, বা জানা বেতে পাবে ধরে নিয়ে, সেটির বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উপায় স্থির করা যায়। অথবা, সমগ্র সমষ্টিটি না জেনেও, তার অংশ-বিশেষ পর্যবেক্ষণ করে সমগ্রটির গুণ ও रेनिष्ठा अस्मान कता त्यरण भारत। तम्मन, किन-কাতাবাদীদের গড় আয় জানার জন্ম, দব অধি-वामीत (धता धाक ३० लक लाकित) चाम निर्वम করে তাদের গড় কদা যায়; অথবা, ঐ ৪০ লক্ষ লোকের একটি ছোট অংশ বা নমুনা—যেমন মাত্র ৪ হাজার লোক--নির্বাচন ক'রে, অধু তাদেরই আয় জেনে, সমগ্র সমষ্টিটির (৪০ লক্ষ লোকের) গড় স্বায় অন্নমান করা যেতে পারে। এই ধরণের ৪ - লক্ষ লোকের মূল সমষ্টিটিকে 'পূর্ণক' বা 'সমগ্রক' সমষ্টি বলে; আর তার নির্বাচিত অংশটিকৈ (৪ হাজার লোকের) "অংশক বা নম্না" সমষ্টি বলে। পূৰ্ণকটি সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আছে ধ'রে নিম্নে তাকে বর্ণনা করার পদ্ধতিকে "পূর্ণক বর্ণনা" বলা হয়; আর অংশকের জ্ঞান থেকে পূর্ণককে অনুমান করার সংশ্লিষ্ট তত্ত্বকে বলে "অংশক-তত্ত্ব।"

পূর্ণক-বর্ণনায় প্রথম ধাপ হলো সংক্ষেপ করা বা "সারীকরণ" (summarisation)। ৮৫৮৫টি লোকের দৈর্ঘ্য নিয়ে যদি একটি পূর্বক সমষ্টি হয়, এতগুলি রাশিকে একত্তে ধারণা করা বা আলোচনা করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই রাশি-বিজ্ঞানীর প্রথম কাজ হলো অতগুলি রাশিকে কমিয়ে অল্প কয়েকটি রাশিতে হুদম্বদ্ধ ক'বে রূপান্তরিত করা। প্রথমে দৈৰ্ব্যের পূরো প্রসারটিকে ( range ) অর ক্যেকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া বেতে পারে।. ধেমন अजाबि वित ११ हिकि (शतक १२ हैकि हम्, मिण्टिक ছ-ইঞ্চি অন্তর, ৫৭"—৫৯" ৫৯"—৬১",…৭৭"—৭৯" এই ১১টি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। এখন ৮৫৮৫ নৈৰ্বারাশিকে এই ১১টি শ্রেণীতে সান্ধিদে, প্রভোক (खंगीएक कृषि देवर्षादानि भएन महे मःशांश्वनि নির্ণয় করতে হবে: এই সংখ্যাগুলিকে 'পরিসংখ্যা' ৰলা হয়, আর বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিসংখ্যাগুলি সাল্ধানোকে বলে 'পরিসংখ্যা নিবেশন' (frequency distribution ) ১ নং ছকে (table ) ব্রিটেনের প্রাপ্তবয়ত্ব পুরুষদের একটি দৈর্ঘ্য সমষ্টির পরিসংখ্যা-निर्दर्भन (क्यांना इरव्रहा व जाद प्रकार वाशिक विशव मात्र ১১টি পরিসংখ্যা দিয়ে সমষ্টি টিকে বর্ণনা করা হলো। চিত্র-রূপেও (graphically) পরিসংখ্যা-নিবেশন দেখানো **ৰেভে পারে, যাতে সহজেই সমষ্টিটির** ধারণা করা साम् ।

### ১লং চকঃ দৈৰ্ঘ্যবাশির পরিসংখ্যা-নিবেশন

| ৰ্ষ্য (ইঞ্চিতে)              | পরি <b>সং</b> খ্যা |
|------------------------------|--------------------|
| "G9 "P9                      |                    |
| €>"-@>"                      | ee                 |
| 6 "-60"                      | 202                |
| <b>&amp;</b> ⊘"- <b>⊌€</b> " | <b>د</b> وه د      |
| be"-b9"                      | २२५७               |
| "G&-"P&                      | २६६३               |
| 43"-95"                      | ۵۹۰۵               |
| 95"-90"                      | 428                |
| 10"-06"                      | >>>                |
| 16"-99"                      | * 23               |
| 11"-12"                      | ર                  |
| বোপফল                        | rebe               |

## ২নং ছক: বিষলীবাতির জীবন-কালের পরিসংখ্যা-নিবেশন

| জীবন-কাল (ঘণ্টায়)     | পরিসংখ্যা |
|------------------------|-----------|
| ٠ ২٠٠                  | >         |
| ₹०० — 8००              | •         |
| 800 500                | 2         |
| 900- boo               | 30        |
| b.o.—).e.e             | 73        |
| > 0 0 0 > 2 0 0        | 22        |
| ;                      | ২৩        |
| :800->500              | 36        |
| 3600 <del> 3</del> 500 | 39        |
| ;b00                   | 30        |
| 2000                   | ь         |
| <b>2200—2800</b>       |           |
| ₹800₹७00               |           |
| 3900 <del></del> 3500  | 8         |
| 3600                   | · .       |
| 9.00-9200              | ) >       |
| <b>93.098.0.</b>       | 3         |
|                        |           |
| যোপফল                  | >6.0      |

অনেক সময় এ বুক্ম ग्रेट পরিসংখ্যা জানারও দংকার থাকে না, সমষ্টিটিকে বোঝার জন্ত অল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য-সূচক অন্ধ জানলেই চলে। যেথন ১ নং ছকের সমষ্টিটির মাঝামাঝি দৈর্ঘ্য-রাশিটি জানার জন্ম গড় (mean) দৈর্ঘ্য রাশিগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থকোর পরিমান জানার জন্ত 'গড পার্থকা বা সমক পাৰ্থক্য (mean deviation or standard deviation); লঘু ও গুরু দৈর্ঘ্যবাশির পরিসংখ্যায় প্রতিসামা (symmetry) আছে কিনা বোঝার জন্ত 'ৰপ্ৰতিসামা' বা 'প্ৰতি-বৈৰমা' (asymmetry or skewness) এবং মধ্যৰতী দৈৰ্ঘ্যের পরিসংখ্যার र्गंत्क উভয় প্রাস্তম্ব ( नच्च अक ) निर्दात পরিসংখ্যার

.তুলনার জন্ম পরিসংখ্যা-নিবেশনের 'তীকুতা' (kurtosis or peakedness) | বহুক্ষেত্রে পরিসংখ্যা-নিবেশনের এই চারটি বৈশিষ্ট্য ভানলেই व्यविष्ठे। भ्राः इत्क्व ४०४० मिर्ग्यानिव ग्रंड-৬৭'৫ , সমক পার্থক্য - ২'১৬", প্রতি-বৈষম্য ( г. ) – - ০'০', তীক্কতা (r₂)--•'১৫। ছকে পরিসংখ্যা-নিবেশনের আর একটি উদাহরণ • দিয়েছি: কোনও বিজ্ঞলী বাতি নষ্ট হয়ে বাওয়ার - আগে পর্যন্ত সব শুদ্ধ যতক্ষণ জ্ঞানে, সেই সময়টিকে अ वािकत "क्रीवन-कान" वना व्यटक भादत। ইংলণ্ডের কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরী বিজ্ঞলী বাতিগুলি পরীক্ষার জ্বন্ত ১৫০টি বাতি বেছে নিয়ে দেগুলির জীবন-কাল নিধারণ করে, তার ফল ২নং ছকে দেখানো হয়েছে। (এটি অবশ্র একটি অংশক সমষ্টি, পূর্ণক নয়।) এই সমষ্টিটির গড় ( জीवनकाल ) - ১৪৫२ घणी, সমক পার্থকা - ৫৯৯ ঘণ্টা, প্রতিবৈষম্য 🗕 ০'৬, তীক্ষতা 🗕 ০'৩। উপরের বর্ণনা থেকে অবশ্র এই বৈশিষ্ট্য চারটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হতে পারে না, কিছ এ-প্রবন্ধে এর বেশী ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার পরিসংখ্যা-নিবেশনের রূপটিকে গাণিভিক-স্ত্তের সাহাব্যে সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায়। যেমন, ধরা যাক ঠনং ছকের সমষ্টির কোনও শ্রেণীতে (২থা, ৫৯"-৬১") পরিসংখ্যা কত হবে ( অর্থাৎ ৫৫ ), ভ। শ্ৰেণীটির মান (value) থেকেই কোনও ীগাঁণিভিক নিয়ম দিয়ে নিভূলিভাবে বার করা <যাবে। গণিতের ভাষায়, পরিসংখ্যাটি শ্রেণীর হ্ম নিয়ন্ত্র অপেক্ষক (exact মানের কোনও function ) হবে। এ-রকম ক্ষেত্রে স্থবিধা অনেক, কেননা পরিসংখ্যা-নিবেশনের গাণিভিক স্থত্রটি बाना श्रीकरनरे পूर्गक-ममष्ठिंग्रिक मठिकडारव छाना যাবে। এথানে অবশ্র লক্ষ্য করতে হবে যে, গাণিতিক স্ত্রটি পূর্ণকের সঠিক বর্ণনা দেবে সমগ্র-পূর্ণকের অন্তর্গত একক বা ব্যষ্টিগুলির

ব্যক্তি-হিদাবে নিভূল বর্ণনা দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। বেমন ১নং ছকের সমষ্টির কোনও বাজি বিশেষের দৈখ্য কভ হবে, তা সঠিকভাবে বলা বাবে না। কেননা, পূর্ণক-সমষ্টিটি বে মূলতঃ অনিষয়, স্থানিয়য় নয়, তা শ্বন রাধতে হবে।

পূৰ্ণকের মাত্র একটি গুণ বা লক্ষণ আলোচনা. না করে, একই সঙ্গে তুই বা তভোধিক লক্ষণও বর্ণনা করা বেতে পারে: বেমন কোনও জন-সমষ্টির रिमर्चा ७ ७ मन, जलवा रिमर्चा, ७ मन, वरक्तव द्यानाव, ভারোত্তলন ক্ষমতা, অথবা একসঙ্গে অনেকদিনের দৈনন্দিন বারিপাত, লবিষ্ঠ উষ্ণতা (minimum temperature), গরিষ্ঠ উষ্ণতা, বাযুর স্বার্দ্রতা প্রভৃতি রাশির সমষ্টি। একটি *লক্ষণের অন্ত ব্*র্ণিড সারীকরণের পদ্ধতিগুলিকে যথাযোগ্য সম্প্রসারণ ও পরিবতন করে এ সব ক্ষেত্রের উপযোগী করা যায়। তবে এ সব পূর্ণকে এমন কডকগুলি নৃতন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হতে পারে, বাদের অমুরূপ কোনও বৈশিষ্ট্য একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত পূর্ণকে থাকতে পারে না: रयमन, इंडि नकरनद (यथा, रेनर्श ७ अवस्तद ) मर्स्य পারস্পরিক সম্বন্ধ। এ রক্ম নৃতন বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনার জন্ম নৃতন কৌশলেরও প্রয়োজন হয়। একটি উদাহরণ দিই: তৃটি नकर्णत পারস্পরিক সমষ্টি যদি সরল (linear) হয়, তাহলে সেই সম্মের ভীৱতা মাপার অন্ত "নহগাৰের" (correlation coefficient) করনা কবা হয়েছে। লকণ ছটি मन्भूर्व भवन्भव-निवरभक्क इरल, व्यर्थार जाराव मरधा कान अनुका ना थाकरण, महनारकत्र পतिमान हरव শৃতা: যেমন ছাত্রদের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে গণিতের নম্বরের সহগাঙ্ক। অক্তদিকে সহগান্ধটির পরিমাণ এক হলে সম্বন্ধটি হবে তীব্ৰতম, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণভাবে স্থনিয়ন্ত্ৰ ও নিভূল: বৃত্তের কেত্রফল (area) ও তার वारितत वर्त, এ इंडि नक्त्वत मस्या नहनारहत निवमान হবে এক। (এখানে সম্বন্ধটি সরল রাখার জন্ত, ব্যাসের वहरण व्यारमञ्ज वर्ग त्न छत्र। इत्यरह )। अकास धरानव (সমষ্টিগত) সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সহগাম্বের পরিমাণ

শ্যু থেকে একের মধ্যে পাকরে: দেমন কোনও
সমষ্টিতে পিভার দৈর্ঘ্যের দক্ষে তার প্রাপ্তবয়স্থ পুরের
দৈর্ঘ্যের দহলার প্রায় এ পাওয়া গেছে। সহলারটি
অবশ্য "সদৃশ" (Positive) অথবা 'বিপরীত'
(negative)—হ'রকমের হতে পারে। লক্ষণ হ'টি
সম্প্রিগতভাবে একই সঙ্গে বাড়লে (ও একই সঙ্গে
কমলে) তাদের সহলার সদৃশ (+ve) হরে, যেমন
জন-সমষ্টির দৈর্ঘ্য ও ওজনের সহলার্ক, অথবা পিতা
ও পুরের দৈর্ঘ্যের দহলার। আর একটি লক্ষণ
বাড়লে গদি অপর্টি কমে, তাহলে সহলান্ক বিপরীত
(—ve) হরে, গেমন বারিপাতের সঙ্গে উঞ্চতার
সহলার। পূর্ণক-বর্ণনার আরও এটিল অনেক
পদ্ধতি আছে; সেগুলি এখানে উল্লেখ করলাম না।

এখন অংশক-তত্তে আদা যাক। অংশ বা নমুনা পর্যবেক্ষণ করে পরো সমষ্টিটি সম্বন্ধে অনুমান করার মধ্যে নৃতন বা চমকপ্রদ কিছু নেই। ইতিহাদের প্রায় গোড়া থেকেই এর প্রচলন चारह, जात रेमनिमन जीवरन প্রায়ই এর প্রয়োগ **८** एक्या याय । यथनहे जामता ८कान ७ जिनित्यत স্বটা পরীক্ষা করতে পারি না, বা চাই না, তখন তার একটা ছোট অংশ নমুনা হিসাবে পরীকা করে স্বটা অহ্মান করি: যেমন আমের ঝুড়ি থেকে একটা বা হুটো জ্বাম নিয়ে সব জ্বাম যাচাই করি, <sup>'</sup>ষ্মথবা কোনও গৃহিনী উন্থনে চড়ানো হাঁড়ি থেকে ক্ষেক্টা ভাত তুলে নিয়ে দেখেন, হাড়ির স্ব ভাত ঠিক সিদ্ধ হলে। কিনা। এ সব সাধারণ ব্যাপারের জ্ঞে যদি কেউ অংশক-তত্ত্বের স্থন্ম গবেষণা করতে বদে, তাকে পাগল ভাৰাই স্বাভাবিক এবং সংগত। বিস্ত জটিলতর ক্ষেত্রে, যেমন অংশকের সাহায্যে কলিকাতাবাসীদের গড় আয় অহুমানের ব্যাপারে, কেবল সাধারণ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় না। শহজ বৃদ্ধিতে আমরা যে ভাবে अः भक वा नम्ना निर्वाहन कवि, वा विভाব অংশক থেকে পূর্ণক সম্বন্ধে অহুমান করি, তাতে পরীক্ষক বা গবেষকের স্বকীয় দক্ষতার উপর

অনেকগানি নির্ভর করতে হয়; কাজেই দেভাবে কোনও বিজ্ঞান-সমত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় ন।। বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নমুনা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতি ব্যক্তিরই কোনও না কোন বিশেষ ধরণের ঝোঁক (bias) থাকে, অনেক সময় ভার নিজের অজ্ঞাতসারেই; সেজ্ঞ এভাবে নির্বাচিত অংশক যথাযথভাবে পূর্ণকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না! এই দোষ মোচনের জন্ম রাশি-বিজ্ঞানে এমন এক নির্বাচন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক (objective), নির্বাচকের ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর যা মোটেই নির্ভরশীল নয়। এ ভাবে নির্বাচন করলে, পূর্ণকের প্রতিটি একক বা ব্যষ্টির পক্ষে অংশকে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা একেবারে সমান রাখা হয় বলে, এ-পদ্ধতির নাম "সম-সম্ভাব্য" (random) নিৰ্বাচন-পদ্ধতি। (এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ইংরাজী (random) শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো এলোপাতাড়ি বা haphazard; সম-সম্ভাব্য পদ্ধতিটি কিন্তু এলো-পাতাডিভাবে নির্বাচনের পদ্ধতি নয়। কার্যক্ষেত্রে সম-সম্ভাব্য নির্বাচনের সহায়তার জ্বল্য রাশি-বিজ্ঞানীর একরকম "সম-সম্ভাব্য সংখ্যার বা রাশির সারি" (random number series) নিম্পি করেছেন। এই সারির প্রয়োগ কৌশল বর্ণনা করতে গেলে প্রবন্ধটি অত্যন্ত দীর্ঘকায় হয়ে পড়ে। সম-সম্ভাব্য অংশক নির্বাচনে সম্ভাবনা-গণিতের (probability mathematics) নিয়ম ব্যবহার করা হয় বলে এরকম অংশকের দঙ্গে পূর্ণকের পারস্পরিক সম্বন্ধ শ্জাবনা-গণিতের সাহায্যেই নিরূপন করা যেতে পারে। সিদ্ধান্তগুলিও অবশ্য সম্ভাবনা সম্বলিত হবে। একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিই: ধরা যাক, বন্ধ-সংখ্যক দৈর্ঘ্য-রাশির একটি পূর্ণকের গড় ৬৫" ও সমক পার্থক্য ৪", আর এই পূর্ণক থেকে মাত্র ১০০টি দৈর্ঘ্য রাশি নিয়ে একটী সম-সম্ভাব্য অংশক निर्वाहन करा श्राह ; शूर्वकिंग यमि धकाँ विरम्ध ধ্বণের—"স্থ্য" (normal)—হয়, ভাহলে আম্বা

বলতে পারি যে, ঐ অংশকের গড়, ৬৪" থেকে ৬৬" (৬৫"+১") এই অন্তরের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ হবে। এভাবে অংশকের গড় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তটি সম্ভাবনার ভাষায় করা হলো। ঐ পরণের অস্তরকে (৬৫"+১") "আস্থা-স্চক অন্তর" (confidence interval) বলে। অংশকের সংখ্যা ১০০ থেকে যত বাড়ানো বাবে, আস্থাস্চক অস্তরটিও তত ছোট হবে, অর্থাৎ অংশকের গড়ও তত সৃশ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। রাশি-বিজ্ঞানে অংশক চয়নের আরও কতকগুলি জটিলতর পদ্ধতি আছে, किन्छ म्वश्वनित्र भूटलरे मम-मञ्जावा व्ययनत नौजिति রয়েছে। সেজন্ত অংশক-তত্ত্বের মধ্যে সন্তাবনা-গণিতের কত বেশী প্রভাব আছে, তা দহজেই বোঝা যায়। অনেক ঘটনা আছে যাদের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, কেবল সম্ভাবনার ভাষাতেই তাদের বর্ণনা সম্ভব: বেমন তাদের খেলায় কী রক্ম হাত পাওয়া যাবে, পাশ। বা লুডো খেলার চালে কত পড়বে, বন্দুক বা তীর-ধন্নুকে লক্ষ্যভেদ করার সময় কোনদিকে কতটা ভুল পারে, কোনও বাক্তিবিশেষ কডদিন গ্রাচবে,— ইত্যাদি। এসব ঘটনার বিশ্লেষণ রাশি-বি**জ্ঞা**নের অংশক-তত্ত্বের সাহায্যেই করা যেতে পারে। ঞ্চীবন-বীমা কোম্পানীগুলি তাদের লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনার হিসাব ক্ষার জন্ম এই তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে থাকে।

• অংশক-তত্ত্বর সমস্তাকে ছাট বিপরীত থেকে দেখা বেতে পারে। প্রথমটি হলো পূর্ণকের জ্ঞান থেকে অংশককে অনুমান করার "অবরোহী" (deductive) সমস্তা; আর দিতীয়টি, অংশকের জ্ঞান থেকে পূর্ণককে অনুমান করার "আরোহী" (inductive) সমস্তা। কার্যক্ষেত্রে অবস্থ আমাদের প্রায় সব সময়েই দিতীয় ধরণের সমস্তারই সমুখীন হতে হয়। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে, প্রথম সমস্তাটি অবরোহী বলে তার সমাধান করা সহজ; বিশেষতঃ সম্ভাবনা-সণিত ( যার সাহাব্যেই অংশক-তত্ত্বের বিকাশ সম্ভব হয়েছে) —

নিজেও মূলতঃ অবরোহী-যুক্তিপ্রধান। তবে স্থবিধা এই বে, প্রথম সমস্তার সমাধান করা হলেই কার্যতঃ দ্বিতীয় সমস্তারও সমাধান হয়ে যায়। একটি স**হজ** উদাহরণ দিচ্ছি: পূর্ণকের গড়কে যদি "क" বলি, আর অংশকের গড়কে ''ব'', তাহলে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত প্রথম ধরণের সমস্তার সমাধান ক'বে বলা গেল যে. খ-এর পরিমাণ ক-- ১ থেকে ক+১ অন্তবের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা >>% (এখানে "ক" জানা, আর 'ধ" অজানা); আগের অমুচেছদে দৈর্ঘারাশির উদাহরণে ধেমন বলেছি। এখন সহজেই বোঝা যায় যে, একই ক্ষেত্রে ধনি ''খ'' জানা থাকে, আর ''ক' অজানা হয় (ঘিতীয় ধরণের সমস্তা), ভাহলে ক-এর পার্নাণ থ -- ১ থেকে থ +- ১ অস্তরের মধ্যে থাকার সন্তাননাও ৯৯% হবে। পুর্বে উল্লিখিত দৈর্ঘ্যরাশির উদাহরণে অংশকের গড়টি যদি ৬৫.৪ বলে জানা থাকে, ভাহলে অজানা পূর্ণকের গড়ের পরিমাণ ৬৪°৪´´ থেকে ৬৬°১´-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হবে ৯৯%। এখানে অবশ্য একটু সাবধান হওয়া দরকার। পূর্ণকের গড়ের সহজে যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে, সেটি অবশ্য আরোহী-যুক্তিবিশিষ্ট সম্ভাবনা। সাবেকী সম্ভাবনা-গণিতে এ-রকম "আবোহী" সভাবনার বিশেষ স্থান নেই। এই নৃতন ধরণের সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাশিবিক্ষানীদের অনেক অভিনব যুক্তি ও কল্পনার অবতারণা করতে হয়েছে; বাহুল্য-ভয়ে সে স্ব আলোচনা এথানে বাদ দিলাম।

রাশি-বিজ্ঞানে অংশক তত্ত্বের বিকাশ হয়েছে
থুবই পরে; বিংশ শতান্দীর আগে এ-তত্ত্ প্রায়
কিছুই জানা ছিল না, বলা চলে। কিন্তু এখন
প্রধানত: অংশক-তত্ত্বের কল্যাণেই রাশি-বিজ্ঞানের
গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়েঁ চলেছে, এবং প্রয়োগের
ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। তত্ত্বের দিক দিয়েও
রাশি-বিজ্ঞানের ক্রুত বিকাশ হচ্ছে মুগ্যতঃ অংশক
তত্ত্বেই নব নব রূপ-উদ্ঘাটনে। আধুনিক রাশি-

বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ হানই অংশক-তত্ব অধিকার করে রয়েছে।

এখন রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপকতা সম্বন্ধে किছ वना याट भारत। आत्रिहे प्राप्ति य, त्यमव সমষ্টির সকলন অস্ততঃ আংশিকভাবে অনিয়ন্ত্র, বাদের লক্ষণগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ স্থানিয়ন্ত্র নয়, দে-সব সমষ্টির আলোচনা রাশি-বি**ঞা**নের সাহায্যেই मच्च । कान ও विकारनेत्र वर्ष्ट्र गाथाय এ ध्वरणव সমষ্টি পাওয়া যায়: জীব-বিজ্ঞান, নৃতত্ব, প্রঞ্জন-তত্ব, চিকিৎসাশাল্ল, ফলিত মনোবিজ্ঞান, ৰাষ্যতত্ব, অর্থনীতি, সমাঞ্চতত্ব, কুষিতত্ত্ব, পশুপালনত্ত্ব, व्यावहाल्या विकान, नहीं विकान श्राप्ति नाना বিষয়ে রাশি-বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে। এমন কি, একটু সুম্মভাবে অমুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে যে, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান রুসায়ণ প্রভৃতির মত বনেদী ও তথাকথিত, স্থনিয়ন্ত্র বিভানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে বে সব বাশি পাওয়া যায়, সেগুলিও সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত বা স্থানিয়ন্ত্র ২য় নাঃ এসব রাশিতেও কিছু কিছু শনিয়ন-ভূল বা বিচ্যুতি থেকে যায়, যদিও পরিমাণে তা' প্রায়ই থুব কম হয়। বে সব পরিস্থিতিতে ঐ অনিষ্ট্র বিচ্যুতিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ रुष ६८%, मिथारनरे जारमत यथायथ विस्मयरनत जन्म রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ পরমাণু-বিজ্ঞানে আবার অনেক উদাহবণ পাওয়া যায়, যেগুলিতে পূর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ক্রটি ছাড়াও, রাশিগুলি নিজেরাই মুলত: অরবিশুর অনিয়ন্ত্র: বেমন, রেডিয়ামের আলফা-কণা বিকিরণে কসমিক বৃশ্বির অথবা আবিভাবের নিয়মে। এসবং ছাড়াও, বিজ্ঞানের কোনও কোনও শাখায় সাবেকী সন্তাবনা-গণিতের বহু ব্যবহার আছে। বেগুলিকে অবশ্য वार्मि-विकारनेव श्रीयांग वर्ल मारी कविक नाः বেমন, গ্যাস পরমাণুর গতিতত্ত্ব (kinetic thorey of gas', কোষান্টাম-তত্বের

গণিতে, হাইসেন্বার্গের অনিশ্চয়তা-বাদে (principle of indeterminacy)। আধুনিক পদার্থবি-জ্ঞানে সন্তাবনাতত্ব বে বেশী আসর জমিয়েছে; সেকথা স্থবিদিত। অষ্টাদশ শতান্দীতে বলবিজ্ঞানের (mechanics) নিয়মে, উনবিংশ শতান্দীতে তড়িং বিজ্ঞানে, আর বিংশ শতান্দীর গোড়ায় আপেন্দিক তত্বের জ্ঞামিতিতে প্রকৃতির মূল স্ত্রের অনুসন্ধান করা হতো; অথচ এখন অনেকেই মনে করেন যে, সন্তাবনা-গণিতই প্রকৃতির সব লীলাখেলা নিয়য়ণ করে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শনে সন্তাবনা-তত্বের প্রভাব কতবেশী। রাশি-বিজ্ঞানেরও এই গুরুত্বপূর্ণ সন্তাবনা-তত্বের এক বিশেষ রূপের বিকাশ হচ্ছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিচিত্র ও বছবর্ণ তত্তের পেত্র ছাড়াও, সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানাভাবে রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ আজ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করছি: আবহাওয়া সম্বন্ধে ভাবিষ্যদাণী করার পদ্ধতি, অপক অবস্থাতেই শদ্যের উৎপাদনের পরিমাণ অফুমান, শিল্পজ দ্রব্যের গুণ নিয়ন্ত্রণ, কৃষি কমে বিভিন্ন সার, রোপন পদ্ধতি ইত্যাদির তुलनामुलक भन्नीका, পশুপালনে বিভিন্ন খাদ্যের উপযোগিতা, বিভিন্ন ঔষধের রোগ-নিরাময় করার ক্ষমতা, বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক দক্ষতা বা বৃদ্ধি পরীক্ষা জীবন বীমার হিসাব ইত্যাদি। তা ছাড়া রাশি 🗄 বিজ্ঞানের সম্ভাব্য আংশিক প্রবেক্ষণের (random) sampling survey) পদ্ধতিটি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলৈ সহজে অল্পরায়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে যে কোনও বিষয়ে তথা সংগ্রহ করা যায়। শস্যের উৎপাদনের হার; জনসমষ্টির আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষার বা খাস্থোর অবস্থা; ছভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ফলাফল, কোনও বিষয়ে ( রান্ধনৈতিক সামাজিক ) वा कान व वित्मव खेवा-मचरक (वथा हा, किस, সংবাদপত্ৰ ) -সাবান. জনসাধারণের ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে সম-সভাব্য

পূর্ণবৈক্ষণের সাহায্যে সফলভাবে তথ্য-সংগ্রহ করা হয়েছে ও হতে পারে। এরকম প্রথবেক্ষণের প্রবিক্সনা উত্তমক্ষপে করার কৌশল রাশি-বিজ্ঞানে বিশ্বদন্ভাবে আলোচিত হয়েছে।

এসব পড়ে মনে হতে পারে বে, লেখকের দাবী হলো সারা বিশ্ববন্ধা গুই রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ কেত্র. কাজেই পূর্বনিন্দিত অতি-উৎসাহী রাশি-বিজ্ঞানীর সকে লেখকও একমত। এ-ধারণা অপসারণের জন্য রাশি-বিজ্ঞানের কার্যকারিতার সীমাও আলোচনা করা দরকার। সব সময়েই একথা স্মরণ রাখা কতব্য, ষে রাশি-বিজ্ঞান স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়,—( কেবল রাশি-তত্বের স্বকীয় গবেষণার ক্ষেত্র ছাড়া ),—অন্ত কোনও বিষয়ে প্রয়োগেই এর সার্থকতা। গণিতের মতরাশি-বিজ্ঞানও একটি যন্ত্রমাত্র, যা অক্টের ব্যবহারে লাগে, किन्द जानामाजाद निषय कान व ग्रवशय त्रहे। কাড্বেই রাশি-বিজ্ঞান তথমই ফলপ্রস্থ হতে পারে. যথন প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধেও উপযক্ত জ্ঞান গবেয়কের খাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে হলে, অর্থনীতির জ্ঞানও অপরিহার্য। রাশি-বিজ্ঞানীর নিজের ঐ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে তাঁকে কোনও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ঘনিষ্ট দহযোগিতায় কাজ করতে হবে। এই রকম অন্ত বৈ কোনও বিষয়ে যেমন আবহ-বিজ্ঞানে বা ক্ববিতত্তে —রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে গেলে, সে-বিষয়েও ৰথায়থ জ্ঞান থাকা দরকার। সেজুন্ত রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিমে উচ্চাঙ্গের প্রবেষণা করতে হলে, রাশি-বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রের ( অর্থনীতি, আবহবিজ্ঞান প্রভৃতি ) যে-কোনও একটিতে নিবদ্ধ থেকে, দেই বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞানসঞ্চয় করতে হবে। কেবল রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি জ্বেনে, অন্য विषरमञ्ज विरमष्ठकरमञ्ज छेभन्न निर्खन ना करत, मव বিষয়েই মাথা গলাতে গেলে তার ফল প্রায়ই অর্থহীন, এমন কি হাস্যকরও হয়ে পড়ে। কোনও কোনও হাতুড়ে রাশিবিদদের এরকম অনধিকার চর্চার ফলে জনসাধারণ বাশি-বিজ্ঞানের উপরই

वीजलंक इस अठेन, स्विश्व मार्गे। वानि-विकारनम् नम्, जे नव "तानिविष्टाप्तम्"। अवश्र এव विश्वीक मार्ग्य अटाक नम्म प्रथा याद्यः तानि-विकारन्य क्ष अपूक्ति ভानভादि क्षमम्म न। करत्रे, अटनटक वानि-विकारन्य श्विक ভ्रनভादि अटाम कर्यन, आत कात क्ष्म आहिश्व इस।

বিতীয় শ্বনীয় কথা হলো, রাশি-বিজ্ঞানের সিদাস্থগুলি যে একেবারে নিভূলি হতে পারে ন', সেগুলি সম্ভাবনার ভাষায় করা হয়, তা স্পষ্ট শীকার করা উচিং। এরকম শীকারোক্তির ফলে রাশি-বিজ্ঞানের উপর সাধারণের আস্থা কমবে না, বরং বাড়বে। অথচ সে-কথা এড়িয়ে গেলে, রাশি-বিজ্ঞানের কোনও সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে না মিললে লোকে রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণভাবে অবিশাস করবে। আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিগ্রদাণী করার সময় ঐ ভবিগ্রদাণী সফল হওয়ার (বা বিফল হওয়ার) সম্ভাবনা কত, সেকথাও বললে ভাল হয়; কোনও ছাত্রের মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার ফলে যে সিদ্ধান্ত করা হবে, সে-সিদ্ধান্তটি ভূল হওয়ার সম্ভাবনা কত, তাও জানান দরকার।

রাশিবিজ্ঞানের কার্যকারিতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন না থাকার ফলে, এরকম নানা অপপ্রধারণের উদাহরণ অনেক দেখা যায়। এই প্রবন্ধে সবগুলি তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, বা তার প্রয়োজনও নেই। আর ত্র'একটি উদাহরণ দিলেই আশা করি যথেই হবে। অনেক সময় কোনও বিষয়ে প্রাথমিক রাশিতথাগুলি খুব স্ক্রভাবে সংকলন করা হয় না, বা করা যায় না, সেগুলি অল্পবিস্তির ক্রটিপূর্ণ হয়; এই রকম রাশিতথ্য নিয়ে খুব স্ক্র্য় সহেবণা করলে তার ফলও অর্থহীন হওয়া সম্ভব। কোনও কোনও রাশিবিদকে এইরকম গবেষণাতেও ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। আবার কোনও রাশিবিদ অসংগত ভাবে দাবী করেন যে রাশি-বিজ্ঞান হলো সর্বরোগধ্যমন্ত্রী বা আলাদীনের আশ্রুর্থ প্রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ জাটল বিষয় বা পরিছিতি শুধু রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ প্রয়োগ বিষয় বা পরিছিতি শুধু রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ

করলেই সরস হয়ে যাবে। যেমন, কেউ কেউ ভাবেন যে কেবল প্রয়োজনীয় রাশিতথ্য জানা না থাকার জন্তই রাষ্ট্র পরিচালনার নীজিতে এত গণ্ডগোল হয়, শুধু রাশিতথ্যগুলি ঠিকমত জানা থাকলেই নীতিটি নিজে হতে নিধারিত হয়ে যাবে। কিন্ধ একই রাশিতথ্যের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকরা একপথে যেতে পারে, জার প্রগতি শীলরা অন্তপথে, সেকথা বলা বাহল্য। জটিল বিষয় সরল করার কাজে ক্ষেত্রবিশেষে রাশি-বিজ্ঞান খ্বই সাহায্য করে সন্দেহ নেই, কিন্ধু তা মুখ্যতঃ নিভার করে বিষয়টির স্বকীয় বৈশিষ্টোর উপর।

বাশি-তণ্যের ইচ্ছাকৃত অসাধুপ্রযোগ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার দরকার নেই, কেননা অনেকের কাছেই তা স্থপরিচিত। রাশিতথ্যকে স্থবিধামত শাজিয়ে ভূল সিদ্ধাস্থের বাহক করার উদাহরণ প্রায়ই পাওয়া যায়। আবার অনেক অসাধু বাশিবভিন্সীবী বা বাশি-ব্যবসায়ী (profe ssional statistician) সাধারণকে ধার্ধায় কেলে নিজেদের গুরুত্ব বা দক্ষতা জাহির করার জন্য বিষয়কেও অনাবশ্যকভাবে থ্ব किंग পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন। বাশি-বিজ্ঞানকে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসায়রূপে নিবদ্ধ রাধার উদ্দেশ্যে তারা রাশি-বিজ্ঞানের সরল পদ্ধতি গুলিকেও থ্ব ছুর্বোধ্য ও রহস্তময় বলে প্রচার করেন, যাতে জনসাধারণের রাশিভত্তর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ কমে যায়।

উল্লিখিত স্ব রক্ম ক্রটি সম্বন্ধে স্চেতন ও সাবধান থেকে রাশিবিজ্ঞান সাথকভাবে প্রয়োগ

क्तात वर्षष्टे स्वांग य वहत्क्त त्राहरू, अ मारी বিনা বিধায় করা চলে। বহু ভূল ধারণা সংস্থেও যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা একথা ক্রমেই উপন্তরি করছেন তা খুবই আশাপ্রদ। অপব্যবহার ও অদাধু প্রয়োগের হাত থেকে রাশি-বিজ্ঞানের স্থনাম রক্ষা ক'বে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ও জ্ঞান আহরণের জন্ম এই বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার একটি প্রধান উপায় হলো, এর তত্তকে ব্যাপক ভাবে দাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, সে কথা গোড়াতেই বলেছি। তার একটি পথ হলো অক্যান্ত বিজ্ঞানের মত এই বিজ্ঞানকেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ নীচু শ্রেণী থেকেই (অস্ততঃ আই-এ বা আই-এস্সি শ্রেণী থেকে ) পাঠ্য তালিকার অস্তত্ত্ করা। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে এখন খুবই অল্প শংখ্যক ছাত্রের জ্**ন্ত** বি-এস-সি ও এম, এস-সি শ্রেণীতে বাশি বিজ্ঞান শিক্ষার বাবস্থা রয়েছে. কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই দামান্ত। এদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাত্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকাল অনেক রক্ম জাতীয় পরিকল্পনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব-সম্পদকে পূর্ণ মাত্রার শিল্প, কৃষি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত ক'রে জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে হলে, অক্যান্ত বিজ্ঞানের সমন্বয়ে বাশি-বিজ্ঞানের তত্ব ও ব্যবহার নিয়েও যে আরও ব্যাপক-ভাবে গবেষণা করা দরকার, আশাকরি দেশ-প্রেমিকরা সে কথা হাদয়ক্ষন করবেন।\*

এই প্রবন্ধে কলিকাতা রাশি-বিজ্ঞান সমিতি কতৃ ক
সংকলিত পরিভাষা বাবহার করা-হয়েছে—লেথক।

## কয়লা খরচের পরিকল্পনা

## প্রতিক্ষয়কুমার সাহা

কয়লা শরতের আবোচনা—উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিয়া ১৯৪৬ সালের মধ্যেই যাহাতে বাৎসরিক ৪১০০০,০০০ টন কয়লা পাওয়া যায়, ভারতীয় অন্তবর্তী গভর্ণমেন্ট সেবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। আশাকরি, কয়লা ব্যবহারের মিতব্যয়িতার বর্ত্তমান এই পরিকয়না সংশ্লিষ্ট কর্ত্পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে।

ষাহা হউক, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত নিয়ম
অন্ত্রপাবে কয়লা ব্যবহার করিবার প্রথা আলোচনা
করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে ভারতে সাধারণতঃ কি কি
কাজে কয়লা থরচ হয়, তাহাই আলোচনা করিব।
১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ সন পর্যন্ত গড়ে ২৮,০০০,০০০
টন কয়লা প্রতি বংসর খনি হইতে তোলা হইয়াছে।
ইহা ধরিয়া লইলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক কয়লা ধরচের হিসাবে এইরূপ দাঁড়াইবে—

- ১। রেলবিভাগের জন্মই সর্বাপেক। বেশী
  প্রিমাণ প্রথম পর্যায়ের কয়লা, এমনকি পোড়া
  পোথ্রিয়া কয়লাও ব্যন্থিত হয়। এই বিভাগ প্রায়
  ৮,০০০,০০০ টন কয়লা প্রতি বংসর ব্যবহার
  করে।
- ২। কয়লা ধরচের দিক হইতে ইহার পরেই লোহা ও ইম্পাতের কারখানা গুলির স্থান। ইহাদের জন্ম প্রতি বংসর গড়ে ৬,০০০,০০০ টন কয়লার প্রয়োজন হয়।
- ৩। কেবলমাত্র কয়লার থনিগুলির কাজ চালাইবার জন্ম যে কয়লা থরচ হয় এবং যাহা নষ্ট হয়, ভাছার পরিমাণ একত্রে প্রায় ২,৫০০,০০০ টন দাঁড়ায়।
  - ৪। কাপড়ের কল, চটকল ও কাগজের কল

গুলির জন্ম প্রায় ৩,৫০০,০০০ টন কয়লা প্রতি-বংসর ব্যয় হয়।

- ৫। গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্ম (উনান, segries, রাঁধিবার জন্ম এবং কুকার ইত্যাদিতে) আহ্মাণিক ২,৫০০,০০০ টন থবচ হয়।
- ৬। অদাহ্য ইট ও মাটির বাসনপত্র তৈয়ীর কাজে প্রায় ২,০০০,০০০ টন ধরচ হয়।

অবশিষ্ট যে ৩,৫০০,০০০ টন উদ্বত্ত থাকে তাহা নৌবহর, নৌবিভাগ, পোর্ট ট্রাষ্ট ও জাহাজ ভৈয়ারী ইত্যাদির জন্ম ব্যয়িত হয়।

"কয়লার মৃক্তি দক্ষত ব্যবহার"—এই শব্দ সমন্বয়টি ত্ই দিক হইতে বিচার করা যায়। প্রথমতঃ, ইহা দারা কতির পরিমাণ যত দ্র সম্ভব কমান, দিতীয়তঃ উপযুক্ত মানের কয়লা যাহাতে বিভিন্ন শিল্পের জ্বন্ত ব্যবহৃত হয়। ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিরই নামান্তর। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ক্ষতির পরিমাণ বহল পরিমাণে হ্রাস করা যায়। গভর্গমেণ্ট যে উৎপাদন বৃদ্ধির জ্বন্ত এত ব্যক্তা, এই পরিকল্পনাটিও তাহার সহিত সমতালেই চলিবে।

### কয়লার যুক্তিসলভ ব্যবহার

যে সকল প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণ কয়লা ব্যবস্থত হয়—তাহাতে কিভাবে কয়লা নই হয় এবং সক্ষে সঙ্গে এই ক্ষতির প্রতিকারের পথগুলি নির্দেশ করিলেই এখন আমাদের যথেষ্ট হইবে।

গ্রিয়া বড় ক্তি হয় থড়ের গাদা
 পুড়য়া নরম পাথ্রিয়া কয়লা এবং মৌচাক হইতে

শক্ত পোড়া পাথ্রিয়া কয়লা সরবরাহ করিবার
ব্যাপারে। প্রত্যেক বংসর কেবল মাত্র ঝরিয়া
কয়লা কেন্দ্রেই প্রতি নম্না ইইতে ৩০,০০০,০০০
গ্যালনের অধিক সালকাতরা পুড়িয়া বায়্মগুলে
মিশিয়া য়য়। ইহা ২০০,০০০ টন কয়লা ক্ষতির
পরিমাণের সমান। অতি অল্প উত্তাপে কয়লাকে
অপারে পরিণত করিবার প্রথা প্রবর্তন করিয়া এই
ক্ষতি পূরণ করা য়য়। ইতিমধ্যে এই প্রথা ইংল্যগু,
জামনিী এবং রাশিয়াতে প্রবর্ত্তিত ইইয়াছে।
বিদেশী পরিকল্পনা (installation) গুলি কয় করার
ব্যয়্মাপেক্ষণ এ বিষয়ে স্থামার সনদের (Patent)
উল্লেখ করা য়াইতে পারে—দর্শান্ত নং ৩৬৬০০,
তাং ১লা ক্ষেক্ষ্যারী, ১৯৪৭।

২। খনির কাজ চালাইতে যে ক্ষতি হয়—
বে সকল খনিতে পোড়া পাথ্রিয়া কয়লা পাওয়া
বায়, সেই সব খনির কাজ চালাইবার জন্মও এই
কয়লাই ব্যবস্থত হয়। নিকটবর্তী খনির সহিত
কয়লা বিনিময় দারা সহজেই এই প্রকার অপব্যবহার
প্রতিরোধ করা যায়।

৩। বেল বিভাগ তাহাদের সঞ্চরণ-সহায়ক যন্ত্র (locomotive) চালাইবার জন্ম প্রথম মানের কয়লা, এমনকি পোড়া পাথুরিয়া কয়লাও ব্যবহার করে। সময় সময় বেলগাড়ী কোয়েটা হইতে নকুণ্ডি-জহিদান পর্ণন্ত যাতায়াত করিবার সময় वारला एम इटेर्ड क्यला लहेशा यात्र। श्रानीय निम्न मात्नत कश्रमा ७ धूमा এवः ভाঙা পাণর খণ্ডের সহিত গুড় মিশাইয়া এবং তাহার পর ইহাকে ছোট ইটের আকারে অঞ্চারে পরিণত করিয়া ইঞ্জিনের অগ্নিকুণ্ডে সহজেই ব্যবহার করা যায়। ইহা অন্ত ভাবে ব্যবহার করিবার উপায় নাই। ইহা আমার পরিকল্পনায়, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৭ তারিখে ৩৭৩০৩নং দর্থান্তে) বিবৃত হইয়াছে। জালানি মিতবায় করিতে গুড় ব্যবহার করিলেও অনেকের মাপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে ১৯৪৪-৪৫ সনে ৪৩১,০০০ টন গুড় উৎপন্ন হয় এবং ১৯৪৫-৪৬ সনেই উৎপদ্ধের হার বৃদ্ধি পাইরা ৪৩৩,০০০ টনে দাড়ায়। এই বৃহৎ পরিমাণের সামান্ত এক অংশ (৫০,০০০ টন মাত্র) হইলেই বর্ত্তমানে যে নয়টি পরিপ্রাবণ-গৃহ (distillery) আছে, তাহার চাহিদা মিটিয়া য়ায়। বাকী প্রধান অংশ য়াহা, আপাতঃদৃষ্টিতে নই হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহাঁ, জালানির মিতব্যয়িতার জন্ত, বিশেষ করিয়া কয়লা সম্পদ সংবক্ষণের জন্তই ব্যবহৃত হইতে পারে।

৪। ধৃলার আকারে কয়লার কয়—ঝিন হইডে,
কয়লা উত্তোলনের সময় শতকরা ২০ অংশ ধূলাতে
পরিণত হয় এবং এই অংশ হইতে মাত্র ১০%
ব্যবহারের উপয়ুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট ১০% অব্যবহার্য
বঙ্গ হিসাবে নই হইয়া য়য়। এই ১০% অংশ বাৎসরিক
২,৮০০,০০০ টন কয়লার সমান। ইইক আকারে
অকার সরবরাহ করিয়া এই ক্ষতিপূর্ণ করা য়য়।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা য়াইতে পারে য়ে, আমেরিকার
মত দেশে বেখানে কয়লা সম্পদ আরও ৬০০০ বংসর
পর্যন্ত বৈশ কিছুদিন হইতে ইইকাকারে অকার
সরবরাহ কার্যে খ্ব উৎসাহ দিতেছেন। ইংল্যাণ্ড,
ফ্রান্স ও জার্মানীতেও অয়য়প ব্যবস্থা প্রচলিত।
এইসব দেশে বৎসরে প্রায় ২,০০০,০০০ টন অকার
উৎপাদন করা হয়।

৫। পোড়া পাথ্রিয়া কয়লা চ্র্নের ক্ষতি—য়িদ্ধরিয়া লওয়া বায় যে, বৎসরে ১,০০০,০০০ টন নরম্ব পোড়া পাথ্রিয়া কয়লা সরবরাহ করা হয় তবে ধূলার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ২০ অংশ এবং এই অংশ হইতে মাত্র ১০% গরুর চাড়ি ও মাটির গামলা তৈয়ারীর জন্ম বাবহৃত হয়। যে ধূলা নষ্ট হয় তাহার পরিমাণ বংসরে ১০০,০০০ টন হয়। ইটের আকারে অকার তৈয়ারী করিতে উৎসাহ দেওয়া হ'লে এই অপবায় প্রতিরোধ করা যায়। সমস্ত ধূলা সংরক্ষণ করিয়া বংসরে ৩,০০০,০০০ টন কয়লা পাওয়া যাইবে। এই কয়লা বাবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার ও গৃহস্থালীর ব্যাপার উভয়েরই উপযোগী।

#### বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়লা ব্যবহার

বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়লা ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করিলে প্রথমেই মনে হয় কয়লা ব্যবহারের গাফল্য, অর্থাং কোন্ প্রথায় কয়লার দাহনক্রিয়া মপূর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে ইইবে, কোন পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া গায়ুমণ্ডলে না মিশিয়া যায়, এবং গ্রে উত্তাপ নষ্ট য়ে তার পুন্র্ব্যবহারের ব্যবস্থাও স্বেন হয়। দ্বিতীয়তঃ হালানি ব্যবহারে অতি আধুনিক প্রথার প্রয়োগ।

- ১। রেল বিভাগ—বর্তমানে প্রচলিত সঞ্চরণহায় য়য়গুলিতে ঘনকরণ প্রথা প্রবর্তন করিলে

  হালানি ব্যবহার শতকরা ১৫ হইতে ২০ অংশ

  র্যন্ত হাস করা যায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে

  নীভবন সঞ্চরণ-সহায় য়য়গুলি ৬২০ হইতে

  ০০০ বার জল না লইয়া কাজ চালাইতে

  বারে। ইহাতে শতকরা ১৫ হইতে ২০ অংশ

  হালানি বাঁচিয়া যায়।
- ২। শক্তি উৎপাদনে বাষ্প উত্তোলন—বাষ্পযন্ত্র boiler থুব উৎকৃষ্ট প্রকৃতির এবং আধুনিক বিকল্পনাম্যায়ী হওয়াই বিধেয়। যদি প্রাচীন প্রধায় নির্মিত বাষ্পযন্ত্র একান্তই ব্যবহার করা হয়, য়মন ভারতবর্ধে ব্যবহৃত হইতেছে তবে ইহাদের মুনরায় বললাভ করিবার যল্পের সহযোগ হওয়া প্রয়েজন, যাহা দ্বারা শতকরা পাঁচ হইতে দশ অংশ হালানির ব্যবহার হাস করা যায়ে।
- ৩। অদাহ্য ইটের চুলীতে, কাচনিমাণের দ্য়িকুতে, ঢালাই কাজের কারধানা ইত্যাদিতে দ্য়েকুতে, ঢালাই কাজের কারধানা ইত্যাদিতে দ্য উত্তরাপ ও আমেবিকায় বললাভ করিবার যন্ত্র (Recuperator) কবং বল-উৎপাদনকারী বন্ধের (Regenerator) ছল প্রচলন আছে। ইহার জন্ত আমার ভারতীয় নদও (দরধান্ত নং ৩৫০২৭, তাং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৪৬) সহজ্বভায়।

गृहशांनी कार्यात कन्न कानानित वावशान-

ইউবোপ, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং গৃহস্থানী ব্যাপাবে জালানি অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই তাপ সঞ্চরণের জন্ম ব্যবহৃত হয়; ইহার পর সেধানন বছন কার্যের স্থান। ভারতবর্ষে তাপ সঞ্চরণের প্রয়োজন খুবই কম এবং কোপাও ইহার প্রয়োজন रहेरल अञ्चलरात क्यारे रहा। खखताः सदा गाहेट भारत एवं, शृहकानी व्याभारत जानानि পুরাপুরি বন্ধনের জন্মই ব্যবহৃত হয়। ভারতের वर्षार डेकम शत्वद डेनरवानी तद्यम काफ दिखानिक প্রণালীতে পরিচালিত হইলেই কয়লা ও অন্যান্ত জালানি খরচের পরিমাণ ৫০% এর মত হ্রাদ হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমি সানশে আমার হুভেন (nuven) এর উল্লেখ করিতেছি, পেটেন্ট নং ৩৪০৯২ তাং ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬)। ইতিমধ্যেই ইহা পণ্ডিত জ্বওহরলাল নেহফ এবং বাংলুর জালানি প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহারা মুক্তকঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

#### সম্ভাবিত কয়লা সঞ্চয়

উপরি উক্ত বৈঞ্চানিক ও যুক্তিগকত প্রথাগুলি প্রয়োগ করিলে যে মিতব্যশ্বিতা দৃষ্ট হুইবে ভাহা এইরপ—

- ১। লোহার ও ইম্পাতের কারধানা হইতে কমপকে ৫% সঞ্চিত হইবে। ইহাতে পাওয়া বাইবে ৩০০,০০০ টন।
- ২। রেলপথ হইতে কমপক্ষে €% সঞ্চিত হইবে, ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০০,০০০ টন।
- ৩। কাপড়, চট ও কাগজের কলগুলি হইতে ৫ হইতে ১০% এর মত দঞ্চর করা বায় এবং সেই সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হয় ৩৫০,০০০ টন।
- ৪। গৃহত্বালীর ব্যবহারেও শতকরা ২০ হইতে
   ৫০ অংশ হ্রাস করা বায়। হ্রাসের পরিমাণ গড়ে
   ৩৫% ধরিয়া সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ দাঁড়াইবে
   ৮৭৫,০০০ টন।
  - ৫। কোনিয়ারীগুলির কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ

৫ হইতে ১০% ব্রাস করিয়া যাহা সঞ্চিত হয়। ভাহার পরিমাণ ১৮৭,০০০ টন।

- ৬। অদাহা ইট ও মাটির জিনিবপত্র তৈয়াবীর ব্যাপারেও কয়লা ব্যবহার শতকরা ১০ হইতে ২০ অংশ কমান যায়, তাহাতে আয় হয় ৩০০,০০০ টন।
- १। কাচ নিমাণের কারখানা ও চনের
  চুয়ীগুলি হইতেও ১৬% কয়লা সঞ্য করা যায়
  বাহার পরিমাণ হইবে ২৫০,০০ টন।
- ৮। আত্মতাপে অঙ্গারীকরণ-প্রথা প্রবত্ণ করিয়া যে আয় হইতে পারে ভাহার পরিমাণ ৩,০০০,০০০ টন।

মোট আয় •••••••••• টন।
উপরে বে হিদাব করা গেল, ভাহা অতি সহজ
উপায়ে এবং খাভাবিক অবস্থার মধ্যেই পাওয়া
বাইবে। এশ্বলে উইলিয়ম, এ, বস্থর "কয়লা ও
ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার" এর (২০ পৃষ্টা) কিয়দংশ
উদ্ধৃত করা বাইতে পারে—

"সাম্রান্ধ্যে যে কয়লা ব্যবহৃত হয় তাহ। হইতে যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়লা আয় হইতে পারে তাহার হিদাব কয়লা সরবরাহের দ্বিতীয় রয়েল কমিশনের ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে পাওয়া যাইবে। বংসরে ব্যয়িত ১৬৭,০০০,০০০ টন কয়লা হইতে বে আয় হইতে পারে তাহার পরিমাণ ৪০ হইতে ৬০ কোটা টনের মত।"

কয়লা ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতবর্গ আছ যে অবস্থার মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা ১৯০৫ সনের ইংলণ্ডের অবস্থার সমতুল্য।

#### সিদ্ধান্ত

বে সকল মৌলিক তথ্য ভিত্তি করিয়া কয়লা
থরচের পরিকয়না করা হইয়াছে সেগুলি এইরূপ:—

- ३। दिश्रान क्यमा जानानिक्रा वावक्र इय त्मश्रान ठिक श्राद्यक्त यक वायु मर्था हेशव मारन मण्पूर्व हहेरव।
  - ২। দাহন ক্রিয়ায় যে উত্তাপ সঞ্চাবিত হয়

তাহা যাহাতে নট না হইয়া সম্পূর্ণাংশই নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহার করা হয়।

- ৩। কয়লাকে অঙ্গাবে পরিণত করিবার সময় বে সকল উপজাত পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলিকে পুরাপুরি উদ্ধার করা।
- ৪। উপযুক্ত পর্বায়ের কয়লা বিভিন্ন শিল্প
   প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা।

যদি এই চারিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য কার্যে প্রয়োগ
করা নায় তবে বর্ত্তমানে যে কয়লা ধরচ হয় তাহার
পরিমাণ শতকরা ২০ হইতে ২৫ অংশ হ্রাস করা
যায় এবং ১৯৫৬ সনেই ৩২,০০০,০০০ টন কয়লা
উৎপাদন করিয়া ৪১,০০০,০০০ টন কয়লার প্রয়োজন
মিটিয়া যাইবে—ইহা ১৯৪৬ সনে Coldfield
committee নির্দারণ করিয়াছে। উৎপাদন ও
ব্যবহার এই তুইটি দিক একই সময়ে বিল্লেখণ
করিয়া দেখিলে আমাদের জাতীয় সকট দ্র হইয়া
যাইবে। উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিয়াই ফেন
অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক প্রথায় কয়লার ইচ্ছামত
থরচ করা না হয়, কারণ ইহাতে জাতীয় সম্পদের
অপচয়ই হইবে।

এই পরিকল্পনাটি প্রবর্তন করিতে বর্তসানে প্রচলিত প্রথাগুলিতে সামাত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিলেই চলিবে এবং কাজের মধ্যেও প্রতিবন্ধকতা করিয়া ইহা বিশেষ বিদ্ন ঘটায় না। অবশ্র বৈজ্ঞানিক উপায়গুলিও সর্বদা উৎপাদন বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপদ্ধ দ্রব্যের উৎকর্ষ লাভের সহিত সমান্তরালেই চলিয়া থাকে।

"কয়লা খরচের পরিকল্পনা"র যে মক্সাটি এখানে পোন করা হইল ভাষা বুরিবার জন্ম বে সকল মৌলিক তথ্য ও সাধারণ নিয়ম কামুন জানা প্রয়োজন—

#### (ক) ব্যবহারিক প্রথা

১। যে স্থানে জালানি ব্যবহার হয় সেইরূপ ফ্যাক্টরী বা কারধানাতে সরকার-নিযুক্ত দক্ষ দ্ম চারীদের সে দকল স্থান পরিদর্শন। উপজাত-গ্যাদ

াম্হের তাপ নির্ণয় এবং ইহাদের বিশ্লেষণ করাও

াই কম চারীদের কম তালিকার অন্তর্ভুক্ত ইইবে।

।দি এই গ্যাদের তাপ ২৫০° সেণ্টিগ্রেডের বেশী

য়ে, অথবা যদি কয়লা চালিত কেন্দ্রে ১%এর বেশী

এবং তৈল বা গ্যাসের জালানিতে ০০৫%এর বেশী

হার্বন-মনক্সাইড্বতমান থাকে তবে ম্যানেজার

যন প্রগতিশীল দেশসমূহে প্রচলিত, স্থপরিচিত ও

হপ্রমাণিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ করেন।

এই সকল দক্ষ ব্যক্তি পরিদর্শন, পরিচালন ও

ক্লোগঠনের জন্ম পারিশ্রমিক আদায় করিতে

গারেন।

- ২। অগ্নিকুণ্ড বা বাষ্পাযন্ত্রের তাপ নির্ণয় করিয়া ক্ষে ব্যক্তি যদি দেখেন যে, ইহার তাপ ১০° সেঃ এর বেশী হইয়াছে, তবে তিনি ম্যানেজারকে ভাপ পরিচালনার প্রতিবন্ধক বস্তু ব্যবহারের নির্দেশ দিবেন।
- ৩। ঘনীভূত বাষ্পের তাপ १०° সেন্টিগ্রেডের উর্দ্ধে না উঠে, ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন ধকারে তাপ ইহার উর্দ্ধে উঠিয়া যায় তবে দক্ষ ঢাক্তিগণ কারখানার কাজের উপযোগী অতিরিক্ত লিপা ব্যবহারের জন্ম উপদেশ দিবেন।
- ৪। গভর্ণমেণ্ট নিজে প্রথম নরম পোড়া 
  গাথ্রিয়া কয়লা সরবরাহের জন্ত একটি পরিকল্পনা 
  চরিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন, স্থাহাতে উপজাত 
  গার্থজনি উদ্ধার করিবার উপায়ও নির্দিষ্ট ইইবে। 
  কান কোলিয়ারীর নিকটে এই কাজ চালান 
  গাইতে পারে, বেখানে মধুচক্র ইইতে উৎপাদিত 
  গাথ্রিয়া কয়লার চুলী আছে। সামান্ত অদলবদল 
  চরিয়া এই চুলীগুলিই নরম ও শক্ত উভয় প্রকার 
  পাড়া পাথ্রিয়া কয়লা সরবরাহের জন্ত ব্যবহৃত 
  ইতে পারে। এই প্রথায় উপজাত ব্রব্যগুলিও 
  টক্ষার করা সহজ হইবে। করিয়া কয়লা ধনিতে 
  প্রায় ৩০০টি মৌচক্র পাথ্রিয়া কয়লার চুলী আছে।

  ১) ভগভদি কুজামা—৭২ টি চুলী। (২) ইউইনা

- ৪০, (৩) ভগতদি ৫৪, (৪) নিউ মেরিন ৫০,
  (৫) থানস্থর ২০ ইত্যাদি। প্রত্যেক চার্জ্জে একটি
  চুলী ৬ টন ধারণ করিতে পারে এবং নরম পাথ্রিয়া
  করলা উৎপাদনের জন্ম প্রত্যেক বার ৮ঘণ্টা সময়
  লাগে, অর্থাৎ প্রতিদিন এক একটি চুলী ১৮ টন
  নরম পোড়া পাথ্রিয়া করলা প্রস্তুত করিতে পারে।
- ৫। আধুনিক সঞ্চরণ-সহায় বস্তুগলির ব্যবহারো-পবোগী বাষ্প্রয়ের নক্সা এবং সংগঠণ সরস্বার-নিযুক্ত দক্ষ কর্মচারীগণই পরিকল্পনা করিবেন।
- ৬। এই কর্মচারীগণই ছোট ইটের আকারে অঙ্গার প্রস্তুত করিবার জন্ম বিভিন্ন পর্যায়ের কল তৈয়ার করিবেন, যাহাতে বড় আকারে ও ছোট আকারে এইরূপ ইট সরবরাহ করা চলে। যথা—
  - (क) বিরাম-ণিহীন পেষণ यश्र।
- (খ) স্বিরাম বন্ধ—যাহা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ব্যং গতিশীল হয়।
- ৭। সরকারী কর্মচারীগণ জালানি আন্ধ করিবার বিভিন্ন যন্ত্র ( যথা—বললাভ করিবার যন্ত্র, বাস্পাযন্ত্র, গ্যাস উৎপাদনকারী যন্ত্র ও বল উৎপাদন-কারী যন্ত্র) চালাইবার নিয়ম নিদেশি করিয়া এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন কলের মালিকদের নিকট বিজ্ঞপ্রিমূলক চিঠি পাঠাইবেন।
- ৮। উন্নতিশীল দেশসমূহে প্রচলিত আধুনিক প্রথা ও নিয়মগুলি আমাদের দেশেও প্রচলনের জন্ম গভর্ণমেণ্টকে দৃঢ় প্রচারকার্য চালাইডে হইবে এবং সেগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্ম নানা স্থানে কেন্দ্র খুলিতে হইবে। ভারতবর্ষ আন্ধুও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে, আন্ধুও সে পূর্ববর্তী গবেষণার প্রসার ও প্রচলনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নৃতন গবেষণামূলক তথ্য আবিশ্বারের উপর দৃষ্টি দিতে পারিতেছে না।

#### (४) व्यवद्याश्रम

আমাদের দেশে জালানি, বিশেষ করিয়া কয়লার, প্রাকৃতিক সম্পদ বাহাতে জগুয়ভাবে নষ্ট না হয় ভাহার ব্যবস্থা করিতে ইইলে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ চালাইতে হইলে নিম্নলিখিত আইন সমূহ প্রয়োগ করিতে ইইলে—

- ১। শক্ত অথবা নরম পোড়া পাথ্রিয়। কয়শা উৎপাদন করিবার সময় উপজাত পদার্থসমূহ অবশ্য উদ্ধার করিতে হইবে।
- ২। কারথানা বা ফ্যাক্টরী হইতে ২৫০° দেটিগ্রেচ্ছের অধিক তাপে ধুম নির্গত হইতে দেওয়া চলিবে না।
- ৩। কমলা পরিচালিত অগ্নিকুগুগুলি হইতে বে ধ্ম নির্গত ছইবে তাহাতে যেন শতকরা এক অংশের বেশী, এবং তৈল বা গ্যাস পরিচালিত অগ্নিকুগু হইতে নির্গত ধ্যে যেন ১৯৫% এর বেশী কার্যন-মনক্লাইত না থাকে।
- ৪। অতিরিক্ত বাশ্প থেন নষ্ট না হয় এবং
   ৭০° সেণ্টিগ্রেডের বেশী উত্তাপের বাশ্প ধনীভৃত
   ইইলেও কাজে লাগাইতে ইইবে।

- বে পাত্রে তাপ সংযোগ করা হয়, তাহার
  বাহিরের প্রাচীরের উত্তাপ বেন ৭০° সেলিগ্রেডের
  উদ্ধে না উঠে, অর্থাৎ পাত্রগুলি যাহাতে তাপ্
  পরিচালনের প্রতিবন্ধক হয় তাহা লক্ষ্য রাশিতে
  হইবে।
- ৬। সাধারণ কয়লা, পোড়া পাথ্রিয়া কয়লা
  এবং অক্লার-চূর্ণ বাহাতে থুব বেশী পরিমাণ ভাকা
  পাথরের টুকরার সহিত না মিশিয়া বায়, বা ইহার
  সহিত একত্রে না পোড়ান হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিতে
  হইবে। কয়লার গুড়া প্রথমতঃ ছোট ছোট
  ইটের আকারে অক্লারে পরিণত করিয়া, অথবা
  চূর্ণ করিয়া অবশেষে দাহকে (Burner) ব্যবহার
  করিতে হইবে।
- ৭। পোড়া পাণ্রিয়া কয়লা যাহাতে বাষ্প্রয় বা অগ্নিকুণ্ডে ব্যবহার না করা হয়, ইহা কেবলমাত্র ধাতু উত্তোলনের জন্মই ব্যবহৃত হয়, ইহা লক্ষ্য রাথিতে হইবে।

"সর্বাণা শুনিতে পাওয়া বায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অন্ত্সন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মূলা ব্যয়িত হইয়াছে সেম্থান হইতে প্রতিদিন নৃতন তত্ত্ব আবিদ্ধার হইত। কিন্তু সেরপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অন্তবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশর্য্যে আমাদের দর্যা করিয়া কি লাভ ? অবসাদ ঘূচাও। দ্বর্যকাতা পরিত্যাগ কর, মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্মপ্রবিধা স্বাধা করিতে হইবে। যে পৌরষ হারাইয়াছে সেই র্থা পরিতাপ করে।"

## মাটির জৈবাংশ

## প্রস্থিতীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ভামিরা সচরাচর বিভিন্ন বংঙের মাটি দেখতে পাই। মাটিতে অবস্থিত নানা বাসায়নিক সংযুক্তি-সম্পন্ন লোহভন্ম ও জৈব-বস্তর মিশ্রণে এই সব রঙীন মাটির স্বষ্ট হয়। কালোর প্রলেপ থাকলে ব্যতে হবে যে, মাটিতে জৈব বস্তর প্রাধান্ত রয়েছে। কালোর গাঢ়তা জৈব-বস্তর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণতঃ রৌদ্রে শুকানো মাটির রং বিচার করাই সমীচীন; কারণ জলের কম বেশীতে একই মাটির রং ফিকে বা গাঢ় মনে হ'তে পারে। কৃষকদের কাছে কালো বা গাঢ় বাদামী রংএর মাটির কদর খুব বেশী—এ থেকেই বোঝা যায়, জৈব বস্তর মূল্য সম্বন্ধে তারা কতথানি সচেতন।

ক্ল যিশস্ত উৎপাদিত হ'লে মাটিতে न पिटन আগাছা জনাবেই। আগাছা বাড়তে অনায়াসে ঝোপ-ঝাড থেকে করে আগ্রন্ত এমনকি, বড় বড় গাছও হ'তে পারে। এমনি करवरे वन-कन्नराव रुष्टि हा। - क्ववि-भरणव रवना তাদের অবশিষ্ট অংশ (কাণ্ড বা শিকড় ইত্যাদি) এবং বন-জন্মলে বা অন্তত্ত্ত গাছের বারা পাতা মাটিতে ক্রমশঃ দঞ্চিত হ'তে থাকে। জল, বাতাদ এবং নানাবিধ জীবাণুর প্রভাবে সঞ্চিত উদ্ভিচ্জ বস্তুর পচনক্রিয়া আরম্ভ পচনক্রিয়ার গতি-পরিণতি থানিকটা নির্ভর করে রোদ্র, জল, বাতাস ও জীবাণুর কার্বের তীব্রতা ও নাময়ের ব্যাপ্তির উপর এবং আংশিকভাবে মুক উদ্ভিজ্জ বস্তব বাসায়ণিক উপাদানের উপরিউক্ত প্রভাবগুলির ভীত্রতা অধিকমাত্রায়

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে জৈবাংশ সম্পূর্ণ বিশ্লিপ্ত হ'তেও পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এই পচনক্রিয়ার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে না, এবং এমন এক অবস্থার স্বাষ্টি হয় যথন তার গতিমাত্রা অত্যক্ত শ্লপ্ত হ'য়ে পড়ে। দেই অবস্থায় যে রাসায়ণিক মিশ্র পদার্থের উত্তব হয় তার বর্ণ ঘোর কালো অথবা বাদামী। অজৈব অংশ, বিশেষ ক'রে রঙীন লোইভন্ম ও এই জৈব বস্তার সংমিশ্রণে মাটি বিভিন্ন বর্ণাভা প্রাপ্ত হয়। এই প্রায় অপরিবর্তিত জৈবাংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'হিউমাদ' (humus)।

উৎপত্তি—হিউমাস বহুবিধ রাসায়ণিক উপাদানে গঠিত একটি মিশ্র অথবা অসংলগ্ন যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থবির উপাদানগুলির মধ্যে যে দৃঢ় বন্ধন থাকে, হিউমাসে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়, অথচ সেই বন্ধন ভাঙ্গারও কোন সহজ প্রক্রিয়ানেই। এই উপাদানগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) শর্করা জাতীয় (সেলুলোজ, লিগনিন্); (২) প্রোটিন জাতীয়; এবং (৬) চর্বি, রজন ও মোম জাতীয়। সাধারণতঃ প্রথম হুই জাতীয় উপাদানের পরিমাণ ও প্রভাবই হিউন্মাসের ধর্ম নিধ্বিণ করে।

মূল উদ্ভিজ্ঞ বস্তার পরিমাণের উপর হিউমাসের পরিমাণ নির্ভর করাই স্বাভাবিক। অত্যধিক জীবাপু বা রৌদ্র-জল-বাতাদের প্রভাবে হিউমাস সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন-ভাইঅক্সাইড, জল এবং সামান্ত অজৈব লবণে পরিণত হ'তে পারে। এই লবণাংশের উৎপত্তি মূল উদ্ভিজ্জের উপাদান থেকে। এই চরম অবস্থায় মাটিতে জৈবাংশের পরিমাণ একেবারে

थात्क मा वन्तानरे हत्न। त्यथात्म छात्र कम, জীবাণুর কার্যক্ষমভাও অপেকারত ল্লখ, সেধানে यि छिष्टिक्क्षत्र পরিমাণ অপ্রচর ন হয় তবে হিউমাসও অনেক বেশী স্বিত হ'তে পারে। এই কারণে শীতপ্রধান অথবা নাতিশীতোফ দেশের মাটিভে হিউমাদের প্রাণান্ত দেখতে পাওয়া যায়. কিন্তু উফপ্রধান দেশে, যেমন ভারতবর্ষের প্রায় স্ব্ৰুই, হিউমানের প্রিমাণ অত্যন্ত ক্ম ( সাধারণত: ১% এরও ক্ম); এবং সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় পরিণত হয় ব'লে বংসরের কোন সময়েই অধেক পরিমাণে হিউমাস মাটতে ছমতে পারে না। যেখানে নিয়মিত কৃষিশপ্রাণি জন্মানো হয়, সেখানে পচনক্রিয়া প্রবলতর হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে हिडेमारमत ४४४७ इस। रमशास्त्र हाम कता इस न। দেখানে হিউমানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়-এই জন্মই দেখা যায়, পতিত জমির মাটির বর্ণ হিউনাস থাকার জন্ম অধিকত্র কালো।

হিউমানের কাজ ও ধম — হিউমানের পচনকিয়ার গতি ও পরিণতি মাটির উর্বর-ক্ষমতা
বহুলাংশে নির্ণারণ করতে পারে। পচনের ফলে যে
তেজাংপত্তি ঘটে তা দ্বারা জীবাণুব কার্যক্ষমতা
রৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সব জীগাণুর মধ্যে কতকগুলো
জীবাণু বাতাসের নাইটোজেনকে গাছের উপযোগী
করে আহরণ করতে পারে। এদের সংখ্যা যত
বাড়বে নাইটোজেনও গাছের খাতে পরিণত হবে
সেই পরিমাণে। তা'ছাড়া এই সব জীবাণুর দেহাবশেষ মাটির নাইটোজেন বৃদ্ধি করে।

গাছের শরীর গঠন ও রক্ষণ কার্বে পটাসিয়ম, ফস্ফরাস, ক্যালসিয়ম ইত্যাদি অক্তৈব পদার্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা মাচ সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এ করা হয়েছে। সাধারণতঃ মাটির সহায়তায় গাছ উপাদানসমূহ গ্রহণ করে; হিউমাসের ধারণশক্তি মাটির অক্তৈব অংশের তুলনায় ত— ৫ গুণ বেশী। এইজ্ঞা মাটির উর্বরক্ষমতা বক্ষাহেতু হিউমাসের পরিমাণ বথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এছাড়া

মাটির ভৌতধমি স্বষ্ঠ রাধতে হিউমাসের তুলনা নাই।

মোটামুটি বলা যেতে পারে মে, পাহাড় পর্বতের শিলাপণ্ড ভেঙ্গে ভল বাতাদের প্রভাবে 'মাটির উৎপত্তি হয়। কিন্তু একই রকম শিলাখণ্ড থেকে বিভিন্ন প্রকারের মাটি উৎপন্ন হওয়ার নজীর রয়েছে। এই বিভিন্নতা স্বাষ্ট্র মূলে হিউমাদের প্রভাব প্রধান তম। হিউমাস অধিকপরিমাণে জ্বমা হয় মাটির, আন্তরণের উপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিউমাস মাটির আন্তরণস্থিত অজৈব মুত্তিকা কণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে, কখন কখন একটা পুথক আস্তরণেরও সৃষ্টি করে। জলের স্বাভাবিক আধোগতির ফলে প্রায়ই হিউমাস অল্পবিস্তর নীচের দিকে বাহিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তথায় অবস্থিত মাটির ভৌতধমের উন্নতি সাধন করে। তুণাচ্ছাদিত দ্মিতে হিউমাস অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হতে পারে, এই জন্ম যে সব জমির হিউমাস বহুলাংশে হাদ প্রাপ্ত হয়েছে তাকে তুণাচ্ছাদিত রাথবার প্রথা প্রচলিত আছে। রাশিয়া ও আমেরিকার বিখ্যাত উর্বর চেরনোজেম (chernozem) মাটিতে এক একরে ৩-১৫ হাজার মণ পর্যন্ত হিউমাস স্কিত থাকে। এই পরিমাণ হিউমাদ খালবস্থ দারা বছরে ১'৫-৮ শত মণ মাটিতে সংবৃক্ষিত হয়। ভারতের নাগপুর, মণ্য ভারতের কয়েকটি शान এवः मामाटक कारलामाहित हेर्वतक्रमका वह-পরিচিত। কেহ কেহ এই কালো মাটির সঙ্গে চেরনাম্বের তুলনা করেন, কিন্তু ভারতীয় কালো-माण्ति धटमात जन्म हिडेमानहे य व्यधानकः नामी, তা বলা চলে না।

মাটির অজৈব অংশের সঙ্গে বে বহুমূল্য উপাদানটির অসাসী সম্পর্ক সে হ'ল নাইট্রোজেন।
গাছের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনের প্রধান ভাগ্যার
হিউমাস। হিউমাসের সঙ্গে নাইট্রোজেনের বৌগিক
মিলন এত স্থান্ট থেকে নষ্ট হতে পারেনা। গাছ ও

क्षेत्र নাইটোজেন গ্রহণে অপারগ। গাছের সহায়তা करत जमःशा कीवान, देवन जरमहे जावात এই कीवा-ণুর জীবনধারণ ও সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে সাহায্য করে। कौराधुछनि नाहेरहोरकनरक नाहेरहेंहे नदरन পরिनंछ করে এবং গাছ এই আক'রেই নাইটোজেন গ্রহণে সমর্থ হয়। জৈব-পদার্থের পচনজিয়ার মাটিতে প্রায়ই অ্যাসিডের উদ্ভব হয়। অ্যাসিডের পরিমাণ খুব বেশী হলে একদিকে যেমন ক্যাল সিয়মের ঘাটতির আশকা করা যায়. অ্যাসিডের অবস্থিতির দরুণ জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ক্রিয়া স্থপিত থাকে। এই জন্ম ক্রৈব-পদার্থের পচনক্রিয়াকালীন উদ্বত অ্যাসিডের আধিক্য যাতে न। घटि ज्यांतिष अभगतनत ज्ञ यर्थहे भित्रभाग हुन থাকা প্রয়োজন। চুণের পরিমাণ এবং প্রয়োগ কাল এমনভাবে নির্ণয় করা যায়, যাতে জীবাণুর সাহায্যে পরিণত নাইট্রেট লবণ, গাছ উপযুক্ত সময় পেতে পারে।

জৈব-বস্তর সংস্পর্শে ফস্ফরাস্ যে সব যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করে গাছ সেই ফস্ফরাস্ গ্রহণে অসমর্থ। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, জৈবপদার্থের প্রয়োগে ফস্ফরাস্ গ্রহণে বাধার স্কৃষ্টি হ'তে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, যদি জৈব-বস্তর সক্ষে পরিমিত চূণ থাকে তবে জৈব-বস্তর পচন-ক্রিয়াকাণীন উদ্ভূত যবক্ষার্যান বা কার্বন-ডাই অক-সাইড্ ফস্ফরাসকে ক্যালসিয়ম ফস্ফেটে রূপান্তরিত করতে পারে। বেশী কার্বন-ডাই অক্সাইড্ থাকলেই গাছ এই প্রকার ফস্ফেট্ আহরণ করতে সমর্থ হয়, স্ক্তরাং কার্বন-ডাই অক্সাইডের চাহিদা মেটাবার জন্ম যথেষ্ট হিউমাস মাটিতে থাকা দরকার।

কেই কেই পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জৈব-সার
সাহায্যে উৎপন্ন শস্য যে কেবলমাত্র পরিমাণেই
বেশী হয় তা নয়, শরীর পৃষ্টির জন্মও ঐ শস্য
অধিকতর কার্যকরী। এইরূপ ধারণা করা হয়
বে, সম্ভবতঃ জৈব-সারের প্রয়োগে শস্যের জন্মস্তরে

হরমোন জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় এবিং তারই ফলে প্রাণীর দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

হিউমাসের মাশ ও ভার প্রভিকার-হিউমাদের মত বহুমূল্য বস্তু কিভাবে নষ্ট হয় এবং কি উপায়েই বা তাহা পুনকদ্ধার সম্ভব, তা জানা দরকার। পতিত জমির উর্বরক্ষমতা আমাদের ক্রমকদের কাছে অবিদিত নয়। উর্বর্তার প্রধান কারণ হল অধিক পরিমাণে হিউমাস সঞ্চয়। ক্রমাগভ চাষের ফলে হিউমাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, স্বতরাং লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে হিউমাস উৎপাদনকার্যন্ত নিয়মিত সম্পন্ন হয়। এখানে উল্লেখ করা থেতে পারে যে, অর্দ্ধগলিত ছৈব-বস্তু গাছের কোন উপক।-**त्रहे नार्शना। एव**े पर्यस्त्र ना पहनक्रियात फरन হিউমাস প্রস্তুত হয় সে পর্যন্ত ঐ জৈব-বস্তু মূল্যহীন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব-বস্ত রয়েছে কিন্তু জল নিম্বাশনের বন্দোবন্ত না থাকায় মাটির উপরিভাগে হয়ত জল সঞ্চিত হয়েছে এবং অভ্যন্তরে বীতাস চলাচল বন্ধ হয়েছে। এইরূপ অবস্থার উদ্ভবহেতু পচনক্রিয়া ঠিকমত সম্পন্ন হতে পারেনা এবং জৈব বস্তু অধিক-পরিমাণে থাকলেও কার্যকরী হয়না। ঐ জৈববস্তুকে হিউমাস্এ পরিণত করতে হলে জল ও বাডাস চলাচলের স্থবন্দোবন্ত দরকার। তা হলেই সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। মোট জৈব-বস্তর পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কার্যকারিতা বছ গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বিশ্বেষণ করলে দেখা যায় বে, হিউমাসের কার্বন ও নাইটোজেনের অহুপাত ১০: ১। মাটির কার্বন ও নাইটোজেনের অহুপাত ১০: ১ এর কম বা বেশী হলে ব্ৰতে হবে যে, মাটির কাঞ্চ স্থাত্ত চলছে না, স্বতরাং ঐ অহুপাত ১০: ১-এ আনবার বন্দোবস্ত করতে হবে। এই অহুপাতের মূল্য ১০: ১ থেকে অন্থা হ'লে বে গাছ বাঁচতে পারবে না, এমন ধারণা করা ঠিক হবে না, তবে নিয়ামতভাতে বাড়বার পক্ষে বাধা জ্যাতে পারে। টার্ট কা কৈব-

বস্তর প্রয়োগে কার্বন, নাইট্রোজেনের অমুপাত বাড়ে, কারণ অপেকারত অধিক পরিমাণে কার্বন দেওয়া হ'ল। এই প্রয়োগের ফলে যদি ১০: ১ এর থেকে খ্ব বেশী বাড়ে তবে জীবাণুব কিয়া মন্দীভূত হয়। এইরপ ক্ষেত্রে কৈব-বস্তর সঙ্গে সঙ্গে অল্ল পরিমাণ নাইট্রোজেনযুক্ত লবণ থাকা ভাল। অল্লখা যদি ১০: ১ এর চেয়ে কম হয় তথন ব্রতে হবে বে, জীবাণুর কিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত হারে চলেছে। স্কতরাং এই হারের সঙ্গে সামগ্রস্থ রাধবার জল্য টাট্কা কৈব-বস্তর প্রয়োগ অবশ্ব প্রয়োজনীয়।

চ'ষের ফলে কি পরিমাণ হিউমাস নট হয়
পার্থবর্তী পতিত শ্বমির সঙ্গে ক্ষিত শ্বমির তুলনা
করলেই বোঝা গাবে। দেখা গিয়েছে যে, ৬০ বংসর
ক্রমাগত ফলল তোলার ফলে ১০০ বংসরের দঞ্চিত
হিউমাসের মাত্র এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।
হিউমাসের অভাবে মাটির আমুষ্যাক্ষক ভৌতধ্যের ও
যথেষ্ট ক্ষতি সাণিত হয় এবং মাটির উংপাদন
শক্তি বা ফলনক্ষমতা ভ্রাস প্রাপ্ত হয়।

দেখা যায় যে, হিউমাসের পরিমাণ্ট মাটির উর্বরক্ষমতার পরিমাপক নয়। হিউমাসকে কার্যকরী অবস্থায় বাধতে হ'লে উপযুক্ত আবেইনীর ( যথা-জল, বাঙাদ, ভাপ ও চুণ) প্রয়োজন, **इिडेमान मण्पृर्श व्याकटका इ'रम्र भ'र**ङ् शाकरव। হিউমাদের পচনক্রিগার ফলেই গাছ নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি থেকে আহরণ করার অ্যোগ পায়, স্থতরাং মাভাবিক আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে মাটিতে হিউমাদের প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। তাপ, জন ও বাতাদের প্রথরতা যত ৰেশী, হিউমাদের স্বাভাবিক চাহিদাও ততো-ধিক। এই নিয়মেই কৃষিকার্থের তীত্রতার দলেও সামঞ্জ রেখে হিউমানের পরিমাণ নিধারণ করতে हरव। कार्यन, नाहेस्प्रोरकन अञ्चलाङ ১०: ১ मृत्ना রাথতে হ'লে কেবলমাত্র থড়ের মত কার্বনবছল বস্তু দিলেই চলবে না. কাবণ তাতে জীবাণুর ক্রিয়ার

গতিহার বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু পরিশেষে কার্বন, নাইট্রোজেন অন্থপাত তেমন বাড়ে না। **এই बन्न ना है द्वीर बन-वहन वा ना है द्वीर बन बाहदर**ग পটু লেগিউমু জাতীয় (শিম, অবহর, ধ্পে ইত্যাদি) प्रतृष्ट मावहे श्रक्ति। **এই रा**तश्चाम এकहे मगरम মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন দেওয়া বেতে পারে এবং এই কারণে সবুদ্ধ সারের বহুল প্রচলন নিতান্ত প্রয়োজন। থড়ের সঙ্গে যদি বাইরে থেকে নাইটোজেনযুক্ত লবণ প্রয়োগ করা যায়, তাতেও শেষ পর্যন্ত কাবর্ন, জেনের অমুপাত ঠিক রাখা সম্ভব। এই প্রথা যুরোপের বহু জায়গায় প্রচলিত। এই সম্পর্কে গোবর-দারের মত দস্তা ও উপথুক্ত দার আরু দিতীয় নেই। কপোণ্ট প্রস্তুত প্রণালীতে খড় हेलामि कार्यनवहन देखव-वञ्चरक উপधुक्त मारव রূপাস্তরিত করার মূলে একই নিদে'শ রয়েছে।

অপচয় প্রতিরোধ করাও উদ্ধারের এক উপায়। অবাঞ্চিতভাবে শুসা বপন করা এবং ফসল তোলা বন্ধ কর। দরকার। ঢালু জমিতে জলের প্রকোপে প্রায়ই মাটির আন্তরণ ক্ষমপ্রাপ্ত হয়। এই আন্তরণে অবস্থিত হিউমাদের ক্ষমই অত্যধিক। তুণজাতীয় উদ্ভিদের প্রভাবে একদিকে ধেমন এই ক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব, অন্তদিকে হিউমাস প্রস্তৃতিকার্বেরও সহায়তা হয়। স্থতরাং মাঝে মাঝে (তিন বংসর পর-পরই যথেষ্ট ) তৃণাচ্ছাদন ক্ববিকার্যের অঙ্গীভূত করা সমীচীন। এই তৃণাচ্ছাদন মাটিতে পরিমিত জন সংরক্ষণ কার্ষেও প্রভৃত সাহায্য করে। আমেরিকায় অত্যাত্ত দেশে তৃণাচ্ছাদন প্রথাকে চালুকরার জন্ত বহু অমুসদ্ধান ও প্রচার কার্য করা হয়েছে ও হচ্ছে। দেখা গেছে যে, তিনবছর পরপর তুণাচ্ছা-দনের ফলে নিয়মিত চায় করলেও জৈব-বস্ত তথা হিউমানের পরিমাণ অন্তান্ত প্রক্রিয়ার তুলনায় খুব वृक्ति श्रीश रह। जामारमव रमण्य रम এই विशरह ष्यश्रमकात्नत यत्थेष्ठ नाश्चिष । श्रामाननीयका षाहि, সে কথা অনশীকাৰ্য।

## ভাবতবর্ষের অধিবাস র পরিচয়

#### নেগ্রিটো সংমিপ্রন

#### **প্রা**ননীমাধব চৌধুরী

ভারতবর্ধের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন মন্থ্যা গোষ্ঠার সংমিশ্রণের ক্রমিক স্তর্বিক্তাস (ethnic stratification) সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানী সমাজে বে মত প্রচলিত মোটামুটি তাহা এইরূপ:—

নেগ্রিটো নিধাদ (অক্যাক্ত নাম প্রোটো অধ্যালয়েড, বেদ্দাইক, প্রাক্-দ্রাবিড়, মুগু ইত্যাদি)।

মোন্ধলয়েড, মেডিটারেনীয়ান (অন্যান্ত নাম ব্রাউন জাতি, স্রাবিড়, বাদারিয়ান, প্যালী মেডিটারেনীয়ান, ইণ্ডাস টাইপ, ওরিয়েন্টাল ইত্যাদি )।

্পাশ্চাত্য গোলম্ও ( অক্তাক্ত নাম আলপাইন, আর্সেনিয়েড, আঙ্গোদিনারিক, পামীরী, অবৈদিক আর্য ইত্যাদি )

আর্গ সম্পর্কিত লয়াম্ও (অন্তান্ত নাম ইন্দোএরিয়ান, ইন্দো-আফগান, বৈদিক আর্থ, প্রোটো
নর্ডিক, নতিক ইত্যাদি ) এই ethaic stratification সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে
আলোচনা করা হইবে। প্রথম আলোচ্য বিষয়,
নেগ্রিটো সংমিশ্রণ।

কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের যে গুরবিক্যাস দেখা বায তাহার মধ্যে প্রথম গুর নেগ্রিটো সংমিশ্রণ। তাঁহাদের মত এইরপ বে, ভারতবর্ষের প্রচীনতম অধিবাসী ছিল নেগ্রিটো গোষ্ঠী। বে ভাবেই হউক ভারতবর্ষের মধ্যে এই গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের পরিচর পাওয়া বার। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নৈগ্রিটো গোষ্ঠীর লোক, এই মত অনেক নৃতত্ববিজ্ঞানী গ্রন্থা করেন নাই। তাঁহাদের প্রথম

আপত্তি, যাহাকে নেগ্রিটো লক্ষণ বলা হয় সেই সকল
লক্ষণ সহস্কে। তাঁহাদের খিতীয় আপত্তি এই
বে, অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এই সকল লক্ষণের
বে সামান্ত পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে
ভারতববের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো ছিল, এরপ
দিল্লান্ত করা অন্যোক্তিক। এই দলের কেহ কের্হ
মনে করেন ভারতবর্বের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো
সংমিশ্রণ নাই। কেহ কেহ আবার বলেন, যে-টুকু
সংমিশ্রণ দেখা যায় তাহা ভারতবর্বের বাহিরের
নেগ্রিটো অঞ্চল হইতে আসিয়াছে।

এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্বিজ্ঞানীগণের গৃই পক্ষের যুক্তি ও মতের সংক্ষেপে আলোচনা কর। হইতেছে। এই আলোচনার ফলে কিরুপ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব দেখা যাইবে।\*

দক্ষিণ ভারতের অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্লেরাকাদার, পুলায়ান প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতির কোন কোন লোকের মধ্যে নেগ্রিটো গোষ্ঠার কোন কোন দৈহিক লক্ষণের সহিত কিছু সাদৃশু de Quatrefages, Deniker, প্রভৃতি নৃতত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর ক্রমে এই মত দানা বাঁধিতে থাকে বে, ভারতবর্ধের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন-ভছ তার নেগ্রিটো গোষ্ঠা। ইটালীয়ান নৃতত্ববিজ্ঞানী Giuffrida Ruggeri Huising, Biasutti

<sup>\*</sup> তুই পক্ষের প্রমাণ ও যুক্তি নৃতত্বিজ্ঞানের স্ত্র মতে বিভারিত আলোচনার জগু ডাঃ ভূপেন্ত-নাথ দভের Races of India নামক স্থীর্য প্রবন্ধ (Anthropological papers, New Series No 4, 1935, Calcutta University স্কইব্য )।

ও Bergi-র অভিযক্ত মানিয়া চুইয়। নেগ্রিটো-বাদের **नम**र्थरन विश्वातिष्ठ वालित निहार्छन । डेंड्रास्त्र भरत वाकाकी नंखकविकानी हाः वित्रजानकत छहं नृजन করিয়া দক্ষিণ ভারতে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কার করিবার দাবী করিয়াছেন। অন্তান্ত গ্রন্থের উল্লেখ न। कविश्व वना याद्य त्य, Ginffrida Rnggeri-द First outlines of a Systematic Anthropology of Asia-র ইংরেজী মমুবাদ প্রকাশিত इम् ১२२১ बुंडोर्स । ১२२৮ छ ১२२२ शृष्टे। स्म Nature পত্তিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধের উল্লেখ কবিয়া ভাঃ গুহ বলিভেছেন যে, তাঁহার অমুসন্ধানের সর্ব প্রথম কাদার. क्रिक প্রভত্তি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিত্রণ আবিষ্কৃত হয় (". disclosed for the first time the presence of a negrito racial strain among these tribes")৷ আসামের ভৃতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার ও প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্বিজ্ঞানী छाः शर्रिन, छाः अरहत এই मार्ती मानिया लहेश ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মাছবের উপস্থিতি ডা: গুহ নিশ্চিতরপে প্রমাণ কবিয়াছেন। ওধু এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও রুষ্টি, নেগ্রিটো গোষ্ঠার মামুদের নিকট কি পরিমাণে ঋণী তাহাও নিধারণ করিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের পেরাধিকুলাম ও আগ্লামালাই পর্বত অঞ্চলে কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে নিগ্রিটো গোষ্ঠীর বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ক্ষেকটি কোকের কেশের বৈশিষ্ট্যের (Spirally curved hair) জন্ত। ডাঃ হাটন বলেন, দক্ষিণ ভারত ছাড়া আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যবতী অঞ্চলে নেগ্রিটোর অফ্রপ কেশবিশিষ্ট (frizzly hair) লোক অক্সী নাগাদের মধ্যে দেখা বায়। তারপর রাজমহল অঞ্চলে পশ্মের মত কেশ বিশিষ্ট (wooly hair) এক বাগ্দী আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর অক্সান্ত দৈহিক লক্ষণের কথা বিশেষ বিবেচনা

না করিয়া শুধু কেশের বৈশিষ্ট্যের জন্ম এইরূপ মন্ত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে অসমী নাগা, রাজমহলের বাগদী ও দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপজাতি নেগ্রিটোগণের বংশধর।

নেগ্রিটো গোষ্ঠার অন্যান্ত দৈহিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে কতথানি দেখা শায় তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। Sergi ও Biasutti উভয়েই কাদারদিগের মধ্যে পশ্মের মত চুল, চ্যাপ্টা नाक ও निर्धानकनगुक मुथ प्रिथिट পाইश्राट्न। ডাঃ গুড়ের বর্ণনা ইহাদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদিগকে প্রকৃত নেগ্রিটো বলা হয়। ডাঃ গুহের মত এইরূপ যে, কাদার দিগের দৈহিক লক্ষণের সহিত আন্দামানের নেগ্রিটো অপেক্ষা মালয়ের সেমাং ও মেলানেশিয়ার (নিউগিনি) আদিম অধিবাদীদের দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। ডাঃ হাটন নিজে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আসাম ও ত্রন্ধ সীমান্তে যে নেগ্রিটো প্রাচীন স্তবের কথা বলা হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে ভাহাকে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের পরিচয় বলা যাইতে পারে। রাজমহলের আবিষ্কারেও কেশের বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার গুহ, হাটন প্রভৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, দক্ষিণ ভারত ও আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের উল্লিখিত উপজাতিগুলির মধ্যে নেগ্রিটো অপেকা মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

াস যাহা হউক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এইভাবে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে প্রশ্ন উঠিরাছে, এই সংমিশ্রণ কিভাবে আসিল। গাঁহারা নেগ্রিটোবাদের সমর্থন করেন উপরে উল্লিখিত প্রমাণের উপর থিওরী দাঁড় করাইবার জন্ম তাঁহাদিগকে বলিতে হইমাছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠার লোক ছিল আদিম অধিবাসী। বাস্তবিক আসাম ও প্রক্ষের সীমাস্ত

শীমান্তে বাজমহল পাহাড়ে আবিষ্কৃত নেগ্রিটো সংমিশ্রণের অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে এরপ অহুমান করিতে হয় যে, এক কালে সমগ্র ভারতবর্ষে এই' গোষ্ঠার মারুষ ছড়াইয়া ছিল। ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের প্রচারে এইভাবে ভিনটি পর্যায় দেখা যাইতেছে। প্রথমে শুধু দক্ষিণ ভারতের প্রাস্ত সীমায়, তারপর ভারতবর্ষের অক্যান্ত অংশে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে। শেষ পর্যায়ে দেখা যাইতেছে, নেগ্রিটো গোষ্ঠা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি, কংকাল প্রভৃতি মহায়দেহের যে সকল নিদর্শন আবিষ্ণত হইয়াছে তাহা হইতে এই অফুমান সম্পিত হয় না। এ জন্ম এই থিওরী সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ দূর করিতে পারে এরপ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া নেগ্রিটোবাদের সমর্থনকারী পণ্ডিতগণ অহা পথে গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন. নেগ্রিটো গোষ্ঠী শুধু ভারতবর্ষের নহে, পরস্ক সমগ্র निक्कन-পূर्व अनियात आनिम अधिवासी।

এই প্রদক্ষে Huising এর অনুসরণ করিয়া 'Giuffrida Ruggeri' যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্লের প্রাগৈতিহাসিক যুগের আনুমানিক স্তর্বিকাস হইতে অধিবাসীদিগের ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর উপস্থিতির স্থত্র পাওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখানে প্রমাণের অমুসন্ধানে ভারতবর্ষের বাহিরে এবং প্রাগৈতি-হাসিক যুগ পর্যন্ত যাওয়া হইতেছে। তাঁহার মতে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় পড়ে এরপ দৈহিক লক্ষণ-যুক্ত (with equatorial characters) আদিম অধিবাদীদের অন্তিত্বের প্রমাণ এই অঞ্চলে পাওয়া যার। Huising-এর মতে উপকূল ভাগের অধিবাসী ১একটি নেগ্রিটো জাভিকে ভারতবর্ষ ও পারখ উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্লের প্রাচীনতম অধিবাসী রূপে দেখা যায়। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল

পর্যন্ত স্থদীয়ানায় পশ্মের মত কেশবিশিষ্ট নেগ্রিটো-গণ বভাগান ছিল। Huising चात्र वरनन य हेबादनव लाहीन अधिवामीमिरभंद मस्या मञ्जव छः স্রাবিড জাতিও ভিল। Huising-এর এই অমুমানকে ভিভি ক্রিয়া Giuffrida Ruggeri মত প্রকাশ ক্রিয়াছেন যে, ইরাণ হইতে ভাবিড় ও নেগ্রিটোগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ ভারতে যে গোলমুও ও কৃষ্ণবর্ণের মাতুষ দেখা যায় তাহারা নেগ্রিটো গোষ্ঠাভুক্ত বা নেগ্রিটোর সহিত সংমিশ্রণের ফল। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তত অঞ্চলে, সম্ভবতঃ আরবেও নেগ্রিটো গোষ্টির মাত্র্য দেখিতে পা ওয়া যায় ("A band of Negritos is spread along the southern regions of Asia, and probably also Arabia") | এধানে southern regions of Asia-এর অর্থ এশিয়ার বৃহৎ ভূভাগের দক্ষিণের সামুদ্রিক অঞ্চ। এই প্রদক্ষে আরবের উল্লেখ সম্পূর্ণ অহুমানমূলক এবং এই উল্লেখ করিবার কারণ এশিয়ার ভৌগোলিক সংস্থানে দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপ ও আরব উপদ্বীপের অবস্থানের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, ভাগু আরবের অধিবাসীদের মধ্যে নহে হিক্রদিগের (তাঁহার মতে Proto Semites) মধ্যেও নেগ্রিটো সংমিশ্রণ রহিয়াছে। Giuffrida Ruggeri-র এই নেগ্রিটোবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, জাহার মতে দক্ষিণ এশিয়ার এই নেগ্রিটো গোষ্ঠা আফ্রিক। হইতে আসে নাই ('According to my opinion Africa did not intervene at all in peopling Asia') i

সে যাহা হউক, দক্ষিণ ভারতের নৈগ্রিটো লক্ষণমূক্ত বলিয়া বনিত অধিবাদীদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানা যাইতেছে যে, ভাহাদের পূর্বপুক্ষণণ হয় সমূদ্রপথে পারশ্র উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে অথবা স্থলপথে ইরাণ হইতে ভারবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

de Quatrifages দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি

উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের কথা বলিতে পিয়া নেগ্রিটে। গোঞ্চার ছইটি প্রধান লক্ষণ, গোল মুও ও প্রথমের মত বা ওটি-পাকানো কেশ, আমলে आरमन नार्थ, क्रयन्त्र उपत दिनी दलात निवाद्यन । তাহার মতে ভারতবর্ষের থবকার, ক্লফবর্ণের অধিবাদী-দের মধ্যে নেগ্রিটো শংমিশ্রণ আছে এবং তাবিড় জাতিওলির মধ্যেও এই সংমিশ্রণ রহিয়াছে। তিনি খারও বলেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বদিকের है (स्ति) है। त्या अधिकारी है (स्ति) क्षेत्र अधिकारी है। পারশ্যের লুরীস্থানের অধিবাদীদের মধ্যে নেগ্রিটো বা জাবিড়ী সংমিশ্রণ বত্মিন। ডাঃ হেডনের মতে লুরীস্থানের অধিবাদী লখামুও ভূমধাদাগরীয় গোষ্ঠা ভুক্ত। লাবিড় ছাতি যাহাদিগকে বলা হয় ভাহারাও অনেকে লম্বাযুত। de Quatrifages নেগ্রিটো গোদীর গোলমুও ও অঞ গোদীর লগামুরের মন্যে পার্থকা উপেক্ষা করা তাহার থিওরার পক্ষে মারা এক হইতে পারে মনে করেন নাই।

Colonel Sewell এর মত এইরপ বে, এশিয়ার প্রবান ভূভাগ হইতে উত্তর-পূর্ব পরে মান্ত্র্য প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এই অভিযাত্রী দল ছিল গোলমুণ্ড নেগ্রিটো গোষ্ঠার লোক।

এ প্রথম্ভ ভারতব্যের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচীনতমগুর হিসাবে অথবা দক্ষিণভারতের প্রাশুসীমার
পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতির
মধ্যে সংমিশ্রণ হিসাবে গাহারা নেগ্রিটোবাদের
সমর্থন করেন তাহাদের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।
ইহার পর এই মতের বিরোধী পণ্ডিভগণের মৃক্তির
উল্লেখ করা হইবে।

যে সকল নৃত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত ভারতবর্ষের অনিবাসীদিগের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ জাতি সংমিশ্রণের (ethnic stratification) প্রথম স্তর্ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের পক্ষের প্রথম কথা এই যে, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমার কাদার, প্রায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে দৈহিক লক্ষণ অন্সারে নেগ্রিটো গোষীভুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ।

তারণর প্রাগৈতিহাদিক আমলে যে সকল মহুষ্যগোষ্ঠী ভারতবরে উপস্থিত ছিল বলিয়া অফমান করা হয় সেই সকল গোষ্ঠার বলিয়া স্বীকৃত করোটি প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া গেলেও নেগ্রিটোর বলিয়া স্বীকৃত প্রাগৈতিহাসিক আমলের করোট, কংকাল প্রভৃতি কোন নিদর্শন গাজ্ঞা গিয়াছে বলিয়া দাবী করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের তিনেভেলীর করোটি Dixon এর মতে নিগ্রোয়েড, কিন্তু সাধারণ মত এই যে, উহা লম্বামুগু প্রোটো অষ্ট্রালয়েড। যদিও গোটা ভারতবর্ধের কোথাও প্রাচীনযুগে বা বভর্মানে নেগ্রিটোর অভিজেব সন্দেহাতীত কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, তথাপি ভারতবর্ষের আদিম অষিবাদী নেগ্রিটো গোষ্ঠায় বলা হইয়াছে এই কারণে যে, নেগ্রিটো গোষ্ঠার যেরূপ কেপের বৈশিষ্ট্য (Ulotrichous) দেখা যায় কতকটা সেইরূপ কেশের বৈশিষ্ট্য ক্রয়েকজন লোকের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

কিলিপাইনস, আন্দামান ও মলকায় নেগ্রিটোর অন্তির মানিয়া লইয়া Meyer এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর অন্তির প্রমাণিত হয় নাই। Callamandএর মৃতে ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের সমর্থন ছঃসাহসিক মতবাদের unedoctrine aventureuse প্রচার বলিয়া গণা হইবার যোগ্য। ইহাদের ও এই দলের অক্তান্তের মত এই যে, প্রকৃত নেগ্রিটোকে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী aboriginals বলিয়া কোনমতে হীকার করা যায় না।

জামণি নৃতত্ত্বিজ্ঞানী Sickstedt এই দলের না হইলেও এই সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি জাতির মধ্যে নেগ্রিটো গোষ্ঠার দৈহিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাহাদের কেশের বৈশিষ্ট্য ব্যাগ্যা করিবার জন্ম তিনি Proto-Negrito সংমিশ্রণের কল্পনা করিয়াছেন ও জাতবর অধিবাদী দিগের মধ্যে বিজ্ঞি জাতির সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে Sickstedt যে সকল

ন্তন মত প্রচার করিয়াছেন তাহার একটির উল্লেখ
এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে
দক্ষিণ ভারতের মেলানিড জাতি (ইহার মধ্যে তামিল
জাতি পড়িতেছে) Indo Negrid বা Great
Negro race এর পূর্বশাধার বংশধর। তিনি
অহমান করেন, এই ইন্দোনেগ্রিড জাতির প্রস্তর
মূগের সভ্যতার সঙ্গে আফ্রিকার উত্তর কাঙ্গা
অঞ্চলের তুখা মূগের সভ্যতার সংযোগ থাকা সম্ভব।
সংযোগ দেখান সম্ভব হউক বা না হউক লক্ষ্য
করিতে হইবে যে, দক্ষিণ ভারতের প্রচীনতম সভ্যজাতি (তামিল বা দ্রাবিড়) তাহার মতে আফ্রিকা
হইতে আগত নিগ্রো গোষ্ঠার প্রবাসীদিগের উত্তর
পূর্ষ। এই মত নৃতত্ত্বিজ্ঞানী স্মাজে অনেকে
গ্রাহ্ন করেন নাই।

ভারতবর্ষে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের প্রশ্নে আরও তুইজন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্থার হারবার্ট রিজলে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (Peoples of India) দক্ষিণ ভারতে বা ভারতবর্ষের অন্ত কোন অঞ্চলে নেগ্রিটোর লক্ষণযুক্ত কোন জাতির অন্তিত্বের উল্লেখ করেন নাই। এডগার আস্টিন তাহার বৃহং প্রন্থে (Castes and Tribes of Southern India) ভারতবর্ষের কোন জাতিয় মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যে পশুমের মত চুল লইয়া এত বিতর্কের উৎপত্তি তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "I have seen only one individual with wooly hair in Southern India and he was of mixed Tamil and African parentage."

ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদ প্রচাবের প্রদক্ষে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ষাইতে পারে।

- (১) নেগ্রিটোবাদ প্রচারের মূলে কি ধারণ। থাকিতে পারে: • .
  - (২) দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপ-

জাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আছে, একথা বলিবার প্রকৃত ভিত্তি কি;

- (৩) ভারতবর্ষের **অন্ত কোণাও নে**গ্রিটোর অন্তিত্ব বা সংমিশ্রণ প্রমাণিত হ**ইয়াছে কি** না; এবং
- (৪) নেগ্রিটো সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া বায় শ্বীকার করিলে এই সংমিশ্রণের পরিমাণ কিরূপ ও কিভাবে ইহা ঘটিয়াছে।

শেষের তিনটি বিষয়ের আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে কাদার প্রভৃতি উপ-ছাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ অনেকে অন্বীকার বরেন। যাঁচারা স্বীকার করেন তাঁচাদের পক্ষের একমাত্র প্রমাণ দাঁড়ায় কেশের বৈশিষ্ট্য। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "The question of Negrito strain finally centres round the nature of the hair of the Kaders." তাঁহার মত এই যে, কাদার, অপনী নাগা প্রভৃতির কেশ নেগ্রিটোর কেশের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না: frizzly hair ও wooly hair এক বস্তু নহে। তাহাদের মন্তকের গঠনও নেগ্রিটোর অনুদ্রপ নহে। অধিক্ষ frizzly hair দেখা যায়, এরপ মাত্র অল্ল করেকজন কাদার পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এ সম্বন্ধে আরও অহ-সন্ধানের ফলে প্রকৃত তথ্য নিধারিত না হওয়া পর্যন্ত কাহারও ব্যক্তিগত মতকে সভ্য বলিয়া গ্রহণ কর। যায় না। ভারতবর্ষের অক্ত অঞ্চলে নেগ্রিটো সংমিত্রীণ আবিষ্ণারের ভিত্তি আরও চুর্বল। প্রসক্ষমে বলা যায় যে, প্রমাণ প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া কেহ কেহ ছোটনাগপুরের হে। ও বিরহর দিগের মধ্যে নেগ্রিটে। সংমিশ্রণ আবিষার করিয়াছেন। অসমী নাগা সম্বেদ্ধ ডাঃ হাটন নিজে প্রথমে নেগ্রিটো, পরে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন। মেলানেশিয়ান ও নেগ্রিটোকে ুকেহ এক গোষ্ঠাভূক্ত বলে না। 'ভর্কের খাড়িরে দামান্ত পরিমাণ নেগ্রিটো সংমিশ্রণ দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় শ্মীকার করিলে, কি ভাবে এই সংমিশ্রণ

ঘটিয়াছে সে দম্বন্ধ অনেক রক্ম অনুমাণ করা হইয়াছে। একটি অন্থনান এইরূপ যে, দক্ষিণভারত ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাবোগের ফলে,—ইতিহাস এরূপ গোগাবোগের কথা বলে,—উপকূলবাসী কোন কোন উপজাতির মধ্যে সামাত্য পরিমাণে রক্তের সংমিশ্রণ ঘট। সম্পূর্ণ সম্ভব। এই স্বীকৃতির ঘারা নেগ্রিটো গোষ্ঠী সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী এই অনুমানের কিছুমাত্র পোক্ষত। করা হয় না।

উপরে যে চারিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এইবার তাহার প্রথমটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নেগ্রিটো গোষ্ঠা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মত প্রচার করিবার মূলে কি ধারণা থাকা সম্ভব ? প্রকৃত প্রমাণের অবস্থা যাহা দেঁথা যায় সেইরূপ প্রমাণের বলে এই ধরণের মত প্রচার করিবার হেতু কি হইতে পারে? একটি হেতু এই যে নেগ্রিটো প্রভৃতি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানবসমাজের মধ্যে প্রাচীনতম গোষ্ঠী বলিয়া মনে কর। হয়। ভারতবর্ষের নেগ্রিটো সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়া লইলে নেগ্রিটোকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিবার একটা স্থ্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হেতুর কথা বলা হইতেছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের গাত্রবর্গ সাধারণতঃ কাল। মুরোপীয় গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ভাহাদের এক বৃহৎ অংশের ভাষা ইন্দোমুরোপীয়ান ভাষা গোষ্ঠাভুক্ত এবং ভাহারা মুরোপীয় খেতকায় জাতিদিগের জ্ঞাতি। প্রশ্ন উঠিয়াছে ইহাদের গাত্রবর্গ কৃষ্ণ হইল কেন? উত্তরে বলা হইয়াছে, ইহার অক্তম কারণ আটজাতির এই পূর্ব শাখার ভারতবর্ষের কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসীদিগের সহিত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসী কাহারা? রমাপ্রসাদ্দ চন্দের মতে ভাহারা নিষাদ, Giuffrida Ruggeri ব মতে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, কোন কোন পণ্ডিতের

মতে তাহারা দ্রাবিড় জাতি। মোট কথা, তাহারাই ভারতবর্ষের অনার্ধ আদিম অধিবাসী। খেতকার चार्विल्रित वः मध्युन्नरभव कर्मा क्रक्राच्य जन्म ইহারাই দায়ী। এখন ভারতবর্ষের এই কৃষ্ণবর্ণের व्यधिवामी मिर्गत युक्रभ निर्नरम् त रहे। इटेप्डिस् ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামানে নেগ্রিটো, সিংহলে रतका त्रशिषा । निक्रिन-शूर्व चर्छेनियाय त्रशिषाह ष्याङ्के विद्यात व्यापिम व्यापिका अधिवानी ए स्मिनारमध्यात অধিবাদী। পশ্চিমে রহিয়াছে আফ্রিকার নিগ্রো জাতিগুলি। ইহার সকলেই কৃষ্ণকার। কৃষ্ণকার মহয়গোষ্ঠী অধ্যুষিত এই বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় বলয়াকারে ভারতীয় উপদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভারতবর্ষের ক্ষাক্তবায় অধিবাদীদিগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বৃদিয়া। পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই সকল কৃষ্ণকায় মহযুগোষ্ঠীর প্রতি আরুষ্ট হইয়াছে। এজন্য এই প্রসঙ্গে নিগ্রো, इथि अभीषान, त्मनातनीयान, त्निधिती, व्याद्वेनियात অধিবাসী প্রভৃতির ঘন ঘন উল্লেখ দেখা যায়। নেগ্রিটো গোষ্ঠীকে প্রাচীনতম মহয়গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পরা হয়। এ জন্ম ভারতবর্ষে এই গোষ্ঠীই আদিম অধিবাদী, এই মত প্রচারিত হইয়াছে যুক্তি সহ প্রমাণের অপেকা না রাথিয়াই।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কেই
মনে করিতে পারেন যে, সম্ভবতঃ এই সকল ক্ষয়কায় জাতি তাহাদের বর্তমান বাসভূমি হইতে
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিতগণের অন্থমান অন্তর্মপ। "The general tehdency of migration and culture in South
East Asia seems to have been from
north to south, rather than from the
islands to the mainland" (I. H. Hutton)
ইহার অর্থ এই যে, ক্ষফকায় মহন্তের যতগুলি
বিভিন্ন গোদ্ভীকে ভারতবর্ষে দেখা যায় বা যাহাদের
উপস্থিতির নিদর্শন আবিদ্ধৃত হইয়াছে তাহান।
সকলেই এশিয়ার প্রধান ভূঙার হইতে ভারতবর্ষে
প্রবেশ করিয়া এখানে বস্বাস করিবার পর তাহাদের

বর্ত মান বাসভূমিতে চলিয়া গিয়াছে, এইরপ অন্থমান করিতে হইবে। তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের বর্ত মান বাসভূমি হইতে জলপপে ভারতবর্ধের উপকূল অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা উপকূল অঞ্চলেই পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা, এরপ অন্থমান করা কেন চলিবে না তাহার সম্ভোষজনক কারণ নির্দেশ করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের বেদ্দা- পরাষ্ঠার কয়েকটি উপজাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরপ অন্থমান করিয়াছেন। কাদার প্রভৃতি উপজাতির সঙ্গে আন্দামানের নেগ্রিটো অপেক্ষা মালয়ের সেমাং প্রভৃতি উপজাতির দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্যের কথা কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী তুলিয়াছেন; তাহাও এই অন্থমানের পোষকতা করে। স্বতরাং এই অন্থমানকে দহত্বে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠী প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মতবাদ প্রচাবের মূলে কি ধারণা কার্য করিতেছে ও हेहात मनरक कज्यानि युक्तिमह ख्रामा चारह। व्यक्त जात्नाहमा इहेट जात्र जाना गहित् ए, ভারতীয় নৃতত্ত্বিজ্ঞানীদিগের মধ্যে হাঁহারা এ সম্পর্কে নৃতন আবিষাবের বা নৃতন মতবাদ প্রচার করিবার ক্রডিঅ দাবী করেন তাহাদের দাবী অমূলক। তাঁহাদের পূর্বগামী ও পৃষ্ঠপোষক বছ মুরোপীয় নতত্তবিজ্ঞানী এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে আবার এই মত সম্পূর্ণ আহায় করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে কোন কোন ক্ষেত্ৰে বহিরাগত নেগ্রিটো সংমিশ্রণ ঘটা অসম্ভব নহে, মাত্র এইটুকু বিনা দ্বিধায় শীকার করা চলে, কিছ দন্দেহ থাকে এই সংমিশণ বাস্তবিক নেগ্রিটো অথবা মেলানেশিয়ান (Pacific Negro) | মেলানে শিয়ান সংমিশ্রণের কথা পরে আলোচনা করা इट्टेंद्र ।

বিশ্বজ্ঞগথ আপন অতি-ছোটকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি বড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মাহুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মাহুষ আর যাই হোক সহজ মাহুষ নয়। মাহুষ একমাত্র জীব্র যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পার্লেই খুশি হয়েছে। মাহুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দ্রকে করেছে নিকট, অদৃশুকে করেছে প্রত্যক্ষ, তুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা, প্রকাশ লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মাহুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বরাপারের মূল রহস্ত কেবলি অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে ভার স্থ্যোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মাহুষেরই নেই। অথচ যারা এই—সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বিশ্বত হলো ভারা আধুনিক মুগের প্রত্যেম্ভ দেশে এক ঘরে হয়ে রইল।

# কৃষি বিজ্ঞান–কৃষক ও দেশ•

#### श्रीयाद्याधनाथ वागष्ठी

প্রথাক থাছে। প্র কিছুদিন পূর্বে সারে জন বয়েও অর যে উক্তি করেছেন তাতে দেখা যায় যে, প্রচ্র শস্য উৎপাদন সংগ্রন্থ সমস্যা কিরপ সকটাপর অবস্থায় এসেছে। ভারতবর্ষেত এ সমস্যা ক্রমিক ব্যাধিরই আকার ধারণ করেছে। অচিরেই গালসমস্যার অস্তভংপক্ষে কিঞ্ছিৎ সমাধান না করতে পার্বল দেশের অবস্থা অত্যন্ত গুক্তর হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে কৃষিকার্ষে মাহদের জ্ঞান হওয়া থেকেই এবং মাহুষ যদি বেশ কিছুদিন পৃথিবীতে বাস করতে চায় তবে তাকে এই ক্বযিকার্যের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। শিশ্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে ক্রমবিকাশ। তাই সভ্যতার বিভিন্ন যুগের নামাকরণ হয়েছে শিল্পের মূল রসদ থনিজ भागर्थ (शतक, यथा लोड्यून; क्यलायून, टेज्लयून। যুদ্ধোত্তর যুগকে আমর। ইউরেনিয়ম এবং প্ল্যা স্টিকের যুগ বলতে পারি। কিন্তু পৃথিবীতে খনিজ সম্পদ ত অফুরম্ব নয়। তাই দেশে দেশে এত বিদ্বেষ, তাই এক মহামারণ যক্ত শেষ হতে না হতেই আবার প্রকায়ের ডাক ভেনে আসছে। এই প্রকায়ের পরও যদি মাহ্য টিকে থাকতে চায়, সভ্যতাকে যদি উন্নতত্তর স্তবে নিয়ে যেতে হয়, তবে শিল্পকে উদ্ভিক্ত পদার্থের উপরই নির্ভর করতে হবে। তাই পুনরায় কৃষি বিজ্ঞানের উপরই সভ্যতাকে নির্ভরশীল হ'তে হবে। হাজার হাজার বছরের নদীতীরবর্তী সভ্যতার দিকে চেয়ে আমরা ভেবেছিলাম যে মাটি বৃঝি আপনা থেকেই চিরকালের জন্ম আমাদের প্রয়োজনীয় কুধা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু আৰু সে ভূল ভেকেছে।

তবে আশার কথা এই ষে, মাটিকে বদি স্থচাক্তরপে ব্যবহার করতে পারি—মাটির প্রতি যদি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিতে পারি তবে সে চিরযৌবনা থেকে আমাদের কুদা মিটিয়ে দিতে পারবে, যা খনিক্ত পদার্থের পক্ষে অসম্ভব। কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মাটিকে চির্যৌবনা করে রাখা।

ক্ষ-বিজ্ঞানের বিষয়কে চার ভাগে ভাগ কবা ষেতে পারে, যথা:—

- (১) মাট
- (২) মাটি ও গাছপালা
- (৩) মাটি ও ক্লযক
- (৪) মাটি ও দেশ
- (১) ক্লেষি বিজ্ঞানের সব কিছুই প্রাণানতঃ নির্ভব করে মাটির ওপর। কালপ্রবাহে, রোদে, রৃষ্টিতে ধীরে দীরে শিলা থেকেই মাটির জন্ম। তাই মাটির ধর্ম বহুলপরিমাণে শিলা ও আবহাওয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মাটির সবচেয়ে বেশী কার্যকরী অংশ থাকে তার কণাদলে। এই কণাদল অংশ বেশীর ভাগ কেরেই প্রধানতঃ অক্তৈর ধনিজ পদার্থে যথাঃ কেওলিনাইট বা মন্টমরিলনাইটে গড়া। স্থপরিচিত চীনামাটি ও লালমাটির প্রধান অংশই এই কেওলিনাইট, আবার এটেলমাটি বা বে সব মাটিতে তুলা ভাল জন্মায়, তা মন্টমরিলনাইটে গড়া। মাটির উপরিভাগের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ধর্মের উপর জমির উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে।

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে > ই এপ্রিলের বক্তৃতার সারাংশ কর্তৃপক্ষের সৌদ্ধন্তে প্রকাশিত।

(२) मांটि (५८क जामता इतकम क्मन ठाई, या आभारतत आहार्य वस स्वातारत ७ या प्यास আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ও শিল্পসন্থার তৈরী कता मख्य इत्व। त्कान क्षिप्रिक कि क्ष्मण इत्व, তার পরিমাণই বা কতটা হবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে মাটির প্রকৃতির উপর, পারিপাখিক অবস্থা, জলের ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার গাছপালা ও জীবজগৎ প্রতাক উপর। পরোক্ষভাবে তাদের দেহ গঠন করছে মাটি থেকে ; স্থতরাং মাটি থেকে যে সম্পদ আমরা নিচ্ছি তাকে তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যদি তার কার্যক্ষমতায় হানি করতে না চাই। ভাই মাটিকে পূনকজ্জীবিত করিবার প্রয়াসে প্রথম মনে আসে সারের কথা। সারকে প্রধানত: হু'ভাগে ভাগ করা যায়, অজৈব ও জৈব সার। অজৈব সারের म(शु कम्दक्र, नाहे द्वीर खन ७ भरी भिन्नाम এह তিনটিই প্রধান। অজৈব সারের অভাব আমাদের অত্যম্ভ বেশি। সম্প্রতি সিদ্ধিতে (বিহার) এমোনিয়ম-দালফেট তৈরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে; কিন্তু তাও চাহিদার তুলনায় অত্যস্ত কম। মুস্কিল এই ষে, নাইট্রোঞ্জেন সার তৈরী করা বহু ব্যয় সাপেক। উপরস্ক বিশেষজ্ঞের ও বন্ত্রপাতির জন্ত 'পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তবে আশাব কথা এই যে, নাইটোজেনের অভাব জৈব সার দিয়ে বেশ কিছু মেটান যায়। ক্রিছ ফস্কেট সারের জন্ম অজৈব সারের উপরই নির্ভর করতে হয়। आभारतत्र (मर्ग कन्रक्ट नार्द्वत थूव अछाव ; अथह সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পশুপক্ষীর হাড়ের প্রচুর অপচয় হয় এবং ষেটুকু সংগ্রহ হয় তাও বিদেশে চালান যায়। অথচ অল্লায়াসেই षामाराव रात्न এই हाफ (शतक छे ९ क्र हे कम्रक् সার, স্থপার ফস্ফেট—তৈরী করা বেতে পারে। আমি এদিক থেকে জনসাধারণকে -মৃত্যাং সরকারকে বিশেষভাবে **অ**বহিত হতে ব্দর্গছি। অমুরোধ পটাস সাবের अना

কচুরীপানার সম্বাবহার করলে দেশের স্বাহ্যেরও মঙ্গল হবে।

জৈব সাবের মধ্যে গোবর বছকাল থেকেই চলে আংসছে। সবৃদ্ধ সার, যথা—ধনচে, সীম প্রভৃতি ও কম্পোষ্ট সার সম্পর্কে ক্রহকদের সচেতন করে দেওয়া উচিত। চীন দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই মল ও পরিত্যক্ত আবর্জনা সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বত্নান হান্তিক ও রাসায়নিক ঘুগে ক্রচিবিকার না ঘটায়ে বিজ্ঞানসমত উপায়ে সার হিসাবে মল ও পরিত্যক্ত আবর্জনার ব্যবহার করা আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতব্য।

কৃষিকার্থে জনকেও সার হিসাবে দেখা উচিত।
প্রয়োজনামুরণ জলের অভাবে শস্তের ক্ষতি সর্বজনবিদিত এবং আমাদের কৃষিব্যবস্থায় জনসেচনের
আবশুকতা অনেকদিন থেকেই সরকারেরও দৃষ্টি
আকর্ষন করেছে এবং আশার কথা, উন্নত পরিকর্মনাও সরকার হাতে নিয়েছেন।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কতকগুলি অজৈব উপাদানের যথা—তামা, দন্তা, ম্যাশানিজ, বোরন ইত্যাদির লক্ষ ভাগের এক ভাগের
অভাবেই ফদলের প্রচুর ক্ষতি-বৃদ্ধি হতে পারে।
অনেক ফদলের ও তন্তোজী পশুর ব্যাধির কারণ
এই দব পদার্থের উপযুক্ত মাত্রার অভাব বা বৃদ্ধি।

(৩) জমি আশাহরণ ভাল থাকলেও রুষকের অঞ্চতা বা শক্তির অভাবে আশাহরণ ফল পাওয়া বায় না। তারতবর্ষে উৎপাদন-ক্ষমতা এত কমে বাওয়ার প্রধান কারণ অঞ্চতা নয়—রুষকের মথোপযুক্ত শক্তির অভাব। অবশ্র বত মানকালীন উরততর বারস্থা গ্রহণ করলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে বেড়ে বাবে বাতে আমরা থাত্যসম্পর্কে স্থাবলধী হতে পারব। এদিক থেকে বিশেষভাবেই প্রয়োজন রুষককে শিক্ষা দেওয়া। কোন্ জমিতে কথন কি ফলল লাগান উচিত এবং কোন্ ফদলের পর কোন ফদলের চাব

উপায়ে বাক্তিগতভাবে অবহিত করা বিশেষ
কতব্য। আমরা গদি ভাল ফদল চাই তবে তাদের
ভাল বীক্ষ দেওয়া প্রয়োজন এবং এটাও দেখা
উচিত গেন তারা অভাবে প'ড়ে দেই বীক্সই না
পেয়ে ফেলে। আবার বেঁ দব বীক্ষ থেকে তাড়া
তাড়ি ফদল পাওয়া খেতে পাবে দে দব বীক্সই
দেওয়া উচিত। ক্ষক যাতে স্বাস্থ্য সম্পদ না
হারায় তার দিকে আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।
দে যাতে জমির চামের দক্ষে দক্ষে হাস, মূরগী,
গক্ষ, শ্কর ইত্যাদি পশুপক্ষী পালন করতে পারে
সেদিকেও সাহায্য করা দরকার। এতে তার
স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে, আর আর্থিক স্কছলতা বেড়ে
যাবে। গ্রামে ক্ষকের অবস্থা যতদিন ভাল না
হচ্ছে তডদিন শিক্ষোয়তি হলেও দেশের দ্র্বলতা
ও ব্যাপক ব্যাধি কথনই ঘুচতে পারে না।

আমাদের দেশে অনেক অন্তর্বর প্রাপ্তর আছে বেধানে ফদল উৎপাদন বহু ব্যয়দাধ্য ও আশান্তরূপ লাভজনক নয়, অথচ সভাবতঃই প্রচুর তৃণাদি জন্মায়। দেখানকার অধিবাদীদের কর্তব্য হবে, এই দব জমি ফদলের জন্ম ব্যবহার না করে পশুপক্ষীর, চারণক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করা। এই দব প্রদেশের পক্ষে শস্ত উৎপাদনের চেয়ে পশুপক্ষী পালন, ভেইরী ইত্যাদি ব্যবদা অধিকতর লাভজনক হবে এবং দমগ্র দেশের পক্ষেপ্ত তা মক্লময় হবে। সরকাবের উচিত, এদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া এবং স্থানীয় অধিবাদী-দিগকে উপমৃক্ত শিক্ষা ও সাহায্য দেওয়া।

প্রতিদিন ভেঙ্গালের জালায়, ক্থাতের জভাবে জামাদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। এমন কি, যারা ষণোপয়্ত অর্থব্যয় করতে পারেন বা করেন তাঁরাও পুষ্টিকর থাতের অভাব থেকে রেহাই পাচ্ছেন না! জামাদের থাতত্রবাগুলি যথাসন্তব ঘরে তৈরী করে নেওয়া সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি গৃহক্ষেরই (বিশেষভঃ গ্রামে ও মফঃমল সহরে) উচিত হবে নিজ বাগানে ভিটামিনম্ক স্বাস্থ্যকর থাত বথা

টমেটো, গান্ধর, স্থালাভ পাতা ইত্যাদি ক্সান। এটা থব ব্যয়সাধ্য বা পবিশ্রম সাপেক্সও নয়।

(৪) ক্বৰুকে তার প্রয়োজনীয় খবর জানিয়ে দেবার প্রদান দায়িত্ব সরকারের এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যবস্থাও সরকারের করা উচিত, যাতে ক্যকের তথা সমগ্র দেশের পক্ষে সম্ভব হয় নতুন বৈক্লানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের চায় করা, যার ফলে আমাদের ফসল বহুল পরিমানে অচিবেই বৃদ্ধি পেতে পারে।

সরকারের উচিত হবে স্থদ্রপ্রসারী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা, ন্যাকে রূপ দেবার জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সত্ত্ব অবলম্বন করতে হবে। এদিক থেকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে:—

- (ক) মাটির অপচয় যাতে না হয়,
- (থ) মাটিকে পুনকজ্জীবিত করা, বছব্যয়সাধ্য হয়ে পড়বে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেওয়া,
- (গ) যান্ত্রিক চাবের জ**ন্ত উপযুক্ত ধর**ণৈর ট্যাক্টর প্রভৃতি তৈরীর ব্যবস্থা করা,
- (ঘ) সমাজব্যবস্থা ও লোকশিকা ধীরে ধীরে তদমুষায়ী করে ভোলা,

এছাড়া, বত মান সন্ধট কাটিয়ে উঠবার জন্ত এখনই এই সব ব্যবস্থা কার্যকরী ক'রে তুলতে হবে :—

- (ক) প্রতি মহকুমায় উপযুক্ত পরিমান ভাল বীজ সংগ্রহ ক'রে রেখে কৃষকদের মধ্যে সময়মত যাথোপযুক্ত উপদেশ দিয়ে বিলি করা,
- (খ) চাষের ভাল লাকল ও গরু সংগ্রহ ক্যে বিনাহ্দে ধার দেওয়া,
- (গ) প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রত্যেক হাটে বেতার-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক'বে প্রতি সপ্তাহে কোন্ অঞ্চলে সেই সময় কি ফসল লাগান বা কাটা উচিত, কোন আসন্ত্র হুর্ঘাণের হাত থেকে কি করে রক্ষা পেতে পারে, কি ক'রে ফসল ভালভাবে মন্ত্র রাখা বায়, তার বিশেষ নিদেশি দেওয়া,
- (ঘ) প্রত্যেক গ্রামে সমবায় প্রথায় চাষস্থাবাদ ও গৃহপালিত পশুপক্ষী পালনের যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং তাদের এর উপকারিত।

সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা। খণ্ড অমির

দোষ স্বাই জানে, অবচ অনেকথানি জমি এক

নাগারে পেলে তার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ফসলের

আবাদ করলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেকগুণে

বেড়ে বাবে এবং প্রত্যেক কৃষকই তার অভাব

মেটাতে পাববে।

গ্রামবাদীদের দন্দেহ দ্র করার জন্ম দরকারের উচিত হবে কয়েকটি আদর্শ বা মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা ক'বে পাশের অধিবাদীদিগকে চোঝে আঙ্গুল দিয়ে এই ব্যবস্থার স্থবিধার কথা দেখিয়ে দেওয়া,

(৬) উপরোক্ত নিদেশি দেবার জন্য প্রয়োজন হবে দেশের মাটির (প্রতি গ্রামের মাটির) প্রক্লতি, তার পারিপার্শিক আবহাওয়া, রাদায়নিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অবীপ করা এবং তাকে উপযুক্ত ভাবে কৃষকদের সাহায্যার্থে প্রয়োগ করা, (৮) প্রত্যেক প্রদেশে সরকারী কৃষি গবেষণাগার সভ্যকার কার্যকরী অবস্থায় রাখা, ষেখানে তথ্য অক্যান্ত সরকারী দপ্তরের মত ফাইলের বোঝা-ই

व्याप्त छेऽरव ना—रिक्षांत इरव मिर्मित श्रीकाना-स्वाप्ती मेठाकात भरवर्षा, यात छेभत छिछि क'रत क्षयकमात्र देमनिक्तन कीवरनात कारक निर्माम मण्डस मण्डय इरव । भरवर्षाभारत टेजरी इरव छेबछ धवरणत वीख, এमन मव बीख या माधावरणत झाटछ এक छूर्थाःम ममरस्य मरधाई कमन मिर्द्य, किश्वा स्व वीख मिर्द्य हित्रक्तश्रीक्ष भाष्ट्र।

পরিশেষে শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই থে, এগুলো শুধু কাগজের উপর পরিকল্পনা বা রলমঞ্চের ফাকা বক্তা নয়। অন্ত দেশ এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, আমাদের দেশেই বা সম্ভব হবে না কেন? শুধু চাই আমাদের বলবতী ইচ্ছা ও চারিত্রিক দৃচ্তা।

বিভিন্ন শাখা বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানের সেবায় নিম্নোজিত, যে বিজ্ঞানের সাথে সভ্যতার উদ্মেষ, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকবার কামনা করছি সেই বহুরূপী বৈচিত্রমন্বী কৃষি-বিজ্ঞানের সাধনায় দেশবাদী ও দেশ-নেতারা সম্যক অবহিত হন এই কামনা করি।

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে ন হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশুক।"

त्रवीखनाथ

"বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ, অনধিকার প্রবেশ; ভাহাতে প্রবেশ ঘটে কিছু অধিকার ঘটে না।"

# রসায়নশিঙ্গের কতিপয় প্রবত ক

#### পূৰ্বানুবৃত্তি

#### প্রীরমেশচক্র রায়

আরলাতের অন্তর্গত এনিস্জিলেন নামক স্থানে ১৭৭৬ খৃঃ জোদিয়া কিইছার গাম্বল জন্মগ্রহণ করেন। প্রাদ্রগাতে পড়াশুনা শেষ করিয়া প্রথমে তিনি নিজ জন্মগহর প্রেদ্রিটারীর পুরোহিত হন। পরে পৌরোহিত্য করিতে বেলফারে যান এবং অবদর সময়ে রদায়ন সম্বন্ধে পাঠ ও পরীক্ষা আরম্ভ করেন। দিন দিন পৌরোহিত্যে তাঁহার আগ্রহ কমিয়া রদায়নে আন্তরক্তি বাড়িতে লাগিন। অবশেষে পুরোহিতের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি অল্পন্ধ রাদায়নিক জব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রম্ব করিতে স্থক্ষ করেন। মাস্প্রাটের মত তিনিও রাদায়নিক প্রবার ব্যবদা ভারিনেই আরম্ভ করেন এবং পরে তাঁহারা লাকাশায়ারে সেন্টহেলেন্স প্রদেশে সোভার কার্থানা করিতে মিলিত হন।

লাগাণায়ারের সোডার কার্থান। শীঘ্রই জনসাধারণের মধ্যে তৃমূল আন্দোলন উপস্থিত করিল।
লাগ্রা পদ্ধতিতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্পা
বাহির হয়; ঐ এসিড গ্যাস পারিপার্থিক গ্রামসমূহে
বিশেষ অনিষ্ঠ করিতে লাগিল। সবৃদ্ধ শসাক্ষেত্র
এবং পশুচারণের তৃণাবৃত্ত মাঠ সকল পুড়িয়া গেল,
গাছপালা সব শুকাইতে লাগিল এবং ঐ এসিড
বাম্পা যে জ্বিনিসের গায়ে লাগিল তাহাই নই
হইল। তথন আইন করিয়া সোডা প্রস্তুতকারীদের
কার্থানা হইতে এসিড গ্যাস বাহিরে যাওয়া
বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সোডা প্রস্তুতকারীরা
এই অনিষ্ঠকর বাম্পনির্গম ক্ষম্ক করিবার অনেক
বৃক্ষম চেটা করিল, কিন্তু স্থাবিধাজনক কোন
উপায় বাহির করিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া

শেষে মাসপ্রাট্-গান্ধলের প্রকাণ্ড সোডার কার্থানা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

किছू निरनत या পति जाक हरेन वर्र, किन्न ল্যার। পদ্ধতি একবারে মরিল না। কয়েক বংসর পরেই আবার ইহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ১৮৩৬খৃ: উইলিয়াম গদাজ মিনাবের দাহায্যে হাইড্রোক্লোরিক গ্যাস ছড়াইয়া পড়া বন্ধ করিবার পরীকা সম্পূর্ণ করিলেন। গদীজের আবিষ্কৃত পদা খুবই সহজ ও স্থলভ ছিল। একটা উচ্চ মিনার বা বুরুজ তৈয়ারী ক্রিয়া তাহা পাথুরিয়া ক্য়লায় পূর্ণ ক্রিতে হয় এবং मिनाद्यत छाम इटेट अटलत थाता क्यलात गा বাহিয়া নীচে পড়িতে দিতে হয়। নিৰ্গত হাইডো-ক্লোরিক এসিড গ্যাস মিনারের নিম্নেশ হইতে উপরে যাইবার পথে ঠাণ্ডা জলের সংস্রবে আসিয়া দ্রবীভূত হইয়া পতনশীল বারিধারার সহিত নীচে নামিয়া আসে। গুসাজের আবিষ্কারের কথা গুনিয়া মাসপ্রাট কৌতুক অম্ভব করিয়াছিলেন। মাদপ্রাট বিশাস করিতে পারেন নাই বে, সামান্ত বারিধারা নির্গত অঙ্গন্ত এদিড গ্যাদের বহির্গমন বন্ধ করিফে পারিবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার কার্থানা হইতে এক ঘণ্টায় যে গ্যান বাহির হয় তাহা ধরিতে वानीभानन् नमीत ममख जन् मक्य इटेरव ना।" কিন্ত ভুল করিয়াছিলেন। জানতেন ন৷ যে, হাইড্রোক্লোবিক এসিড জলে কত বেণী দ্ৰবণীয়। ঘনমান হিসাবে ১ ভাগ জলে সাধারণ তাপে ৫২৫ ভাগ এসিড গ্যাস গুলিয়া ষায়। গুদাজের মিনার শীষ্ত্রই কালে লাগান হইল এবং দেখা গেল যে, সামাগ্র গ্যাসও মিনারের

বাহিরে আসিতেছে না। বে অনিষ্টকারী গ্যাসের জন্ম সোডা তৈয়ারীর কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, পরে তাহাই ল্যারা প্রণালীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ম স্ল্যবান সামগ্রী হইয়াছিল। গ্যাজের নিকট মাস্প্রাটের ক্তজ্ঞ হইবার ব্যেষ্ট কারণ জিল।

বসায়ন-শিল্প প্রবর্ত্তকদের গগনমগুলে উইলিয়াম গসাজ একটি উচ্চল নক্ষ্ম ছিলেন। তিনি লিন্কন্সায়ারের বারো-ইন-দি-মার্স নামক একটা ছোট্ট গ্রামে ১৭৯৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার এক কাকার রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ বিক্রায় করিবার একটা দোকান ছিল। সেইখানে শিক্ষা-নবিসরূপে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি লিমিংটন সহরে লিমিংটন লবণ প্রস্তুত করিবার জন্ম নিজে একটা কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় তাঁহাকে সম্ভূষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ তুই এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে আমরা উচ্চলবসায়ারের অন্তর্গত স্টোকপ্রায়র নগরে ফার্ডনের অংশীদাররূপে ক্ষার ও লবণ প্রস্তুত করায় ব্যাপ্ত দেখিতে পাই।

গসাজ বসায়ন শিল্পকলার নানারপ উন্নতি করিয়াছিলেন এবং বসায়ন-শিল্পের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অনেক পেটেণ্ট লইয়াছিলেন। গসাজকেই প্রথম • বাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার বলিতে পারা যায়, কারণ তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন বে, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারিং অন্ত সকল প্রকার এঞ্জিনিয়ারিং হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গসাজের সময় অবশু রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারিং বসায়ন ও এঞ্জিনিয়ারিংরের একটা আকারহীন মিপ্রিত বাশি ছিল। আজকালকার মত তথন ইহা একটা নৃতন পেশারূপে দানা বাধিয়া উঠে নাই, কিম্বা ইহা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংরের মত পৃত্বিভার একটা বিশেষ শাখা বিলয়াও পরিগণিত হয় নাই।

রসায়ন শিল্পের ইতিহাসে গসাল্কের পরই ওয়ালটার ওয়েলডেনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ১৮৩২খা লো-বরোতে জন্মগ্রহণ করেন। ষাবিংশ বংসর বয়সে তিনি সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন পরিবার আশায় লগুনে আসেন। ১৮৬০খ্: ডিনি "ওয়েলডেনস্ রেশিষ্টার অফ ফ্যাক্টস্ অ্যাণ্ড অকারেন্সেস্ লিটারেচার, সায়েক্ষ অ্যাণ্ড আটন", নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন, কিন্তু ঐ পত্রিকা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি "ওয়েলডেন্স্ জর্ণাল" নামক পত্রিকারও উদ্ভাবক ও প্রকাশক হইয়াছিলেন। ইহা আদর্শ ও স্থতোল পোষাক, পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে একথানি অনপ্রিয় মাসিকপত্র এখনও পর্যন্ত ইহা বিশ্বমান আছে।

ইং। সোভাগ্যের বিষয় যে, সাহিত্যান্ত্রাগ ত্যাগ করিয়া ওয়েল্ডন কিমিভি-চর্চায় আসক্ত হন। অবশু পূর্বেও তিনি এই বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বয়নশিল্পের প্রসারের সহিত বিরঞ্জক চুর্গ প্রস্তুত করিবার জন্ম ক্লোরিনের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্লোরিন সাধারণ লবণ, মাঙ্গানীজ ডাইক্মারিড ও সালফিউরিক এসিডের মিশ্র তপ্ত করিয়া তৈয়ারী হইত, কিন্তু এই প্রস্তুতপ্রণালী খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল! ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইহাতে অব্যবহার্য উৎতেরি সহিত ছই তৃতীয়াংশ ক্লোরিন এবং সমন্ত মান্ধানীজ নই ইত।

১৮৬৫খৃঃ ওয়েলভেন রসায়ন শিল্পের প্রথম পেটেণ্ট লইয়াছিলেন। এই পেটেণ্টী আজকাল ওয়েলভেনের পুনরাবত ন পদ্ধতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ক্লোরিণ প্রস্তুতের পরিত্যক্তাংশ হইতে মালানীজ উদ্ধার করাই ইহার উদ্দেশ্য। নিজ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নানালোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ব্রথা চেষ্টার পর, ওয়েলেভন জোসিয়াস্ গাল্লল নামক এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। সেন্ট হেলেন্সে গাল্লল নিজের ক্লোরিনের কারখানায় ওয়েলভেনকে শীয় পদ্ধতির সমাধান করিবার অহমতি দিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ ওয়েলভনের প্নরাবত নি পদ্ধতি বৃহৎ ভিত্তিতে প্রথম পরীক্ষিত হয় এবং ইহার সাফল্য সম্পূর্ণক্রপে প্রমাণিত হয়। ক্লোরিন

উৎপাদনের অব্যবহার্য উন্ধতে বর্ত মান মান্সানীজের শতকর। নকাই ভাগ উদ্ধার করিতে পারা গিয়াছিল এবং বিরঞ্জক চূর্ণের মূল্য মন প্রতি চারিটাকা কমিয়া গিয়াছিল। ওয়েলভেন-পদ্ধতি বয়নশিয়জগতের যথেষ্ট শ্রার্থন্ধ ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। ১৮৮২ খঃ ওয়েলভন রয়েল সোসায়িটার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় লগুনে 'সোসায়িটা অফ কেমিকেল ইপ্রান্থী' স্থাপিত হইয়াছিল।

রসায়নশিয়ের আলোচনায় ওয়েলডেনের পরই
মত্তের স্থদ্রবাপী নামের উল্লেখ করা উচিত।
লাড়ুরিগ মত্তের নিকট রসায়নশিল্প বছবিষয়ে ঋণী।
১৮৩৯ খৃঃ তিনি কাদেল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ
করেন। হাইডেলবর্গে তিনি বিগ্যাত রাসায়নিক
ও শিক্ষক বৃন্দেনের নিকট অধ্যয়ন করেন, কিন্তু
ডিগ্রী লইতে সক্ষম হন নাই। অনেকগুলি রাসায়নিক
প্রক্রিয়া সাফল্যের সহিত উদ্ভাবন করিবার পর,
১৮৬২ খৃঃ মণ্ড ইংলত্তে প্রথম আগমন করেন।
ইংলত্তের সমৃদ্ধি তাঁহাকে এদেশের প্রতি আক্রষ্ট
করিয়াছিল এবং মানচেপ্রারে তাঁহার কয়েকটা
আত্মীয় থাকায় সেই প্রদেশে তিনি বসবাস
আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি জার্মানী ফিরিয়া।
য়ান, কিন্তু জুই বংদর পরই ইংলত্তে প্রত্যাবন্তন করেন
এবং অবশেষে এদেশের নাগরিকে পরিণত হন।

লারা পদ্ধতির সোডার কারখানার পরিত্যক্তাংশ হইতে গদ্ধক উদ্ধার করিবার একটা প্রণালী মণ্ড আবিদ্ধার করিয়াছিলেন। সোডা নিদ্ধাশনের পরিত্যক্তাংশ বায়বীক দহনের পর জলে গুলিয়া যদি সেই গোলার সহিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে গদ্ধক অধংপাতিত হয়, এবং এই গদ্ধক সংগ্রহ মণ্ড-প্রণালীর ভিত্তি। ১৮৮২ খৃঃ আলেকজাণ্ডার চান্সের অধিকতর কার্যকরী গদ্ধক পাইবার পদ্ধতি বাহির হইবার পূর্ব পর্যন্ত মণ্ডের প্রক্রিয়াই গদ্ধক উদ্ধারের একমাত্র উপায় ছিল। ইংলণ্ডে আসিবার অল্পনিন পরই মণ্ড তাহার আবিত্বত প্রণালী অনেকগুলি ক্ষারপ্রস্তুত্বারীর নিকট বিক্রম করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কেইই তাহা ক্রম করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ তাহারা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অবশেষে মণ্ড উয়িড্নেস্ সহরের জন হাচিন্সন নামক এক ক্ষারব্যবসায়ীর সহিত অংশিত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। হাচিনসনের কারথানায় মণ্ড তাহার পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ অংশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্ধতি আশাতীত সক্লতা লাভ করিয়াছিল এবং ক্ষারপ্রস্তুত প্রণালীতে অনেক টাকার সাম্প্র্যুত্ব হওয়ায় সোডার দাম কমিয়া গিয়াছিল। লাভ্যিগ মণ্ড রসায়নশিল্পন

১৮৭০ খৃং কাছাকাছি আর্ণে ই সল্ভে বেলজিয়ামে লবণকে ক্ষারে পরিণত করিবার একটা নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহা এখন 'আমানিয়া সোডা' পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ইহাতে লবণ জলকে প্রথমে আমোনিয়া গ্যাস ঘারা পরিপৃত্ত করা হয়, এবং পরে এই আমোনিয়ায়্ক লবণ জলের সহিত কার্কনিক এসিভ গ্যাস অতিরিক্ত চাপে সংশ্লিষ্ট করা হয়। ইহার ফলে ঐ দ্রবে আমোনিয়াম ক্লোরায়িভ এবং সোভা বাইকার্বনেট জ্বনে। অল্প্রাব্যা সোভা বাইকার্ব দানাবদ্ধ হইয়া নীচে পভিয়া বায় এবং অবশিষ্ট আমোনিয়াম ক্লোরায়িভ ক্রব ছামোনিয়াম ক্লোরায়িভ ক্রব চুণের সহিত ফুটাইয়া পুনর্ব্যবহারের জ্ঞা আমোনিয়া নিয়াশনের কাজে লাগান হয়।

সল্ভে-পদ্ধতি ধারা সোডা তৈয়ারী সম্ভব হইলেও
বৃহৎ পরিমাণে সোডা প্রস্তুতের জন্য তথনও পর্যন্ত
সিদ্ধিলাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল
বে, আমোনিয়া নাশ নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন
ছিল। মণ্ড কিন্ত ইহার অন্তনিহিত সম্ভাবনা দেখিতে
পাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে ব্যবহার
করিবার জন্য তিনি সল্ভের নিকট হইতে সনদ
লইয়াছিলেন এবং হাচিন্সনের কারকারখানার

ভূতপূর্ব এক মৃছরী জন ক্রনাবের সহিত একবোগে চেদায়াবের অন্ধর্গত উনিংটন নামক স্থানে সল্ভে গছতি অন্থলারে দোড়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এইরপে বিখ্যাত ক্রনার-মণ্ড কারবারের স্ত্রপাত হয়। ক্রমে আরপ্ত অনেকগুলি কারবার ইহার সহিত মিলিত হয় এবং ১৯২৬খঃ ইহা মূনাইটেড্ আলকালি কোং, নোবেল্স্ কোং ও বিটিশ ডাইস্টাফ ক্রপোরেসনের সহিত একত্রীভূত হইয়া প্রায় ৯০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া 'ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রাজ্ঞ লিং'তে পরিণত হইয়াছিল।

বসায়ন শিল্পের উন্নতির জন্ম লাড়্যিগ মণ্ড অনেক কিছু করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মণ্ডের নিকেল নিকাশন প্রণালীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাছল্য যে, মণ্ড নিকেল পৃথিবীর সর্ব্বত্ত রসায়ন শিল্পের বিশেষ কলারূপে পরিগণিত হইয়াছিল, এবং গাড়-নিকাশন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও লোহ সকর ধাতুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাটা নিকেলের চাহিয়া অভূতিপূর্ব পরিমানে র্দ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

টেনেন্ট, ভীকন, স্পেন্স ও মেসেলের নাম রসায়নশিল্পের ভিত্তিস্থাপনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চাল দ টেনেন্ট দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব ব্যবসায় বস্ত্রবয়নাপেক্ষা বস্ত্রবিরঞ্জন অধিক লাজজনক। সেই জন্ম তিনি মাসগোতে গিয়া নৃক্ম নামক এক অংশীদারের সহিত পারী হইত আনীত 'লো ছা জাভেল'— আভেলের জল দারা বস্ত্র বিরঞ্জন আরম্ভ করেন। পরে তিনি বিরঞ্জকচূর্ণ আবিষ্কার করেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায় অতি ক্রত বন্ধিত হয় এবং সে সময় তাঁহার বিরঞ্জন কুটী পৃথিবীর মধ্যে এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল।

হেনরী তীকন ১৮২২খৃঃ লগুনে জন্মগ্রহণ করেন।

স্তুবিখ্যাত মাইকেল ফারাডের সহিত তাঁহার পরিবারবর্গের বন্ধুত্ব ছিল। সেই জক্ত হেনরী গুণী ফারাডের
পরীক্ষাগারে প্রান্ধই যাইতেন এবং সেধানে তাঁহার

পরীক্ষাকার্ধে নানারপ সাহায্য করিতেন। কিছুদিন
শিক্ষানবিশির পর ভীকন সেউহেলেন্সে এক
কাঁচের কারধানায় চাকরি পান। নানাস্থানে
চাকরির পর, ১৮৫৫ খৃঃ তিনি গাসকেল নামক এক
ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া 'গাসকেল, ভীকন এণ্ড কোং' নামে রাসায়নিক জব্য তৈয়ারী করিবার একটী
কারধানা স্থাপন করেন। কৈমিতিক কলায় ভীকন
অনেক গুলি ন্তন পদ্ধতি দান করিয়াছেন। তাহার
মধ্যে হাইড্যোক্লোবিক এসিডের বায়বিক দহনের
দারা কোরিন প্রস্তুত প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

১৮৪৭ খৃঃ রুডল্ফ মেজেল ডাম খ্রাডটে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্পর্শ পদ্ধতিতে সালফ্রিক এদিড প্রস্তুত করার সম্পর্কে তিনি অনেক্ষিছ্র করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে সালফার অক্সইড্ হাওয়ার সহিত মিপ্রিত করিয়া উত্তপ্ত বোজকের উপর দিয়া প্রেরণ করিতে হয়। ইহাতে মিপ্র গ্যাসের কিয়দংশ মিলিত হইয়া সালফার এাক্সাইডে পরিণত হয় এবং এই শেবোক্ত প্রব্য জলে গুলিয়া সালফ্রিক এসিড হয়। ১৯২০খৃঃ মেজেলের মৃত্যু হয়। তাঁহার বিশাল সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি 'রয়েল সোসায়িটী' ও 'সোসায়িটী অফ্ কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রী'কে দান করিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৬ খৃ: একটা অন্তাদশ বর্ষীয় বালক ইপ্টাবের
ছুটাতে বাড়ী আসিয়া একটা ঘরে—যাহা তিনি
পরীক্ষাগাররপে সজ্জিত করিয়া লইয়াছিলেন—
উৎসাহের সহিত এক পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
তিনি এলায়িল টল্য়িডিন, পটাস-ডাইক্রোমেট ও
সালগ্রেক এসিডের সহিত গরম করিয়া কুইনিন
প্রস্তুত করিবার চেপ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু
কুইনিনের পরিবতে তিনি এক লাল চুর্ণ পাইয়া
ছিলেন। এলায়িল টল্য়িডিনের বদলে এনিলিন
ব্যবহার করিয়া এই প্রক্রিয়া পুনর্বার করিলে
তিনি এক কাল চুর্ণ প্রাপ্ত হন। এই চুর্ণ স্থরাসার
কিল্মা জলে সহলে গুলিয়া বায় এবং উজ্জল বেগুনী
বংষের জব পাওয়া বায়। এইরপে মাল্লবের
তৈরারী প্রথম বংয়ের মসলা প্রস্তুত হয়।

এই ছাত্তের নাম উয়িলিয়াম হেনরী পার্কিন।
তাঁহার নৃতন চূর্নের প্রয়োগের সম্ভাবনা পার্কিন
তৎক্ষণাং উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।
সেইজয় তিনি এই চূর্নের নম্না পার্থের বস্ত্ররঞ্জ বাবসায়ী পুলার কোম্পানীর নিকট পাঠান।
তাঁহারা ইহার রঞ্জনগুণ সম্বন্ধে খুব ভাল অভিমত
প্রকাণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ আগন্ত মাসে
পার্কিন প্রথম কুজিম রংয়ের মসলার পেটেন্ট
গ্রহণ করেন। তিনি, তাঁহার পিতা ও ভাতা সকলে
মিলিয়া এই নৃতন বেগুনী রংয়ের মসলা তৈয়ারী
কবিবার জয় একটা কারখানা স্থাপন করেন।

এই বং তৈয়ারী করিবার উপাদান সামগ্রী
নাইটোবেন্ঞ্রীন ও এনিলিনের অভাবে প্রথম
প্রথম অস্থবিধা হইয়াছিল, কিন্তু পার্কিন নিজেই
ইহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করার পর পার্কিন
এণ্ড সন্দে'র কারবার ক্রুত উন্নতি লাভ করিতে
থাকে। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সংযোজিক রঞ্জনপ্রব্য তৈয়ারীর প্রথম কারথানা। পার্কিনের সামান্ত
আবিশারের মধ্যে একটা বিশাল রসায়নশিল্পের
বীজ নিহিত ছিল। এখন এই শিল্পে জোটা
কোটা টাকা এবং সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত আছে।
বলা বাছলা পার্কিনের "বেগুনী"র আবিদ্ধারের
পর নৃত্তন নৃত্তন সংযোজিক রঞ্জনজ্ব্য ক্রুত
উদ্ভাবিত হইতে লাগিল এবং ঐ সমন্ত প্রস্তুত
করিবার জন্ত অসংখ্য কারবার স্থাপিত হইল।

উইলিয়াম হেনরী পার্কিন ১৮৩৮ খৃ: জন্মলাভ করেন এবং ১৮৭৪ খৃ: ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে ১৯০৭ খৃ: তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি রসায়নের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ খৃ: তিনি রয়েল সোসা- দিটীর ফেলো হন এবং ১৯০৬ খৃ: "নাইট" পদবী প্রাপ্ত হন।

উনবিংশ শতানীর শেষাংশে ও বিংশ শতানীতে রসায়নশির এত ক্রত অগ্রসর হইয়াছে বে, ডালাদের সম্পূর্ণ হিসাব দিতে হইলে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ ইইয়া পড়িবে। এই সময়ের রশায়ন
শিল্পীর সংখ্যা এত অধিক এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের
দান এত গুরুত্বপূর্ণ বে নাম নির্বাচন করা অত্যস্ত
কঠিন ব্যাপার। তাহা ছাড়া ইহারই মধ্যে এই
প্রবন্ধ এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে বে আর ছই
তিনটার অধিক রদায়ন শিল্পীর নাম উল্লেখ করা
সম্ভব হইবে না। আধুনিক রদায়ন শিল্পের
বিশায়কর শ্রীর্দ্ধির গল্প পরে একদিন বলিবার ইচ্ছা
রহিল।

১৮৮९ थः काउन्हे शिलगात छ मात्रानात्न স্থবাসার-ইথারে নাইটোসেলুলোদের দ্রব সক্ষ ছিদ্র-যুক্ত পিচকারীর ভিতর হইতে বেগে নিকেপ করিয়া ক্রত্রিম রেশমের স্থতা তৈয়ারী করিয়া-ছিলেন। তিনি এই প্রতির পেটেণ্ট লইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রস্তুত কুত্রিম বেশম ১৮৮৯ খৃঃ পারী পরিদর্শনীতে দেখাইয়াছিলেন। তুই বংসর পর কাউণ্ট ভ দারদোনে বাদাঁদোঁতে ক্লিম বিশ্ব প্রস্তুত করিবার জন্ম একটী কার্থানা স্থাপন করেন। ঐ কারখানায় দিনে ৫০ সের আন্ধাঞ রেশমী স্তা প্রস্তুত হইত, কিন্তু আধুনিক কুত্রিম রেশমের কারথানায় এক মিনিটে উহার অধিক স্তা প্রস্তুত হয়। অ সারদোনের পদ্ধতি ছাড়াও "ভিসকোত্ৰ" প্ৰভৃতি আরও অনেক রকম কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর প্রণালী আবিষ্ণত হইয়াছে এবং অধুনা এই সব প্রণালী অনুসাবেই অধিকাংশ কুত্রিম রেশম প্রস্তুত হয়।

এথুপের বদায়ন শিল্প প্রবর্ত্তকদের মধ্যে ডা: এল্ এইচ বেকলাণ্ডের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বেকলাণ্ড ১৮৬০ খৃঃ বেলজিয়মের ঘেণ্ট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঘেণ্ট ও ক্রজেসে কিছু দিন রসায়নের অধ্যাপকের কাজ করিবার পর ১৮৮০ খৃঃ তিনি নিউইয়র্কে চলিয়া যান। ইহার জন্মদিন পরেই তিনি "ভেলস্ক" নামত্ত্ববিধ্যাত আলোকচিত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত করেন্। ১৯০৭ খৃঃ বেকলাণ্ড ফেনোলের সহিত

ফর্মান্ডিহাইড ও তজ্ঞপ সামগ্রীর প্রতিক্রিয়।
জানিবার জন্ত কুতৃহলী হইয়াছিলেন। ইহার ফলে
"বেকলাইট" আবিষ্কৃত হয় এবং ইহাতে একটী
সম্পূর্ণ নৃতন রসায়নশিল্প—প্লাস্টিক বা ছাচোপকরণ
প্রস্তত শিল্প—আরম্ভ হইয়াছিল। অধুনা নানা রকমের
প্লাস্টিক আবিদ্ধৃত হইয়াছে এবং ছাচোপকরণ
প্রস্তত-শিল্প দিন অপরিমেয় শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হইতেছে।

১৯১৩ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক বংসর পূর্বে, জামনি বৈজ্ঞানিক ডাঃ হাবের, বৃদ্ধ লাড়য়িক মণ্ডের সময় হইতে রসাবনশিল্পীদের স্বপ্ন-সাধারণ হাওয়ার निष्टाराजन ज्यान नाहेर्डारजनरक परकारी कान् দ্রবো পরিবর্ত্তন—বাণিক্সভিত্তিতে কার্যে পরিণত क्रिएक मुक्त इहेशाहित्यन। जिनि नाहेर्प्राटकन হাড়োজেনের মিশ্রণকে উচ্চ চাপে ও উচ্চ উত্তাপে আমোনিয়ায়, অথবা কার্যতঃ আমোনিয়াম-লবণে পরিণত করিয়া আবহিক নাটোজেনের সংবন্ধন করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এই আবিদ্বারের **रकार्त्र खार्मानी श्रथम विश्वयुक्त निष्याहिन। व्यवश्र** হাওয়ার নাইটোজেন ও অক্সিজেন তাড়িৎ নি:আবের সাহাব্যে সরাসরি সংযুক্ত করিয়া তাহার দারা নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করিবার প্রণাগীও আবিষ্কৃত . হইয়াছে। বসায়ন শিল্পের এই সিদ্ধিতে জমির সাবের অভাব চিরদিনের জন্ম সম্পূর্ণ দুরীভূত হইয়াছে।

রসানয়শিল্প প্রবর্ত্তকদের দশমাংশের এক অংশের
নামও উল্লেখ করা হয় নাই। ষে কোন রসায়নশিল্প কিয়া রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ইতিহাস
পর্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া য়য় য়ে,

ভাহার সফসভার ভিতর ২ত পরীকা, কত চেটা, কত ক্ষতি শীকারের কাহিনী লুকান্নিত আছে। বান্তবিকই ভাহা সময়ে সমরে এত বিশ্বনকর ঘটনা সমাবেষ্টিত যে অভুত উপস্থাস বলিয়া মনে হয়।

রসায়ন-শিল্পের সম্পাত্ত বিষয় এখনও অনেক আছে এবং তাহার জ্ব্য় এখনও বথেষ্ট প্রেবণার প্রহোজন। উহা কমিবার পরিবর্ত্তে প্রতি বংসর বাডিয়াই চলিয়াছে। মামুবের প্রয়োজনের শেষ নাই। নৃতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সহিত নৃতন नुष्ठन উপाদान मामशीत प्रतकात इटेट्डाइ এवः পুরাতন দ্রব্যের হুম্মাপাতা ও হুর্মানাতার জয় বদগীর চাহিদাও বুদ্মিপাথ তাহার **স্থল**ভ হইতেছে। সেইজন্য প্রায় শত বংসবের রসায়ন-নৃতন প্রবর্ত্তক ও শিল্প-চর্চার পরও নুত্ৰ উদ্ভাবকের প্রয়ো**জ**ন এখনও শেষ **হ**য় নাই। তাঁহার কার্য করিবার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে **শতা, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য অতীতের বে কোন** সময়ের অপেক। কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। রসায়ন-শিল্পের উন্নতি কিন্তু বিশুদ্ধ বুসায়নের শ্রীর্ভিন্ন উপরে নির্ভর করিতেছে। উদাহরণ শ্বরূপ বদা বাইতে পারে যে, রামসে যথন সাধারণ হাওয়া হইতে "নিঃন" প্রভৃতি জড় প্রকৃতির পাঁচটি বিভিন্ন বায় পৃথক করিয়াছিলেন, তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই, ৰড় বায়ু কোন কাব্দে লাগিবে। কিছ এখন উজ্জ্ব "नियन" आला পৃথিবীর সমস্ত সহরে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নানার্রপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছে। বসায়ন শিল্প ও বিশুদ্ধ বসায়নকে চিবদিনই পরস্পবের হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর ুহইতে হইবে।

# মৌমাছি পালনের গোড়ার কথা

#### প্রীবিমলচক্র রাহা

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই মৌমাছি পালনের কথা জানেন না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা একটি উন্নত শিল্প। তথায় মধু উৎপাদন ব্যতিরেকে সৌমাছি দ্বারা পরাগ্যোগ (Pollinaton) ক্রিয়াও সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি শস্তাবনার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভার-विভাগের জন ভগ্লাস নামক জনৈক ইংরাজ। বহু চেষ্টায় ভিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টকে মৌমাছি পালনে রাজি করাইয়া ১৮৮৪ সালের নিকটবর্তী সময় ইউরোপীয় মৌমাছি দারা বাংলায় প্রথম মৌমাছি পালনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহা যে কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল তাহা তাহার পুষ্টকের পরিশিষ্টের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়। মৌমাছি পালনে ভাহার পর হইতে বাংলায় যে অন্ধকার যুগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ অবসান হইবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। স্বদ্র অতীতে ভারতের বাংলা প্রদেশে প্রথম যে মৌমাছি পালনের স্তরপাত হইয়াছিল তাহা কেন কৃতকার্থ হয় নাই বা স্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই তাহা বর্তমান বাংলার মনোবৃত্তি হইতেই কিছুটা বৃ্ঝিতে পারা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, নতুন কোনও বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। তবুও কালের গতিরোধ করা যায় নাই তাই অতীত ও আধুনিকতম বহু বৈঞানিক আবিদ্বারের স্বিধা ভোগ করিলেও আমরা সনাতন লাকল ও গোয়ালের পুজারীই বহিয়া গিয়াছি। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় षामदा नव विश्वताहे गठ वरनद পन्छारशामी।

অদ্র ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারার ষদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অবশুভাবী।

যাহা হউক, শতাব্দীর প্রথমে মাদ্রাজ প্রদেশে নিউটন পুনবায় মৌমাছি আরম্ভ করেন ও তথা হইতে ইহা ক্রমে মহীশূর, বোমাই, পাঞ্চাব ও যুক্তপ্রদেশেও অল্লাধিক বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে যদিও পাঞ্চাব ও যুক্তপ্রদেশে মৌমাছি পালনের শিক্ষাকেন্দ্র আছে, কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেই অধিক সংখ্যক মৌমাছি পালক্ আছেন। কিন্তু বাংলা দেশে যেগানে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রথমে মৌমাছি পালনের স্ত্রপাত হইয়াছিল সেখানে একমাত্র খাদি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত উল্লেখ-याना जन त्करहे नारे विनातरे रग्न। जयह মৌমাছি পালনের পক্ষে অমুকুল স্থান ও অবস্থা ষে বাংলা দেশে নাই তাহাও নহে। এই অনগ্রসরতার বাংলা গভর্ণমেণ্টের কারণ, অতীতে উদাসীনতা। বর্ত্তমান স্বাধীন বাংলার গভর্ণমেন্টও যদি সেইরূপই উদাসীন থাকেন ভাহা হইলে भोगाहि भानत्मत्र उन्नि । अ वादमा हिमादव हेशं প্রতিষ্ঠিত হইতে বহু বিলম্ব হইবে সে বিষয়ে कान अल्लं नारे। वर्डमान शर्कराय यहि সত্যই মৌমাছি পালনের প্রসার ও প্রচার চান তাহা হইলে স্বাগ্যে ব্যবসা হিসাবে পালনের পক্ষে উপযোগী কোনও স্থানে মৌমাছি পালনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে এবং বাংলা দেশের মৌমাছি পালনে পক্ষে উপযোগী স্থানগুলিকে কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রতি কেন্দ্রে একজন করিয়া

রাধিতে হইবে। তাহারা মৌমাছি পালনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে দর্ক বিষয় দাহাব্য করিবেন। এ বিষয়ে দম্পন্ন ও শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরাও একটু অবহিত হইলে দেশের অশেষ কল্যান হয়।

আধুনিক মৌমাছি পালনের অপ্রাচুর্বভার জন্ত শত শত মণ পৃষ্পর্সের (Nectar) অপচয় ररेटिक । विषय मधु । स्मीमाहि नव्यक व्यनिक অশিক্ষিত লোকেরা কিছু পরিমান মধু জন্পলের বা গ্রামের স্বভাবজাত মৌমাছির চাক হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে মৌমাছির ডিম্ব ও শৃকের রস নিংড়ানোর কালে মিখিত रहेशा यात्र विनिशा जाहा नीखरे गांकिया উঠে ও আহারের অমুপযুক্ত হইয়া যায়। সামাত চেষ্টায় বিশেষ প্রক্রিয়া দার৷ এই মধুও সচ্ছন্দে নিদাশিত মধুর তায় খাদে গল্পে অতুগনীয় হইতে পারে। ভবে চাকের সমস্ত মৌমাছি ধ্বংস করিয়া মধু সং**এ**হের আদিম প্রথা যত শীদ্র সম্ভব বন্ধ করিয়া भोगाहि शानन दात्रा देवळानिक अथाय मधु পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়াই বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালনের ফলে পূষ্পরদের অপচয় বহু পরিমাণে নিবারিত হইবে, উপরস্ক মৌমাছিরা পরোক্ষভাবে পূষ্পরস সংগ্রহের জ্বন্ত ় পূষ্প হইতে পূষ্পাস্তবে বাইয়া পরাগবোগ-ক্রিয়া শপার করিয়া অধিক সংখ্যক ফল ধরিতে সহায়তা করে। পরাগবোগ ক্রিয়ার মাধ্যম হিদাব অক্তান্ত ,কীট-পতক হইতে মৌমাছির শ্রেষ্ঠতা সর্বজন-স্বীকৃত।

সমস্ত ব্যবসায়ের মধ্যে মৌমাছি পালনই এক মাত্র ব্যবসায়, বাহা সামাক্ত অবস্থায় আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শতাধিক মৌমাছি গৃহের বিরাট ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সময় ও পরিশ্রম হিসাবে এক মাত্র মৌমাছির গৃহ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ লাভ আশা করা বায়। এবং এই লাভের অর্থ দারাই ধীরে

धीरत देशात शूर्व औत्रकि मस्त्र । कारबरे वाहात কয়েক বংসর এইরূপ ভাবে টিকিয়া থাকিবার সামর্থ্য আছে তাহার পক্ষে কালে মৌমাছি পালন ধারা বহু ধনের অধিকারী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এইরপ বোগ্য ব্যক্তির পকে মৌমাছি পালন কেজে বহু সম্ভাবনাও বহিয়াছে। তবে ছ:খের বিষয় এই যে, বাংলা দেশের সাধারণ শিক্ষিত যুবকের অর্থো-পার্জনের তাড়না এতই প্রবল বে, পক্ষে ধীরে ধীরে কোনও কিছু গড়িয়া তোলা অসম্ভব বলিলেই হয়। তাহার পর মৌমাছি পালনের পক্ষে উপযুক্ত ও অহুপযুক্ত স্থান নির্ণয় এতাবং গভর্ণমেন্টের উদাসীনভার জয় সম্ভব হয় নাই; অবস্থা দেখিয়া মনে হয় শীজ হইবারও কোন আশা নাই। কোথায় কোন্ পূজা বুক্ষ, লতা বা গুলা মৌশাছি পালনের উপযুক্ত সংখ্যায় বিভ্যমান, কোন্ পৃষ্পের রস কথন কি অবস্থায় ক্ষরণ হয় বা ক্ষরণ বন্ধ হইয়া বায় ভাহার मग्रक छान ना शाकित्व स्भोगां भि भागतन वर অস্তবিধা ভোগ করিতে হয় ও মৌমাছি পালকের এই জ্ঞান লাভের জন্ম বহু সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়। माधात्रवात्क এই निकानात्म गर्फर्तरात्चेव स्रोमाहि পালন বিভাগের উদ্যোগী হওয়া উচিত। গভর্ণমেণ্টের বিভাগীয় কার্য ও গবেষণার দ্বারা প্রজাসাধারণ উপকৃত ও লাভবান হইবে ইহাই গভর্ণমেন্টের কাম্য হওয়। উচিত। গবেষণা বা পরীক্ষাগার দারা সাধারণে যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই গভর্ণমেন্টের সকল কেত্ৰেই গবেষণা বা পরীক্ষাগার দ্বারা আর্থিক লাভ হওয়া সম্ভব নয়।

যাহা হউক, সকলের সমবেত চেষ্টায় স্থালা স্থালা বাংলা দেশকে হয় ও মধু ঘারা প্লাবিত করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার জন্ম প্রয়োজন পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণের সহিত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

#### মনুষ্যদেহে আণবিক-বিকিরণের প্রভাব

ব্রিটিশ আণিবিক-গবেষণা-কেন্দ্রে যাঁরা আণিবিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন—তাঁদের মধ্যে প্রায় কুড়ি জন কমী অন্নুযোগ করেছেন যে, আণিবিক-বিকিরণের প্রভাবে তাঁদের প্রুষত্তহানি ঘটেছে। এ'নিয়ে বেশ চাঞ্চল্যের স্ফ ই হয়; ফলে আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রাদির ওপর আণবিক-বিকিরণের প্রভাবে কিরূপ কুকল হতে পারে, সেবিষয়ে অন্নুসন্ধান করবার জন্যে চিকিৎসক্ষওলীর দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছে। আটম-বোমার আঘাতে বিধনন্ত জাপানের হিরো-দিমা ও নাগাসাকীতে যাঁরা প্রাণে বেঁচে গেছেন তাঁদের সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রজনন-শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

ৰংশাত্মজম সম্পার্কে বিশেষজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক त्थारक्त्रत (क, वि, এইচ, श्रान एडतन भात्रा— আণবিক-বিকিরণের প্রভাবে যে পুরুষত্ব বা প্রজনন শক্তি নষ্ট হবেই এমন কোন কথা নেই, তবে ঘটতে পারে; কি**ছ** যেক্ষেত্রে অনেক কেত্ৰে প্রজননশক্তি নষ্ট হবে না সেক্ষেত্রে এমন সন্তান উৎপন্ন হতে পারে যাদের আক্বতি অথবা মানসিক শক্তি হবে সভূত। এর ফলে, কয়েক পুরুষ অন্তে সমগ্র মানব জাতির আকৃতি ও প্রকৃতির আমৃল পরিবর্ত্তন ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়। প্রোক্ষের মূলারও হ্যালডেনের অভিমত সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, আণবিক-শক্তি প্রভাবে সমগ্র মানব জাভির এরপ কোন পরিবর্ভন ঘটতে शकांत वहत्वत्र (वणी (करि गार्व। (श्रारक्त्रत मुनाव परनकतिन (थरकरे एन-भाष्टिव अभव जागविक-विकित्रत्वत्र প্रভাবের विषय পরীকা করে আনছেন। আণবিকশক্তির প্রভাবে ফল-মাছির रेमहिक गंधरनद ज्यानक ज्युष्ठ পরিবর্ত্তন ঘটতে मिथा शिष्ट ! कान कानिया भनीत्वय वः इत्युट्ड

অদ্ত, কাবোর হয়েছে অদ্তুত চোপ, আৰার কারো কাবোর হয়েছে তিনটে ডানা।

আণবিক-বিকিরণ মহুগুদেহে কিরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে বত মানে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক অফুসন্ধানের প্রশস্ত ক্ষেত্র হচ্ছে জাপান। জাপানী বৈজ্ঞানিকের। ইতিমধ্যেই হিরোসিমা ও নাগাসাকি পেকে আণবিক বিকিরণে প্রভাবান্বিত প্রায় একলক্ষ্ ঘাটহাজ্ঞার রোগীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। জাপানীদের ওপর আণবিক বোমার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণার জন্তে বিদেশী বৈজ্ঞানিক দলের অধিনায়ক ট্যাফোর্ড ওয়ারেন্স্ বলেছেন যে, অস্ততঃ বছর দশেকের কমে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক কোন সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব হবে না। ভবিগ্যতে মাহুবের আকৃতিপ্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আসবে কিনা, অহুতঃ পঞ্চাশ বছরের আগে সেবিষধে নিশ্চিতভাবে কিছুবলা চলে না।

পিতামাতার বীজ-কোষের মধ্যস্থিত 'ক্রেমো-সোমে' নিহিত 'জিন্দ্' (Genes) নামক পদার্থই সম্ভানের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। উদ্ভিদ বা মাহুয়েতর প্রাণীদের ওপর এক্স-রে বা আণবিক-বিকিরণের পরীক্ষার ফলে এরপ কিছু কিছু পরিবতনি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আণবিক-বিকিরণের প্রভাবে 'জিন্স'-এর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে থাকলে বংশধরদের কেউ কেউ 'মিউট্যাণ্ট' রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। অথবা কয়েক পুরুষ পর্যন্ত স্থপ্ত থেকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমধর্মী 'ক্সিনসে'র সঙ্গে মিলতে পারলে তার পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করতে পারে। 'জিনসে'র স্থান্ধী বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত 'মিউট্যাণ্ট' পরিবর্ত নে আত্মপ্রকাশ করে এবং তা'বংশামূক্রমে সমভাবেই চলতে থাকে। কাজেই আণবিক বিকিরণে যদি সভাসভাই 'জিন্স'-এর পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে

আরুতি প্রকৃতিতে অভিনব মানবগোগীর আবির্ভাব মোটেই অসম্ভব নয়।

#### ডি-ডি-টি'র অপকারিভা

াগত যুদ্ধে যেসব আশ্চর্য রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্ণত হয়েছে তার মধ্যে অব্যর্থ কীট-নাশক পদার্থরূপে ডি-ডি-টি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-অনিষ্টকারী কীট-পত# ধ্বংস করার জন্যে আজকাল প্রায় সর্বত্র ডি-ডি-টি বাবস্থত হচ্ছে। **ডি-ডি-টি'র সংস্পর্শে মশা, মাছি, ছারপোক।** উকুন প্রভৃতি কীট-পতকের ধ্বংস অনিবার্য। किছूकान जारा 'अयार्गफ् ट्ल्थ् ज्रत्गानित्वनन्' भारनितिया উচ্চেদের জंग्र वाभिक পরিকল্পনা গ্ৰহণ করেছেন। মাালেরিয়া বোগ ছডায় 'ज्यादनारक्लिम' मना। कार्ष्क्रहे ধ্বংস করতে পারলে ম্যা*লে*রিয়ার প্রভাবও কমবে নিশ্রু । এজন্যে এ-প্রতিষ্ঠানের উচ্চোগে বিভিন্ন **(मर्ट्ग मगक-ध्वःरमद कांक छक इरम्र (गरह।** এ-পরীক্ষার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার শতকরা ৮০ থেকে প্রায় শতকরা ৫ অবধি প্রধানতঃ ডি-ডি-টি নেমে এসেছে। ব্যবহার করেই তাঁরা স্থফল লাভ করেছেন। কিছু ডি-ডি-টি বাবহারের পর এমন কভকগুলো ব্যাপার দেখা গেছে, যার ফলে ডি-ডি-টি'র উপকারিতার সঙ্গে তার অপকারিতার বিষয়ও বিশেষভাবে অমুধাবন কুরবার কারণ ঘটেছে। ডি-ডি-টি'র সংস্পর্শে যেমন মশ। মরে তেমন সাধারণ মাছিও মরে। 'बार्तारक्रिन' में एयम मार्विद्याद वीकार्य বহন করে, মাছিও তেমনি টাইফয়েড, কলেরা আমাশয় প্রভৃতি রোগবীজাণু ছড়িয়ে দেয়। কোন কোন স্থানে প্রায় বছর তুই ধরে' ডি-ডি-টি ছড়ানোর পর দেখা গেছে—সেখানে সাধারণ মাছি মরে গেলেও এমন এক জাতের মাছির উদ্ভব হয়েছে যাদের উপর ডি-ডি-টি'র কোনই প্রভাব দেখা বায় না। পরীক্ষার ফলে কিছুদিন

আগেই জানা গেছে, কেবল মাছির বাাপারেই নয়, লঘুমাত্রায় প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগে বিভিন্ন আতের রোগোংপাদক আগুরীক্ষণিক ব্যাক্টেরিয়ার ক্ষেত্রেও এরূপ 'মিউট্যান্ট' আগ্রপ্রকাশ করে। কিন্তু ডি-ডি-টি প্রয়োগে মশককুলের মধ্যে এরূপ কোন 'মিউট্যান্ট'এর সন্ধান মিলেনি। ভবে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—তু'বছরের জারগায় চারবছর ডি-ডি-টি ব্যবহারের পর যে ডি-ভি-টি প্রতিরোধকারী মশকের আবি্র্ভাব ঘটুবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

তা'ছাড়া ডি-ভি-টি ব্যবহারে বেমন অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ মারা যায়, তেমনি আবার মাহুবের উপকারী পোকা-মাকড়ও ধ্বংস হয়ে যায়। অনিষ্ট-কারী পোকা-মাকড় নষ্ট করবার জন্যে ডি-ভি-টি ছড়ানোর ফলে গ্রীসের একটি অঞ্চলের সব মৌমাছি মরে যায়; ফলে মধু-ব্যবদায়ীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। উত্তর ইটালীতে এক জায়গায় গ্রুটি-পোকার চায় হতো। ডি-ডি-টি ছড়ানোর ফলে সেথানের অনেক গ্রুটি-পোকা নষ্ট হয়ে যায়। এতদিন জানা ছিল—কীট-নাশক ঔবধ্যের মধ্যে ডি-ভি-টিই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—শীড্রই ডি-ভি-টির চেয়ে আরও উৎকৃষ্টভর কীটনাশক ঔবধ্য আবিজ্ঞাবের সন্তাবনা রয়েছে।

#### 'য়্যানিমিয়া' বা রক্তালভা রোগের মূতন ঔষধ

বৃটিশ ইন্ফমেশন সার্ভিসের থবরে প্রকাশ, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা রক্তাল্পতা বোগের বিশেষ শক্তিশালা একটা নতুন ঔবধ আবিকার করেছেন। সম্প্রতি ৮০টি রোগীর ওপর এ-ঔবধটি পরীক্ষা করে' দেখা হয়েছে। এ-ঔবধের এক আউন্সের মাত্র তৃ'লক্ষ্ণভাগের এক ভাগ প্রয়োগেই আক্ষর্ণ ক্ষ্ণেল পাওয়া বায়। এ-ঔবধ ব্যবহারে রক্তে বক্ত-কিশার প্নরাবির্ভাব তো ঘটেই, তাছাড়া এ-রোগে সায় জালের এবং মেরুদণ্ডের বেসকল উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলোও দূর হয়ে বায়।

এ-আবিদ্বারের অনেকখানি ক্রতিত্ব হচ্ছে, গ্লাক্সো বিসার্চ লেববেটরীর ডাঃ লেষ্টার মিথের। সর্বসাধা-রণের ব্যবহারের জ্ঞে ব্যাপকভাবে এ উষ্ধ তৈরী ক্রবার চেষ্টা এখনও আরম্ভ হ্যনি।

#### আণবিক শক্তি বিষয়ক প্রদর্শনী

বি, ই, এস'এর খবরে প্রকাশ, আণবিক শক্তি
সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলবার
উদ্দেশ্যে রুটেনে একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা
করা হয়েছে। পর্ত কয়েকমাস ধরে বিভিন্নস্থানে
লক্ষাধিক লোক এই প্রদর্শনী দেখবার স্থযোগ
পেয়েছে। মডেল ও চিত্রের সাহায্যে পরমাণ্
সম্বন্ধে বাবতীয় বিষয় এই প্রদর্শনীতে দেখানো
হয়েছে। এখানে এলে একজন সাধারণ দর্শকও
পরমাণুর গঠন, আণবিক শক্তির প্রকৃতি ও
প্রমোগ-কৌশল সম্পর্কে একটা মোটামৃটি ধারণা
নিয়ে বেতে পারেন।

পদার্থের ক্ষুদ্রাভিক্ষ্ অংশ যে পরমাণু, তার।
জগতের কি অপরিসীম কল্যাণ এবং কি ভয়াবহ
ধবংস সাধন করতে পারে, প্রদর্শনীর একটি বিভাগে
তা' দেখানো হয়েছে। লওনের একটি মানচিত্রে
সহরের কেন্দ্রন্থলকে কেন্দ্র করে একটি লাল বৃত্ত একে দেখানো হয়েছে যে, ওইখানে একটি
অ্যামট-বোমা পড়লে কতথানি জায়গা বিধ্বস্থ হবে।
আগবিক-শক্তির প্রয়োগে চিকিৎসা, শ্রমশিল্প ও
কৃষিকার্থে কি বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা আছে—
অক্ষাদিকে তারপ্ত ইক্ষিত কর। হয়েছে।

আণবিক-শক্তিকে কেমন করে মান্নবের কল্যাণে
নিয়োগ করা যায়, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা এখন
সে-চেষ্টাডেই ব্যাপৃত আছেন। শুমশিল্পে কয়ল।
বা পেটোলের পরিবতে আণবিক-শক্তি ব্যবহারের
সম্ভাবনা আছে। হারওয়েলের আণবিক গবেষণ।গারে
পরমাণু থেকে কিয়ৎ পরিমাণ উত্তাপ স্ষ্টেকরা
সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন চেষ্টা করছেন—
কিন্তাবে এই উত্তাপকে এঞ্জিন চালানো বা সহরের

জন্তে প্রয়োজনীয় তাপ ও বিহাৎ সরবরাহের কাজে লাগানো বেতে পারে। ১৫০০ টন কয়লা পৃড়িয়ে বে পরিমান তাপ উৎপন্ন হয়, মাত্র এক পাউগু ইউরেনিয়ামের মধ্যে সেই তাপ সঞ্চিত আছে।

আণবিক-শক্তির সাহায্যে কেমন করে ক্বিকার্থের উন্নতি বিধান করা যায় বৈজ্ঞানিকেরা সে-চেষ্টাঙেও ব্যাপৃত আছেন। উন্নত ধরণের সার তৈরী, কীট পতক বিধ্বংসী ঔষধ তৈরী, গাছপালার ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানারকম গবেষণা চলছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, শ্রম-শিল্পে আণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার আগামী দশবছরের মধ্যে যদিও সন্তব হয়ে উঠবে না তবু চিকিংসার ব্যাপারে শীঘ্রই এর প্রয়োগ দেখা যাবে। ক্যান্সার-রোগের চিকিংসায় এবং কভকগুলো রোগের প্রকৃতি নির্ণয়ে ভেজ্জিয় 'আইসোটোপে'র ব্যবহারে বিশেষ স্থফল পাওয়া গেছে।

বৃটেনের আণবিক বৈজ্ঞানিক সংসদের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্ত মানে আমাদের দেশও আণবিক গবেষণায় কারুর পিছনে পড়ে নাই। অন্ততঃ সাধারণভাবেও এদেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা এরক্ষের কোন প্রদর্শনীর আধোজন করলে তা' জনসাধারণকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে গড়ে তোলবার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

#### ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা

দোরালায় বিজ্ঞান-কলাভবনের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের শিক্ষা সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন যে, ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতি স্বষ্ট্ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ, ১৬০ বছর আগে ইংরেজী ভাষাকেই ভারতের শিক্ষার মাধ্যম করা হয়। ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সংকল্প সাধু ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু তা' ইংরেজীর মাধ্যমে হওয়ায় আমাদের মহা অস্কবিধার ফেলা হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলে ভারতীয়দের কাছে বিঞ্চানশিক্ষা যে কেবল সহজ্ঞসাধ্যই হয়ে উঠত তা' নয়, এতদিনে এক নতুন ভাষাও গড়ে উঠত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এ-কটি দ্র করে জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা এখন আমাদের জাতীয় সরকারেরই কত্ব্য। ভারত সরকার এখন যে পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন উক্ত প্রতিষ্ঠান ৫ বছর পূর্বেই তা' গ্রহণ করায় মৌলানা আজাদ তাঁদের অভিনন্দন জানান।

পরিভাষা সম্পর্কে শিক্ষা-মন্ত্রী বলছেন যে, যে-ভাবে ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ অমুদিত হচ্ছে তা' ঠিক নয়। প্রতাহই নতুন নতুন শব্দ তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলোও কোন বিশেষ দেশের ভাষার নিজ্প নয়, এগুলিতে সকলেরই অধিকার আছে। মিশরে বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে আরবীয় ভাষায় অমু-দিত্র করার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু মিশরের পণ্ডিতেরা ওই সকল শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় রাখাকেই বিশেষ স্বিধাজনক এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

#### পরিভাষা

ইংরেজী ছিল এতকাল আমাদের রাষ্ট্র ভাষা,
আমাদের সব রকমের কাজই করা হত ইংরেজী
ভাষার মাধ্যমে। এখন স্বাধীনতা লাভের পর
পশ্চিম বাংলা সরকার বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে
অহুমোদন করেছেন, সরকারী দূলিল-দন্তাবেজ এবং
লেখাপড়ায় এখন থেকে বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হবে।
এজন্তে পশ্চিম বাংলা সরকার কয়েক জন ভাষা ও
শন্ধতত্ত্বিং পণ্ডিত নিয়ে যে পরিভাষা-সমিতি গঠন
করেছেন অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা নির্বাচিত
পরিভাষাসমূহের একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরী
করেছেন। বাংলা ভাষার অনেক পরিভাষা প্রণেতারা
প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার উপরই নজর দিয়েছেন।
শুলাই সন্ধৃত থেকে এসেছে, কিন্তু ইংরেজী, উর্দ্দু,
ফার্সি এবং দেশজ শন্ধ এতে কম নেই। সেগুলোকে
বাদ দিলে ভাষার সরলতা, মাধ্র্য্য এবং সহজ্ব

বোধগম্যতা অনেকাংশে ব্যাহত হতে বাধ্য। 'সেক্রেটারিয়েট' কথাটা সরকারী 'দপ্তরধানা' ও 'মহাপেজধানা' রূপে বরাবর চলে আসছে—সেধানে 'মহাকরণ' করার কি প্রয়োগ্ধন ছিল ? এরূপ 'ডাক'কে 'প্রৈশ' 'কেরানী'কে কারণিক, 'পুলিস'কে 'আরক্ষ' করিয়া কি স্থবিধা করা হয়েছে ? সংস্কৃত শব্দ চয়ন করে ভাষার কৌলিন্য বজায় রাধার জন্মই কি এরূপ করা হয়েছে ?

পশ্চিমবাংলা সরকার প্রবর্তিত নতুন পরিভাষা অবলম্বনে লিখিত বিষয় কিরূপ স্থথবোধ্য হবে 'যুগান্তর' থেকে নমুনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"সম্প্রতি আমরা কলিকাতার এধ সমস্যা সম্বন্ধে জনৈক সংস্থা-করণিকের এক পত্র পাইয়াছি। পত্র-থানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত নৃতন পরিভাষা অবলম্বনে লিখিত। এই পত্তে প্রকাশ যে, এধার্ণী উক্ত সংস্থা করণিক এক পরিপত্র দৃষ্টে এধের নিমিত্ত আপ্ত-করণিকের নিকট যান। আপ্ত-করণিক বলেন. ত্যাসপালের নিকট গেলেই আপনার এধের সমাচার मिलित्व। जामभाग वत्नन, এथात्न नम्, महा-कादक পরিদর্শকের নিকট যান। মহা-আরক্ষ পরিদর্শক জানান, অগার সহায়কের স্মারক ভিন্ন কিছুই হইবে ना-निरवनन-अधिकात्रिक्छ मारी करतन, व्याभात নিৰ্বাহকের অমুস্মারক চাই। ইতিমধ্যে এক কারণিক তাঁহাকে জানান বে, এ বিষয়ে ভূক্তিপতি ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। অবশেষে তিনি ভূক্তিপতির গোচরে হাজির হন। তখন আপতিক পরিচর তাঁথাকে ডাকিয়া বলেন-এদিকে আহ্বন। দেখানে গেলে, **আগম নিয়ামকের রুপায় অন্তম**তি মিলিল। অনেক ভোগান্তির পর ভদ্রলোক সফল-কাম হইয়াছেন ইহাতে আমরা স্থী হইলাম। কিন্তু এধাহরণ লইয়া কলিকাভান্থ জনগণকে আজ কিরপ বেগ পাইতে হইতেছে, তাহার পরিচারক-রূপে এই প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য পত্রধানির গুরুত্ব যে সবিশেষ, ভাহা আশা করি বন্ধীয় মহাকরণের কভূপক অখীকার করিবেন না।"

### পরিষদের কথা

ং ই মার্চ, সোমবার ও ২৯এ এপ্রিল, বৃহস্পতি বার কার্থকরী সমিতির বগাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনদ্বয়ের প্রধান কার্য শুলির বর্ণনা নিয়ে দেওয়া হইল:—

্। নিম্নাবলীর ১৪ (ঘ) ও ১৪ (ঘ) (১)
ধারা অহসারে শ্রীপ্রভাতচক্স স্থাম, শ্রীরামগোপাল
চট্টোপাব্যায় ও শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল মহাশয়
কার্যকরী সমিতির অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত হ'ন।

২। নিম্নলিখিত ভদ্রমহাদয়গণকে লইয়া পুশুক প্রকাশনী সমিতি গঠিত হয়; শ্রীচারুচক্স ভট্টাচার্ধ, শ্রীস্কর্ৎকুমার মিত্র, শ্রীক্ষানেক্সলাল ভাতৃড়ী, শ্রীস্ক্র্মার বস্থ, শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্ধ, শ্রীক্ষ্যোতিমর্থ ঘোষ, শ্রীসভ্যেক্সনাথ বস্থ, শ্রীস্থ্রোধ নাথ বাগচী।

। নিয়লিখিত ভদ্রমহোদয়গণ (ইহাদের মধ্যে
 এযাবৎ যাহারা চাঁদা দেন নাই, তাঁহাদের চাঁদা
 দেওয়া সাপেকে ) নৃতন সদস্ত নির্বাচিত হন:—

श्रीरविक्तनाथ घार ( निवभूत ) श्रीडक्टक्यात घार, श्रीर्विडक्यात भरमानिन, श्रीरेवानाथ वागठी, श्रीवेदवानाथ घार (गास्तिनिक्डन वार्षिः) श्रीवेदवानाथ घार (गास्तिनिक्डन वार्षिः) श्रीवेदवान पर्वा (गास्तिनिक्डन वार्षिः) श्रीवेदवान विराती घार, श्रीवेदवार पर्छ, श्रीविक्षान वार्षिः, श्रीविद्यान वर्षे, श्रीविद्यान वर्षे, श्रीविक्षविद्यान वर्षे, श्रीविद्यान वर्षे विद्यान वर्षे विद्यान वर्षे विद्यान वर्षे विद्यान वर्षे वर्ये वर्ये

লাহা, শ্রীপশুপতি বদাক, শ্রীশচীক্রকুমার শ্রীসিকেশব ঘোষ, শ্রীনিম্পনাথ চটোপাধ্যায় শ্রীস্থারকুমার দে, শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীষষ্টীধন দেনগুপ্ত, শ্রীফ্বলচন্দ্র রায়, শ্রীতারাশকর বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীস্থবোধকুমার মজুমদার শ্রীরাসবিহারী ঘোষ, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীষ্ট্রকণকুমার श्रीविव्धनातायण (१न, শীনারায়ণচন্দ্র মজুমদার, সেনগুপ্ত, শ্রীনিম্ল ঘোষ, শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ সেন, গ্রীগুরুদাস সিংহ, গ্রীগনেশচন্দ্র মুখোপাখ্যায়, শ্রীহরিহর সরকার, শ্রীস্থধীর কুমার বিশ্বাস, শ্রীস্থরপতি চক্রবর্ত্তী. শ্রীশন্ত সাহা, শ্রীঅনিলবরণ রায় চৌধুরী, শ্রীসাধন ভট্টাচার্য, শ্রীষোগেন্দ্র নাথ মৈত্র, শ্রীগিরীন্দ্র শেপর বস্থ, এরমেশ মজুসদার, এস্থত্তৎ চক্র সিংহ, প্রীবিখ-নাথ দেনগুপু, শ্রীশিবপ্রসাদ দাশগুপু, শ্রীপার্বতীকুমার मत्रकात, औभीरनस्त्रनाथ दञ्च, औनरतस्त्रनाथ कोधुत्री, শ্রীক্ষীরোদবন্ধ শর্মা, স্বামী অমৃতানন।

#### বিজপ্তি

পরিষদের যে সমস্ত সদস্ত মাত্র অধ বংসরের

চাঁদা ক্রমা দিয়াছেন, বা যাঁহারা মাত্র অধ বংসরের

চাঁদা দিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র গ্রাহক হইয়াছেন,

তাহাদিগকে সসম্বনে অন্তরোধ করা বাইতেছে,

যেন তাঁহারা বাকী অধ বংসরের চাঁদা বুথাসম্বর

পরিষদের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করেন।

পরিষদ কর্ত্পক্ষ সদস্ত ও গ্রাহকবর্গের স্বাকীন

সহবোগিতা কামনা করিতেছেন।

# षि, पि, এ, কে विकाशनाम् निः

# রিসার্চ ও মান্ফ্যাক্চার

# ক লিকাতা

#### পরিচালক মণ্ডলী

- ১। ডাঃ নারায়ণচন্দ্র গাঙ্গুলী, ডি, এসসি
- ২। তাঃ দিলীপকুমার ব্যা**নার্জী** ডি, এসসি
- ০। ডাঃ ফ্নীন্দ্রচন্দ্র দত্ত ডি, এসসি
- ৪। ডাঃ বাস্থদেব ব্যানার্মী পিএইচ, ডি
- ৫। ডা: বিতাৎকমল ভট্টাচার্য্য ডি. এসসি
- ৬। ডাঃ রামকান্ত ভট্টাচার্য্য পিএইচ, ডি
- १। श्रीतामत्रक्षन ভট्টाहार्या, मारिनिक् छिरतकेत

গবেষণাকার্যে অপরিহার্য প্রারভিত্র ও মাধ্যমিক জৈব রাসায়নিক দ্রব্য ও বত্ম বধ আধু নক ঔষধাদির ইস্ততকারক।

| বিষয়                       |     | লেখক                         | পত্ৰাশ্ব   |
|-----------------------------|-----|------------------------------|------------|
| মাধ্যাকর্ষণ                 | ••• | শ্ৰী হঙ্গেন্দ্ৰনাথ চক্ৰবৰ্তী | ٠٥١٤       |
| মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমবিকাশ |     | শ্রীত্মজিতকুমার সাহা         | ৩২ •       |
| ৰয়লা হইতে পেট্ৰ            | ••• | ইশক্বপ্রসাদ সেন              | ৩২৪        |
| এল্মিনিয়াম                 |     | শ্রীস্থবীরচন্দ্র নিয়োগী     | ৩৩১        |
| ন্নৰান্ন                    |     | শ্ৰীপ্ৰবোধরঞ্জন সিংহ         | ৩৩৫        |
| কলিকাতার এই প্রেগ           | ••• | ডাঃ অরুণকুমার রায় চৌধুরী    | <i>چود</i> |
| বিজ্ঞান কুশলী আলভা এডিসন    |     | শ্ৰীক্ষীকেশ বায়             | ७8२        |

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীভ মত্যুঞ্জয় শাস্ত্রীজী ২১

একালীপদ চট্টোপাণ্যায় প্রণীত অন্তিমে গান্ধীজী ১৷০

শ্ৰীবিজ্ঞাবিহারী ভট্টাচার্য প্রণীভ গান্ধীজীর জীবন প্রভাত ১।০

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যার প্রণীড শার্রীজীকে জানতে হলে ১॥০

শ্ৰীরাজেন্তাল বন্দ্যোপাখ্যায় প্রণীত মৃতৃঞ্চয় স্কুভাষ ১।০ যার জন্ম শিশুরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে সেই

### वाह्य मिछ्नाशी

মহাপূজার পূর্বেই বাহির হইবে

—ইহাতে থাকিবে—

শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকদের অনম্বন্ধ রচনা শ্রেষ্ঠ শিলীদের আঁকা চমৎকার ছবি

মূল্য চারি টাকা

আগেই চিঠি লিখিয়া নাম তালিকাভুক্ত করুন।

আশুতোৰ লাই এরা

কলেল ফোরার. কলিকাভা ( ১২ )
 ফুল-সালাই বিভিংস্—ঢাকা

#### বিষয় সূতি

| ্<br>বিষয়                           |     | লেখক                       | পত্ৰাস্ব            |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|---------------------|
| ফুন্ফ্নেতর শক্ষায় স্থাবশ্বি—চিকিংসা | ••• | লেঃ কর্ণেল স্থান্তনাথ সিংহ | ৩৪৮                 |
| শন্ত্রমূপের ক্বমি                    |     | শ্রীঅশোককুমার বায় চৌধুরী  | <b>૭</b> ૯૨         |
| দটো ভোলার হ'এক কণা                   |     | শ্রীশতীপতি ভট্টাচার্য      | ৩৫ ৭                |
| •<br>পृष्टि-भाषर <b>क</b> त निरतनन   |     | শ্রীপরিমলবিকাশ সেন         | <i>ে৬</i> ১         |
| বাঁচুন আগে                           | ••• | শ্রীপশুপতি ভটাচার্য        | ৩৬৭                 |
| ছোটদের পাতা                          |     |                            | ৩৭২                 |
| ঃ বিবিধ প্রাসন্ধ                     | ••• |                            | <b>৩</b> ৭ <b>৬</b> |

#### উপহারের নুভনভম বই—

শ্রীধণেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীড বন্দী কিশোর

#### শ্রীনীহাররঞ্জন শুপ্ত প্রণীত করেকে য়্যা মরেকে

স্থনামখ্যাত শিশু সাহিত্যিক্রয়ের লেখা তুইখানা স্বদেশপ্রীতিমূলক অভিনব উপগ্রাস ভাষার লালিত্যে—বর্ণনাভঙ্গীতে অমুপম। প্রত্যেকখানা ১॥০

#### बीधोदबस्माम धत्र अगीष

### স্বাধীনতার সংগ্রাম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রম-বিকাশ; আমেরিকা, আয়লর্তাগু ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ক্ষরাসী, রুশ ও চীনের গণ-জাগরণ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবের কাহিনী ছোটদের জন্ম সহজ্ঞ ও সরল করে লেখা। বহু চিত্রে বিভূষিত। মূল্য ৩

শ্রীবিনয়কুমার গকোপাধ্যায় সম্পাদিত

#### ক দেৱী

বানভট্টের সেই বিশ্ববিধ্যাত উপস্থাস—কিশোর কিশোরীদের **অন্ত সহজ্ঞ ভারার লে**থা— মনোরম ও স্থলর। মৃল্য ১।• শ্রেষ্ঠ লেখকদেব রচনা সম্ভারে সমুজ্জন স্বাধীনতার অঞ্জলি

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অমৃন্য ইতিহান—স্বার পড়া উচিত। মৃন্য ২

অপ্তিতোষ লাই ব্ৰহ্না

ং, কলেজ ফোয়ার, ( ১২ ) স্কুল সাগ্লাই বিভিঃস্—ঢাকা

# कूल, करल्क ए

# गट वस्पागादत

ব্যবহারের জ্ঞা

শাৰভীয় বৈজ্ঞানিক সম্ভ্ৰণাতি

সরবরাহের ভার

আমাদের উপর মাস্ত করলেনই

--- 31----



EPIDIASCOPE with fan Cooling

### THE ARTICO

STEPHEN'S HOUSE

5, Dalhousie Square, Calcutta 1

# POWER TOOLS PAPPLIANCES CONTROL TOOLS

2, Dalhousie square, CALCUTTA BOMBAY MADRAS DELHI AMATWAPI STREET Q. ERRABALU STREET KASHHIRGATE

#### Lathe



#### Engine



Gauze



Shockless DIAL INDICATORS

# खान ७ विखान

প্রথম বর্ষ

জুন—১৯৪৮

ষষ্ঠ সংখ্যা

## মাধ্যাকষ্ণ

#### প্রাব্রজেরনাথ চক্রবর্তী

বিশ্রুণ শতান্দীতে জড় বিজ্ঞানের নানা শাখায় হর্বোধ্য বহস্তের সমাধান মিলিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ফলিত বিজ্ঞানের নানা ব্যবস্থা আমাদের চতুম্পার্শে বর্ডমান সভ্যতার অবিচ্ছেত্ত অঙ্গরূপে সর্বদা রূপায়িত হইতেছে। আরামে বিদিয়া বহু সহস্র মাইল দূরের কথাবাত গ ু স্থালাপ-সালাপ আমরা শুনিতেছি। বিদেশ হইতে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে অমুষ্ঠিত নানা ঘটনার ছবি আমাদের সংবাদপত্তে ছাপা দেখিতেছি। ফলতুঃ বত মান বিজ্ঞান দূরত্বের সংজ্ঞার ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। এমন দ্রবীক্ষণ ধর আবিষ্ণত হইয়াছে বাহার সাহায্যে মহাকাশ-স্থিত ২৯×১০<sup>২</sup> মাইল দূরের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। এমন অণুবীক্ষণ বঞ্জ আবিষ্ণৃত হইয়াছে বাহার সাহাব্যে স্ক্র জীবাণুর ছবি তোলা সম্ভবপর হইতেছে। বস্তুতঃ মানবের জ্ঞান কি পরিমাণ স্বদ্বপ্রশারী হইতেছে ভাহা চিন্তা করিতে গেলে নির্বাক বিশ্বয়ে অভিভৃত হইয়া যাইতে হয়।

আমরা বিজ্ঞানের অস্ত কোন তথ্য জানিবার স্থানেগ পাওয়ার পূর্বেই নিউটনের মাধ্যাকর্বণ তথ্যের কথা শুনিয়ছি। কিন্তু এই ক্রিয়ার প্রকৃত কারণ
নির্ণয় এতাবং কাল সম্ভব হয় নাই। বর্তু মান
শতকে আইনটাইন তাঁহার অসামাক্ত ধীশক্তি
প্রভাবে এই তথ্যের বহুন্ত বে ভাবে উদ্বাটিভ
করিতে চেটা করিয়াছেন তাহা বান্তবিকই অভিনব।
কোনও মতবাদ, তত্বে প্রভিষ্ঠিত করিতে হইলে
তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল মুক্তি বিবেচনা
করিতে হয়। কারণ তথাট বে কেবল সমস্ত জ্ঞাত
ঘটনার কারণ নির্ণয় করিবে তাহা নহে, উহা
হইতে কোন অক্সাত অসন্তাবনীয় ঘটনার অন্তিত্ব
স্থিতি হইবেনা। এই বিবেচনার সাহাব্যে দেখা
যাক মাধ্যাকর্বন তথ্যের কারণ নির্ণয়ে কি কি প্রিয়াস
হইয়াছে।

প্রথমতঃ গণিতশান্ত্রের প্রয়োগ দেখা বাক।
গণিতের সাহায্যে নিউটন প্রতিপন্ন করেন বে,
মাধ্যাকর্বণ-শক্তি জনিত বলের প্রাথর্থ শক্তির প্রভব
হইতে দ্রত্বের বর্গফলের ব্যন্ত-অমুপাতে ধার্ব। এই
নিয়ম বিজ্ঞানে তড়িৎ, চুম্বক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি
সর্বপ্রকার শক্তি সভৃত বলের ক্রিয়ায় সত্য দেখিতে
পাওয়া বায়। তবে দ্রম্ব অতি সামায় হইকে

নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। ইহা সকলেরই জানা আছে যে, আকাশস্থিত গ্রহ, উপগ্রহাদির গতিবিধি মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বলিয়া উপরের নিয়মে নিয়মিত। নিয়মের অতি সামাল ব্যতিক্রমণ্ড বছবর্ষে পুঞ্জীভূত হইয়া গতিবিধির এমন বৈষম্য ঘটাইবে যাহাকে অবহেলা করা চলিবে না। কিন্তু সেরূপ অবস্থা এপনও ঘটে নাই। কেবল একবার এই নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল।

সে ১৮৪৫ খুটামে। Leverrier বিজ্ঞাপিত করেন বে, বুধগ্রহের গতিতে একটু বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। তাহার ব্যবহৃত ষদ্র বা পর্যবেক্ষণ-রীতির উপর উক্ত বৈষম্য আরোপ করাচলে না। বৈষম্য পরে অনেকেরই নিকট ধরা দেয় ও তথন নিউটনের নিয়মকে একটু পবিবর্তিত করার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। ব্যস্ত-অমুপাতে দুরত্বের খাত ২ না ধরিয়া ২'০০০০০১৬১২ ধরিলে সমস্যার সমাধান হয় বলিয়া মনে হয়। এই প্রস্তাব করেন মঙ্গল-গ্রহের আবিষারক Asaph Hall ১৮৯৪ খুষ্টাবে। Newcomb প্রমুথ বছ জ্যোতির্বেক্তা এই সংশোধন প্রভাব গ্রহণ করিলেও পরে শোনা যায় যে, ইহার ফলে চল্লের গতিতে এমন এক বৈষম্য আদে ষাহা পরীক্ষার ফলে পাওয়া যায় না। স্থতরাং সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় ও বুধগ্রহের গতি-বিধির বৈষম্য প্রহেলিকার ভায় রহিয়া যায়।

নিউটন প্রস্তাবিত দ্রত্বের বর্গফলের ব্যস্তঅরপাতের নিয়ম পরীক্ষাগারে নানা প্রকার
অরকায় বস্ত সহায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর
আকর্ষণ-জনিত গতিবেগ বৃদ্ধি সকল বস্তুতেই
সমান। নিউটন নানা দৈর্ঘের দোলনে নানা
পদার্থের গোলক ব্যবহার করিয়া ভাহার নিয়মের
যাথার্থ প্রতিপন্ন করেন। ভাহার পর Bassel
১৮৩২ খুটাকে আরও স্ক্রেডর পরীক্ষায় সেই মভেরই
পোষকতা করেন। ১৯২২ খুটাকে উক্ত দোলন
পরীক্ষাই Eotvos ও তাঁহার সহকর্মিগণ পুনরায়
সক্ষাদন করেন। তাঁহারা গোলকের জন্ম বহু

জব্য নানা অবস্থায় ব্যবহার করেন। ফটিক, কঠিন অবস্থায় ও তাহার জলীয় জবন. নানা প্রথার রাসায়নিক জব্য একক অবস্থায় ও পরে তাহাদের সংশ্লেষণে উৎপন্ন নব পদার্থ, গোলকে ব্যবহার করিয়াও নিয়মে কোন ব্যতিক্রম পান নাই। ফটিক গোতের কোয়ার্টজ, আইসল্যাণ্ড ম্পার প্রভৃতি বিশিষ্ট গঠনের পদার্থের ধর্ম অভ্যন্তরে সকল দিকে এক নহে। ইহাদের গোলক ব্যবহার করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, দোলকের দোলনরীতি একই অব্যাহত ধারায় নিয়ন্ত্রিত।

আবার ইহাও সত্য যে, পদার্থের উপর আলোক বিদ্যাতাদি শক্তির কার্য উষ্ণতার ক্রমে পরিবৃতিত হইতে দেখা যায়; শক্তি হিসাবে মাধ্যাকর্ষণপু একই ধর্মী কি-না তাহার পরীক্ষা করেন Shaw (P.E) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই শক্তির ক্রিয়া উষ্ণতার উপর নির্ভর করে না। ইশার প্রমাণ জ্যোতিঃশান্ত্র ইইতেও পাওয়া যায়। কোন ধ্মকেতু আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বখনই স্থের সন্নিকটে আসে তখন তাহার উষ্ণতা বর্ধিত হয় ও মাধ্যাকর্ষণ বস্তুর উষ্ণতায় পরিবৃতিত ইইলে ধুমকেতুর কক্ষের পরিবৃত্তিন আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশিষ্ট ধুমকেতুর গতিপাধ পর্যক্ষণ করিয়াও উক্ত প্রথার পরিবৃত্তন লক্ষিত হয় নাই। ধুমকেতু চিরকাল একই কক্ষে ভ্রমণ করে।

আলোক, তাপাদি শক্তির ক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। কারণই হারা নির্দিষ্ট গতিবেগে প্রধাবিত হয়। মাধ্যাকর্ষণের ঐ প্রকার গতিবেগ আছে কি না তাহারও পরীক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হইয়াছে। তাহাতে এই শক্তির কোন গতিবেগ পাওয়া যায় নাই। হতরাং ইহার গতিবেগ অসীম না হইলেও আলোকের অপেকা বহুগুণ অধিক হইবে। শক্তির তুলনায় মাধ্যাকর্ষণের এক বিশেষ পার্থক্য এই বে ইহা দিম্বী শক্তি। স্থা পৃথিবীকে যে শক্তিতে আচ্ছয় করে পৃথিবীও স্থাকে সেই শক্তিতে আচ্ছয়

ক্রে আর বস্ত সকলের এই পরস্পর আকর্ষণ সকল দিকে সমভাবে বত মান থাকায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করা যায় না।

অক্তান্ত শক্তির সহিত মাধ্যাকর্ষণের এক বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সকল শক্তির ক্রিয়া প্রহত করিয়া রাখিতে পারে এমন অনেক পদার্থ দেখা যায়। সেই সকল পদার্থের পর্দা সাহায্যে শক্তির ক্রিয়া স্থান বিশেষে নিবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ প্রহত রাখিতে পারে এমন কোন পদার অন্তিত্ব জানা নাই। এমন কোন স্থান বা দেশ প্রস্তুত করা যায় না ষেথানে माध्याकर्षन कियमान नरह। এই সমস্থা नरेया ७ वह পরীকা হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চন্দ্র গ্রহণ কালে পৃথিবীকে পদর্গিরপে ধরিলে প্রত্যেক চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্রের উপর স্থর্গের মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা হিসাব করা যায়। পদার দক্র আকর্ষণ-ক্রিয়া সামাত্ত হ্রাস পাইলেও কয়েক বংসরের গ্রহণ উপলক্ষে পুঞ্জীভূত ক্রিয়া পরিমাপ যোগ্য হইত ও চন্দ্রের গতিবেগে পরিবত ন লক্ষিত হইত। কিন্তু এরপ ক্রিয়ার কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

উপরের পর্যালোচনায় ইহা বোধগায় হয় যে,
মাধ্যাকর্ষণ অতি দ্রধিগায় তত্ব। নানা পরীক্ষায়
এই সত্যই প্রকট হয় যে ছই বস্তার পরস্পার
আকর্ষণ তাহাদের ত্রিমাত্রিক দেশে অবস্থান ও
ভর দারাই নিয়ন্ত্রিত। ইহার অন্ত কোন প্রকার
গুণ বা ধর্ম স্ক্ষেত্ম পরীক্ষার্ম্বও ধরা যায় না।
এই তত্ত্বের রহস্ত এক হুর্ভেগ্ত কবচে আচ্ছাদিত।
উহার কোন আভাষই কোন দিক দিয়া পাওয়া যায়
না। তবে স্বভাবজাত অহুসন্ধিংসার তাড়নায় মাহুষ
প্রাচীনকাল হইতেই ইহার স্বরূপ উদ্যাটনে প্রয়াস
পাইয়াছে।

কোন কোন পদার্থ উধে প্রক্রিপ্ত হইলে ভূপৃষ্ঠে জ্বাপতিত হয়। আবার ধুম ও বাম্পাদি হাওয়ায় ভাসে। এই তথ্যের সমাধানকলে গ্রীক দার্শণিক জ্যারিটোটল পদার্থে গুরুত্ব ও লঘ্ত এই তুই

গুণের আরোপ করেন। বায়ুতে ধৃম ভাগে আর জলে कार्य जारम, हेश रव भनार्त्य भाविजा खरन मस्य हत्। এ-জ্ঞান তথন ছিল না। আারিটোটলের প্রভাবে তাঁহার মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। এই মতে বিখাস করিয়াই মণ্টগলফার ভাত্গণ প্রথমে ধুম পরিপূর্ণ বেলুন ব্যবহার করেন। তাহাদের ধারণা ছিল ধৃম বাতীত আর কোন লঘুতর গ্যাদ নাই, যাহা বায়ুতে ভাদে। কিছ প্লাবিতাধন পরিজ্ঞাত হওয়ার পরে ক্রমে হাইড্রোবেন ও হিলিয়ম আকাশ-যান বেলুনে ব্যবস্থাত হইতে থাকে। আবার আরেটোটলের মতে এই ভূদ कथा ও প্রচলিত ছিল যে, পতনশীল পদার্থের গতি বেগ তাহার ওজনের সমান্ত্রণাতিক। গ্যালিলিও এই মতের অষথার্থতা প্রমাণ করেন। আারিষ্টোটন হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যালিলিওর সময় ১৬৪২ সাল পর্যস্ত প্রায় ২০০০ বৎসবেও মাধ্যাকর্বণের মূল কারণ সম্পর্কে কোন প্রকার গবেষণা হয় নাই। এমনকি, নিউটনও কারণ নির্ণয়ের কোন প্রয়াস করেন নাই। নানাপ্রকার প্রচলিত মতথাদের মধ্যে জেনেভার বিজ্ঞানী Le sage ১৭০০ খুষ্টাব্দে মাধ্যাকর্থণের কারণ দথমে যে তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে বিশ্বশ্বগৎ এক প্রকার অপাথিব অভিনব কণায় পরিপূর্ণ। এই मकन कना भागीय अनुद त्वरभ मर्विष्टक धारमान ও তুইটি পদার্থকে প্রতাড়ন বলে পরস্পরের নিকটভর করিতে চেষ্টা করে। এই মতের নিরুদ্ধে বহু যুক্তি থাকা খত্তেও ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আরও অনেক মতবাদ প্রবর্তিত হয়। এমন কি ১৮৮৩ খুষ্টান্দে অনিভার নঙ্গ বৈহ্যাতিক স্বাকর্ণকেও প্রতাড়ন বলের ক্রিয়ারূপে ব্রাইতে চাহিয়াছেন। দুৰ্ব ব্যাপাৰে উক্ত অপাৰ্থিৰ কণাৰ আবাহন ভथनकात्र मित्न এक काागतन मां भारेशाहिन ও देवत তত্ব এই কণাবাদেরই পরিণতি বলা বাইতে পারে।

বিজ্ঞানের এমনি অবস্থাতেই কেলভিন ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে তাঁহার আরুত গতির মত প্রচার করেন। এই মতে ইথবে আবর্জ গতির উদ্ভব হইয়াই পরমাণুর স্থাটি। কিছু আবর্জ গতি হইতে গণিতের সহায়তায় মাাকস্ওয়েল, টমসন প্রাম্থ বিঞ্চানিগণ মাধ্যাকর্ণবের কোনও কারণ নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়ায় ঐ মতবাদ পরিতাক্ত হয়।

এইরপে উনবিংশ শতান্দীর শেষ পর্যন্ত মাধ্যা-কর্ষণের কারণ রূপে বহু মত প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সকল মতের প্রয়োগেই বিরাট বাধা শ্বরূপ पांजारेन प्रमात पांचाय-याराय जिळत माधावर्षन প্রহত হয়। স্থতরাং নিউটনের পর ৪০০ বংসরের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান মিলে নাই। মাধ্যা-কর্ষণ শক্তির সহিত অন্যান্ত সকল প্রকার শক্তির সাদৃশ্য কেবল এক বিষয়ে দেখা যায়; সকল প্রকার मक्कित कियात প্রাথণ, দ্বত্বের বর্গফলে চাপের অমুপাতে নির্দারিত হয়। ইহা ভিন্ন আর সর্বপ্রকারে এই শক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্বায়ের বলিয়া মনে হয়। वर्षभान भेजामीटि बाहेनहाहैन निर्देश पिटनन दि ইনারসিয়া বা জাড়া ধমের ক্যায় বস্তুর আর একটি ধর্ম আছে। তাহা দেখা যায়, অপকেন্দ্র বলের প্রয়োগে। লোহার একটি গোলক রজ্জু সংযুক্ত করিয়া तब्द्र ज्यात প্রান্ত ধরিয়া ঘুড়াইলে বুঝা যায় যে, ঘুণায়মাণ গোলকটি যেন হস্তচ্যত হইয়া দূরে সরিয়া ড়াহার কেন্দ্র বহিয়াছে হন্তগৃত রজ্ব্প্রান্তে। সেই **ब्लिस** हेटें पृत्व हिमशा या अग्नाव कावन ज्ञानका বল। এই বল মাধ্যাকর্ষণ জনিত বলের ন্যায় বস্তব ভর ও দেশ-কালে অবস্থান ব্যতীত আরু কিছুর উপর নির্ভর করে না। এ সহত্তে আইনষ্টাইন একটি পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেকেই নাগরদোলা দেখিয়াছেন। একটি বৃহৎ
বৃত্তাকৃতি দণ্ডে পর পর বসিবার আসন ঝুলান
থাকে ও বৃত্তটি ভাৰার কেন্দ্রদেশে অপর একটি
মৃত্তিকা প্রোখিত দণ্ডে আবদ্ধ থাকে। বৃত্তটি
ঘুরাইলে আসনোপবিষ্ট দর্শকগণও দণ্ডটা প্রদক্ষিণ
করিয়া ঘুড়িতে থাকে। একণে মনে করা যাক্

কোন একটি আসন দর্শক সহ একটি বৃহৎ গোলকের অভ্যস্তবে বহিয়াছে। বৃত্তটি সমবেগে ঘুরাইলে গোলকের অভ্যন্তরম্ভ দর্শক তাহার গতি ব্ঝিতে পারিবেন। যেমন পৃথিবী ঘুরিলেও আমরা কোন গতি বৃঝিনা। স্থির অবস্থায় গোলকটীর ভিতরে চলিয়া বেড়াইতে দর্শক কোন অপত্তি বোধ করিবেনা; কিন্তু ঘূর্ণায়মান অবস্থায় এরপ চলিতে গেলে দে গোলক সহ নিজের গতি না ব্ঝিলেও একটি বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিবে। গোলকের কেন্দ্রন হইতে যে কোন স্থানে গেলে সে এমন একটি অপকেন্দ্র বলের অমুভূতি পাইতে যাহা তাহাকে দূরে অপস্ত করিতে চাহিবে। সে কেন্দ্র হইতে বত দূরে বাইবে এই অপকেন্দ্র বিকর্ষণ তত্তই বাড়িবে। স্থতরাং ঘুণায়মান গোলকটি যেন এক মধ্য-বিকর্ষণ ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ইহা জানা আছে এই বিকর্ষণ-বল বস্তুসংজ্ঞাত। গোলকের কেন্দ্রে উহার প্রভব नरह; किन्छ क्क्यानमात्री पर्मक উद्दात উद्धर्व छ সেইজন্ম কেন্দ্র ও দর্শকের মাঝখানে কোন পর্দা রাখিলে বলের কোন প্রকার তারতম্য ঘটিবেনা। এই দুষ্টাম্বে ইহাই স্বস্পষ্ট হয় যে, গতির ফলে বস্ততে মাধ্যাকর্ষণ বলের সহিত উপমেয় যে-বলের ক্রিয়া দেখা যায় তাহ। গতিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়। এ সম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। এক বৃহৎ বাক্সে একজন দর্শক আছেন। বাক্সটির উপর বাহিবের কোন শক্তির ক্রিয়া হইতেছেনা। বাক্সটির স্থির অবস্থায় বাহির হইতে উহার উপর গুলি ছাড়িলে তাহা বিপরীত প্রান্তের দেয়াল ভেদ করিয়া বাহির হইবে ও বাক্সের অভ্যন্তরে গুলির গতিপথ দর্শকের নিকট সরল অমুভূমিক **রেখা** বলিয়া প্রতীত इरेरा। किन्त সমবেগে উধে গতিশীল হইলে গুলির গতিপথ সরল বোধ হইলেও অমুভূমিক হইবেনা; উহা ভূমির সহিত কোণ উৎপন্ন করিবে। আবারু বান্ধটি অসমগতিতে উখিত হইতে থাকিলে গুলির গতিপথ এক উদ্বোলিত বক্লবেখা ৰূপে প্ৰতীত

হইবে। দর্শক গুলিটির এইরপ গতিপথের কারণ মনে করিবেন (১) গুলির আদিম সরস গতি ও (২) অন্ত কোন অজ্ঞাত বলের ক্রিয়া যাহা গুলিটিকে বাক্সের তলের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, এই ছই বলের সম্মিলিত ক্রিয়া। কিন্ত এই দিতীয়োক্ত অজ্ঞাত বলের কোনও কারণ দেখা বায় না। বরং আসল ব্যাপার হইতেছে দর্শকের নিজ গতি, বেজন্ত মূহুতে মূহুতে তাহার অবস্থান পরিবর্তিত হইতেছে।

এই ভাবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের পরিকল্পনা বথার্থ
না হইলেও এই আলোচনায় আইনষ্টাইনের
মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বৃঝিবার স্থাবিধা হইবে। তাঁহার
মতে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের দক্ষে থে জাডাক্ষেত্র প্রাপ্ত ইত্যা বাইবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র তাহারই
সমত্ল্য। ত'ব উহা বৃঝিতে হইলে যথাযোগ্য
স্থানাক্ষ নির্দেশ-বিধির প্রয়োজন। স্বীয় প্রতিভাবলে
আইনষ্টাইন যে স্থানাক্ষ নির্দেশক বিধি প্রণয়ন
করিয়াছেন তাহাতে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব অতি সহজে
বোধগায় করা সম্ভবপর।

🗝 এজন্ম একটা যথার্থ অমুভূম সমতলের প্রয়োজন। মনে করা যাক, কোন বৃহৎ হ্রদের জল শীতে জমিয়া বরফ হইয়াছে। বরফের উপরিতল সম্পূর্ণ অহুভূম ও এত মহণ যে কোনও বস্তু উহাতে গড়াইয়া গেলে ঘর্ষণ জনিত শক্তির অপচয় হয় না। অভএব নিউটনের গতির নিয়মামুঘায়ী এই সমতলে চলমান কোন প্রস্তর খণ্ড সমগতিতে ্মরল পথে চলিতে থাকিবে। গতিপথ কোথায়ও 'ব্দসরুল হইলে ইহাই মনে করিতে হইবে যে, এম্বল হয়ত উচ্চ বা নীচ, আশেপাশের তলের সহিত সমতল নহে। আবার মনে করা যাক, বরণের সমতলে এক স্থানে এক বৃহৎ প্রস্তব খণ্ড বহিয়াছে। উহার চাপে উহারই চতুঃপার্থের তলে উন্নতি वा व्यवनिक উৎপাণिक इहेरव। এখন पूरवव ममजरम यमि এकथे छ छाउर अन्नर्भ हमभान करा হয় বে, উহার গতিপথ বৃহৎ প্রস্তরটির সন্নিকটম্ব উन্नত অংশের উপর দিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে সরল হইলেও উন্নত স্থানে আসিয়া গতিপথ ক্রমে বক্র ভাবাপন্ন ইইবে। যদি উভয় প্রস্তবে কোন আকর্ষণ না থাকে তবে গতিপথের পরের चारम चाराय मदनहे हहेत्य। किन्क छेवछ चान অতিক্রম করিতে গতিবেগে বৈষম্য আসিয়াছে এবং দেই জন্<del>য</del> প্রথম স্রল পথ ও শেষের স্রল পথ এক সরল রেশায় অবস্থিত হইবে না। অর্থাৎ প্রস্তর্তীর গতিতে দিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। যে দর্শক উক্ত তলের উন্নতি দেখিতে পায় না সে নিউটন তত্ত্বের আশ্রয় লইয়া বলিবে যে, বৃহ্থ প্রস্তবের আকর্ষণ কৃত্ত প্রস্তবের দিক বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু আইনষ্টাইন তত্বের আশ্রায়ে আসিলে বলিতে হইবে যে, এম্বলে কোন প্রকার আকর্ষণের ক্রিয়া নাই। ক্ষুদ্র প্রস্তরের জাড়া ও তলের বক্রতাই গতি-বিপর্বয় ঘটাইয়াছে। বুহং প্রস্তবের অতি সন্নিকটে চলিলে এমনও হইতে পারিত যে, কুত্র প্রস্তর গতের্ব পড়িয়া শাইত ও উঠিতে না পারিয়া গতেরি চারিদিকের দেয়ালে চক্রপথে খুরিতে থাকিত। এই চক্রকক্ষের আকৃতি গতেরি রূপ ও প্রস্তারটির গতিবেগের উপর নির্ভর করিবে। সাধারণ আপেলের বোঁটার নিকট বেরপ গর্ভ থাকে, দেইরূপ গর্ভ হইলে চক্রপথ বুধ গ্রহের কক্ষের স্থায় হইবে।

এইরপে, আইনষ্টাইন দ্বিমাত্ত্রিক তলে তৃতীয়
মাত্রায় গত কল্পনা করিয়া মাধ্যাকর্ষণ ব্রুষাইতে
চান। আবার তিন অপেক্ষা অধিক মাত্রার দেশেও
তিনি উক্ত তত্ত্ব ব্রুষাইতে চাহিয়াছেন। তারকা
হইতে বিকীর্ণ আলোক-রশ্মি আমাদের পৃথিবী
হইতে বহুদ্রে কোটি কোটি মাইল পরিভ্রমণ করিয়া
থাকে। এ সময় রশ্মির পথ সরলও থাকে। কিন্তু
সৌর অবয়বের সমীপবর্তী হইলে রশ্মি-পথ কিরূপ
হইবে ? প্রচণ্ড-ভর স্থের চত্তৃম্পার্শের দেশে থাকিবে
গত ও মোচড়। সেই গত বা মোচড় অতিক্রম
করিতে রশ্মির দিক বিপ্র্যুষ্টিবে।

উক্ত প্রকারে মাধ্যাকর্ষণ ধারণা করিতে গিয়া আমবা দিশাহারা হইয়া যাই। আইনটাইনের এই তত্ত্ব দ্রহ গণিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির আশ্রয় লইলেই চলে না। নিউটন তাহাই করিয়াছিলেন। এজন্ম প্রয়োজন বহু মাত্রিক জ্যামিতির প্রয়োগ। এইরপে আইনটাইন মাধ্যাকর্ষণ রহুশ্র অধিকতর পরিক্ষট করিয়াছেন মাত্র। তবে কাল অনন্ত, স্প্রেও অনন্ত, আঃ বে মহাক্ষণে স্প্রেকতর্ম বিশ্বরূপ দর্শন করান, তাহা এখনও আলে নাই। ব্যাসময়ে সেই মহামানবের আবির্তাব হইবে বিনিপ্রকৃতির ব্যার্থ প্রকৃতি প্রকৃট করিতে সক্ষম হইবেন।

# মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমবিক শ

#### প্রীঅজিতকুমার শাহা

জ্বীবজগতে জমবিকাশ বা বিবর্তন একটা স্থ্রমাণিত তথ্য। প্রাণের প্রথম মৃত্ স্পন্দন থেকে বিভিন্ন ধারায় জমবিকাশের ফলে আমরা আজ কত বিচিত্র উদ্ভিদ ও জীবজন্তর সমাবেশ দেখছি, তার ইতিহাস সত্যই বিশ্বয়কর; কিন্তু সে ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ নয় এবং এখন পর্যন্ত নানারকম মতবাদে কটকিত।

ষ্মবশ্য এবিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার যথেষ্ট কারণ আছে। জীবজগতের ক্রমবিকাশ নির্ণয় কেবলমাত্র বতমানকালীন জীব পরীক্ষা করেই সম্ভবপর নয়। অতীতে বিভিন্ন যুগে কত বিচিত্র জীবের আবিভাব এই পৃথিবীতে হয়েছিল, কালক্রমে যারা হয়েছে নিশ্চিহ্ন, তাদের সম্বন্ধে কিছু না জানলে পৃথিবীর বর্তমানকালীন জীবসমষ্টির উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন স্বম্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। এই সমস্ত অতীত যুগের জীবের কাহিনী লুকান আছে বিভিন্ন যুগে সঞ্চিত ভূপুষ্ঠের পাললিক শিলার भार्या। भानमिक भिनात भार्या कीवामारे जाएनत সন্তার একমাত্র নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্ধ জীবাশ্ম থেকে কদাচিৎ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটা नि थुक भारता कता यात्र ; वित्यत्रकः मव जीदवर्षे জীবাশ্ম পাথবের বুকে সঞ্চিত হয়নি। সেজগু অতীত যুগের জীবের আহুতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক জায়গায় পণ্ডিতেরা কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। জীবাশা ও বত মানকালীন জীব, এই ত্'য়ের সৃশ্ব ও তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলেই ক্রম-বিকাশ নির্ণয় সম্ভব; কিন্তু সেখানেও মতভেদের यरथहे कादन चाटह ।

বত মান যুগে মেকদণ্ডী-প্রাণী জীবজন্তদের অক্সান্ত শাথার উপর প্রাধাত্ত বিস্তার করেছে। কিন্তু ভূপুঠের প্রস্তরশ্রেণী পরীক্ষা করে পৃথিবীর যে ইতিহাদ এখন তৈরী হয়েছে, দেই ইতিহাদ আলোচনা করলে আমরা দেখি যে. চিরকাল এই অবস্থা ছিল না। পৃথিবীর বয়সের ২০০ কোটী বছরের মধ্যে প্রথম ১৫০ কোটী বছরে জ্ঞাবজগতের অন্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান মেলে না। যা' সামান্ত কিছু জীবাশা পাওয়া যায় সে যুগের পাথরের মধ্যে তা'ও অতি নিমন্তরের জীবের। ক্যামিয়ান যুগের (৫০ কোটী বছর আগে) প্রারম্ভে প্রাণীজগৎ বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল; যদিও তথন সমস্ত প্রাণীই ছিল অমেরুদণ্ডী। প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয় অর্ডোভিসিয়ান যুগের শেষভাগে বা সিলুরিয়ান যুগের গোড়ার দিকে (প্রায় ৯৮ কোটা বছর আগে )।

#### মেরুদত্তী প্রাণীর উৎপত্তি

প্রাণী দগংকে নয়টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে।
অমেরুদণ্ডী প্রাণী ৮টি শাখায় বিভক্ত এবং প্রাণীজগতের নবম শাখা হ'ল কর্ডাটা। মেরুদণ্ডী প্রাণী
কর্ডাটা শাখার এক অংশ। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের
সঙ্গে কর্ডাটার অন্তর্গত প্রাণীদের তকাৎ এই বে,
এদের দেহের মাঝামাঝি বরাবর জিলাটিন জাতীয়
পদার্থে গঠিত এক অক্ষদণ্ড আছে; একেই বলা
হয় নটোকর্ড। আসল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এই।
নটোকর্ডকে ঘিরে আছে অনেকণ্ডলো হাড়ের এক
সারি। এই সারিকেই বলা হয় মেরুদণ্ড।

: মেক্ৰণ্ডী প্ৰাণী বে অমেক্ৰন্ডী প্ৰাণীৰ কোন বিশেষ শাখার ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন হয়েছে এবিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু এদের পূর্বপুরুষ ঠিক কোন শাখার অন্তর্গত প্রাণী দে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের যথেষ্ট গড়মিল আছে। কেউ কেউ বলেন **पिक्र** शे शागीत भूर्वभूक्ष की है गाथात अस्त्र कि। আবার অনেকের মতে তারা অর্থ্রোপোডা বা कांक्जाकाकीय थानी। यादशक, त्यक्रमणी थानीय ঠিক পূর্ব তন মাদিপুরুষ য্যান্দিয়ক্সাস জাতীয় কোন প্রাণী একথা অনেকটা নিশ্চিত। ফ্যান্ফিয়ক্সাস্, কর্ডাটার অন্তর্গত এক নিম্নন্তবের জল-জীব। এর मक् चामिम स्मक्रमछी প्रागीतम् चरनक विषय সাদৃশ্য দেখা যায়। এর দেহের মাঝামাঝি লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত বরাবর নটোকর্ড বিস্তৃত এবং তার ঠিক উপরেই সমান্তরালভাবে একটা লম্বা স্বায়ু রজ্জ্ গলদেশে ফুলকার এর কতকগুলো সক ফাঁক আছে। তা'ছাড়া এর বক্তচলাচলের যন্ত্রপাতিও অন্যান্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য ম্যান্দিয়কাদ্ এর কয়েকটা वित्नश्व चाह्र यात्र ज्ञ এ एक त्मक्रम छी लागी नित ঠিক পূৰ্বতন আদিপুৰুষ বলা চলে না। তবে এই জাতীয় কোন আদিম প্রাণী থেকেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে।

#### মাছের ক্রমবিকাশ

সবচেয়ে নিচ্ন্তরের প্রাচীন মেক্রন্তী-প্রাণী
হ'ল চোয়ালবিহীন মাছ বা cyclostomata.
এদের উদ্ভব হয় অর্ডোভিসিয়ান য়ুগের শেষভাগে
বা সিল্রিয়ানের গোড়ার দিকে প্রায় ৩৮ কোটা
বছর আগে)। এদের নটোকর্ডের বাইরের অংশটা
কাটিলৈন্স দিয়ে তৈরী এবং দেহের সম্মুধভাগে এই
কাটিলেন্স চেপটা হ'য়ে গিয়ে করোটি বা মাথার খুলি
গঠন করেছে। সিল্রিয়ান ও ভেন্ডোনিয়ান (নিয়)
জীরামা পাওয়া বায়—বেমন cephalaspis,
Pteraspis, Draepenaspis ইত্যাদি।

তারপর এল চোধানযুক্ত আসল মাছ ডেডোনিমান যুগে (প্রায় ২৫ কোটা বছর আগে)। এদের
মধ্যে স্বচেয়ে প্রাচীন জীব Elasmobrancht.
তারপর এল Holococephalus জাতীয় মাছ;
এদের পেকেই উদ্ভব হয় Osteichthyes বা হাড়যুক্ত
মাছের। এদের মেরুলতের হাড় প্রায় সম্পূর্ণরূপেই
কাটি লৈজের স্থান প্রণ করল এবং মেরুলতের গঠনও
ক্রমশং অনেক ছটিল হয়ে উঠল।

#### স্থলচর প্রাণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

Osteichthyes জাতীয় মাছের কোন বিশেষ বিভাগ থেকেই স্থলচর মেরুদতী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়াতে ডেভো-নিয়ান যুগের শেষ ভাগের স্তরে স্থলচর করের পদচিক দেখ তে পাওয়া গেছে। এথেকে অনেকে অহমান করেন যে, ডেভোনিয়ান যুগের মধ্যভাগে কিংবা শেষভাগে (৩১-৩৩ কোটা বছর আগে) স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ব হয়। জলচর মাছের, স্থলচর প্রাণীতে রূপান্তর সন্তব হয়েছে তার দৈহিক গঠনের কতক-গুলে। বিশেষ পরিবর্ত নের ফলে। বেমন মাছের পাণ্নার স্থলচারী জন্তব হাতপায়ে রূপান্তর এবং খাস-প্রখাস নেবার এই সমস্ত রূপান্তর নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে বংশ-পরম্পরায় সংঘটিত হয়েছে এবং এই সমস্ত পরি-বর্তনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন জীব এক সময়ে নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এই সমন্ত পরিবভানের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে, এরকম কোন জীবের জীবাশ্ম এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

Osteichthyes দের মধ্যে Dipnoi (lung fish জাতীয় ) এবং Crossopterygii এই তুই জাতীয় মাছের দকেই প্রাচীন স্থলচর প্রাণীদের কিছুটা সাদৃত আছে। ডিপ্নয় জাতীয় মাছ ফুসফুস দিয়ে খাসপ্রখাস নেয়; স্থতরাং এদের থেকে স্থলচর জন্তর উদ্ভব হওয়া সম্ভব। কিন্তু এদের পাধ্নার পঠন এরপ বে, তা'থেকে হাত পায়ের উদ্ভব করনা করা

একট্ শক্ত। তাই জনেক বিশেষজ্ঞের মতে স্থলচর প্রাণীর উদ্ভব ডিপনয় ছাতীয় কোন মাছ থেকে হয়নি। অক্তদিকে crossopterygii জাতীয় মাছের কয়েকটা genus (বেমন osteolepis) এর সঙ্গে প্রথম স্থলচর (উভচর) Embolomeryএর বিশেষ সাদৃখ্য আছে, হাড়ের গঠনের দিক দিয়ে। সমস্ত স্থলচর জল্ভর মতই crossopterygii দের মাথার খুলির মাঝ-খানের হাড়গুলো এক এক জ্বোড়া হিসেবে সাজান আছে এবং মুখের কিনারার হাড়গুলো স্থগঠিত।

প্রথম স্থলচর দ্বীবেরা ছিল উভচর জাতীয়। দ্বীবনের গোড়ার দিকের কতকাংশ এরা জলে কাটায় এবং কোন জলা-জায়গায় এদের ডিম পাড়তে হয়।

কার্বনিফারাস্ যুগের কোনও সময়ে (২৫-৩০ কোটা বছর আগে) উভচর প্রাণী থেকে উদ্ভব হল সরীস্পদের। এই উদ্ভবের সঙ্গে যে কয়েকট। পরিবর্তন সংঘটিত হল তাদের মধ্যে প্রধান হল এই:—

- ( > ) ফুলকি দিয়ে খাস-প্রথাস নে ওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ;
- (২) ভিমের সংখ্যার কম্তি এবং প্রত্যেক ভিমের চারধারে একট। শক্ত খোলার গঠন। এই খোলার অভাবেই উভচর প্রাণীকে কোন জলা-জায়গায় ভিম পাড়তে হয়, যাতে ভিম শুকিয়ে না যায় এবং ভাদের জীবনের প্রথমাংশ জলেই কাটাতে হয়।
- (৩) ডিমের পীতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ক্রণ ডিমের ভিতর বেশীদিন ধরে পুষ্ট হতে লাগল।

#### অগ্রপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

হাক্সলির মতে শুক্তপায়ী জন্ত সোজাস্থাজ উভচর প্রাণী থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এখন অবশ্র এ-মত চলে না। এখনকার বিশেষজ্ঞদের মতে, উভচর এবং শুক্তপান্নী জীবদের মধ্যে একটা মাঝামাঝি শুর আছে। সেই শুরের প্রাণী ফুল্কি দিয়ে শাদপ্রধাদ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, অথচ ওয়পায়ী
জীবের আকৃতি, প্রকৃতি পায়নি; অবশ্য দেই দমন্ত
আকৃতি-প্রকৃতির প্রাভাব এদের মধ্যে ছিল। খ্বদন্তব
দরীম্প শাধার অন্তর্গত অধুনা নিশ্চিক্ত থেরোমফর্ণ
জাতিই দেই স্তরের প্রাণী। থেরোমফর্ণ দরীম্প
জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে একটু নীচ্ স্তরেরই জীব;
কিন্তু ওদের মধ্যে পাওয়া যায়। বেমন:—

- (১) এদের মাধার গঠন স্তন্যপায়ীদের মাথার গঠনের সঙ্গে তুলনীয়।
- (২) এদের দাঁতের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হতে আরম্ভ হয়েছিল। সরীস্পদের দাঁত সবই এক বক্ষের; কিন্তু সন্যাণায়ীদের দাঁত চার বক্ষের। যথা:—ছেদক, কত্কি, চর্বক ও পেষক।
- (৩) এদের নীচের চোয়ালের গঠন স্বীস্প ও স্তত্যপায়ীদের মাঝামাঝি। স্বীস্পদের নীদ্রে চোয়ালে অনেকগুলো হাড় থাকে, আর স্তত্যপায়ীদের চোয়ালে থাকে মাত্র একটা হাড়। পেরোমক্র্যি দের নীচের চোয়াল একটা বড় হাড়ও কয়েক্ট। ছোট ছোট হাড়ে গঠিত।

থেবোমফর্ন জাতীয় কোন্ genus থেকে
ন্তন্তপায়ীদের উৎপত্তি, তা' এখনও অনিশ্চিত।
ন্তন্তপায়ীদের উৎপত্তিকাল মধ্য-পার্মিয়ান যুগের
আগে নয়, বা নিয় টিয়াসিক যুগের পরে নয় প্রায়
২০ কোটা বছর আগে)। ন্তন্তপায়ীদের মধ্যে সব
চেয়ে নিয়ন্তর প্রোটোখেরিয়া। এরা ন্তন্তপায়ী
হলেও ডিম পাড়ত। এরকম একটি জীব, হুংস-চয়ু
অট্রেলিয়াতে এখনও পাওয়া য়য়। প্রোটোখেরিয়ার
পরের ন্তর মেটাথেরিয়া। এদের বাচ্চা অত্যন্ত
অপরিপুট এয় মায়ের পেটের তলায় একটা থলিতে
কিছুদিন ধরে পুট হয়; বর্তমান কালাফ এই শ্রেণীর
প্রাণী। ইউথেরিয়াতে (অধিকাংশ ন্তন্তপায়ী য়ার
অন্তর্গত) জরায়ুর গঠন অনেক উন্নত এবং বাচ্চা
বেশ পুট অবস্থায় জয়গ্রহণ করে। ইউথেরিয়া খুব
সম্ভব প্রোটাথেরিয়া থেকে উত্তে। টিয়াসিক য়ুগেই

#### পাখীর উৎপত্তি

পাথীদের উৎপত্তি হয়েছে জুরাসিক যুগে (১৫-১৬ কোট বছর আগে), সরীস্থপ শ্রেণীর

কোন অন্ধানা জীব থেকে। স্বীস্পের সাম্নের
পায়ের পাধাতে ক্লপান্তর এবং শরীরের কতকগুলো
উল্গত অংশের পালকে ক্লপান্তরের ফলেই পাধীদের
উৎপত্তি হয়েছে। স্বীস্প ও পাধীর মধ্যে আরও
তক্লাং আছে। বেমন, পাখীদের বক্ত গ্রম, আর
স্বীস্পদের রক্ত গাওা; স্বীস্পদের গাঁত আছে,
আর আধুনিক পাধীর দাঁত নাই। অবশ্র আদিম
পাধীদের অধিকাংশই ছিল দাঁতবিশিষ্ট। ক্রমে ক্রমে
বর্তমানে পাধী তাদের দাঁত হারিয়ে ফেলেছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইতিহাসের কমেকটা প্রধান প্রধান ঘটনার ভালিকা দিলাম:—

মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব—প্রায় ৩৮ কোটী বছর স্মাগে।
চোয়ালযুক্ত মাছের " " ৩৫ " " "
প্রথম উভচরের " " ৩১-৩৩ " "
সরীস্পের " " ২৫-৩০ " "
তম্মুপায়ীর " " ২০ " " "
পাথীর " " ১৫-১৬ " "
মান্থবের " " ১০ লক্ষ " "

# কয়লা হইতে পেট্ৰল

## প্রিলকরপ্রসাদ সেন

ক্ষরণা হইতে পেট্রল প্রস্তুত করিবার মূলগত প্রধান

স্ত্রপ্তলি ১৯১৬ খ্যুজনে সর্বপ্রথম বার্জিয়াস্ কতু ক

বিশদভাবে বর্ণিত হয়। সেই সময় হইতে ১৯২৪

খ্যুজন পর্যন্ত কয়লা হইতে পেট্রল তৈরী করিবার

আর কোনও পদ্ম জানা ছিল না। ১৯২৫ খ্যুজনে

জামনিীর কাইসার উইলহেলম্ প্রতিষ্ঠানের কৃতী

বৈজ্ঞানিক ফ্রাঞ্জ ফ্রিসার এবং হানস্ টুপ্রস্ ক্য়লা

হইতে পেট্রল ও অ্যায়্য জৈব-রাসায়নিক প্রব্য তৈরী

করিবার এক বিতীয় এবং উন্নততর পদ্ধতি আবিদ্যার

করেন। কয়লা হইতে জৈব-রাস্যানিক প্রব্য তৈরীর

ইতিহাসে উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বের আবিদ্যার এক নতুন

মুগের অবতারণা করে।

উপরোক্ত উভয় পছাই জামানীতে বিশেষ উন্নতি এবং প্রসার লাভ করে এবং প্রকৃতপক্ষে গবেষণা এবং উন্নতি কার্বের অধিকাংশ জামানীতেই সীমাবন ছিল। বাজিয়াস, ফিসার এবং উপন্— इहारमय चाविकारतय शिहरन हिम वह वर्शरतय বৈজ্ঞানিক সাধনা। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা क्तिरन प्रथा यात्र (य, ১৮৯৪ श्वः अन इहेर ७ रेखा-নিকগণ কয়লা এবং তজ্জাতীয় অকার হইন্তে তরল माक् भमार्थ मरस्रवं एठहोत्र निरमाञ्जिक हित्नन। মংস্থ তৈলের অন্তর্মপাতন (destructive distfllation) খাবাই এ্যাক্লার কুত্রিম পেট্রল তৈরী ৰবিতে সমর্থ হন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বাভাবিক পেটলের উৎপাদন সম্বদ্ধে তীহার বিখ্যাত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ খুঃ অ্যে সেবাটীয়ার নিকেল অতুষ্টকের সহায়তায় ইবিলিন গ্যাস হইতে এক বাঁষবীয় মিশ্রণ, ডরল

হাইড্রোকার্বন এবং পোড়া কয়লা জাতীয় এক কিটিন পদার্থ পান। ১৮৯৯ খৃঃজ্বন্দে তিনিই আবার নানা প্রকার অমুঘটকের উপর দিয়া এসিটিলিন এবং এসিটিলিন ও হাইড্রোজেন মিপ্রণ সাধারণ চাপে চালিত করিল পেউল জাতীয় তরল পদার্থ তৈরী করিতে সমর্থ হন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ইপাটিভ, ইথিলিন হুইতে ক্লোরাইড জাতীয় অমুঘটকের সাহাব্যে বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ পান।

উপরে বর্ণিত উপায়গুলিতে দেখা যায় যে; ম্ল দ্রব্যগুলি অত্যধিক ব্যয়সাধ্য, স্থৃতরাং উক্ত প্রণালীগুলির ব্যবসায়গত বিশেষ কোনও গুরুত্ব থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র কয়লা বা তজ্জাতীয় দ্রব্যই বিশেষ সস্তোষজনক মূল পদার্থ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে।

১৯০৮ খৃ: অন্ধে অর্লভ দেখিলেন বে, কয়লার উপর অতি উত্তপ্ত জলীয় বাস্পের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বে অফুপাতে কার্বন-মনক্সাইভ এবং হাইড্রোন্ডেন মিশ্রণ পাওয়া ফ্রায় তাহা নিয়তাপে (১০০° সে) নিকেল এবং প্যালেভিয়াম মণ্ডিত অ্যাস্বেসটস্ অফুঘটকের ভিতর দিয়া চালিত করিলে পেউল জাতীয় তরল হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। কিন্তু অফুঘটকের কার্যকারিতা ক্রত হাস পায় এবং অতি অয় সময়ের মধ্যে কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া বায়। অরলভের এই পর্যবেক্ষ্প ফিসার অফুমোদন করেন এবং ইহা কতক পরিমাণে ফিসার এবং উপনের আধুনিকতম আবিকারের ভবিষ্যঘাণী করে। ১৯১০ খু:অকে 'বডিসি এনিলিন, আ্যাণ্ড সোডা ক্যাত্রিক' এর প্রথম ঘোষনায় দেখা গেল বে,

উচ্চতাপ এবং চাপে অম্বটকের সংস্পর্ণে ওরাটারগ্যাস হইতে অধিকতর জটিল কৈব-রসারনের মিশ্রণ
প্রান্ত করা সম্ভব। ফিসার এবং উপস ওরাটার-গ্যাস
লইয়া গবেষণার প্রারম্ভে ক্ষার অম্প্রানিই লোহঅম্বটক ব্যবহারে সিনধল নামক এক তরল মিশ্রণ
পাইলেন। প্রমাণিত হইল বে, ইহা মোটর গাড়ীর
ব্যবহার বোগ্য স্বাভাবিক পেটলের স্থান অধিকার
করিতে পারে। তাঁহাদের প্রথম পরীক্ষায় উচ্চচাপ
ব্যবহার করা হইয়াছিল। সিন্ধল বিশ্লেষণ করিয়া
দেখা গেল বে, তাহাতে হাইড্যোকার্বনের পরিমাণ
খুবই অল্ল এবং ইহার প্রধান উপাদান হইল
এ্যালকোহল, এ্যালভিহাইড, অয়, এ্যাসিটোন এবং
এটারের সংমিশ্রণ। অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের
উপস্থিতি হেতু সিন্ধল পেটলের মত স্থবিধাজনক
হইল না।

🕳 কিসার এবং তাহার সহকর্মিগণ দেখিলেন ষে, চাপ क्यारेया (मध्यातं मत्क मत्क मिनथत्वतं व्यक्तित्कन-ধারী রাসায়নিকের পরিমাণ কমিতে থাকে। আরো দেখা গেল যে. প্রতিক্রিয়া-বেগও সেই সঙ্গে কমিয়া ষাইতে থাকে এবং সাধারণ বায়ু-চাপে প্রতিক্রিয়া চালাইবার জন্ম অধিকতর কার্যকরী অনুঘটকের প্রয়োজন। ১৯২৫ খৃঃ অব্দে ফিসার এবং ট্রপস ঘোষণা ক্রিলেন বে. ২:১ অমুপাতে হাইড্রোকেন এবং কাৰ্বন-মনক্সাইড মিশ্ৰণ, উন্নত প্ৰণালীতে প্ৰস্তুত **অতিশক্তিশালী নিকেল, কোঁরাণ্ট এবং লোহ অহ-**ঘটকের মধ্য দিয়া সাধারণ বায়্-চাপে এবং ১৮০° সে হইতে ৩০০° সে উদ্ভাপে চালিত করিলে সম্পূর্ণ-রূপে অক্সিজেন শৃষ্ণ বিভিন্ন ধরণের হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ পাওয়া বায় এবং এই উপায়ে মিথেন হ'ইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন মোমের উপকরণ পর্যন্ত সকল প্রকার মুক্ত-শৃঙ্ধল হাইড্রোকার্বন তৈরী করা সম্ভব।

উপবোক্ত যুগান্তকারী গবেষণা ও কার্বোরতি ছাড়াও ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে হইতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কার্বধারা একই উদ্দেশ্তে অর্থাৎ কয়লা হইতে রুত্তিম পেট্রল উৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল। ঐ বংসর স্থনায়ণ্ড বৈজ্ঞানিক বার্থোলেট দেখাইলেন বে কয়লার সহিত ১০০ ভাগ হাইড্রোলরেরিক অয় ১৭০° সে উজ্ঞাপে ২৪ ঘণ্টাকাল রাধিলে ৬০% তৈল ৩০% বিটুমেন জাজীয় অবশিষ্টাংশ পাওয়া বায়। বার্থোলেট কতৃক প্রাপ্ত উক্ত ভৈলে এ্যারোমেটিক এবং ন্যাপথেনিক হাইড্রোকার্বন ছিল। তিনি আরো পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন বে, শুরু ও আংশিক স্পলারীকৃত কার্চ ব্যবহারে সম্প্রমণ জৈব-রাসায়নিক মিশ্রণ পাওয়া বায়; কিছু পোড়া কয়লা ও কৃষ্ণশীস্ হাইড্রোক্রোরিক অয় হায়া কোনরূপ বিকৃত হইল না। বার্থোলেট এর স্বভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া ফিসার এবং উপস্ দেখিলেন বে বিভিন্ন ভূসংগঠন মূগের কয়লাকে হাইড্রোক্রোরিক অয় ও ফস্ফ্রাস এর সাহাযে প্রবীভূত করা সম্ভব।

১৯১৩ খৃঃ অবে বার্কিয়াস ১০০ বায়্-চাপে এবং
৩৪০° উত্তাপ প্রয়োগে "দেল্লোজ" হইতে প্রাপ্ত
ক্রমি কয়লার উপর উক্ত চাপসমেত হাইড্রোবেনের
ক্রিয়া ত্লনা করিয়া দেখিলেন। ১৯১৪ খৃঃ অবে
বার্কিয়াস ৩০০০ সে হইতে ৫০০০° সে উন্তাপে কয়লা
ও অত্যাত্ত কঠিন অলার জাতীয় পদার্থের 'দ্রবীতবন'
পয়া পেটেণ্ট করাইলেন। পয়াটি ব্যবসায়ের ভিত্তিতে
পরীক্রার জ্ঞত্য ১৯১৪ খৃঃঅবে 'বেনজিন একটিয়েনগেদেলসাফট ফ্র কোলে' এবং 'এরভওলকেমি'
প্রতিষ্ঠিত হইল। যুদ্দের জ্ঞা ১৯২৪ খৃঃ অবল পর্যন্ত বিশেষ কোনও উন্নতি সাধিত না হইলেও ১৯১২ খৃঃ
অবলের শেষ দিকে দৈনিক ১টন কয়লা লইয়া কার্য করিবার উপযোগী একটা বন্ত্র চালিত হয়।

#### বার্জিয়াস প্রণালী।

কমলা হইতে বার্জিমাস প্রথা অম্বায়ী পেট্রল তৈরী করিবার প্রণালী নিমে বর্ণিত হইল।

কর্মাকে স্পাচুর্বে পরিণত করিয়া ভাহার সহিত সমপরিমাণ খন কৈব-তৈল এবং শভক্তর ওভাগ আয়বন-অক্সাইড উত্তম রূপে মিজিত কর। হয়। উক্ত কাই ইপ্পাত-নলের ভিতর দিয়া হাইড্রোজেন সহবোগে ১০০ হইতে ২০০ বায়্চাপে প্রতিক্রিরাশীল ধাতব পাত্রে পান্দের সাহাব্যে চালিত করা হয়। সাধারণতঃ তিনটি প্রতিক্রিরাশীল ইম্পাত নির্মিত ধাতব পাত্র পরম্পর সংযুক্ত থাকে, এবং গ্যাস প্রজ্ঞানিত গালিত সীসকে উত্তপ্ত করা হয়। কয়লা এবং তৈল সংমিশ্রিত কাথ অনুঘটক এবং হাইড্রোজেন মিশ্রণ প্রথম প্রতিক্রিয়া পাত্রে চালিত করা হয়।

हहेट काछ खवामि निकृष्ठे ध्वेगीत हिन। कार्मानीय के, त्रा, कायत्वन देखाडी ज, त्रि जमन ৰভৰগুলি অমুঘটক আবিদার করিতে হইয়াছিলেন বাহার ফলে প্রতিক্রিয়া-বেগ বর্ধিত হইল এবং জাত দ্রব্যাদিও উন্নত গুণসম্পন্ন হইল। উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বার্জিয়াস প্রণালীর নানা প্রকার উন্নতি সাধন করে এবং ১৯২৫ খুটান্দে স্বপ্রথম এই প্রণাদীতে বুহদাকার শিল্প গড়িয়া . তুলিতে চেষ্টিত হয়। দশবছর পরে এই শিল্পগুলি এত উন্নতি লাভ করে যে, একমাত্র লুনাতে যে-যন্ত্র স্থাপিত হয় তাহাতেই বৎসবে ৩০০০০ টন মোটর জালানী ভৈরী হইত। 'হাইডেরিয়ার্ব ভেকে দোলেনে'র বল্লে বছরে ১০০,০০০ টন মোটর জালানী তৈরী হইত। 'ব্রাউনকোহলে বেনজিন এ-গি' বৎসরে ১৫০,০০০ ও ১৭ - • • • টন মোটর জালানী তৈরী করিতে সক্ষম তুইটী বন্ধ প্ৰতিষ্ঠা করিল। ১৯৩৮ খুঃঅবে জামনিীতে कामा हहेरा त्यां ३,६००,००० हेन त्याहित कामानी আলোচ্য প্রণাদীতে তৈরী হইয়াছিল।

গ্রেট্ব্টেনের আই, সি, আই লিঃ বিলিংহামে একটা বার্জিয়াস্-বন্ধ স্থাপন করে। ১৯৩৫ প্রংঅস হইতে কাজ আরম্ভ হয় এবং ইহা হইতে বংসরে ১৫০,০০০ টন হিসাবে মোটর জালানী তৈল তৈরী হইত। সমসাময়িক কালে জাপান, কানাভা এবং, ইউনাইটেড্ টেট্সেও পরীক্ষামূলক বন্ধ স্থাপিত হয়। যদিও আলোচ্য বন্ধের গঠন এবং প্রিচালনা প্রতি বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্তে এবং প্রতকে

বাহির হইয়াছে তথাপি শিল্প শংক্রাম্ভ অত্যাবশুক তথ্যাদি খুব কমই প্রকাশিত হইয়াছে।

এই প্রণালীতে জাত প্রাণমিক বিশুদ্ধ বিভিন্ন
কৈব-রাসায়নিক মিশ্রণ পরিশ্রুত করিয়া ক্টুনান্ধ
ক্ষমনারে নিম্নলিথিত তিনটী ভাগে ভাগ করা হয়:—
গ্যাসোলিন ক্টুনান্ধ ১০০° সে
মিড্ল অয়েল ২০০° সে হইভে ৩০০° সে
হেভী অয়েল ৩০০° সে এর উপর
হেভী অয়েল উত্তমরূপে পরিশোধনের প্র চূর্ণ কয়লার
সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ণিত পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি
করা কয়।

#### ফিসার-ট্রপস্ প্রণালী

(কয়লা হইতে পেট্রল, যন্ত্র পিচ্ছিলকারক তৈল, সাবান, ভোজ্য-চর্বি, রজন এবং মস্প্রকারক দ্রব্য প্রস্তুত-করণ পদ্ধতি।)

शृद्वे वन। इहेबाए एव, बार्लाठा श्रेणानी काहेबाउछहेनए सम्म श्रेणिकार उपाक किमाउ व्यवस्थानम् प्रेणम् २०२४-२५ थुः बारम बाविकाउ कविद्याहिर्लित। छाहाजा भदीका किमाउ रामिकात एव, हाहेर्ड्यास्त्र व्यवस्था क्षेत्र क्षेत्र रामिकात एव, हाहेर्ड्यास्त्र व्यवः कार्यन-मनक्षाहेष्ठ २:२ ब्रह्मणार्ट्य रामे विद्या १४००० रम हहेर्ड २४०० रम छारम व्यवः माधाउम वाब्र्वारम ठानिक कविर्लि व्यानिकारिक हाहेर्ड्या-कार्यन रेड्यो हम।

প্রথমদিকে বিশুদ্ধ কোবান্ট, নিকেল এবং লোহ অহুঘটক ব্যবহৃত হইত। পরে দেখা গেল বে, অমিপ্রিভ অবস্থায় উক্ত ধাতুত্রয় অতি সুন্দ্র চূর্ণাকারে প্রাপ্ত হইলেও ভাহাদের কার্যকারিভা বিশেব অব-ধারনীয় হয় না। উক্ত তিনটি অসুঘটকের মধ্যে লোহের কার্যকারিভা সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বৌগিক অনুঘটক, বেমন লোহ, ভায়, ম্যালা-নিত্র, কার ও সিলিকা-জেল মিপ্রণ এবং লোহ, ভায় কিসেলগার মিপ্রণ প্রভৃতির কার্যকারিভা অনেক বেশী। অনুঘটকের কার্যকারিভা এবং ভাহার ষায়িদ বৃদ্ধির প্রচেটায় নিকেল অথবা কোবান্টকে

মূল উপাদান করিয়া একাধিক বৌগিক অমুঘটক
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ-সম্মীয় পুত্তকাবলী আলোচনা
করিলে দেখা বায় যে, অধিকাংশ অমুঘটকই
ম্যালানিল, এ্যালুমিনিয়াম, ইউরেনিয়াম, সিলিকন,
খোরিয়াম, বেরিয়াম প্রভৃতি মৌলিক ধাতৃর এক
অথবা একাধিক, কোবান্ট এবং নিকেলের সহিত
মিল্লিত হইয়া প্রস্তত। নিয়ে অমুদ্ধপ কয়েকটা
বৌগিক অমুঘটকের সমবায় দেওয়া হইল ঃ—

#### নিকেল অমুঘটক

নিকেল—পোরিষা (১৮%) ফিসার এবং মেয়ার,

১৯৩১ খুঃ

नित्कन: मिनिका - 8:); २:) म्बकार्ड २२५8

नित्कन : त्विद्याम ज्ञाहेष् = २:>

নিকেল: থোরিয়া — ৯:১ নিকেল: এ্যালুমিনা — ৯:১

#### কোবাল্ট অনুঘটক

কোবান্ট—থোরিয়া (.৮%) ফিসার এবং কক্ ১৯৩২
কোবান্ট: ডাম্ম: থোরিয়া— ৯:১:২ ""
কোবান্ট—ম্যাঙ্গানিজ (১৫%) ""
কোবান্ট: ডাম্ম: থোরিয়ম: ইউবেনিয়াম—৮:১
১০:২:০০১ ফ্জিম্রা এবং স্থনিওকা ১৯৩২

১৯৩৪ খৃঃ অবে জার্মানীতে ফিনার-ট্রপদ্ শিল্প
গুঠনের ভার 'কর কেমি এ-ব্রি' এর উপর গ্রন্থ
ইন্ন এবং ১৯৩৬ খৃঃ অবেই প্রথম ফিনার-ট্রপদ্ যন্ত্র
হাপিত হয়। নাংসি সরকারের চতুর্বার্ধিক শিল্পপরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর ফল্পকালের মধ্যেই
আরও করেকটি বন্ধ গড়িলা উঠে। ১৯৩৯ খৃঃ অবের
মধ্যে মোট নর্বাটি ফিনার-ট্রপদ্ বন্ধ স্থাপিত হয় এবং
তাহাতে বংসরে মোট ৭,৪০,০০০ মেটি ক টন ক্লিম
ভৈলের উৎপাদন হয়। ফরাসী দেশের উত্তরাঞ্চলে
একটি এবং আপানে করেকটি ছাড়া জার্মানীতেই
এই শিল্পটির ক্রমোলতি সীমাবন্ধ ছিল। অবশ্র

সম্বাদ্ধীয় তথা উদ্যাটনের ক্ষণ্ঠ বছদিন হইতেই গবেষণা চলিতেছে এবং এই গবেষণালক আবিদারের পরিমাণও কম নহে। ভাহা হইলেও কামনিীর গবেষণার প্রাচুর্বের তুলনার ভাহা বিলেষ ধর্ড বা নহে। যুক্ষের সময় এবং ভাহার পূর্বে কর কেমি' এই পদ্ধতির কৌললাদি এরপভাবে গোপন রাথিয়া ছিলেন যে, কোন উপায়েই ভাহা কানা সক্তব হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত কাভি, বিলেষ করিয়া বৈক্রানিকগণ জামনিীর এই লক্ষপ্রতিষ্ঠ শিল্প সমুদ্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিডেছিলেন।

সবগুলি ফিসার-উপস্ বন্ধই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শরৎ ও শীতকালে বোমা-বর্ষনের ফলে ধ্বংস হয় এবং এখন পর্যন্তও পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

যুদ্ধাবসানের পর বখন বৈজ্ঞানিক সন্ধানীদল
জামনিীতে প্রেরিত হন তখন এই শিল্পগুলির
উপর বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করা হয়। সংশ্লিষ্ট
প্রতিটি গবেষণা-কেন্দ্রই বিশেষভাবে অফুসন্ধানের
ফলে মূল্যবান গোপনীয় তথ্যাদি হল্পগত হয়।
সন্ধানীদলের লন্ধ বিবরণ পরে গ্রীনউইচের 'ফুয়েল বিসার্চ বোর্ড' হইতে প্রকাশিত হয়।

#### কিসার—ট্রপস্ঞান্ধভির শিল্পপ্রণালী

পোড়া কয়লাকে ১০০০° সে তাপে রক্ষিত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া অতি উত্তপ্ত জলীয় বাশ চালনা করিলে প্রায় সম-আয়তনের হাইড্রো-জেন এবং কার্বন-মনক্ষাইড্ গ্যাস মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই মিশ্রণ ওয়াটার-গ্যার নামে পরিচিত। কিছ প্রেই বলা হইয়াছে উচ্চতর হাইড্রোকার্বন পাইতে ১ইলে মূল গ্যাস-মিশ্রণে হাইড্রোকার্বন এবং কার্বন-মনক্ষাইড্ ২:১ জন্তপাতে থাকা প্রয়োজন।

'কর কেমির' বজে নিয়লিখিত পদ্ধতি অন্তুসরণ করিয়া কার্বোপবোগী হার মিটান হইত।

লন ওয়াটার-গ্যানের এক তৃতীয়াংশ **এলীর** বাম্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটি প্রতিক্রিয়া ককে উচ্চতাপে বক্ষিত লোহ-অমুঘটকের মধ্য
দিরা চালিত করা হইত। ইহার ফলে এই অংশের
কার্বন-মনক্সাইত সম্পূর্ণরূপে কার্বন-ডাইঅক্সাইডে
পরিণত হয় এবং হাইড্রোক্সেনের মাত্রা বর্ধিত
হয়। এক্ষনে এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজ্বেন মিশ্রণ হইতে কার্বন-ভাইঅক্সাইড অপসারিত
করিয়া লক হাইড্রোক্সেন, রক্ষিত তুই তৃতীয়ংশ
ওয়াটার-গ্যাসের সহিত মিশ্রিত করিলে কার্যোপ্রোগী হারে হাইড্রোক্সেন এবং কার্বন-মনক্সাইড
পাওয়া বায়।

কার্ষোপযোগী > কিলোগ্রাম হাইড্রোকার্বন তৈরী করিতে ৬ ৫ হইডে ৮ কিউবিক মিটার মূল গ্যাস-মিশ্রণ প্রয়োজন। এই প্রচুর পরিমাণ গ্যাস সহজে এবং কম খরচে না পাওয়া গেলে হাইড্রো-কার্বন তৈরীর ব্যবসায়গত কোনও গুরুত্ব থাকে না। সেজগু বৈজ্ঞানিকেরা যাহাতে কয়লা হইতেই মূল গ্যাস-মিশ্রণ পাওয়া যাইতে পারে ভাহার জন্ম চেষ্টিত ছিলেন। এ-সম্বন্ধে অধ্না অনেক রচনাও লেখা হইয়াছে; কিন্তু ভাহার বিশদ ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা বর্ত্তমান আলোচনায় সন্তব্ন নহে।

किनात-जेनम् श्रेनानो वित्रां क्षे क्षांत प्रित
हानानात जन्न क्ष्मचेक रेज्रो এवः छाहात कार्य
कात्रिण निर्धातनहे श्रेषान्यम् भर्षात्र । এই काणीत्र

विराग क्ष्मिन्यम् व्यव्यापेक व्यक्ति न्द्रक्रहे भक्षक,

व्यात्र निरू काणीत्र भगार्थ ह्रिक ह्रेसा व्यक्तिक काणीत्र भगार्थ ह्रिक ह्रेसा वात्र । त्रहेक्ग व्यव्यापेक काणीर्यका क्ष्मी तांश्रियात क्ष्म मर्वश्रेष्टम श्रेष्टिक व्याप्त क्ष्मा काणात्र व्यव्यापक व्यक्तिक क्ष्मी तांश्रियात क्ष्म मर्वश्रेष्टम श्रेष्टिक क्रिता क्ष्मा ह्रेष्ट व्यक्ति व्यक्तिक व्याप्त । भिन्न ह्रेष्ट व्यक्ति क्ष्मित्र क्ष्मित्र व्यक्ति व्यक्ति

সাল্ফাইড অপসারিত করা হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড বিমোচনের জন্ম মূল গ্যাস সাধারণ তাপেই হাইড্রেটেড আয়রন অক্সাইডের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। বিতীয় ধাপে জান্তব গন্ধক বিমোচন করা হয়। জান্তব গন্ধক দূর করাই কঠিন সমস্যা। ইহার জন্ম নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। ফিসার এবং অটোরোলেন্ এবং অন্তান্ত অনেকে এই সমস্যার মুঠু সমাধানের জন্য দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন। 'কর কেমি' নিম্নলিখিত উপায়ে জৈব-গন্ধক বিমোচন করিত:—

সারি সারি কতকগুলি গম্জের মধ্যে १०% আয়রন অকসাইড এবং ৩০% সোডিয়াম কার্বোনেট্
মিশ্রণ দানা বাধাইয়া পরিপুরক দ্রব্য সমভিব্যহারে
রক্ষিত হইত। মূল গ্যাস মিশ্রণকে ৩০০° সে তাপে
তুলিয়া এই গম্পুজ্ঞালির মধ্য দিয়া চালনা করা হয়।
এই পরিশোধণের ফলে বে গ্যাস পাওয়া যায় ভারুহা
প্রায় সম্পূর্ণরূপে গন্ধক-মূক্ত। এই প্রণালীতে
'কর কেমি' বিশেষ আশাপ্রদ ফল লাভ করিয়াছেন;
কিন্ধ কাঁচা কয়লা হইতে যে গ্যাস তৈরী হয় তাহা
গন্ধক-মৃক্ত অবস্থায় পাইতে হইলে ভিন্ন এবং উয়ততর
প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ফিসার-উপস্ প্রক্রিয়া-কক্ষের নির্মাণ বন্ধশিল্পের এক প্রকৃষ্টতম অবদান বলা যাইতে পারে। জাতদ্রব্যের গুণাগুণ এবং অফ্ছটকের কার্যকারিতা এবং
তাহার স্থায়িত্ব, উত্তাপের তারতম্যের উপর নির্ভর্নশীল। বিরাট আয়তনের ফিসার উপস্ বল্পের বহু
পরিমাণ অফ্ছটককে যে-কোনও দীর্ঘ সময়ের জন্তু
যে-কোনও নির্ধারিত তাপ মাজায় রাখিবার
প্রয়োজন হয়। উন্নত ধরণের তাপ প্রকরণ ও
নিরসণের উপায় অবলম্বনেই তাহা সম্ভব। বস্ততঃ
ফিসার-উপস্ প্রক্রিয়া হইতেও যথেই পরিমাণ তাপ
উৎপন্ন হয়। বলাবাহল্য ইহাতে তাপ বিমোচন
সমস্তা আরও জটিল হয়। 'কর কেমি' উত্তাপের
বিভিন্ন সঞ্চালন প্রণালীর স্থবিধা ও অস্থবিধা চিন্তা
করিয়া পরিশেষে অফ্ছটকের মধ্যে সারিসারি

ইস্পাত নির্মিত নলের মধ্য দিয়া জল পরিচালনার প্রাণালী জন্মসরণ করে। ইহা ছাড়া ভাহাদের নির্মিত প্রক্রিয়া-কক্ষের গঠন-ভলিও বথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল মাহার বিবরণ বভর্মান জালোচনায় দেওয়া সম্ভব নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন ।

অন্থটক তৈরী, আলোচ্য প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ এবং

অটিল অংগ। ফিসার কর্তৃক আবিদ্ধৃত সর্বাপেকা
উপযোগী অন্থটকের সমবায় হইতেছে কোবান্ট
১০০, থোরিয়া ১৮, কিসেলগার ১০০। 'ফর কেমির'
গবেষণার ফলে স্বল্পকালের মধ্যে একটি শ্রেষ্টির ও

অল্পামী অন্থটক আবিদ্ধৃত হয়, যাহার সমবায়
হইতেছে কোবান্ট ১০০, থোরিয়া ৫, ম্যাগনেসিয়া ৮
এবং কিসেলগার ২০০। ১৯৩৮ এটার হইতে এই

অন্থটকই সমন্ত জামান্ যন্ত্রে ব্যবহৃত হইত। সর্ব
প্রথমেন্সাধারণ বায়্চাপে ফিসার-উপস্ যন্ত্র পরিচালনার
দিকে লক্ষ্য থাকিলেও পরে মধ্যম বায়্চাপে (৯ হইতে
১১ বায়্-চাপ) কার্যক্রী যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

#### উৎপদ্ধ জব্যের গরপড়ভা সমবায় সাধারণ বায়-চাপে মধ্যম বায়-চাপে

উৎপন্ন উৎপন্ন ١٣% >8% মিথেন ৩ হইতে ৪ কাব্ন পরমাণু সমশ্বিত ৬% >>% হাইড়োকার্বন মোটর স্পিরিট **७७%** 84% (ফুটনাম ২০০° সে) কোগাজিন २ •% ২৬% (कृष्टेना**इ** २००° इष्टें(छ ७२० म ) ٣% २১% **যো**য ( नव्रम अवः कठिन ) '

#### উৎপন্ন জব্যাদির ব্যবহার

এই আলোচনায় জামনিতে এই প্রণালীতে উৎপন্ন প্রবাদি বে ভাবে ব্যবহৃত হুইত তাহাই বর্ণনা করা হইবে। কারণ অন্ত কোনও বেশেই এই শিরের উরেধবোগ্য সমৃদ্ধি হয় নাই।'

৩ হইতে ৪ কার্বন পরমাণু সমষিত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন উচ্চচাপে তরলীকৃত হয়। একটি বদ্ধে এই অংশের আলিফাইন জাতীয় হাইড্রোকার্বনকে সালফিউরিক অমের উপস্থিতিতে জল সংমিশ্রনে 'প্রপাইল' এবং 'বাটাইল' এলকোহলে পরিণত করা হয়।

মোটর-শ্পিরিট অংশ অত্যন্ত নিয়শ্রেণীর এবং ইহাকে কার্থকরী করিবার জন্ত মিপ্রণাগারে পাঠান হইত। সেধানে ইহা 'বেন হল' এবং 'টেটাইথাইল লেড' এর সহিত মিপ্রিত হইয়া জাম'নির ধান্ত্রিক গৈত বাহিনীর মোটর-জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। অপরপক্ষে জাত 'ভিজেল তৈল' উচ্চ শ্রেণীর এবং এই অংশ নিয় শ্রেণীর 'পেট্লিয়ামের' গুণ বৃদ্ধির জন্ত বাহহৃত হইত।

### मात्र (जारल हे

উৎপন্ন ভারী তৈল বাহাকে 'কর কেমি' 'কোগাজিন' নামে অভিহিত করিয়াছিল, ভাহা হইতে নিম্নোক্ত প্রণালীতে মারসোলেট্ ( বাহা দাবানের পরিবতে ব্যবহৃত হইতে পারে) ভৈরী করা হইত।

সর্বপ্রথম উক্ত অংশকে উত্তমরূপে পরিশোধণ করা হয়। ইহার সহিত, অহ্বটকের সাহাব্যে পরিমিত হাইড়োজেন মিশ্রিত হইবার পর 'ক্লোরিন' এবং 'সালফারডাই জ্লাইডের' সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণ 'আল্ট্রা-ভারোলেট্' রশ্মির সহায়তায় সাল্ফোলোরাইড নামক ক্রব্যে পরিবত করা হয়। এই সাল্ফোলোরাইড নামক ক্রব্যে পরিবত করা হয়। এই সাল্ফোলোরাইড 'মারসল' নামেই অধিক পরিচিত। এই 'ট্রেট্রেট্' সহিত সোভিয়াম-কার বোগ করিলে 'সোভিয়াম সালফোনেট' ভৈনী হয়। জামাণীতে এই 'মারসলেট্', সাবানের পরিবতে প্রচুর ব্যবহাত হইত।

#### লুত্তিকেটিং বা যন্ত্রপিচ্ছিলকারক ভৈল

তাপ সহবোগে উৎপন্ন নরম মোম এবং ভারী তৈলের প্রমাণ-ভাঙ্গন প্রণালী অম্পরণ করিন্না অলি-ফাইন পাওয়া যায়। এই অলিফাইন 'এ্যালুমিনিয়ম ক্লোরাইডের' উপস্থিতিতে 'পলিমারাইছ' করিয়া এ উন্নত গুণ সম্পন্ন যন্ত্রপিচ্ছিলকারক তৈল পাওয়া যায়। \*

#### সাবান

ফিনার-উপদ্ প্রণালীতে প্রস্তুত সমস্ত নরম মোম অন্থটকের দাহাব্যে "অক্সিডাইজ" করিয়া চর্বি-অন্নে পরিণত করা হইত। এই অন্নের প্রায় অধ্যংশই দাবান প্রস্তুত করিবার (যাহা জামণীর মুখা উদ্দেশ্ত ছিল) গুণদশ্পর ছিল। এই চর্বি-অন্নের দহিত দাধারণতঃ দোডিয়াম-ক্ষার মিঞ্জিত করিয়া দাবান তৈরী করা হইত।

#### ভোজ্য চর্বি

উপরোক্ত চর্বি-অন্ন "মিদারিন" মিশ্রণে থাতোপ-বোগী চর্বিতে পরিণত করা হইত। জ্বামণীর বাহ্য সংরক্ষণ বিভাগ যদিও এই কৃত্রিম চর্বি, থাত হিসাবে ব্যবহার জন্মাদন করিয়াছিলেন তথাপি ইহা থাত হিসাবে ব্যবহৃত হইবার বিরুদ্ধে জামণীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তীব্র মতবৈধ ছিল। যুদ্ধের সমন্ন এই কৃত্রিম চর্বি জামণীর থাত সমতা সমাধানে এক উল্লেখযোগ্য জংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

বে সমন্ত চবি-জন্ন সাবান তৈরীর জন্পযুক্ত তাহা নানাবিধ রাসায়নিক-শিল্পে ব্যবহৃত হইত। বিশেষ করিয়া "মিপট্যাল রজন" ইমালসান। ল্রিকেন্টন্ তৈরীতে ইহা প্রচুব পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

কঠিন মোম বাহা প্রধানতঃ মধ্যম চাপের বন্ধ হইতে তৈরী হইত তাহা উত্তমরূপে পরিশোধণের পর নানাপ্রকার মন্থণকারক দ্রব্য, ইলেকট্রিক্যান ই-ন্থলেটিং দ্রব্য এবং জল নিরোধক কাগজ ডৈরীর জন্ম ব্যবহৃত হইত।

গৰিত কঠিন মোমকে আংশিকভাবে অক্সিজেন সংমিত্রণ ঘটাইলে চর্বি-অন্ন এবং অক্সান্ত অক্সিজেন-ধারী দৈব-বাসায়নিক পদার্থের মিত্রণ তৈরী হয়। এই মিত্রণ হইতে ইমালসান পলিস্, যম্বণিচ্ছিলকারক দ্রব্য তৈরী হইত।

পম্বা ছুইটির মূলগত স্থত্ত এবং কার্যাপ্রণালী সংক্ষেপে বৰ্ণিত হইল। এক্ষণে দেখা যাক এই ছুইটিব কোনটি আমাদের দেশে শিল্পোৎপাদক ভিত্তিতে পরিচালনা সম্ভব। একই সমস্থা সমাধানে উভয় পয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং পয়া ছুইটি পরস্পর, প্রতিষোগী তো নহে-ই, বরং একে অপরের পরি-পূরক। বার্জিয়াস-পন্থায় অতি উচ্চ চাপের প্রয়োজন। সেইজন্য বার্জিয়াস-যন্ত্র স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য এবং ইহার পরিচালনও জটিল। উপরন্ধ এই প্রণালীতে উৎক্ট উৎপাদন লাভের জন্ম উৎকৃট শ্রেণীর কয়লার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের ধাতু-শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্ম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা শুর সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। অপর পক্ষে ফিসার-ট্রপদ্ পদ্বা সাধারণ এবং মধ্যম বায়ু-চাপেই অমুস্ত হয়। সেজ্জ ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্র গঠনের ধরচ বাজিয়াস-যন্ত্র হইতে কম পড়িবে। উপরস্ক মূল গ্যাস-মিশ্রণ **अज्ञामी** निम्नत्थिंगीत कांठा क्यमा इटेंट टेडवी করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এইরূপ কয়লা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, বাহাকে ভিত্তি করিয়া ফিসার-ট্রপদ্ যন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে। উপরোক্ত কারণ সমূহ এবং অশেষ পরিবতনি হুযোগ ও মূল্য-বান সহজ্ব-লভ্য প্রব্যাদির প্রাচুর্যহেতু ভারতবর্ষে এই-শিক্ষেব প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

## এলুমিনিয়াম

### প্রীর্মধীরচক্র নিয়োগী

এলুমিনিয়াম প্রস্তুত করিবার জন্ম বে-সমস্ত **উপাদান আবশুক তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা** করা উচিত। প্রথম বকাইট নামক একটি থনিজ পদার্থ অপরিহার্য। বক্সাইট মূলতঃ এলুমিনিয়াম ও मिश्रिटकत्नद योशिक भार्य। यनि अनुमिनियाम মক্সাইড পৃথিবীর সকল দেশেই মাটির সঙ্গে পাওয়া গায় প্রধানত: এলুমিনিয়াম সিলিকেট হিসাবে তথাপি মাজ পর্যন্ত মাটি হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারি ক্রিবার কোন সহজ্ঞ স্থলভ বৈজ্ঞানিক পম্বা শাবিষ্ণত হয় নাই। সংবাদপত্তে মাঝে মাঝে এই শ্বদ্ধে অনেক থবর পাওয়া যায় ( যেমন রাশিয়া মাটি হইতে এলুমিন। তৈয়ারি করিতেছে) কিন্তু আৰু শ<del>ৰ্যন্ত</del> কোন কাৰ্থানা মাটি হইতে এলুমিনিয়াম ভৈয়ারী করিতেছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় বক্সাইট পাওয়া যায় এবং এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিবার সেগুলি খুবই উপযুক্ত। কিছ বক্সাইট ভিন্ন বে সমস্ত জিনিষ এলুমিনিয়াম ভৈয়ারি করিবার জন্ত দরকার সেগুলি ভারতবর্ষে

विर्मिष चन्छ नय। काई अनाई है नारम चाद अकृष्टि খনিজ পদার্থ এই কাজের জন্ম অপরিহার্য। কিছ এই খনিজ পদাৰ্থটি পৃথিবীতে একমাত্ৰ গ্ৰীনল্যাতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পৃথিবীর সমন্ত দেশই এই উপাদানের জন্ম গ্রীনল্যাণ্ডের উপর নির্ভব করিত। গত কয়েক বংসরের মধ্যে জামানী বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেকা অধিক এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিয়াছিল। কিন্তু এই জিনিষ্টির তাহার কোন ঠিক হিসাব পাওয়া যায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রও কিছু পরিমাণ কৃত্রিম ক্রাই ওলাইট ব্যবহার করে; কিন্তু একথা শারণ রাখা উচিত বে, এই খনিজ পদার্থটির উৎপাদন ও বিক্রম এখন নিউইয়ৰ্ক হইতে নিয়ন্ত্ৰিত হয়, যদিও এই খনিটির মালিক কোপেনহাগেনের একটি যৌথ कालानी। वामारत्व स्टम अनुमिनिशाम देखशाबी করিবার অস্থবিধার ভিতর ক্রাইওলাইটের দাম অগ্রতম। যুদ্ধের আগে ইহার দাম ছিল প্রতি টন প্রায় ৪০০,। কিন্তু এখন বোধহয় ভারতবর্ষে वाममानी क्रिएं इरेल श्री ग्रेटन ३७०० ग्रीका দিতে হয়। অবশ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কানাডাতে ইহার দাম এত বেশী নয়। কুলিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিবার চেষ্টা এদেশে কিছুদিন যাবত হইয়াছিল। ফুরাইড খনিজের অভাব ও সালফারিক এ্যাসিডের অত্যস্ত বেশী দাম **থাকাডে** কুত্রিম ক্রাইওলাইট ভৈয়ারি ক্রিবার এখানে খুবই বেশী হইবে। यতদূর মনে হয়, মুদ্ধের সময় ভারত সরকার কৃত্তিম কাইওলাইট ভৈয়ারী করিবার কপা বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথন ইহার দাম টন প্রতি প্রায় ২৫০০২ টাকা পড়িত। কাঙ্গেই যতদিন এখানে ক্যালসিয়াম ধ্রাইত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না যাইবে ও সালফ্যুরিক এ্যাসিডের দাম এইরপ অসম্ভব থাকিবে ততদিন এল্মিনিয়াম তৈয়ারি করিবার এই আবশুকীয় ধনিজ পদার্থটির জন্ম আমাদের অন্ত দেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ব্যাইট এবং ক্রাইওলাইট বাদে এলুমিনিয়াম তৈয়ারির জন্ম আরও কয়েকটি জিনিষ দরকার। যথা:-কৃষ্টিক সোড়া, পেট্রোলিয়াম কোকএবং কার্বন वक । देशात्मव भएमा कष्टिक माजा अलाटम अथन खटननी পরিমাণে তৈয়ারি হয় না ৷ কাগঞ্চ তৈয়ারি করিবার জ্ঞা ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন এবং এইজন্ম কাগজের কলগুলি এইটিকে নিজেরা তৈয়ারী করিতে সচেষ্ট थाक । টাটা कि मिकान मिठालूत माछियाम কার্বোনেট তৈয়ারী করে এবং গুজরাটে আর একটা কারথানায় সোডিয়াম কার্বোনেট তৈয়ারি হয়। I. C. I. কিছুদিন আগে খ্যুরাতে আর একটা কারথানা থুলিয়াছে। মিঠাপুর ও গুজরাটের কারধানায় যে সোডা তৈয়ারী হইতেছে তাহার দাম অত্যন্ত বেশী ও ইহা হইতে ক্ষিক সোডা रिष्याती कतिरल माम आत्र अत्मी इटेरव। होती কেমিক্যাল কিছুদিন আগে প্রতি হন্দর ৬৫ টাকায় কষ্টিক সোডা দিতে রাজী ছিল। যদি রেলপথে ইহা কলিকাতা কিংবা বিহারের কোন কার্থানায় আনাইতে হয় তবে বোধহয় প্রতি হন্দর ৮০—৮৫১ টাক। দাম পড়িবে। কিন্তু এত বেশী দাম সত্ত্বেও দরকার মত কৃষ্টিক সোড়া পাওয়া যায় না। আসানসোলের নিকট যে এলুমিনিয়াম কারধানাটি আছে, কৃষ্টিক সোডা অভাবে তাহাদের কাঞ্চকমের विरमय अञ्चिषा इटेरिंग्ड वर मातित निक्रे रा নতুন কারধানাটি তৈয়ারী হইয়াছে প্রয়োজন মত কৃষ্টিক সোডা না পাওয়াতে সেথানে এখনও কাজ ষ্মারম্ভ করিতে পারে নাই।

পেট্রোলিয়াম কোক ভিন্ন অন্ত কোন স্থপভ জিনিধ আজ পর্যান্ত ইলেকটোড তৈয়ারী করিবার জন্ম ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। মোটা তৈল হইতে পেট্রল ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার সময় প্রচুর পরিমাণে পেট্রালিয়াম কোক বিনা থরচায় পাওয়া যায়। কয়েক বংসর আগে ইহার কোন বাবহার ছিলনা। দামও কতকটা কম ছিল। টন প্রতি ৮১-১০১ টাক।। কিন্তু আজ কাল ঐ জিনিষের দর প্রায় টন প্রতি ৬০১-৭০১ টাকা। ইহার উপর ডিগবয় হইতে জল কিংবা বেলপথে চালান দেওয়াব ব্যবস্থা করা কঠিন। ইলেকট্রোড তৈয়ারী করিবার জন্ম যে নরম পিচ দরকার হয় তাহা এখন এখানে তৈয়ারী করা দম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আলকাতরার **षाम दवनी विलिश এই नदम भिट्टित होम युट्यद** আগের চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমন্ত জিনিষ ঠিক মত না পাইলে এলুমিনিয়ামের কারথানা চলিতে পারে না। কাজেই সমস্ত জিনিযের দাম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে আমাদের এখানে তৈয়ারী এলুমিনিয়ামের দাম কথনও কম হইতে পারে না।

এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিবার চুল্লীগুলির ভিতরে ব্যবহারের জন্ম কার্বন রক দরকার। এদেশে এইরপ জিনিষ তৈয়ারী করা অসম্ভব নয়; কিছু ইহার বিক্রম এত বেশী নয় য়ে, একটি কারখানা কেবল এই জিনিষ তৈয়ারী করিয়া চলিতে পারে। কাজেই কিছুদিন পর্যন্ত আমাদিগকে বিদেশ হইতে এই রক গুলি ক্রম করিতে হইবে। পূর্বে জামানী হইতে এই জিনিষ যথেষ্ট পর্রিমাণ পাওয়া যাইত এবং দামও খ্ব বেশী পড়িত না। কিছু মুদ্দের পর কেবলমাত্র আমেরিকা হইতে ইহা পাওয়া সম্ভব এবং দামও অত্যন্ত বেশী।

এই সমস্ত জিনিষ বাদে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিবার জন্য আর একটি জিনিষের দরকার। সোটি হইতেছে বৈত্যতিক শক্তি। এক টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিতে প্রায় ২২০০০-২৪০০০

Κ.W.H বৈত্যতিক শক্তির প্রয়োজন। কাজেই

দ্েখা যায় যে, এলুমিনিয়ামের দামের বেশীর ভাগ ধরচ হয় বৈত্যাতিক শক্তির জন্ত এবং যে-দেশে এইটি क्य मदत পाछन्ना यात्र—अञ्च উপामानछिन ना গাকিলেও সেই দেশে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করা হলভ হইবে। পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ে এবং কানাডা এই ছুইটি দেশে বৈত্যতিক শক্তি খুব কম ধরচায় উৎপাদিত হয়। নরওয়েতে প্রায় ৮৭৬০ ইউনিট বৈছ্যাতিক শক্তির দাম প্রায় ১৭, টাকা এবং कानाভাতে প্রায় ২৫-৩° টাকা। এই ছইটি দেশে দল-প্রপাত হইতে বৈত্যতিক শক্তি সংগ্রহ করা হয়। মামাদের দেশে কয়েক জায়গায় জল-প্রপাত হইতে বৈত্যতিক শক্তি তৈয়ারী করা হয়; কিন্তু নানা-হারণে তাহার দাম অত্যন্ত বেশী পড়ে। যতদুর যনে হয়, পাইকারা স্কীম হইতে ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কম্পানী সবচেয়ে কম খরচায় বৈত্যতিক শক্তি শাইুয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রায় ৮৭৬০ ইউনিটে ইহার দাম প্রায় ৬০১ টাকার কম হয় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খুব বড় ষ্টীম ষ্টেশনে যে বৈত্যতিক শক্তি তৈয়ারী হয় তাহার দামও ইহার চেয়ে কম পড়ে এবং সেই কারণে ঐ দেশে বহুল পরিমাণ এলুমিনিয়াম তৈয়ারী হয়। যুদ্ধের আগে যথন আসানসোলের নিকট একটি এলুমিনিয়ামের কারখানার পরিকল্পণা করা হইতেছিল তখন ঐ স্থানের কয়লা হইতে বৈহ্যাতিক শক্তি উৎপাদনের থরচ প্রতি ইউনিট এক পাই করিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। কিন্তু তথন কর্মলার দাম টন প্রতি ১২ আনা ছিল আর এখন সেই জায়গায় কয়লার দাম প্রায় ৮-১০ টাকা। কাজেই বৈত্যতিক শক্তির দাম এখন খুবই বেশী হইয়া পড়িয়াছে। বতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে বৈহ্যতিক শক্তি প্রতি ইউনিট এক পাই বা আরও কম দামে পাওয়া না ষাইবে ততদিন ইলেকটো কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি স্থাপন করিবার वित्मिष ख्विधी इंटेरव ना, यिन श्रिवीय खन्न त्मत्मव সহিত আমাদিগকে সমান দামে জ্বিনিষ তৈয়ারী ও বিক্রম্ব করিতে হয়।

এলুমিনিয়ামের কারখানার জ্বন্ত বন্ত্রপার্ভির দামের कथा वित्वहना कतित्व त्मथा यात्र त्य, जामात्मत्र দেশে যতদিন যন্ত্ৰ তৈয়াবী কবিবার কারখানা স্থাপিত না হয় ততদিন এই সমস্ত জিনিষ কিনিবার জ্ঞা অত্যন্ত বেশী দাম দিতে হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিন আগে যথন আশানসোলের নিকট প্রত্যহ ১০ টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিবার মত একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হয় তথন ইহার জ্ঞা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। অবশ্য এই থরচের মধ্যে যন্ত্র रेजािं जामनानीत अत्रह, এथान रहेट व ममछ যন্ত্র পাওয়া যায় কিংবা এখানকার জিনিষ হইতে যে সমস্ত যন্ত্র তৈয়ারী করা সম্ভব ও কারখানা তৈয়ারীর থরচ ধরা হইয়াছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মুদ্ধের দক্ষণ কি অহুবিধা হইয়াছিল এবং কত বেশী দাম দিতে হইয়াছিল। পাওয়ার-হাউদ, ইলেকটি ক জেনারেটর, স্থইচ-গিয়ার ইত্যাদি স্বোডা প্রায় ১৫ লক টাকায় দিতে রাজী হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে ডি, সি, জেনারেটর এবং স্থইচ-গিয়ার স্কোডার নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। এই তুইটা যন্ত্ৰ ইংল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত কারখানা বুটিশ গভর্ণমেণ্টের চাপে সরবরাহ করে; কিছ ইহার জন্য প্রায় ৮॥ । লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। জাহাজ ভাড়া, ইনহারেন, আমদানী ভব ইত্যাদি ধরিলে বোধহয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এই যন্তের জন্য খরচ করিতে হয়। প্রত্যেক পদে এইরূপ অসম্ভব খরচ বৃদ্ধি হওয়াতে আদানদোল কারখানা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় এক কোটা টাকা খনত হয়। এই এক কোটা টাকার স্থদ ও কারথানার যম্পাতির ক্ষমক্ষতি যদি ১০ লক্ষ টাকা ধরা হয় তবে প্রত্যহ ১০ টন বা বৎসরে ৩০০০ টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিলে ভুধু এই হিসাবে প্রতি টন এলুমিনিয়ামের দাম ৩৩ৎ টাক। বেশী হইবে। কানাডা ও থুক্তরাষ্ট্রে গত বংসর প্রায় ৮০০ টাকা টন এলুমিনিয়াম পাওয়া বাইত; কিছ আমানের নেশে মাত্র টাকার স্থন ও বন্ধপাতির

ক্ষাক্তির জন্য প্রতি টন এলুমিনিয়ামে ৩৩০১ টাকা দিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কি করিয়া আশা করা যায় যে, আমাদের দেশের এই শিল্পটি পৃথিবীর অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

এলুমিনিয়ামের উৎপাদন বে কিছুদিনের মধ্যে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণ অফুসদ্ধান করিলে দেবা বায় বে, বিশুদ্ধ এলুমিনিয়ামের চাহিদ। খুব বেশী বাড়ে নাই। বিশুদ্ধ এলুমিনিয়াম কেবল নাজ বাসনপত্র তৈয়ারি করিতে ব্যবহার করা হয়। কিছু অন্ত ধাতুর সংমিশ্রণে যে সমস্ত মিশ্র-পাতৃ তৈয়ারী হয় তাহাদের কভকগুলি বিশিষ্ট গুণ থাকায় এলুমিনিয়ামের ব্যবহার বছল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ভবিগতে আরও বেশী হইবে বলিয়া আশা হয়। কিছু এই সমস্ত মিশ্র-পাতৃ তৈয়ারী করিতেবে ধাতুগুলির প্রয়োজন সেগুলির মধ্যে কেবল মাজ ভাম এদেশে পাওয়া সম্ভব। অন্ত সমগ্র গুলিই অভ্যন্ত বেশী দামে আমদানী করিতে হইবে। আমাদের দেশের যে অবস্থা তাহাতে এই বাতৃগুলি তৈয়ারী করিবার ব্যবহা করাও ঠিক সম্ভব নয়।

ন্তন মিশ্র-ধাতু তৈষারী করিবার জন্ত গবেষণা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মণ্ট্রিল এল্মিনিয়াম লেবরেটরীতে প্রায় ৩০০ উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক কেবল ন্তন 'এলয়' তৈয়ারী করা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। আমাদের দেশে কয়জন এইরূপ কাজে নিযুক্ত তাহা জানা নাই।

এলুমিনিয়াম ও অন্তান্ত ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল
কিংবা ইলেক্ট্রো-মেটালার্জিক্যাল শিল্প-প্রতিষ্ঠান
হাপন করিতে হইলে ওটিকয়েক কথা আমাদের মনে
রাগিতে হইবে। প্রথমতঃ, বৈত্যুতিক শক্তি কম
দামে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া চাই। দিতীয়তঃ,
দেশে যদি এই শিল্পগুলির সমস্ত উপাদান না পাওয়া
যায় তবে গবেষণা করিয়া দেশীয় পদার্থ হইতে
এই সমস্ত উপাদান তৈয়ারী করিতে হইবে।
আমদানীর উপর নির্ভর করিলে বোধহয় ভাল
হইবে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত উদ্ভ গদ্যুর্থ
পাওয়া যাইবে দেগুলির ঠিক মত ব্যবহার করিতে
হইবে। চতুর্থতঃ, নৃতন পন্থা ও নৃতন ব্যবহার
আবিষার করিতে হইবে।

"পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিদ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভূলিয়া যাই বে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা আরেই মান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা বেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্ম যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের সন্ধান পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ আদ্ধা নাই, বৈর্য্যের সহিত তাহারা সমন্ত ত্বংথ বহন করিতে পারে না, ফ্রতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভন্ত ইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্ম নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের জভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল ব্যুতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হাদ্য-পদ্ম।"

## রবার

### প্রীপ্রবোধরজন সিংহ

- ব্রবার কয়েকটা বিভিন্ন জ্বাতীয় গাছের আঠা।

এই গাছগুলির ত্বকচ্ছেদ করিলে ত্র্মসদৃষ্ট পদার্থ

নির্গত হয় যাকে বলা হয় ল্যাটেক্স। ল্যাটেক্সে রবার
ও অক্যান্ত অনেকগুলি জৈব ও অজৈব পদার্থ
অবলম্বিত ও দ্রবীভূত অবস্থায় বর্তমান। রবার
জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না। ল্যাটেক্সে রবারকণা
লম্বান অবস্থায় থাকে। ল্যাটেক্সের রাসায়নিক
বিশ্লেষণ মোটামুটি এইরূপ:—

| खुन-                        | . <b>৬</b> 0 | ভাগ |
|-----------------------------|--------------|-----|
| রবার                        | <b>૭</b> ૯   | "   |
| <b>শ্রো</b> টিন             | ર            | 27  |
| দাবান ও স্নেহজাতীয় পদার্থ  | >            | n   |
| শর্করা, অ্যামিনো অম ইত্যাদি | ه••          | "   |
| কিউব্রাকিটল                 | ۶            | n   |
| ष्यदेखव भनार्थ              | • *8         | "   |

উনবিংশ শতাকীতে প্রধানতঃ ব্রাজিলের জঙ্গলের বিভিন্ন জাতীয় গাছ থেকেই রবার নেওয়া হত। ক্রমশঃ শুধু ছিবিয়া জাতীয় রবারই বেশী প্রচলিত হয়। বিংশ শতাকীর প্রথম থেকে হিবিয়া জাতীয় গাছের চাষ মালয়ে আরম্ভ হয় এবং কয়েক বংসরের মধ্যেই এই রবার তার উৎকর্ষের জন্ম ব্রাজিলের বুনো-রবারকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়। বত মানে পৃথিবীর সমগ্র রবার উৎপাদনের অর অংশই বুনো-রবার। ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন দেশের রবার উৎপাদনের হিসাব নীচে দেওয়া হল:—

| मानव                         | ৪০৩,৭১৯ টন           |
|------------------------------|----------------------|
| <b>मात्रमा७ हे</b> हे हे छिष | >90,000 "            |
| থাইন্যাও                     | ۶۰٫۰۰۰ <sup>23</sup> |

| 39,7·8 "        |
|-----------------|
| <b>≥8,•••</b> " |
| 3e,9e9 "        |
| ₹>,€€∘ "        |
| 9,000 "         |
| ৩৩, • • • ''    |
| 8€,000 "        |
| >,•७¢ "         |
|                 |

মোট—

ত্রশিষার বাহিরে অক্সান্ত অঞ্চলে বুনো-রবার ও
হিবিয়া ছাড়া অন্ত জাতীয় নিক্কান্ত শ্রেণীর রবার
উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত তালিকা থেকে ব্যুতে পারা
যায় যে, ১৯৪২ সালে প্রথম চারিটি দেশ জাপানের
অধিকারে যাওয়ায় ররারের অভাবে মিত্রশক্তিকে
বিশেষ অন্ত্রিবায় পড়তে হয়েছিল। আমেরিকান
রাসায়নিকরন্দের বিরাট উদ্ভাবনী শক্তির ফলে
সংশ্লিষ্ট-রবার শিল্প এই সময় গড়ে উঠে।

সাধারণতঃ হিবিয়া গাছের বয়দ পাঁচ বছর হলে,
রবার নিকাশন স্থক করা হয়। কতকটা থেজুর
গাছ থেকে রদ নেবার পদ্ধতিতে রবার-ল্যাটেঝ
নেওয়া হয়। প্রথমেই গাছের সর্বোচ্চ স্থান থেকে
ত্বকচ্ছেদ করতে স্থক করা হয় এবং আত্তে আত্তে
নীচের দিকে কাটা চলতে থাকে। ল্যাটেঝ
একটা ছোট পাত্তে জ্মা হয়। এই ভাবে বিভিন্ন
গাছ থেকে ল্যাটেঝ নিয়ে কারখানায় একসকে জ্মা
করা হয়। ল্যাটেঝ রেখে দিলে তার অক্তাহিত
ব্যাক্টেরিয়া ও এন্জাইমের যাভাবিক পচনক্রিয়ার
ফলে কয়েক ঘণ্টার অধ্যে রবার জল থেকে ছানার

মত বেরিয়ে আসে। রসায়নশালে একে বলা হয় তঞ্চন (coagulation)। ল্যাটেক্স-পাত্রে ভঞ্চন বন্ধ করার জন্ম অল্পরিমাণ এমোনিয়া বা সোডিয়াম সালফাইড দেওয়া হয়। ল্যাটেক্সকে এই অবস্থায় রাখতে গোলে সাধারণতঃ শতকরা •'৫ ভাগ এমোনিয়া দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, সরাসরি ল্যাটেক্স থেকে স্বারের খুব অল্লসংখ্যক জব্যই প্রস্তুত করা যায়। তার মধ্যে রবারের ভূষিকাটি, ড্রপার, স্পঞ্জ, বেলুন, থেলানা, রবারের স্থতা ইত্যাদিই প্রধান।

वर्षाव हारमव कावथानाम ल्याटिक (शटक वर्षाटवर **ठानत रेख्या**ती कता २४। ल्यार्टिस्बत भरना সাধারণতঃ শতকরা ২ ভাগ ফর্মিক-অমু বা অ্যাসি-টিক-অম দেওয়া হয়। এই অমকে বলা হয় তঞ্ক (coagulant)। দেশীয় অনিবাসীরা উপরোক্ত অমের পরিবর্তে সন্ধিত নারিকেলের জল ব্যবহার করে। তথক দেওয়ায় ল্যাটেকা আন্তে আন্তে আরও ঘন হয় এবং ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে রবার একটা মোটা পাতে পরিণত হয়। এই পাত পরপর যুগ্ম রোলাবের মধ্য দিয়ে চালাবার পর সর্বশেষ এক জোড়া থাঁজ কাটা রোলাবের মধ্যে দিয়ে চালান रम, यात क्रम त्रवादात हामरतत छेभत थांक कांहा ছोग्रा थोटक। दानाद्वत यथा पिरा होनान्त সময় প্রচুর জ্বলের সাহায্যে রবারকে বেতি করা হয় এবং শেষে রবারের চাদর গতিশীল জनदानित्र भर्पा ১৫-७० भिनिष्ठे ভिक्तिय दाथा হয়। ভারপর চাদরগুলিকে ছায়ায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তখন क्षम वादत भएए। তারপর ধ্মঘরে সেগুলিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং গাছের পাতা ও কাঠের আগুনে শুকান হয়। এই সময় ঘরের মধ্যে উঞ্চতা রাখা হয় ৩৮'-৫৫' সেণ্টিগ্রেড। সম্পূর্ণ শুষ্ক হতে ৫-১২ मिन नारम। পাতা ও কাঠ পোড়ালে धौमा इम, তার ফলে রবারের রঙ হয় ঘোর বাদামী বা কাল্চে বাদামী এবং এই চাদরকে বলা হয় ধূমপক ববার চাদর। আর এক পদ্ধতিতে ডঞ্নের পর

পাতগুলিকে যুগা বোলার যন্ত্রে খুব ভাল করে' অল দিয়ে ধোয়া হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে রবারের চাদরের উপর বৃটিদার বা ক্রেপ ছাপ দেওয়া হয়। পরে চাদর-গুলি লম্বমান অবস্থায় স্বাভাবিক উফ্চডায় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। এই রবারকে বলা হয় ফিকে ক্রেপ রবার। এই রবার খুব পরিষ্কার এবং ফিকে ঘিয়ে রঙের হয়। তা'ছাড়া ল্যাটেক্সের পাত্রে বা অ্যান্য স্থলে যে রবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তঞ্চিত হয়ে থাকে সেগুলিকে একত্রিত করে বিতীয় পদ্ধতিতে ক্রেপ রবার করা হয়। এগুলির রং একটু বাদামী হওয়ায় বলা হয়, বাদামী ক্রেপ।

ধ্যপক রবাবের ব্যবহার স্বচেয়ে অধিক।
নাটর, সাইকেল বা এরোপ্লেনের টায়ার, জুতা,
বিহাংবাহী তাবের আবরণ, বর্ষাতি এবং ছাঁচে
তৈয়ারী অনেক রকম রবার-দ্রব্যের জন্ত ধ্যপক
রবার ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে
যে, সমগ্র পৃথিবীর রবার ব্যবহারের শতকরা ৬৬
ভাগ টায়ার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। পাতলা রবার
দ্রব্য এবং ফিকে বা সাদা রঙের রবার দ্রব্য নির্মাণে
ফিকে ক্রেপ আবশ্রক। অনেক জিনিয় তৈয়ারীতে
ব্যপক রবারের সঙ্গে অল্লাংশে ক্রেপ রবার দেওয়া
হয়। বাদামী ক্রেপ ধ্যপক রবারের সঙ্গে অল্লাংশে
মিশিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক রবার যা' পাওয়া যায়, তার সঙ্গে অন্ত কোন রাসায়নিক পদার্থ না মিনিয়ে কোন বস্তু তৈয়ারী করলে সেই বস্তুর স্থায়িত্ব বেণী দিন হয় না; উপরস্ত সেই বস্তুর উপযুক্ত ভৌত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না। রবারের সঙ্গে গন্ধক মিনিয়ে তাপ দিলে গন্ধকের সঙ্গে রবারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে রবারের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উৎকর্ষ হয়। এই প্রক্রিয়াকে ভালকেনাইজেশন বলে। ভালকেনাইজেশনের ফলে রবারের যে সব পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে এইগুলি প্রধান:—(১) নমনীয়তা হ্রাস (২) দ্রবণীয়তা হ্রাস (৩) চটচটে ভাবের হ্রাস (৪) স্থিতি-

স্থাপকভার উৎকর্ষ (৫) ভারদহনক্ষমতার উৎকর্ষ (৬) ক্ষরের গতিমন্দন। ভৌত ও রাদায়নিক ধর্মের ঁএই উৎকর্ষের সমাক কারণ এখনও অজ্ঞাত। গ্রন্ধকের সঙ্গে রাসায়নিক-যোজনের রবারের কারণ মনে করা থেতে পারে; কিন্তু দেখা গেছে रंग, गक्क हाफ़ां अ अग्राग्य करप्रकृष्टि त्रामाप्रनिक, यथा দেলেনিয়ম, বেনজোইল পেরক্সাইড, বিভিন্ন ক্লোরো-•বেনজোকুইংনান ইত্যাদি। কোন বাদায়নিকের অবত মানে শুদ্ধমাত্র আলট্রা-ভায়োলেট বা ক্যাথোড-রশ্মি দিয়েও ভালকেনাইজেশনের কাজ ভাল রকমেই চলে। ভালকেনাইজেশন ব্যতীত রবারের খুব কমসংখ্যক দ্রবাই ব্যবস্থত হয়। বিভিন্ন জিনিষ জোড়া লাগাবার জন্ম রবারের আঠা সাধারণতঃ ভালকেনাইজ করা হয় না। জুতার তলার ক্রেপ রবার ভালকেনাই-জেশন ছাড়া ব্যবহৃত হয়। ভালকেনাইজেশনে যদিও রবারের সহিত গন্ধকের যোজন হয়, তথাপি তার ফলে কোন নিদিষ্ট পদার্থ উদ্ভূত হয় না, কিম্বা যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ এক হওয়া অবৈশ্রক নয়। রবারের দক্ষে যেদব রাদায়নিক মিশ্রিত হয়, সেগুলিকে নিম্নলিখিতকয়েকশ্রেণীতে ভাগ করা যায়:--

- (ক) ভালকেনাইজেশন কারক (প) ত্রক (গ) উত্তেজক (ঘ) ক্যরোধক (ও) পূরক (চ) নমনীয়কারক (ছ) রঞ্জ।
- (ক) ভালকেনাইজেসন কারক:—গন্ধক, গন্ধ-কের যৌগিক-পদার্থ, সালফার ক্লোরাইড বা থায়্রাম সালফাইড এবং সেলেনিয়াম ব্যবহৃত হয়; তার মধ্যে গন্ধকের ব্যবহার স্বচেয়ে বেশী, অন্যগুলি থুব অল্প কন্থেকটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- (খ) ত্বক:—কেবলমাত্র গন্ধক দারা ভালকেনাইজেশন করতে কয়েকঘণ্টা সময় লাগে। এই
  প্রক্রিয়াকে ত্বরাম্বিত করার জন্য ত্বক ব্যবহৃত
  হয়, যার ফলে কয়েকমিনিট থেকে একঘণ্টার মধ্যে
  ভালকেনাইজেশন করা যায়। ত্বক ব্যবহারের
  পূর্বে মিশ্রিত গন্ধকের পরিমাণ রবারের ৮-১০%
  প্রয়োজন হত। এখন ত্বরক বত্রমানে সেটা কমে

কমে ০ ৭৫-৩% দাঁড়িয়েছে। কয়েক বংসর পূর্বে অকৈব জারক ব্যবহৃত হত। এখন জৈব জারক বেশী প্রচলিত। কয়েকটা প্রধান জৈব জারকের নাম, যধাংমারক্যাপটো-বেনজোধায়াজোল, ডাইফিনাইলগুয়ানিডিন; জিংক্ ডাইইথাইল ডাইথায়োকার্যমেট,
অ্যাসিট্যালডিহাইডজ্যানিলিন।

- (গ) উত্তেজক:—ত্ববেধের কার্যে উত্তেজনার জন্য ব্যবস্থত হয়, যথা জিংক অক্সাইড, স্টিয়ারিক আ্যাসিড, লিথার্জ। এইগুলি অল্প পরিমাণে মিশ্রণ করায় ত্বকের কার্যে সহায়তা করে। কোন কোন ত্বনের সহিত উত্তেজক ব্যবস্থত হয় না।
- (ঘ) ক্ষয়বোধক:—বিভিন্ন কারণে রবারের জিনিষ নট হয়। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান:—
  রাসায়নিক প্রকৃতির জন্ম অফ্লিকেন বা ওজোন
  এর সহিত রাসায়নিক যোজন (২) স্থালোক
  (৩) উত্তাপ (৪) ঘর্ষণী (৫) বারংবর মোচরান
  ও চাপ দান (৬) রবার প্রব্যের মধ্যে ষল্প পরিমাণে তাম ও ম্যাক্ষানিজ্বের উপস্থিতি। ক্ষয়নিরোধের
  জন্য অনেকরকম রাসায়নিক উদ্ভূত হয়েছে; তবে
  কোন একটির দ্বারাই সমন্তরকম ক্ষয়নিরোধ করা
  যায় না। রবার প্রব্যের ব্যবহার অম্থান্থী ক্ষয়রোধক
  এক বা একাধিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন
  অ্যালিডিহাইড অ্যামাইন, ডাইফিনাইলআ্যামাইন,
  অ্যাসিটোন অ্যানিলিন ইত্যাদি ক্ষয়রোধকরপে
  ব্যবহৃত হয়।
- ( ও ) প্রক :—সাধারণ অর্থে কডকগুলি অকেছো সন্তা জিনিষ, ষেগুলি দিয়ে দ্রব্যের ওলন ও আয়তন বাড়ানো হয়। কিছু রবারের দ্রব্য নির্মাণে ত্'রকম প্রক প্রচলিত আছে। প্রথম রক্ষের প্রক, যথা—চিনমাটি, ট্যালিক, ব্যারাইটিস্ ইভ্যাদি রবারের ভৌতধ্যের কোন উপকর্ষ সাধন করে না; শুধুমান্ত্র করবার জন্য এগুলি ব্যবহৃত হয়। বিভীয় রক্ষের রবার প্রক, যথা—অকারক, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, হোয়াইটিং, জিংক্ অক্সাইড ইভ্যাদি রবারের ভৌত ধ্যের উপকর্ষ সাধন করে।

- (চ) নমনীয়কাবক:—রবাবের সহিত অভাভ পদার্থ মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্ম ও রবার শ্রুবা নরম করার জন্ম নমনীয়কারক ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ধনিক ও উদ্ভিক্ষ তৈল, নোম, রজন আলকাতরা, পিচ, বিটুমেন ইত্যাদি নমনীয়কা-রকরপে ব্যবহৃত হয়।
- ছে) রঞ্জক:—রংগর দ্রব্য রঙীন করার জন্ত নানারকম জৈব ও অজৈব রঞ্জক ব্যবহৃত হয়। অধারক দিয়ে কাল বং করা হয়। লিথোপোন ও জিংক্ অক্সাইড দিয়ে সাদা করা হয়। অন্তান্ত বং করতে আজকাল জৈব-রঞ্জই বেশী প্রচলিত।

এই প্রসঙ্গে কঠিন রবার বা এবোনাইট সম্বন্ধে ক্ষেক্টি কথা বঙ্গা দরকার। ১০০ ভাগ রবারের সঙ্গে ৪৭ ভাগ গন্ধকের রাসায়নিক বোজন হলে ববার, গন্ধক সংপৃক্ত যৌগিক পদার্থ উদ্ভূত হয়। যে কোন ববার দ্রব্যে যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ ববারের ২৫-৪৭% হলে তাকে কঠিন রবার বা এবোনাইট বলা হয়। রবারের সঙ্গে এইরূপ বেশী পরিমাণ গন্ধক যুক্ত হলে রবারের বং কাল হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কঠিন রবারের মধ্যে যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ ৩৫-৪৫ ভাগ থাকে এবং তার মধ্যে কোন প্রক থাকে না। ত্রক ব্যবহারও আবিশ্রক নয়। রবারের সঙ্গে প্রয়োজন মত গন্ধক, নখনীয়কানরক, কঠিন রবারেচুর্ল ও কথন কথন ত্রক মিশ্রিত করে বহুক্রণ ধরে উত্তপ্ত করলে কঠিন রবার প্রস্তৃত হয়।

"ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেই হইবে বে, আমার যে কিছু আবিদ্ধার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা সর্মাত্রে মাজভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত হুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশের স্বধীপ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বালালাদেশে আবিদ্ধৃত, বাল্লা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাল্লার পণ্ডিত-দিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল, তখন বিদেশী ডুবারীগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা ত্রাশামাত্র।"

## কলকাতার এই প্লেগ

### ডাঃ অরুণকুমার রায় চৌধুরী

কেলকাতার এই প্রেগ সম্বন্ধে ডিরেক্টর অব্ পাবলিক হেলথ বলেছেন বে, বেহার ও উত্তর ভারত হতে আমাদের বে খাগু শস্ত আদে তার ভেতরে করেই বহু সংখ্যক ইত্র (Rattus Rattus) এবং প্রেগ-বীজাণু বহনকারী কীট (Rat-flea) কলকাতায় এসেছে এবং সেজ্যুই প্রেগ হচ্ছে। কিন্তু এর ভেতরেও একটু 'কিন্তু' রয়ে যায়, বেমন:—

- (ক) বর্ত্তমানে উত্তর ভারত বা বেহারে প্রেগ রেট্রনীন নেই কেন ? সব ইছর ও প্রেগ-বীজাণু বহনকারী কীট ভো বাংলায় চলে আসা সম্ভব নয়!
- (খ) যদি পূর্বে ঐ রোগী থাক্তে খাত্ত-শস্ত এসে থাকে তবে, তথনই হল না কেন ? এতদিন পরে "মারী" আরম্ভ হল ক্রেন ? খাত্ত-শস্ত তো আজ আসছে না, বহুদিন ধরেই আসছে, তথন তো হুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য আরোও খারাপ হিল।
- (গ) বাংলা দেশের যা' জলবায়ুর অবস্থা তাতে কলকতায় প্লেগের আক্রমণ বিশেষভাবে হওয়া উচিত শীতকালে, কেননা প্লেগ-বীজ-বহনকারী কীটগুলি ৮৫° ফাং এর উপরে তাপ গেলে নিজেরা নিজেজ হয়ে পরে এবং তাদের বংশ-বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়। কৈ রোগ আরম্ভ তো শীতকালে হয়-নি, হয়েছে তো সবে এই এপ্রিলে। কাজেই ধরতে হবে বে, বাংলায় প্লেগের বীজাণুও প্রবেশ করেছে ঐ এপ্রিল মাসেরই কাছাকাছি কোনও সময়।
- (ঘ) খাষ্য-শস্ত প্রথম চটের থলে ইত্যানিতে করে গভর্গমেন্ট রেশন ষ্টোর্সে আসে এবং প্লেগ শাক্রাস্ত ইতুর বা প্লেগ বীজ্ঞাণু বহনকারী কীট

থাকলে গভর্মেণ্ট টোর্স বা বেশনের পোকানের কম চারীদেরই সব চেয়ে আগে বহুল পরিমাণে প্রেগে আক্রান্ত হওয়া উচিত ছিল। কৈ সেরপ তো কিছুই হয়নি! আক্রমণ তো হচ্ছে দ্র দ্র পাড়ায় পাড়ায়। তা'ও এক একটি করে এমন সব লোকেদের ভেতর, যারা পরপার পরপারের প্রায় কোনরূপ সংস্পর্শেই আসেনি।

আমার মনে হয়, এসপ্তদ্ধে আবোও ভালকরে অমুসদ্ধান ও গবেষণা করা দরকার। হয়ত প্লেগ সথদে তাতে নতুন কোনও সত্য বে'র হয়ে পড়তে পারে। কারণ কোনও সংক্রামক রোগের বিষয় এ প্রায় অসম্ভব থে, সে এক বাড়ীর একজনকেই কেবল আক্রমণ করবে; কি এক পাড়ায় কেবল মাত্র একটি রোগীই দেখা দেবে। আরোও বিশেষ কথা এই যে, কলকাতায় টিকার কোনও ব্যবস্থা পূর্বে কথনও হয়নি, এবং শেষ প্লেগ আক্রমণ ফেবানে পঞ্চাশ বছর আগে হয়েছে, কাজেই সাধারণ লোকেদের ভেতর সেখানে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বা Immunity মোটেই নেই। তবে কি এ রোগ ঠিক প্লেগ নম্বতারই কোন শক্তি হীন (attenuated form) বীজাণু সম্ভত ?

(২) কেউ কেউ আবার এ আক্রমণকে মালয়ের উপিকাল টাইফাসের সঙ্গে এক কিনা ভাই ভেবে দেখতে বলেছেন। কিন্তু তার উত্তরে ক্যাম্প-বেল হানপাতালের ডাঃ দত্তগুপ্ত বা প্যাথলজিষ্ট পাঞ্জার রিপোর্টের কথা স্থরণ করিয়ে দিতে হয়। তাতে দেখা গেছে যে, হানপাতালে প্রেরিত বছ রোগীর শরীরে প্রেগ রোগের বীঞাণু পাওয়া গেছে। কান্ধেই এ-রোগ যে প্রেগ সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবে হয়ত হতে পারে প্রকার ভেগে আক্মণের ভীরতা বত্মানে থ্রই

(০) সৌভাগাক্ষে বাংলার বর্তমান প্রধান
মধী ভারতের এইছিলম চিকিংসকের অক্সতম।
পরিকায় দেখলাম তিনি বলেচেল যে, প্রফল্লভাবে
দারা পাক্ষরে ভালের আক্রমণ হবে বম, আর দারা
ভীত হয়ে পাক্ষরে তাদের আক্রমণ হবে বেশী।
উপরের একপাটা যদি তিনি কলকাভার লোককে
আভিন্নিত না হবার জল্ল আগ্রাস দিয়ে পাকেন
তবে অবশ্য বলবার কিছু নেই, কিন্তু ভা'না হলে
বল্জে হয় যে, এত কন্তু ও বাবা-বিপত্তি সজ্বেও
যদি কোনও কৌশলে আমরা মুপে কৃত্রিম হাসি
টেনে প্রফল্লতা দেখতে পারি তবেই আমরা রোগ
থেকে পরিবাণ পার, এ-কথাটা কিন্তু বিজ্ঞান গ্রাহ্

গারাই এখন কলকাতায় চিকিৎসা করেন তাঁরাই জানেন যে কতরকমের রোগী তাদের কাছে আজ-কাল সামান্ত কারণেও এসে প্রায়ই প্রেগাক্রান্ত হয়েছে কিনা, সে আশকা প্রকাশ করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই কথাটা আপনাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে।

একটা ব্যন্ত অন্যাপক, মহাপণ্ডিত মানুষ, কিন্তু প্রেগের কথা শুনেই ভদ্রলোক একেবারে চঞ্চল হয়ে পড়েন। কোথাও দ্বির হয়ে থাক্তে পারেন না। ঘুম মোটেই হয়না, সর্বলা বুক টিপ টিপ করে। অক্ষা, কোনও কিছুতেই মন বসাতে পারেন না। ডাক্তারের কাছে বার বার ধবর পাঠান। অবশেষে বাড়ীর স্বার প্রেগের টিকা নেওয়ার পরই কিন্তু তাঁর স্ব মানির গেল শেষ হয়ে। এত ভয় ও আতঙ্ক সত্বেও কিন্তু তাঁর প্রেগের আক্রমণ মোটেই হয়নি। যদিও তাঁরই পাশের পাড়ার নিশ্চিন্ত ভাবনাহীন একটি আট দশ বছরের বালক প্রেগাক্রান্ত হল, কোনও কিছু চিন্তাগ্রন্ত বা আতিহিত হবার বছপুরে।

আর একটা অতি বৃদ্ধিমতী প্রোচার কথাও বলতে পারি। তিনি প্লেগের কথা শুনে হাতে পায়ের বাথা, মাথায় ষন্ত্রনায় বিশেষ আভঙ্কিত হয়ে পড়েন: কিন্তু তার সব কইও প্লেগের টিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। সেরকম দক্ষিণ কলকাতার এক অতি আধুনিকার কথা জানি, যার চলন-ভঙ্গী मावनीन, रमथरनरे भरन रश्, विश्वाम । आश्राश्वाकारश्रव ছবি। কিন্তু ইনিও প্লেগের ভয়ে এত ভীত হয়ে পড়েন বে, একদিন নাকি সত্য সত্যই ফিট্ হয় গেছলেন। কোনও আশা ও আশ্বাসই তাঁর মূথের হাসি বা মনের শাস্তি ফেরাতে পারেনি: কিন্তু টিকা নেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে যেন সৰ যাত্ৰমন্ত্ৰের আয় অদুখা হয়ে গেল। এরকম আমি দেখেছি অসংখ্য জায়গায় এবং সন বয়সের এবং সব রকমের পুরুষ ও স্ত্রীর ভেডরেই। এসৰ জায়গায় মনে স্বাভাবিক ভয় এসেছে বলেই যে প্লেগ হতে হবে তার কোন মানে নেই। প্লেগ হতে গেলে প্লেপের বীজাণুর শরীরের ভেতর প্রবেশ করা একান্ত দরকার। প্লেগ-বীন্ধাণু শরীরে প্রবেশ করলে শত প্রফুল্ল থাকলেও, যদি রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা না থাকে বা টিকানা লওয়া থাকে তবে প্লেগের আক্রমণ হবেই হবে, এর **অ**ন্তথা হবেনা। এই হল বিজ্ঞান সমত কথা, কাজেই আতঙ্গ্রন্ত না হওয়া বেমন দ্রকার তেমন ও-किছू-नम् ভावता । ठिक नम्। मकल्बर विका छ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সাবধানতা অবলম্বনের পরে, নিজ নিজ দৈনন্দিন স্থাভাবিক জীবন্যাপন করাই উচিত।

উপসংহারে, প্লেগের আধুনিক বে চিকিৎসা পদ্ধতি চলছে সে সম্বন্ধে ত্'য়েকটি কথা বলেই আমাদের বক্তব্য শেষ করব। আমরা জানি, পূর্বে প্লেগের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা যাট হতে নক্ষইয়ের উপর। কিন্তু বত মানে প্রায় ১২৫টার রোগীর মধ্যে হাসপাতালে মাত্র ৮টি কি ৯টি রোগী মারা গেছে। এ অসাধ্য সাধন হয়েছে ত্'রকমের ঔষধের ছারা।

(১) সালফা ঔষধ—এদের ভেতর সালফা থিয়াজল, সালফা ভায়াজিন, সালফা মেরাজিন, শাশফা মেথাজিন খুব বেশী মাত্রায় ৪ঘটা এবং কোথাও ত্'ঘটা অন্তর দেওয়ায় প্রেগে বেশ স্ক্ল পাওয়া যাচেছ।

(২) ষ্ট্রেন্টামাইদিন—উষধটি যুদ্ধোত্তর এবং খুবই নতুন। এ ঔষ্ধ প্লেগে প্রায় অব্যর্থ; কিন্তু এ ঔষধের অস্কবিধা হচ্ছে (অ) চাহিদার তুলনাম বাজারে আছে অত্যন্ত অল্ল। (আ) এর চিকিৎসা ধরচ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক। (ই) এদিয়ে চিকিৎসা

করাতে হলে একজন ভাক্তারকে প্রায় স্বস্ময়ে রোগীর কাছেই থাকতে হয়। এসৰ কারণে এ উমধ বর্তমানে কেবল মাত্র ধনিক সম্প্রদায় ব্যবহার করতে পারেন।

প্রত্যেক খারাপ জিনিষেরও একটা ভাল দিক আছে। কলকাতায় প্লেগ হওয়ায় কলকাতার ডাক্তাররা সাক্ষাৎভাবে প্লেগ চিকিৎসায় এই নতুন উবধগুলোর প্রয়োগ দেখতে পারলেন।

\* \* \* জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে দবই ষে আমরা বৃঝি তাও নয়
আর দবই স্থাপন্ত না বৃঝলে আমাদের পথ এগোয় না একথাও বলা চলে
না। জলস্থল বিভাগের মতোই আমরা যা বৃঝি তার চেয়ে না বৃঝি অনেক
বেশি, তব্ও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না
বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়, যখন ক্লাদে পড়াভুম
এই কণাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক দময়েই বড়ো-বয়দের পাঠ্যদাহিত্য ছেলেব্যুদের ছাত্রদের কাছে ধরেছি, কতকটা বৃঝেছে তারা
একরকম ক'রে অনেকথানি বোঝা যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা
পরীক্ষকের পেনদিল মার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেন্ত মূল্য আছে,
অন্তত আমার জীবনে এই রকম পড়ে পাওয়া জিনিস বাদ দিলে
অনেকথানিই বাদ পড়বে।

## বিজ্ঞান কুশলী আলভা এডিসন

## প্রীক্ষীকেশ রায়

বিভাল্যের শিক্ষায় বঞ্চিত হয়েও অসামান্ত প্রতিভাবলে জ্গদ্বেণ্য বৈজ্ঞানিক হতে সক্ষম इत्यिहित्मन व्यान्त्रा अभिन्त । वात्मा ठाँव या किष्ठ প্রাথমিক শিক্ষা তা' তিনি লাভ করেন একমাত্র তাঁব মাতার নিকট। এডিসনের মাতা ছিলেন একঙ্গন শিক্ষয়িত্রী। আন্তা বিচ্চালয়ে গেছলেন, কিন্তু লেটে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছু তিনি करवरहरू वर्ष कामा याघ्र माः निक्रक महान्रस्य उ তাঁর উপর কোন আশা-ভর্মা না থাকায় তাঁকে বিক্যালয় ভাগে করতে ২য়। মাতা কিন্তু পুত্রের ष्माभाग वृक्षिभञ्जा लका क'रत डांटक म्यरङ्ग निका (मन। भोनिक देवक्रानिक रूब আবিদ্বারের দাবী বিশেষ না থাকলেও অন্তের আবিষ্ণত বা ইপিত বহু মূল স্কুত্র এডিসনের কুশনী হত্তে বাব-হারিক রূপ পেয়ে জগৎ-কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। এবং তাদের সংখ্যা এত অধিক ষে, মনে হয় যেন এডিগনের পর বৈজ্ঞানিকগণের আর কিছু করবার থাকন না। তাই এডিসনকে নররূপী বিশ্বক্ম বিললেও অত্যক্তি হয় না।

টমাস্ আল্ভা এভিসন ২৮৪৭ খৃষ্টান্সের ১১ই কেব্রুয়ারী মিলান নগরে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ওলন্দাজ বংশোন্তব। এনের পূর্ব-পুরুষ কানাভায় এসে বসতি স্থাপন করেন। টমাসের পিতা স্থাম্যেল এভিসন একসময় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং পরাজিত হয়ে সন্ত্রীক যুক্ত-রাজ্যের ইরিহ্রনের তীরে ওহিওর অন্তর্গত মিলানে এসে বসতি স্থাপন করেন।

বাল্যে এডিসনের প্রকৃতি ছিল অন্তুত। তার

'কেন'র উত্তর দিতে পিতাকে অনেক সময় বিশ্বত হ'তে হয়েছে। মূরগা ডিমে তা' দিছে দেখে বালক এজিসন মূরগার ক্রায় ডিমে তা' দিতে বসলেন, তার নারণা মূরগার মত যে কেই ডিমে তা' দিলে চিম পেকে মূরগার বাক্তা বের হবে। মৌমাছির ত্ব অন্তসন্ধান করতে গিয়ে তাদের হলের জ্ঞালায় এডিসনকে অন্তর হ'তে হয়েছে। এডিসনের প্রশ্বন বাণে কেইই রেহাই সেতেন না। স্বভাবতঃ হুর্বল হলেও তার প্রকৃতি ছিল শান্ত। জিজ্ঞান্থ রালুক এডিসনের বাল্যের কার্যকলাপ তার উজ্জ্ল ভবিন্ততের স্থানা করে। 'কেন'র উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় তার জ্বীবন কতবার বিপন্ন হয়েছে; কিন্তু তিনি সে চেষ্টায় বিরত হন্দি।

মিলানে রেলপথ হওয়ায় স্থামুয়েলের ব্যবসার
ক্ষতি হয়। তাই স্থাম্য়েল মিচিগানের কাছে
পোর্ট হিউরণে চলে এলেন। এ সময়ে আলভার
বয়স মাত্র সাত বংসর। আল্ভার আদরের নাম
ছিল 'আাল'। এখানে মাইকেল ওট্স্ নামে একটি
বালক তাঁর সঙ্গী হ'ল। তার সঙ্গে শাক্সজী
বোঝাই ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে হয়ারে হয়ারে ফিরি
করে এক বছরে আলে দেড়শ পাউও পর্যস্ক
উপার্জন করলেন।

কিন্তু জগং-কল্যাণে যার জন্ম, তাঁর এ সামাগ্র শাকসজীর ব্যবসায়ে রক্ত থাকলে চলে না! সেজগ্র মাত্র দশ এগার বংসর ব্য়সে তাঁর রসায়ন-শাস্ত্রে অহরাগ দেখা যায়। পোর্ট হিউরণের বাড়ীর একটি কুঠরীতে তাঁর গবেষণাগার স্থাপিত হ'ল। শিশি-বোতল আর নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থে কুঠরী বোঝাই। সব শিশির গায়েই 'বিষ' লেবেল লাগান। পরীক্ষা আরম্ভ হল। বেলুন গ্যাস ভর্তি হ'য়ে বদি আকাশে উঠতে পারে, মায়্মই বা পারবে নাকেন? বেমন চিম্ভা অমনি কাজ। সামনে ছিল বন্ধু মাইকেল ওট্স্। খাওয়ান হ'ল তাঁকে খানিকটা গ্যাস উৎপাদক সিড্লিজ পাউডার, যা বিরেচক ঔষধরপে ডাক্তার বাব্রা ব্যবহার করেন। বেচারা ওট্স্! আকাশে উঠবার তার কোন লক্ষণই নেই, কিন্তু পেটের যন্ত্রনায় সে অস্থির। বাধ্য হয়ে পিতা স্থাম্যেল বেত মেরে পুত্রের জ্ঞান পিপাসার নির্ত্তি করলেন।

এভিদনের ব্যবদা বৃদ্ধিও মন্দ ছিল না। এ
দমর পোর্ট হিউরণ থেকে ডেটুয়েট পর্যন্ত রেলপথ
বিস্তৃত হ'ল। এতে তাঁদের শাকসজী ব্যবদায়ের
উন্নতির দঙ্গে সঙ্গে ডেটুয়েট থেকে মাল স্মানারও
ব্যবদ্ধা করতে হ'ল। যাতায়াতের ধরচা তোলবার
জিন্তে এডিদন টেনে "ডেটুয়েট ফ্রি প্রেদ" নামক
দংবাদপত্র বিক্রয় করতে আরম্ভ করলেন। আবার
ব্যবদায়ের ফাঁকে যেটুকু দময় পেতেন দে দময়ে
ডেটুয়েটের দাবারণ পাঠালারে অব্যয়নে রত
থাক্তেন। তেশন থেকে বাড়ী কেরবার দময়টুকু
বাঁচাবার জন্তে তিনি রেলরাস্তার পাশে প্রচুর
বালি কেলে রাধতেন। টেন দেখানে এলে তিনি
লাফিয়ে পড়তেন আর তাঁর বন্ধু ওট্দ্ তাঁকে
ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দিতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি ছোট ছাপা-ধানা কিনে তাকে টেনের কামরায় বসালেন, আর নিজেই The Weekly Herald নামে টেনের কামরায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের ব্যবসার মালপত্র টেনের বে-কামরায় থাকত সংবাদ-পত্রের অফিনও ছিল সেই কামরাছেই। এডিসন নিজেই সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক থেকে বিক্রেতা পর্বস্ত সব কিছু। ইতিমধ্যে সেই কামরায় তাঁর ছোট ল্যাবরেটরীও স্থানাস্তরিত হয়েছিল। অ্যালের একাগ্রতা, কর্ম নিষ্ঠা প্রভৃতি সদশুণে আরুষ্ট হ'য়ে রেলের কম চারীরাও তাঁকে ভালবাশতেন, আর সর্বরক্ষে তাঁকে সাহায্য করতেন।

এইভাবে কিছুদিন পত হলে, তাঁর বয়স যখন भरतत, तम मध्य এकनिन एवेन लाउँ इ'रब यात्र। চালক জোবে গাড়ী চালাতে ঝাঁকুনির জঞ্চে অ্যালের ল্যাবরেটরীতে রক্ষিত ফ্সফরাসের শিশি উল্টিয়ে গাড়ীর মেঝেয় অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দিলে। এডিদন আগুন নেবাবার বছ চেষ্টা করলেন; কিছ আগুন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চালক গাড়ী থামিয়ে আগুন নেবা-বার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ছাপাধানা, তরি-তরকারী, ল্যাবরেটরীর ঔষধ প্রভৃতি এডিসনের যা' কিছু সব গাড়ীর বাইরে ফেলে দিয়ে তাঁর কানে মারলেন এক ঘুসি। ফলে এডিদন হলেন চির-বধির আর তাঁর প্রথম ছাপাধানা ও ল্যাবরেটরীর হ'ল পরিদমাপ্তি। উক্ত হুর্ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি **टिशे क्यलन टिनिधाकी निथवाय। ऋयागु पिरन** গেল। তাঁর বন্ধ ম্যাকেঞ্জী ছিলেন কোন রেল টেশনের টেলিগ্রাফ-কর্মী। একদিন সেই বন্ধ-কন্তাকে এভিগন **छन्छ गा**ड़ीत मामरन व्यरक निरञ्जत खान मः भव करत নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হ'তে বাঁচালেন। এর প্রতিদানে ম্যাকেঞ্জী এভিদনকে টেলিগ্রাফের ব্যবহার ও তার সাংকেতিক শব্দ (Morse Code) শিখান। অতি শীঘ এই কাঙ্গে দক্ষতা লাভ করে এডিসন রেলে টেলিগ্রাফ অপারেটবের একটি চাকুরী পেলেন। মাত্র পনেরো বংসর বয়সে এডিসনের জীবনে এক নৃতন অধ্যাম্বের স্চনা হলো।

টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজেও আম্ব্রা এত অর বয়সেই এডিসনের অসামাক্ত প্রতিভার পরিচয় পাই। এই কার্ব উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানে তাঁকে বেতে হয়েছে। তাঁর কাজের সময় ছিল রাজিকাল, আর দিনের বেলায় তিনি নিজের নানা পরীক্ষা কার্যে ব্যস্ত থাক্তেন। রাজিতে তাঁর অক্তম কত ব্য ছিল সাংকেতিক শব্দের ছারা প্রতিভ ঘণ্টায় জেনে নেওয়া বে, কর্ম চারীরা সব জেগে

আছেন কি না। এর জন্মে এডিসনকেও জেগে থাকতে হ'ত। তিনি এমন একটি যন্ত্র আবিকার করবোন যার ধারা কম চারীদের ফাকী ধরা পড়ত, আর তিনি নিজে ঘুমাতেন। কতুপিক্ষের কাছে তার এ কৌশলের তারিফ হলেও তিনি পেলেন ভংগনা। এই সময় এডিসন সঠিকভাবে ভোট গণনার জন্মে একটি যন্ত্র এবং রাসায়নিক পরীক্ষার দারা ভীষণ বিফোরক গান-কটন আবিষ্কার করলেন। অফিস ঘরে টেবিলের উপর রক্ষিত খাগ্যস্থা আরম্বলার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্মে টেবিলের চারিদিকে টিনের পাতের বেষ্টনী দিয়ে তাকে বৈহাতিক ব্যাটারীর সঞ্চে যুক্ত করলেন। আরম্বলা ঐ টিনের পাত অতিক্রম করতে গেলেই বৈহাতিক ক্রিয়ার ফলে মরে যেত। নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করেও তিনি টেলিগ্রাফীর কাজে এরপ দক্ষতা লাভ করেন যে, সে সময়ের তিনি একজন বিখ্যাত টেলিগ্রাফার বলে খ্যাতি অজন करवन ।

এইভাবে কিছুদিন গত হবার পর বোষ্টনে থাকার সময় তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্ণার করেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে টেলিগ্রাফীর দ্বিত্ব ल्यानी ज्यार এक हे जादन मरवान जानान-लानातन পদ্ধতি। কিন্ধ এই আবিদ্ধার তথন জনসমাজে বিশেষ আদর পায়নি। পরে তিনি নিউইয়র্কে থাকার সময় তিন বংশবের কঠিন পরিশ্রমে ইহাকে চতুগুর্ন এবং বছগুণ প্রণালীতে পরিণত করেন। ইহাতে টেলিগ্রাফ কোম্পানীর তার বসাবার থরচ বহু পরিমাণ বেঁচে গেলেও এভিদন বিশেষ লাভবান হতে পারেননি। কারণ সরল বিখাসে যে-লোকটির হাতে এই বল্লের এবং चयः जिन्न हिन्शांक बर्मन चत्र प्रतन, त्म लाकि এডিগনকে किছूरे (मग्रनि। ১৮৬) **দেপ্টেম্বর মাদের এক শুভ প্রভাতে ভাগ্যাম্বে**রী এডিদন নৌকাথোগে কপর্দকশৃত্ত অবস্থায় এদে পৌছালেন নিউইয়র্ক মহানগরীতে। বাস্তায় বাস্তায় দমস্ত দিন ঘূরে, বিনামূল্যে এক কাপ চা খেয়ে **সন্ধার সময় তিনি এক টেলিগ্রাফ অপারেটরের** 

সহিত সাকাং করেন। তাঁর কাছে এক ভলার ( হ'টাকা আট আনা ) ধার নিলেন। রাজিযাপনের জন্তে তিনি গোল্ড ইণ্ডিকেটর কোম্পানীর 
যন্ত্রপাতিপূর্ণ একটি ঘরে থাকার অমুমতি পেলেন।
দে-সমন্ব যুক্তরাপ্তে গৃহ-যুদ্ধের অবসানে আর নৃতন
দোনার ধনি আবিদ্ধারে আর্থিক-জগতে বিপর্বন্ন
উপস্থিত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাঞ্জার দরের পরিবর্তন
হচ্ছে। নিউইয়র্কের ইক-এক্সচেত্র, ওয়াল খ্রীটে
এসব সংবাদ জানবার জন্তে দালালরা পরম্পরের
মধ্যে বিশেষ একরকমের টেলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার
করতেন। তার পরিচালনার ভার ছিল ঐ গোল্ড
ইণ্ডিকেটর কোম্পানীর উপর। কোন এক
হুর্ঘটনায় প্রেরক যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে গেল; ফলে সব
গ্রাহক-যন্ত্রই নিস্তর।

এডিসন মাত্র তিন দিন তখন নিউইয়ের্ক এসেছেন। কোম্পানীর কম চারীরা একে একে সকলে বিফল মনোরথ হ'লে বালক এডিসন সাহসে নির্ভর করে প্রধান কম কর্তার কাছে গেলেন, কলটি সারাবার অমুমতি প্রার্থনা করতে। তু'ঘণ্টার মধ্যে কলটি চালু হ'ল। গুণমুগ্ধ কর্ম কর্তা মাসিক তিনশীত ডলার বেতনে এডিসনকে সেই কারধানার স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট নিগ্রক্ত করলেন। সে-সম্যে এডিসনের বয়স মাত্র বাইশ বংসর।

এই কোম্পানীর অধীনে অতি অল্পদিনের মধ্যে এডিসন একটার পর একটা নৃতন আবিধারের দারা টেলিগ্রাফ গ্রাহক-ষল্লের বহু উন্নতি সাধন করেন এবং ৪০,০০০ ডলার পুরদ্ধার লাভ করেন। নিউ জার্সিডে তখন তিনি এই অর্থের দ্বারা নিজম্ব একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করেই তাতে প্রায় ২৫০ জন কম চারী নিষ্কু করলেন। টেলিগ্রাফ গ্রাহক-মন্ত্রের তিনি এমন উন্নতি সাধন করেন যে, মিনিটে তিন হাজার শব্দ স্বয়ংক্রিয়-মন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হবে। পূর্বে আবিষ্কৃত শতাধিক মন্ত্রের তিনি কমেকবৎসরে বহু উন্নতি সাধন করেন। এ সকল কার্যের দ্বারা তাঁর বহু অর্থাগমের স্থবিধা হল। উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর এত

তীব্র ছিল যে, তিনি এই সময়েই টাইপরাইটার ং যন্ত্রের আবিষ্কারেও সহায়তা করেন।

মাত্র পাঁচ ছয় বংসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এডি-্সনের পূর্ব অবস্থার পরিবত ন হল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে निष्डेश्वर्र निक्रेवर्जी स्मर्णाभार्क नामक श्वारन जिनि এकि विदार्ध कात्रथाना जाभन कदरलन। এইখানেই তাঁর প্রধান কম ক্ষৈত্র হ'ল। এই কার-খানাতেই তিনি গ্রাহাম বেল আবিষ্কৃত টেলিফোন যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। গ্রাছান বেলের প্রেরক-মন্ত্রের সাহায়্যে প্রেরিত শব্দ বেশ ভালভাবে শোনা বেত না। কিন্ধ এডিগন তাতে অন্বার-কণা ব্যবহার করে যন্ত্রটির এমন উন্নতি সাধন করলেন যে, শব্দ স্পষ্ট ও জোর হল। এখন ও সর্বত্র টেলিফোনে এই প্রণালী অনুস্ত হয়। ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর নিকট উন্নত ধরণের এই টেলিফোন যন্ত্ৰ বিক্ৰয় করে' তিনি এক লক্ষ ডলার পেলেন। মেণ্টোপার্কের এই কার্থানাতেই তিনি গ্রামোফোন, ইলেক্টিক বালব, মাইকোফোন প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

এডিসনের চিস্তাধারা তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা হইতে ভিন্নমূখী ছিল। তাঁরা প্রথমে স্থুত্র আবিষ্ণারে মনোনিবেশ করতেন এবং পরে **দেই আবিষ্কৃত স্থ** কি ভাবে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় তারই উপায় অহুসন্ধান করতেন। কিন্তু এডিসন চিম্লা করতেন-কি তাঁব সম্পাত্ম বিষয়, আর কিভাবে তার সমাধান করলে মাহ্নবের হ্রখ-হ্রবিধা বাড়ে। এই নৃতন ধারায় চিস্তা করে তিনি বেসব বৈজ্ঞানিক-তথোর সন্ধান এবং তার মীমাংসা করেছেন তাতে আমাদের স্থ-স্বাচ্ছন্যা বছগুণে বধিত হয়েছে।

এডিসন একদিন তাঁর মেন্টোপার্কের কার-থানায় খয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্রে কাজ করতে করতে লক্ষ্য করলেন যে, কথা কওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক-বন্ধের ধান্তব পাভটি কাঁপছে। এ-ঘটনা তাঁর অজানা নয়; কিন্তু যেই ধাতৰ পাতের ঐ কম্পন লক্ষ্য করা, অমনি তাঁর মতলব হল যে, কোন উপায়ে ঐ ধাতব পাতকে ৰদি পুনরায় ঐ একই ভাবে কাঁপান যায় তবে কথার পুনরার্ত্তি হবে। অবশু তিনি বেশ জানতেন বে. কি-ভাবে টেলিকোন यरप्र अय-वहन किया मुख्य हुयू। मुम्छ वाकि हिसा ক'বে তিনি এক উপায় স্থিব করেন এবং তাঁব নিপুণ কর্মী ক্রসিকে যন্ত্রটি নিম্বাণ করতে দেন। ক্রসি যথন জানতে পারলেন দে, নকা অমুধায়ী তৈথী হলে ষষ্টা কথা কইবে. তথন সে মনে করেছিল যে, তার প্রভু তার সঙ্গে তামাসা क्तरह्म। इ'मिन भरत क्रुमि ख्वाक हस्त्र स्वर्ग যে, তারই তৈরী যন্ত্রটি সভাই কথা কয়। যন্ত্রটির গঠন প্রণালী এত সরল যে, দেখে বিখাস করা কঠিন যে. এ যন্ত্র আবার কথা কইবে। কারথানার কর্মী আর বৈজ্ঞানিকগণ চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন আর এডিসন যন্ত্রটির সামনে মুখ রেখে বলছেন :--

"Mary had a little lamb,

Its fleece was white as snow; And everywhere that Mary went

The lamb was sure to go." সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারে জড়ান টিনের পাতের উপর একটি পিনের ঘারা শব্দ-ভরক্তের হ্রস্থ, দীর্ঘ नांश कृत्वे छेठेन। यश्रुष्टि भूनवाम ध्वितम हित्नव পাতের উপর দিয়ে পিনটি বেতেই আবার দেই Mary had a little lamb এর পুনরাবৃত্তি আরম্ভ रुष राम । এইভাবে ১২ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খুটাবে ফনোগ্রাফ (যা' এখন অনেক পরিবর্তিত হয়ে গ্রামোফোন হয়েছে ) আবিদ্বত হল। হাজার হাজার লোক ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এসে মেন্টোপার্কে জমা হলেন, এই নৃতন যন্ত্রটি দেখবার জন্তে। বল্লে মামুষের মত কথা কয় একথা কেউ বিশাস করতেই চায় না। রাশিয়ায় যিনি এ-বন্ধ নিয়ে গেলেন তাঁর তো জেলই হয়ে পেল। অবশেষে এডিসনের ভাক পড়ল রাজধানী ওয়াশিংটনে, যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতিকে ঐ বন্ধটি দেখাবার ব্যস্তে।

বৈদ্যাতিক শক্তির সাহায্যে যে আলো জালান ষায় এ-তথ্য এডিসনের পূর্বে আবিষ্কৃত*ুহ্*লেও, এডিসনই বৈহাতিক আলোকের বর্তমান রূপ দান করেন। নানা পরীক্ষা করে তিনি দেখালেন বে, একমাত্র প্রাটিনাম বা ইবিডিয়াম নামক মূল্যবান ধাতুর তাবই, বৈহাতিক প্রবাহে যে অত্যধিক তাপ উংপন্ন হয় তা' সহা করতে সক্ষম। কিন্তু তাতে দ্বিজের পক্ষে বৈচ্যাতিক আলো ব্যবহারের স্থযোগ থাকে না। এডিসনের সতত লক্ষ্য ছিল যাতে देवकानिक व्याविकारवत्र भावा भागातरभव द्वर-चाष्ट्रना বৃদ্ধি করা যায়। তিনি আরও পরীকা করে रमथात्मन त्य, वाग् मृना काँ एठव आधारव कार्नाम স্তাকে অন্নারে পরিণত কগলে যে অন্নারীভূত সুত্র পাওয়া যায় তা' ৪৫ ঘন্টা বৈচ্যতিক আলো দান করতে সক্ষ। কিন্তু দেখা গেল, বাঁশের তন্ত্ স্বাপেকা কার্যকরী। ইহা ৬০০ ঘটা আলো দিতে পারে। এইরপে এডিদন ১৮৭२ খুষ্টাব্দের ২১ শে चारतावत इनकान्रान्राक्त नाम्य चाविषात करतन। যথাযোগ্য তন্ত্র আবিষ্ণারের জন্ম, শোনা যায় তিনি দেশ দেশান্তরে লোক পাঠিয়ে বহু সহত্র छनात थवह करविहासन। ফনোগ্রাফের তায় বৈদ্যুতিক আলো দেখবার জয়ে মেণ্টোপার্কে আবার হাঙ্কার হাজার লোক সমাগত হতে লাগল। এই সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত ষ্টেশন কর্ম চারী ম্যাকেঞ্চীর নামও শারণীয়, কারণ তিনি এডিসনকে এ-বিষয়ে যথেষ্ট चा कर्षत्र विषय्, এ नमस्य করেন। সাহায্য নামক ইংলণ্ডের এক বৈজ্ঞানিকও **পোয়ান** ইনক্যান্ডেনেন্ট ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। এডিসন এবং সোম্বান উভয়ে প্রতিধন্দিতা না করে মিত্রভাবে এডিসোয়ান নামে তাঁদের আরও উন্নত ধরণের বৈহ্যতিক আলো বাজারে প্রচলিত করেন।

বৈদ্যাতিক আলোকের উন্নতি করতে হলে যে, উন্নত ধরণের বৈদ্যাতিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের আবশ্রক একথা তিনি ব্বেছিলেন। তাই তিনি নতুন ধরণের জেনারেটর ও মোটর নিমাণে মনঃ- সংযোগ করেন এবং অচিরেই ক্বতকার্য হন। ১৮৮২ গৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সাধারণভাবে বৈত্যতিক আলোর ব্যবহার প্রচলিত হয়।

এডিসন বে-সমস্ত আবিষ্কার করে' বশ্বী হয়েছেন, তার তালিকা দিতে গেলে একথণ্ড বিরাট পৃত্তকের আবশুক। তাঁর স্থানীর্ঘ জীবনে তিনি টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈত্যুতিক বাতি, ষ্টোরেজ ব্যাটারী, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র প্রভূতি আমাদের স্বাচ্ছন্য ও আনন্দবিধানকারী নানা যন্তের আবিদ্ধার ও পূর্ব-আবিদ্ধৃত নান। যন্তের উন্নতি সাধন করে প্রায় ২৫০০০ পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তাঁর আবিদ্ধৃত পন্থায় যন্ত্র-বিজ্ঞানের জ্বত প্রসারের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার্জনের পর্য প্রশন্ত হয়েছে।

জাগত অবস্থায় এডিসন এক মুহুত ও নিশ্চিম্ভ ভাবে অতিবাহিত করতেন না। হঠাৎ এক সমস্ তাঁর মনে হ'ল, যদি গতিশীল কোন পদার্থের পর জত ঘটো তোলা যায় এবং সেই ফটোগুলি পূর্বগতিতে মাজিক লগনের ভিতর ছিছে. পর্দায় ফেলা যায়, তা'হলে পদার্থের গতিশীল ছবি দেখা যাবে। যেমনি এই চিম্ভা মনে উদয় হওয়া, অমনি কাজে লেগে গেলেন। ফলে আমরা পেলাম চলচিত্র। কিন্তু এডিসন এতে সম্ভুষ্ট হলেন না, তিনি চাইলেন নির্বাক ছবির মুখে ভাষা দিতে। তাঁর চেষ্টা সফল হল ১৯১২ খুষ্টাব্দে স্বাক চিত্রের ব্যা-ক্রপে।

এ দেন যাত্করের যাত্দণ্ড। যা' মনে করছেন ইব্রজালের প্রভাবে তাই যেন সফল হচ্ছে। বিজ্ঞান-জগতে এডিসনের এ-সকল অপূর্ব দান থাকা সত্ত্বেও কেন যে ১৯২২ খৃষ্টান্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে স্থইডেনের গুন্তাভকৈ দে পুরস্কার দেওয়া হল, তা' আন্ধ্রুও রহস্তার্ত। এই অন্যুক্মা মনীধী ৮৪ বংসর বর্ষদে ১৯৩১ খৃষ্টান্দে নশ্বর জগত ত্যাগ করেন। মৃত্যুব কয়েকমাস পূর্ব পর্বন্তব্ তিনি এরপ উৎসাহী ও দর্মঠ ছিলেন বে, তাঁর যুবক সহকারীরা বিশ্লামের হুধা ভাবতেই পারতেন না।

এডিসনের ব্যক্তিগত জীবন জালোচনা করলে দামরা দেখতে পাই বে, আহার নিদ্রার তাঁর কোন নিদার দৈবতে পাই বে, আহার নিদ্রার তাঁর কোন নিদিষ্ট নময় ছিল না—ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত হতেন। কোনদিন চার পাচ ঘটা আবার কোনদিন বা একবারও ঘুমোতেন না। থাতেরও কোন বিশেষ বৈচার ছিল না, তবে তিনি সিগারেট বা মদ খেতেন না। সময়ের সন্থাবহার করতে এমন জ্বভাস্ত ছিলেন বে, কথনও সময়ের জভাব জাত্তব করতেন

না। সময় যেন তাঁর অফুগামী ছিল। এডিসনের ছদয় ছিল "বজ্ঞাদপি কঠোরানি মৃত্নি কুস্থাদপি।" একবার সেই ম্যাকেঞ্জী চাকুরীর জন্ম তাঁর ছারস্থ হলে এডিসন তাঁকে চাকুরী না দিয়ে, ফায়ার এলার্ম আবিদ্ধার করতে সাহায্য করে ৫০০০ ডলার পুরদার লাভের ব্যবস্থা করে দেন এবং নিজের ল্যাবরেটারীতে কাজ করতে নিয়ে তাঁর জীবিকা-র্জনের স্থগোগ করে দেন। তিনি অক্ষমতাকে আদে পছন্দ করতে পারতেন না। একমাত্র এডিসনই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সভ্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গান, তা' আর কোন বৈজ্ঞানিকের ছারা সম্ভব হয়নি।

"বিজ্ঞান-চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরে। জ্ঞিনিসগুলি কেবলি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিন্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতায় জীবণম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হ'য়ে। এই দৈয়া কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাথছে।"

"ইংবেজি ভাষায় অবগুঠিত বিদ্যা বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেই আমরা যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে।"

"গল্প কবিতা নাটক নিম্নে বাংলা সাহিত্যের পনেরে। আনা আয়োজন।
অর্থাৎ, ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।"

# ফু স্ফু সেতর যক্ষায় সূর্যরশ্মি-চিকিৎসা

## লেঃ কর্ণেল স্থধীরনাথ সিংহ

कूर्भकरम यक्षा स्य देश मकरलहे आतन; किस्र অনেকেই-এমনকি শিক্ষিতদের ভিতরও-জানেন ना त्य, बतौत्तत हामज़ा, शज़, मिक, शिक, किछ्नि, শ্বর প্রভৃতিও যশা দারা আক্রান্ত হ'তে পারে এবং আমাদের দেশে এরপ রোগীর সংখ্যা নিতান্ত कम नम्र। अस्तक (अध्व मिस्त व) शुरुत मन्त्रीरक ''বাক্ত'' বলে মনে করা হয় এবং 'অপ্রের যক্ষা "भाषानम्" वा "श्रक्ती" वत्न हिकिस्मा कवा इस । সাধারণের এ অঞ্চতার জন্ম চিকিৎসকেরাও কি কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী ন'ন ৪ যারা সভাসমিতি করে যক্ষা নিবারণ করার চেটা করে আসছেন, লোকের এই লাম্ব বিধাস দূর করার জন্ম তারা বিশেষ কোন উৎ-সাহ দেখিয়েছেন বা দেখাছেন এরপ মনে হয় না। লোকের অজ্ঞতা দূর ক'রে তাদের বলতে হবে বে, শরীরের যে-কোন অংশেই যদ্ধার আক্রমণ হ'তে পারে। ফুস্ফুস ছাড়া শরীরের অত্য অংশে যালা হয়েছে এরপ রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশে नगण- किकिश्मकरम्ब मर्गास अक्रम धावना चाहि। ম্বতরাং তাঁরা এ-নিয়ে মাথা ঘামান নিম্প্রয়োজন মনে করেন। এরপ ধারণা নিয়ে চিকিংসায় প্রবুত্ত হ'লে ঠিক বোগ ধরা শক্ত বই কি !

ষশ্মার আক্রমণ ফুস্ফুসের বাইরে শরীরের অন্ত বে-কোন অংশে দেখা দিলে তাকে সাধারণতঃ অস্থোপচার-সাপেক্ষ ফ্রা বলা হয়। চিকিংসকগণ মনে করতেন যে, ফ্রা অক্ষবিশেষের ব্যাধি এবং রোগের বীজাণু শুধু আক্রান্ত অংশেই সীমাবদ্ধ। স্থতরাং আক্রান্ত অংশ চেঁছে ফেললে বা বেধানে সক্ষম অস্থোপচার ছারা বাদ দিলে, দেহ ব্যাধি মুক্ত হবে। এ-থেকেই এ নামের উদ্ভব এবং আত্বও এ-নাম চিকিংসা-জগতে প্রচলিত আছে। বহু কাল ধরে এ-রোগীণের চিকিৎসা এই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর মন তা'তে সম্ভুষ্ট इ.एड शांदा ना। (कनना, (म (भरवर्ष्ट (म, a চিকিৎসায় রোগের সাম্যাক উপশম হলেও বেশী দিন যেতে না যেতেই শ্রীরের অপর এক অংশে রোগ দেখা দিয়েছে এবং বারবার অক্ষোপচার করেও বোগীকে নীঝোগ করা সম্ভব হয় নাই বা'ংহাক, চিকিৎসকরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, বিশেষ কোন এক অংশে ব্যাধির প্রকাশ হলেও এর বীদ্ধার শীররময় ছড়িয়ে থাকে। যে-কোন সময় যে কোন স্থানে আক্রমণ স্থক হ'তে পীরি। অপ্যোপচার ছারা একের পর এক অঙ্গ বাদ দেওয়া চলে, কিন্তু তা'তে বোগ নিমু'ল হ'লো এমন কণা বলা যায় না। এই মভিজ্ঞতা থেকেই ফুস্ফুসেতর যক্ষার চিকিংসা প্রণালীর আমূল পরিবতর্ন এবং অস্থোপচার চিকিংসার স্থলে সূর্যরশ্মি চিকিংসার প্রবর্তনের স্ত্রপাত হয়। পাশ্চাত্যে এখন এই व्यगानीहे अ-खाछोग्न यकात त्थर्ष हिकिश्मा वरन मरन করা হয়। সূর্বরশ্বির অভাব না থাকলেও এই পদ্ধতির প্রচলন এ-দেশে প্রায় নেই।

ব্যাধি মাত্রই ধরণাদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু
ধরণায় এই ব্যাধি সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।
স্চনাতে রোগ সাধারণতঃ ধরা পড়ে না। রাত্রির
অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে চোর গৃহন্দের ঘরে সিঁদ কাটে, গৃহস্বামী টের পায় না। তেমনি সম্পূর্ণ
অক্তাতসারে ধনাবীজাণু তার আক্রমণ চালায়। নিশাবসানে যথন ধরা পড়ে, তখন সিঁদ কেটে চোর অনেক কিছুই নিয়ে গেছে। তেমনি আক্রাম্ব অংশের অনেক্রানি নাই হওয়ার পর সাধারণতঃ রোগ ধরা পড়ে। ফুস্ফুস্ ছাড়া শরীরের অক্রান্ত অংশেও যক্ষা হয়, এ-কথা মনে রেখে ব্যাধির প্রথমাবস্থায় রেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি ঠিক পর্ববেক্ষণ করলে রোগ চেনা ও চিকিৎসা সহজ্-সাধ্য হয়। একথাও মনে রাখা দরকার যে, একই সময়ে ফুস্ফুস্ এবং শরীরের অন্ত যেকোন অংশ আক্রাম্ত হ'তে পারে।

বোগের স্চনাম আক্রান্ত অংশে সামাত্র ব্যথা হয়। কখনও কখনও আবার আক্রান্ত অংশ থেকে দ্রে অক্ত কোন অঙ্গে ব্যথা হ'তে পারে। প্রধানতঃ नफ़ांठफ़ा वा ठनारकदांत मगग वाथा व्याय रहा। (तांग तृष्कित मरक वांशा श्रीय मव मयर्यारे थारक। - ক্রন্সে বাধা এমন তীত্র হয় বে; সামাক্ত মাত্র নড়া-চড়াও অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক হয়। যন্ত্রণায় শান্তিতে ঘুমানো রোগীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। <u>এরপর আন্তে আন্তে আক্রান্ত অঙ্গের বিকৃতি দেখা</u> দেয়। অংশের স্বাভাবিক গঠন-সামঞ্জ বন্ধায় थाकरम न इंडिड़ा श्रवह ववः जा'रा वाथा वारा । তাই আক্রান্ত অঙ্গ একটু করে এমন অবস্থান-**ज्यी अवनयन करत यात्र घटन नज़ाहज़ा थ्**वहें करम ষায়, আকান্ত অংশ বিশ্রাম পায়। এটা শরীরের আত্মরকার স্বাভাবিক প্রচেষ্টান কিন্তু সময়মত প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে বিক্বত অবস্থা স্থায়ী हराय माँ एवं । ज्यानक ममय वाहेरत तथरक भारती-দীপক জীবাবু যন্মার "ঘা" আক্রমণ করে। তার ফলে যে পূঁজ হয় ডা' বের হ'তে থাকে। এসব নালীপথ সহজে বন্ধ করা যায় **শা**ধার**ণতঃ** পড়ে। अरनक ऋल এ-अवश अरञ्जानहारत्रवरे পরিণতি !

ফুস্ফুসের যন্ধার চিকিৎসায় যে পরিমাণ আগ্রহ দেখান হয় ও বত্ব নেওয়া হয় শরীরের অস্ত অংশের

যন্ত্রায় তা' হয় না। এর প্রধান কারণ ফুস্ফুসের ৰন্মায় প্ৰাণহানির আশকা বেণী। পকান্তরে অন্ত প্রকারের যন্ধার সে অশকা কম। ফুস্ফুসের যন্ধার চিকিৎসার সামাজ ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে বটে, কিন্ত ভা' প্রয়োজনের অন্প্রণতে থুবই ক্ম এবং ধরচ-সাপেক ব'লে সাধারণের ক্ষমভার বাইরে। কিন্তু অপর জাতীয় যন্ত্রার আধুনিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কোন হাসপাতালে নাই। ৰন্ধা হাদপাতাল এবং দেনাটেরিয়ামে এসব রোগীর স্থান হয় না। অত্যাত্য হাসপাতালেও এদের 'প্রবেশ নিষেধ'। অতএব, অবস্থা দাঁড়িক্লেছে যে, নিজগুহে চিকিৎসার ব্যবস্থার সঙ্গতি যাদের নেই হু'টা সাত্র পণ তাদের জন্ম পোলা আছে—বিনা চিকিৎসা বা কু-চিকিৎসায় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। অথবা কোন রকমে মৃত্যুকে এড়াতে পারলে পঙ্গু হ'য়ে **दर्देर** थाका। পথে घाटि मात्य मात्य "श्रु ख त्मह কুজ পৃষ্ঠ" বা খোঁড়া লোক চোখে পড়ে; এরাই দাধারণতঃ সেই সব রোগী, যারা যন্ত্রার আক্রমণে মারা না গিয়ে সেরে উঠেছে—কিন্ত বিকলাক হ'রে।

বত মান যুগে চিকিৎসা-জগতে ডাক্তার রোলিয়ার নাম স্থবিদিত। 'হেলিওথেরাপি' বা সুর্যরশ্মিন চিকিৎসার প্রবর্তক হিসাবে তিনি স্থপরিচিত। ফুন্ফুনেতর যক্ষায় এবং নানাবিধ ক্রনিক বা যাপ্য-নোগে সুর্যরশ্মি-চিকিৎসা ঘারা রোগাকে আবোগ্য করার ক্রতিত্ব তাঁরই।

১৯০৩ খৃঃ অন্দে স্থইজারন্যাণ্ডের আরুস্ পর্বতে অবস্থিত লেজাঁ নামক একটা গণ্ডগ্রামে ডাক্তার রোলিয়া এই চিকিৎসা আরম্ভ করেন। গোড়ার দিকে প্রধানতঃ ফুস্ফুসেতর যক্ষারোগীদের তিনি এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। অরদিনের ভিতর এই চিকিৎসার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ হতে রোগীরা লেজাঁয় রোলিয়ার চিকিৎসাধীনে আসতে থাকে। হাসপাতালের পর হাসপাতাল সেখানে গড়ে উঠতে লাগলো। দেশ বিদেশ হতে রোগীরা শব প্রাণের দারে রোলিয়ার

কাছে আসতে ফুর্ফ করলো, তাদের কয়, ভঙ্গুর, পন্ন দেহ আবার স্থা, সবল ও স্বাভাবিক করবার আশায়। কেননা তারা ওনেছে বা দেখেছে বে তাদেরই মতন অনেকে লেজা হতে ফিরে এসেছে इष एक निष्य। वर्जभारन रमशारन दानियाव ভত্বাবধানে ৩২টা ক্লিনিকে ক্মপক্ষে এক হাজার রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেধানে ফুসফুসের যক্ষা ও অপর নানাপ্রকার রোগের চিকিংসা চলছে। এই চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে 'হাতে কলমে' পরিচিত হবার অভ্য বিভিন্ন দেশের চিকিংসকেরাও লেজায় আদেন। প্রতি বছর লেক্ষায় সুর্গরশ্মি-চিকিৎসা শ্বংশ এক বিরাট সম্মেলন হয়। তাতে সমগ্র ইউবোপ থেকে চিকিৎসক ও ( চিকিৎসা ) বিছার্থীর। সমেবত হয়ে এ-চিকিৎসার ফলাফল আলোচনা করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে স্থারশা চিকিৎসা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

যন্ত্রা রোগের চিকিৎসায়—রোগের প্রকাশ শরীরের যে-কোন অংশেই হোক না কেন—সাফল্য নির্ভর করে রোগীর সাধারণ প্রতিরোধ-শক্তির উপর। সেই জন্ত রোগীর এই শক্তি উদ্দীপিত করা যন্ত্রা চিকিৎসার প্রধান অস। স্থানিক চিকিৎসার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনীশক্তি ও প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে ভোলবার চেন্তা না করে শুধু স্থানিক চিকিৎসাঘারা আরোগ্য করার প্রচেন্তা, গাছের গোড়া কেটে আগায় জন্ম দেওয়ার মতন নিক্ষল হবে। দেখা গেছে যে, ডাক্তার রোলিয়ার প্রবিতিত চিকিৎসায়, স্থানিক চিকিৎসা ও সাধারণ প্রতিরোধ-শক্তির উদ্দীপনা উভয়্যই সম্ভোক্ষনক ভাবে হয়। অস্ত্রোপচার-সাপেক্ষ যন্ত্রার স্থারন্দি-চিকিৎসার মুধ্য উদ্দেশ্ত:—

- ১। অনাবৃত চামড়ায় স্থ্রশি প্রয়োগ;
- ২। বোগাক্রান্ত অংশের গঠন-সামঞ্জন্য ও কর্মশক্তি বজায় রাধার প্রচেষ্টা;
- ৩। অত্যোপচার ও প্লাষ্টার-আবরণ বর্জন করে বেধানে প্রযোজন সাধারণ ও হালা ধরণের Splint

ব্যবহার করা। এতে আক্রান্ত অংশ বা সম্ব শরীর আলো, বাডাসের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত না হয়েও রোগের প্রয়োজনে বান্ত্রিক সাহায্য পায়।

৪। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন।

মার্চমাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত 'বাস্থ্য ও স্থ্রিশি' নামক প্রথম্মে মোটাম্টি ভাবে বলা হয়েছে, স্থ্রিশি কি ভাবে দৈহিক ক্রিয়া প্রভাবান্থিত করে। স্থ্রিশি চিকিৎসা কি প্রণালীতে হয় অভি সংক্ষেপ্রেথানে বলবো।

বিছানায় শোষা অবস্থায় রোগী শরীরে রোদ লাগাবে এই হল সাধারণ নিয়ম। রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর রোদের মাত্রা নিধরিণ করা হবে। সব রোগে বা রোগীর সকল অবস্থায় একই মাত্রায় রোদ লাগান চলে না। আবার এমন অবস্থাও হতে পারে যখন রোগীকে সরাসরি রোদ দেওয়া চলবে না, দিলে অনিষ্ট হবে। অধিকন্ত যেস্থানে রোদ লাগান হবে সেথানকার আবহাওয়ার মোটাম্টি হিসাব রাথতে হবে—মাত্রা নিধরিণ করার সময়।

গোড়ার দিকে অভিশয় সতর্কতার সঙ্গে অঃ भाजाय भवीरवव नीरहव निक व्यक्त रवान विश्वा स्व হবে। তারপর রোদের প্রতিক্রিয়া এবং রোগীর অবস্থা বুবে অর অর করে বোদের মাত্রা বাড়ান হবে এবং আছে আন্তে শরীরের উপরের অংশে রোদ লাগতে দেওয়া হবে। বোদের মাত্রা অধিক হলে মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, বমির ভাব, শরীরের তাপ বৃদ্ধি, অক্ধা, নিপ্রাল্পতা প্রভৃতি অবাস্থনীয় উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কিন্তু আরুভে সাবধান হলে এবং স্থনিষ্ট্রিত ভাবে চালিয়ে গেলে কোন **ष्यनिष्ठे २व ना । धीरव धीरव द्यांगी द्यांप मञ्ज्ञ कर**व নেম এবং শরীরের উন্নতি হতে থাকে। মাত্র কম্বেকদিন রোদ দেওয়ার পরই ব্যথার ভীত্রতা কমে আসে এবং আন্তে আন্তে ব্যথা দূর হয়। ক্রমশঃ বোগী নিজেই বুঝতে পারবে বে, মাসের পর মাস धरत रा व्यमश् यद्मनाप्त रम कहे भाष्ट्रिम जा' क्यार

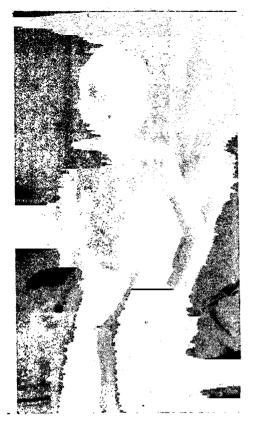

স্র্বরশ্মি চিকিৎসার পূর্বের অবস্থা



স্ৰ্রশি চিকিৎসার প্রের অবৃদ্ধ



ত্ধরশ্মি চিকিৎসার পরের অবস্থা

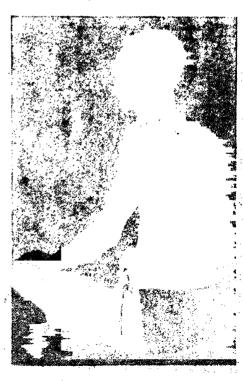

ু বুর্বরূমি চিকিৎদার পরের অবস্থা



আরম্ভ করছে। অতৃপ্ত ঘুমে দেহ তার অবসর
হয়ে পড়েছিল, আবার সে ঘুমিয়ে তৃপ্তি পাছে।
আহারে তার কচি ছিলনা, তা আবার ফিরে
আসছে। এইভাবে সে নিজেই বুঝতে পারবে দে,
তার শরীরের উন্নতি হছে। এ উপলব্ধির সঙ্গে ফিরে
আসবে তার মনের ফুর্তি। রোগ জয় করা তার
পক্ষে সহজ হবে।

षात्रकत थात्रण षामारमत रमर्भत षावरा छत्रा স্ধ্রশা 6িকিৎসার অহুকূল নয়। কেবল মাত্র পাহাড়ের উপর—তাও, স্থইজারল্যাণ্ডের পাহাড় হওয়া চাই-এ চিকিৎসা সম্ভব। এ ধারণা ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন। সুর্ধরশ্মি-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা वरमन रयशारन रवाम भाउम याम रमशारनहे ज চিকিৎসা সম্ভব। এ চিকিৎসায় আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, স্থানীয় আবহাওয়া এমতুশায়ী রশ্মি প্রয়োগের সময় ও মাঞা নিধারণ करत मिरन कन इम्रहे। रतानिमा निरंक छाहे বলেন। সম্ভবপর হ'লে করাই উচিত। কিছ গরীব ভারতবাদীর জন্ম ব্যবস্থা করতে হবে প্রায় বিনা থরচের চিকিৎসা। আদর্শ অবস্থায় বা আদর্শ আবহাওয়ায় চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'জন ভারতবাসীর পক্ষে मञ्जद ? এ মূলকথাটি মনে রেথেই সকলের চলা উচিত।

স্থ্রশি চিকিৎসার উপকারীতা সম্বন্ধে কেহ

কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। এ বিষয়ে এদের বা কিছু জ্ঞান সাধারণতঃ বই পড়েই হয়েছে এবং তার বাইরে বড় একটা বায় নাই। অনেকের জাবার পূ'থিগত বিছাও নাই। এদের প্রায় কেহই কোন রোগীকে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন নাই; এবং বারা (হয়তো) সে চেটা করেছেন, চিকিৎসা পদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রদাস ব্যর্থ হয়েছে। নিয়ম মেনে চললে স্থ্রিমি চিকিৎসায় ফল পাওয়া বাবেই। নতুবা থামধেয়ালী রোদ লাগিয়ে গেলে রোগীর জ্ঞানিটই হবে। চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের একথা মনে রাথা দরকার। সঙ্গের ছবি হুটো থেকে স্পট্ট ধারণা হবে, স্থ্রেশ্মি চিকিৎসাম কি রক্ম বিশ্ময়কর উন্নতি হয়।

যক্ষা ছাড়া অন্ত বোগেও স্থ্যশ্মি চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ। নানা প্রকার যাপ্য-রোগ যথা, বংকাইটিদ্, হাঁপানি, বাতের ব্যারাম, জরায়্-ঘটিত ব্যারাম, জরার্ভি, রক্তশৃন্ততা, বিকেট ও হাড়ের পৃষ্টির অভাবজনিত বিবিধ ব্যারাম, পোড়া ও অন্তান্ত কত প্রভৃতি এ-চিকিৎসায় আবোগ্য হয়। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ যেসব রোগীকে আছোমতির জন্ত বায়পরিবত্নের উপদেশ দিয়ে থাকেন
নিয়মিত ও নিয়ম্বিত স্থ্রশ্মি প্রয়োগে তাদের ক্ষম্ম ও সবল করা যায় এ আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা।

প্রতি জীবনে ছুইটি অংশ আছে। একটি অঙ্গর, অমর; ডাহাকে বেষ্টন করিয়া নথর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নৃতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধবিয়া বর্তমান সময় পর্যান্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুম্পকলিকাটি অকাত্তরে বৃশ্ভচ্যুত করিতেছি, ইহার প্রতি অণুতে কোটি বংসর পূর্বের জীবনোচ্ছাস নিহিত রহিয়াছে।" আচার্য্য অগদীশ

## —যন্ত্রযুগের-কৃষি—

## প্রতিপোককুমার রায় চৌধুরী

প্রাণিতিশীল জগতে যথন সব কিছুরই পরিবর্ত্তন
চলচ্ছে তথন ক্লয়ি-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন যে ঘটবে
দেটা বিচিত্র নয়। পরিবর্ত্তনের ঢেউ সব দেশে
সমান ভাবে আদেনি। প্রাচ্যে, বিশেষভাবে
ভারতে ক্লয়ি-পদ্ধতি দেই কারণে পাশ্যাত্য জগতের
ক্লি পদ্ধতির বহু পশ্যাতে পড়ে রয়েছে। দেই
পরিবর্ত্তনের ঢেউ কেন সমান ভাবে সব দেশে
আদেনি তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক
কথা বলতে হয়। তবে মোটাম্টি ভাবে বলা যার বে,
আমাদের দেশের অগণিত জনসংখ্যা ও অবন্ধিত
আর্থিক অবস্থা এর মূলে রয়েছে।

প্রাচীনযুগে মান্তবের কৃষি-পদ্ধতি ছিল অনেক সরস। পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল কম। সেই তুলনায় জমির অভাব ছিল না। জকল পরিষার করে মাটি কুপিয়ে কোন রকমে জমিকে বীজ বপনের উপযোগী করা হত। তারপর সেই জমিতে বছরের পর বছর চায আবাদ চলত। সার প্রয়োগের বালাই ছিল না। জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেলে সেই জমি পরিত্যাগ করে অন্ত জমিতে কাজ আরম্ভ হত। সরল জীবন যাত্রায় আর জমির প্রাচুর্ষে অল্ল উৎপাদনেই পরিষারের অল সংখ্যান হয়ে বেত। অন্তর্রপ পদ্ধতি এখনও কোন কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে পাহাড়ী ও বুনোদের মধ্যে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশের ফলে মাহনের চাহিলা গেছে অনেক বেড়ে। অল্প জমি থেকে কি উপায়ে বেশী উৎপাদন করা যায় তারই চেষ্টা করতে লাগল মাহুয় নানা রক্ষে। ফলে /

নতুন নতুন চাধ-পদ্ধতির আবিকার হতে লাগল। ভারবাহী গৃহপালিত পশুকে ক্ষমিকার্থে ব্যবহার করে মাহাধ নিজের প্রমালাঘ্য করল অনেকথানি। লাকল, কোদাল, মই, বিদা, কান্তে প্রভৃতি কৃষিযন্তের হল আবিভাব। ঐ সকল যন্ত্রভলির উন্নতি
সাধনের চেষ্টা অপ্রতিহত গতিতে চলতে লাগল, উন্নত জাতের বীজ, সার ও উপযুক্ত জলসেচনের হল প্রচলন। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশই এই পর্যন্ত অগ্রসর হবার স্থযোগ পেয়েছে।

তারপর এল প্রাচ্যে এবং দেই সঙ্গে আমাদের एएटम এक व्यक्तकारत्त्र यूर्ग रय मुभय भाग्ठीका एन গুলি এগিয়ে গেল জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে। সেই छोन ও विद्यानरक क्या करत शिन्न वानिका अ কৃষি জগতে এসে গেল বিপ্লব। পাশ্চাত্য দেশগুলি এগিয়ে গেল সমৃদ্ধিশালী হয়ে। আমরা বইলাম পেছনে পড়ে, প্রাচীন পদ্ধতিকে আকড়ে—দারিদ্রোর পদানত হয়ে। পাশ্চাত্য দেশের এই বিপ্লবের टिंडे स्व अधु जारमत পनिवर्खन এনে मिरम्रह् छ।' নয় আমাদেরও দোলা দিয়ে গেছে ভীষণভাবে। পাশ্চাত্য দেশের বানিদ্য সম্ভারের বক্তা আমাদের কুটির-শিল্পগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। পরা-ধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে কোন শিল্পই প্রদার• लांड क्रवराव ऋरवांग भाष्मी। जीविकार्जन्तव धक्षे दिल्प १४ जाभारमत्र कार्ड जनक्ष इरम **८मर**শর জনসমুদ্রের একটি বৃহং **অংশকে** বাধ্য করেছে ক্বিকার্ধের দার। জীবিকার্জন করতে। মোট আবাদী জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কাজেই অগনিত জনসংখ্যা কৃষিকে জীবনধারণের প্রধান

উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার ফলে अधिशीবির . পঞ্চে **ভ**মির আয়তন হয়ে পড়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এখন আমাদের দেশে সেই জমির পরিমাণ এত কুদ্র যে, তাতে না হয় কৃষক পরিবারের অন্নসংস্থান, না হয় পরিবারের কার্যক্ষ লোকদের সারা বছরের কাজের জোগাড। বেশীর ভাগ कुम्करम्ब भरक्रे दिकाद ममणा श्रीकृत्रजात् রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে চলেছে निशा छिन्ती। प्रत्यंत अनमः था। त्यर् हरल्ए प्रम-বাসীর দারিদ্রা বাড়িয়ে, আর অর্থ নৈতিক অবস্থাকে ষ্টিনতর করে'। শ্রমিক হয়েছে স্থলভ-কাষ্ট্রের সংস্থান কম ৷ অল্প প্রসাতেই পাওয়া যায় খাটবার লোক। ক্কুণক তার কুদ্র কুদ্র ইতস্ততঃ বিশিপ্ত জমি-छलित्क हांग करत हरलाइ स्मर्ट भामूनी नाञ्चन, मर्टे আর কান্তের সাহায্যে। প্রচুর অবসর থাকার ফলে তাড়াতাড়ি কাজ করবার তাগিদ নেই। প্রয়োজনও নেই তাই আধুনিক শ্রমসঞ্দী ক্ষি-যন্তের। অকাত কারণে যদি বা আধুনিক ও উন্নত কৃষিযন্ত্র কেনার প্রয়েজন হয় চাবীর তা' কেনার উপায় নেই মুলধনের অভাবে। আমরা তাই এখনে। রয়েছি लाहीन-भन्नी, विस्थित करत ऋषिकार्धित वावस्राप्त ।

বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মোট জনসংখ্যার জন্মপাতে ক্ষিজীবিদের সংখ্যা গেছে কমে। ফলে, এক এক চাদী অনেক পরিমাণ জমি জাবাদ করার হয়েগা পেয়েছে। শ্রমিক হয়েছে তুর্লভ, আর মজুরী পেছে বেড়ে। তার ফলে জনপ্রতি কার্ধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন বয়ের হয়েছে উদ্ভাবন। যার ফলে একজনই অল্লায়াসে বহুলোকের কাজ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। বন্ধ-যুগের কৃষি যে আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে সেখানে মজুরী বেশী, মজুর কম, জাবচ কাজ রয়েছে জনেক। আমাদের দেশ ঠিক এই স্বব্ছায় আগে কথনও পড়েনি। তাই বন্ধ-যুগের কৃষিও দেখা দেয়নি এই দেশে।

বেটুকু আমরা এদিক সেদিক দেখে বা ভনে এসেছি
সেটুকু. ভধু ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত চেষ্টারই
ফল, বলা বেতে পারে। দেশী শিল্পের প্রসার হলে
দেশের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ কৃষিকার্ম থেকে সরে এসে অত্য উপায়ে জীবিকা
নির্বাহের সংস্থান করবে। কৃষিজীবিদের পক্ষে
অধিক পরিমাণ আবাদী জমি সংগ্রহের স্ক্রোগ
ঘট্রে। আর্থিক অবস্থা হবে উন্নত। কুসকপ্রতি
আবাদী জমির আয়তন বাড়লে বন্ধমুগের কৃষির
প্রসারের স্ক্রোগ হবে। কৃষ্কের উন্নতি ও বন্ধমুগের কৃষির প্রসার শিল্প প্রসারের উপর বহুলাংশে
নির্ভর করছে।

वर्षभारत कृषि खगरङ श्रायाष्ट्रनीय मक्तिय खग নির্ভর করতে হয় পশুক্রগতের উপর। আমাদের एएट वनम रमहे मिल्किय छैरम । कार्रिय माडम ७ महे नित्य क्रिय वात वात हार करत वीक वनत्व जेनत्यांनी করা হয়। সার বিশেষ প্রয়োগ করা হয় না। যধন করা হয় তথন হাতে করেই ছড়ান হয়। বীজ বপন বা চারা রোপনের কাজও কর। হয় হাতে। वागाहा राहा हम निषानी पिरम। कन स्मरहत প্রয়োজন হলে স্থবিধামত 'দোন' বা 'সেউতির' উপর निर्ভद कवि। स्रविधा ना धाकरत कल एमह कवाहै হয় না। তারপর আদে চাষীদের সব চেয়ে প্রিয় काक फनम काढी। "कारख" निरम वरम याम ছেলে नुत्जा नवारे। कनन दक्रि मार्टि क्राइक्षिन क्राइक রাখা হয়। তারপর আনা হয় ঘরে—মাণায় করে অথবা গরুর গাড়ীর সাহাধ্যে। ফসল কাটার কাঞ শেব হলে আরম্ভ হয় "মাড়াই"এর কাজ। এই ভাবেই আমাদের দেশে বছর বছর চাষী চাব করে চলেছে কভ শত বংসর ধরে তা' কেউ বলতে পারে না। প্রগতিশীল কগতে মৃতিমান নিশ্চলতা। পশুশক্তি ও মাহুবের শক্তি খুব আয় পরিমাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই কৃষিকাৰ্য খুব ক্ষতগভিতে **ठालान मञ्चरभद्र इह ना। क्टल आमारिमद स्टिन** কৃষকপ্রতি উৎপাদনও ধুব কম।

যন্ত্র-মূপের ক্ষমিতে পশু শক্তির প্রয়োজন গুর কমে निष्मार्ह—त्नहे निक्षहे इया त्मशात्म शक्तित्र छेरम द्याक्रवेश । द्याक्रवेशक व्यत्मक 'करनत्र नाडन' तत्न थारकन। यनि बनराज्ये हम, जरव करनात्र बनान वनारे किं इत्त, कात्रन ह्याक्टेटबर काम वन्टमत काटमत्रहे অন্তর্রপ। অধিকতর শক্তিদম্পন্ন হওয়ায় তার কাৰ্যক্ষমতা। অনেক বেশী। কাৰ্য অমুপাতে শ্মিকের প্রয়োজন হয় কম। কাজ হয় বেণী--অল আমাদে। জনপ্রতি উৎপাদন বেশী হওয়ার भरत छेरलानन इश्व कम शत्रहा देखिरनव जाति-षात्वत श्रीय मान मान्हे हेक्षिनाक कृषिकार्य वावहात कतात व्यत्नक (ठहे। हरबिहन। द्वानिहरतव चाविष्मत त्महे श्राद्धांत कता है। द्वात्रहेत्तव चावि-ষ্ঠাৰ কৃষি জগতে একটি শাবণীয় ঘটনা। এর ফলে ক্ষমিগ ভালির বিশেষ পরিবতনি ও উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়েছে। যে কাজ আগে করতে হত দম্পূর্ণরূপে মান্ত্রের হাতের সাহায্যে সে কাঞ্চও আজ कान करा इय शस्त्र।

এই সকল কৃষিয়ন্ত গুলিকে বিভিন্ন কার্য অনুসামী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়, বেমন:—

)। कर्षण यहाः— উट्टि शाट्टि क्रिय माणि हट्टि श्रंटि करव नीक वश्यात उपायां क्रियां विद्य क्रमल क्रमावाव श्रव माणि काहरू काशाहा उपाय क्रमवाव काक रव मकन ग्रव माहार्या कवा हम महिश्यात्व वहे श्वीर्य क्ष्मा व्यक्त शादि हिर्म क्ष्मार्य क्ष्मार्थ काक्ष्म क्ष्मार्य कालि हिर्म माणि हिर्म क्ष्मा हम, दिना काला हम क्षम क्षमार्य कालि क्षिमाणि क्ष्मार्य व्यव श्वार्या क्षिम । द्रानाव किर्म माणि क्ष्मार्य काल्मव क्षम गमान क्या हम। माणि काहफारनाव काल्मव क्षम श्वार्या क्षमा हम कालिएक्षिव, क्षाद्या क्ष्मा व्या व्यायां क्षमा व्यक्षात व्यक्षात व्यक्षात विक्षम व्यव्यायां क्षमार्य काल्मव क्षाकांव क्ष्मांव विक्षम वर्षम व्यव्यायां हम।

ভূমিকর্বণের কাজ সাধারণতঃ উপরোক্ত একাধিক

গন্ধের সাহাগ্যে হয়ে পাকে। তবে আজকাল এমন অনেক যন্ত্র বেরিয়েছে যেগুলির একটিই জমিকে বপন উপযোগী করে তুলতে পারে। রোটারী হো, রোটারী কাল্টিভেটর, রোটো-টিলার, জাইরো-টিলার প্রভৃতি যন্ত্রপি এই পর্যায়ভুক্ত।

২। সার দেবার যন্ত:—জমিতে সার প্রয়োগ
করাই এই নমগুলির কাজ। কার্য অস্থায়ী এবও
আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন বকমের। সাধারণ সারবপন-নমগুলি রাসায়নিক সার ছড়াবার উপনোগী।
গোবর বা কম্পোষ্ট ছড়াবার জন্ম প্রয়োজন হয় বিশেষ
গঠনের মন্বের। এই যন্ত্রকে 'ন্যানিয়ুর ম্প্রেডার'
বলাহয়।

৩। বীজ বপন যায়:—বীজবপন গন্ধওলি সাধারণত: ত্'প্রকারের। কতক গুলো শুধু বীজ ছড়াবার জন্ম তৈরী—হাতে করে বীজ বপনের অস্করণ করে'। এগুলোকে 'ব্রডকাষ্ট সিডার' বলা হয়। অপরগুলো বীজ সারিবদ্ধ ভাবে মাঠের মধ্যে পুতে দিয়ে গায়। এগুলোর নাম—সিড-ডিল। তুলা, ভূটা প্রভৃতি ফসলের জন্ম বিশেষ ধরণের গন্ধের প্রয়োজন। আলুর বীজ বা আথের ডগা পোতার জন্ম রোপন যায় বা প্র্যান্টিং মেসিনের ব্যবহার আছে। অবশ্র একই যত্তে তুরকম ফসল রোপন করা চলে না।

সার দেওয়া ও বীজ বোনা একসঙ্গে করতে পারনে থরচ কম লাগে, সাবেরও দরকার হয় কম। আজকাল তাই বীজ ছড়ানো, বীজ বোনা ও বীজ পুতে দেওয়ার মন্ত্রগুলোর সঙ্গে সার প্রয়োগের বক্ষোবন্ত এমনভাবে করা হয়েছে যাতে হু'কাজ একসংক্ষেই চলতে পারে।

৪। কর্জন যক্ত:—কর্জন-যন্ত্রগুলোর গঠন একটু জটিল। সব চেয়ে বেগুলো সরল ভাবে নির্মিত সেগুলো শুধু ফসল কেটে মাটির উপর ফেলে রেখে বায়। 'রীপার' এবং 'মোয়ার' ঐগুলোর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটির ব্যবহার হয় ধার্ম্মশস্তের জন্ত, শেষেরটি ঘাস কাটার কাজ করে। বেগুলো আয়প্ত বেশী জটিলভাবে নির্মিত সেগুলো ফসল কেটে, আঁটি বেঁণে মাঠের উপর সারিবছভাবে 
সাঞ্জিয়ে বাপে; গাড়ীতে তুলে নিলেই হল।
'বাইগুার' নামক যন্ত্রটি এই পর্বায়ভুক্ত। আব
ও ভূটার জন্ত বিশেষভাবে নির্মিত কর্তন-বন্ধের
প্রয়োজন আছে। তুলার জন্ত আহরণ-যন্ত্র ব্যবহৃত
হয়। আলু তুলতে হয়—মাটি খুঁছে। 'পোটেটো
ডিগার ও পোটেটো ম্পিনার' এই কাল করে।

ব। সাড়াই যা :—মাড়াই যন্ত্রগুলোও বেশ জটিল। ফসল থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে শস্ত ঝাড়াই করা এই যন্ত্রগুলোর কাজ। ধান, গম, গব প্রভৃতি শস্যের জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, দেগুলি ভূটা, তুলা, প্রভৃতির বেলায়,কোন কাজে আদেনা। ফসল বিশেষে যন্ত্রেরও রূপ বিভিন্ন।

আধুনিক অনেক মাড়াই ও কতনি-ষন্ত্র পরস্পার এমনভাবে সংলগ্ন যে, ফসল কাটা ও মাড়াইম্বের কুাজু একই সঙ্গে চলে। পাকা ধানের ক্ষেত্রে উপর এই যন্ত্র চালালে যন্ত্রটির এক দিক থেকে বেরোয় বস্তাবন্দী ধান, মার এক দিক থেকে বেরোয় ধড়। এই গুলিকে 'যুক্ত কতনি ও মাড়াই ষন্ত্র' বলা হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন পর্বায়তৃক্ত যন্ত্রগুলো ছাড়া আবিও অনেক যন্ত্র আছে যেগুলো যন্ত্র মূগের কুমকদের নিত্য প্রয়োজনীয়।

ট্যাক্টরের আরুতি ও প্রকৃতি অনেক রকমের।
ব্যবহৃত কৃষিবল্লের আরুতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে
কিরপ ট্যাক্টরের প্রয়োজন তদম্বায়ী। আবার
ট্যাক্টরের শক্তি ও গঠন অম্যায়ী নির্বাচন করতে
হয় কৃষিবল্লের। জমির আয়তন, কৃষিক্লেরের
বিভৃতি, ফসল ও জমির প্রকারভেদের উপর
নির্ভর করে ট্যাক্টর ও কৃষি-বল্লের নির্বাচন।
একই ধরণের ষদ্র বিভিন্ন কার্যামায় তৈরী হয়ে
বাজারে আসে। চাষীকে বিলাভ হতে হয় নির্বাচনপর্ব শেষ করতে। বল্লগুলির জক্ত মূল্যন ঢালতে
হয় অনেক। কাজেই বল্লের নির্বাচন ও তার
ম্প্রেরাগের উপর কৃষি ব্যবসারের সাফল্য নির্ভর

করে অনেকথানি। আমাদের দেশে এ বিষয়ে থারা অগ্রগাষী তাঁদের বিদেশের অভিক্রতা, পুঁথিগত বিদ্যা ও বন্ধব্যবসায়ীর বিক্রাপনের আড়মবের উপরই নির্ভর করে' কাব্দে নামতে হয়েছে। বিদেশে বে-বন্ধটি সাফল্য লাভ করেছে সেটি যে আমাদের দেশেও সাফল্য লাভ করেছে সেটি যে আমাদের দেশেও সাফল্য লাভ করেবে, এ কথা কেউ জ্যোর করে বল্তে পারেন না। ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের সত্যাসত্য বিচার করাও শক্ত। যন্ধ নির্বাচন ও প্রয়োগের কাজে তাই আমাদের অনেক পথপ্রদর্শক সাফল্য লাভ না করতে পেরে ক্ষতিগ্রন্থ হয়ে বন্ধব্ ব্রবহারে সাফল্য লাভ না করতে পারলে আমাদের অজ্ঞতাকে দোষ দেওয়া বেতে পারে, বন্ধব্রর রৃষিকে নয়।

যন্ত্র-যুগের কবি-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগের সময় আমাদের দেশে এথনও আসেনি, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের বা অবস্থা তার মধ্যে যদি চাষীদের ক্তু ক্তু জমি একত্রিত করে আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধি করে যন্ত্রগুরে কৃষি প্রবর্তন করা হয়, তাহলে শ্রমিক্প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। এতে আবার কৃষ্ণভও ফলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, চাষীদের মধ্যে প্রভন্ধ বেকার সমস্তা প্রবলভাবে রয়েছে। বোগ্যভা বৃদ্ধির ফলে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। প্রভন্ধ বেকার সমস্তা উদ্যাটিত হবে এবং দেশের বেকার-সমস্তা প্রকট হয়ে উঠবে। জীবনযাত্রার মান হবে নিয়াভিম্বী। শ্রমিকের মজুরী যাবে এত কমে যে, যন্ত্র-যুগের কৃষির আর্থিক সফলতা স্থনিশ্বিত নাও হতে পারে।

এই যুক্তি স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে প্রধােষ্যা নয়। যুদ্ধান্তর যে অবস্থায় আমরা এসে পৌছেছি তাতে থাছ উৎপাদন বৃদ্ধি বে-করেই হোক আমাদের করতে হবে। পতিত জমি আবাদ্যোগ্য করার কার্বে আধুনিক কৃষি-বন্ধগুলোর তুলনা নেই। এই কার্বের জন্ত পাধুনিক কৃষিবত্রের প্রয়োজন चाहि। उद्भिति जार्मात्मत तिर्म मणामित माम ज्यान ति। अमित्मत मज्ञ्वी तिर्म ते ति । अमित्मत मज्ञ्वी तिरम् ति । अमित्मत मज्ञ्वी तिरम् ते ति । अमित्मत मज्ञ्वी तिरम् व्यान्ति कि । काल्य ज्ञाति कि कि । काल्य ज्ञाति कि । काल्य ज्ञाति कि । काल्य ज्ञाति कि । वात्र तिरम् वात्र तिरम् । भारति भिन्न नज्ञ्व भारति कि । वात्र तिरम् । भारति । भित्मत ज्ञाति कर्माति क्रावि क्रावि ज्ञाति क्रावि क

खातक क्लांकि हिंदि इस निवास रहा, नज्या खालका कवर हम मारमद सेव माम। विष्म (थरक खममानी कवाव कर का अधिनव माम सिर्फ (वंशी, मज़श्रीन हों। कावन, श्रद्धांकनीय खारमश्रद्धां माम मार्थ नार्थ मावार । कावन, श्रद्धांकनीय खारमश्रद्धां मय मार्थ वाकार । कावन, श्रद्धांकनीय खारमश्रद्धां मय मार्थ वाकार । कावन, श्रद्धांकनीय खारमश्रद्धां मय मार्थ वाकार । वाकार वाकार । वाकार निर्मेण हर खारमा वाकार श्रद्धां श्रद्धां भावता । वाकार खारमा वाकार खारमा वाकार खारमा । वाकार खारमा वाकार खारमा वाकार खारमा । वाकार खारमा वाका

"বহু শতান্দী পূর্বের ভারতে জ্ঞান সার্কভে মিকরণে প্রচারিত ইইয়াছিল। এই দেশে নালনা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যথনই আমাদের দিবার শক্তি জনিয়াছে, তথনই আমরা মহৎরণে দান করিয়াছি। কৃত্রে কথনই আমাদের ছপ্তি নাই। সর্ব জীবনের স্পর্বে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা স্কলর, তাহাই আমাদের আরাধ্য।"

"যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয়-স্থৃতি ভূলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সমূখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

चाराया चरायी महस्य

# ফোটো তোলার দু'এক কথা

# প্রাপতি ভট্টাচার্য্য

ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলায় যারা প্রথম শিক্ষার্থী তাঁদের একটু সাহাষ্য করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ছবি তোলা আমাদের **(मृट्स) এक** है। वायुमाश मथ, कार्यन कार्यत्रा (थटक আরম্ভ করে ছবির 'প্রিণ্ট' অবধি দব কিছুই এবন অগ্নিমূল্য। কিন্তু ক্যামেরার নেশা যে প্রচণ্ড নেশা, একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। প্রথম ক্যামেরা হাতে নিয়ে সকলকেই প্রায় দেখা ুবায়, আন্দেপাশের যাবতীয় লক্ষ্যনীয়, অলক্ষ্যনীয় বস্ত্র — মাত্র্য থেকে আরম্ভ করে গ্যাসপোন্ট অবধি— সব কিছুবই দিকে নির্কিকার চিত্তে ক্যামেরা তাগ করতে। তারপর ডেভেল্প ও প্রিণ্ট্ করবার খন্তে ट्याटी शाकीत लाकात किया नित्य ट्यांटी अवः ष्यनीत উত্তেজনায় ফলাফলের অপেকা কর।। ডেভেলপ করার পর নেগেটিভ দেখে প্রায়ই অংসে ক্ষুদ্ধ নৈরাশ্র। কারণ, হয়ত দেখা গেল অধিকাংশ ্ছবিই উত্তেজনার মূহুর্ত্তে এ ওর গায়ে হুমড়ি থেয়ে পড়ে' অর্থহীন জটলার সৃষ্টি করেছে, অথবা দেখা গেল ফিল্ম একেবারে পরিষ্কার। আঁকাবাকা ছবি 'বেশীবাকম এক্সপোজ্ড্ছবি,ফোকাদনা হওয়ার দক্ষণ ঝাপ্সা ছবি, ছবি তোলার আদিপর্বের এতো িনিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে বদি একটু ধৈৰ্ব্য'ধরে ছবি তোলার কয়েকটি অতি সোজা নিষম মনে রেখে, ভেবে চিস্কে শাটার টেপা যায় তবে শত্করা নকাই ভাগ কেত্রেই দেখতে পাবেন, ছবি হয়েছে নিখ্ত। ক্যামেরার वा एष्टरङनिनः এत उभन्न भाष मि उपना तथा। इविन দোষের জ্বয়ে সম্পূর্ণ দাঘী যিনি তুলেছেন, তিনিই

এবং সেই জক্তে, ক্যামেরা যা-ই হোক না কেন নীচেকার এই কয়েকটি নিয়ম যদি মেনে চলেন মোটামুটি ভালো ছবি আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। ছবির উৎকর্ষ আসবে তার পরে অভিক্রতার ক্রমণ্ডির সঙ্গে। নিয়মগুলি হচ্ছে এই:—

- (১) ফিলা বা প্লেট কথনও পুরোণো ব্যবহার করবেন না।
- (২) ফিলা ভট্তি করবার আগে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করে নেবেন।
- (৩) ক্যামেরার ফিল্ম ভরবেন ছামায় বা ঘরের ভেতর যেন বৌজ বা কোনো প্রথর জালো নালাগে।
- (৪) ছবি ভোলবার সময় লেক্সের মূথে যেন রোজ নালাগে।
- (৫) "শাটার" টেপবার সর্ময় ক্যামের। কিছুতেই যেন না নড়ে।
- (৬) ক্যামেরার "ভিউ কাই গ্রারে" [ যাদের ক্যামেরায় ঘষা কাঁচ আছে তাঁরা তাতেই ] ভালো করে দেখে নেবেন কি ছবি তুলছেন। ক্যামেরা সোজা রাখবেন, যাতে লোকজনদের বেলা যেন হাত, পাবা কাঁধ কেটে না যায়, অথবা দৃশ্যের বেলায় ঘর বাড়ি বেন সেঁকে বা কাৎ হয়ে না যায়।
- (१) যে ফিলা বা প্লেট ব্যবহার করছেন তার গতি অহ্বামী লেন্দের ছিন্ত বা ম্যাপারচার বড় বা ছোট করবেন। কত কল সময় পর্ব্যস্ত এক্সপোজার দেওয়া বেতে পারে এ তার ওপর নির্ভর করে। আলোর প্রথরতা ও দৃক্তের চাঞ্চল্যের

ওপর ছিন্তের মাপ ও এক্সপোজারের সময় নির্ভর করে। সেই ভাবে এক্সপোজারের কাঁটা ঠিক রাধ্বেন।

- (৮) ক্যামেরা ধরবার সময় আঙ্কুল বা কালো ওড়নার কোণ যেন লেজর মুখ ঢেকে না দেয়।
- (৯) "শাটার" টিপে "এক্সপোদ্ধারের সময়টুকু বৈর্ব্য ধরে থাকতে হবে। এই সময় ক্যামেরা বেন একটুও না নড়ে। তারপরেই ক্লিক—এবং একটি ছবি তোলা হয়ে গেল। নিজের হাতে ভোলা ছবির দাম অনেক। কাজেই যাতে এই ফিলোর ওপর আবার ভূল করে ছিতীয়বার ছবি না উঠে যায়, সেইজন্তে ছবি ভোলার পর সঙ্গে সঙ্গে ফিলা পরের নম্বরে শুটিয়ে রাথবেন।

এখানে একটা कथा वना इश्वनि, সেটা হচ্ছে "ধোকাদ" করার কথা। খাদের ফিক্স্ভ্ফোকাদ্ ক্যামেরা তাঁদের ফোকাস করবার দরকারই নেই। তবে তাঁরা যেন আন্দান্ত আট থেকে দশ ফুটের ভেতর কোনে। ছবি না তোলেন। আর যাদের ফোকাস করে তুলতে হয় তাঁরা অবশ্রুই ক্লিক করার আগে ফোকাস করে নেবেন। সাধারণ ছবি তোলবার জন্ত ফোকাস করা বিষয়ে তভটা শাবধান হ্বার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ক্যামেরা বেন না নড়ে এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তার কারণ, দেখা গেছে নেগেটিভ ফোকাসের বাইরে হলেও বেশ ভালো ছবি হয়, কিন্তু ক্যামেরা একশ ভাগের এক ভাগও যদি কাঁপে, তবে সে ছবির भार्षा একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে বড়াই করে বলেন, আমি এক দেকেও ধরে' থালি হাতে এক্সপোঞ্চার দিতে পারি। এদেবই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এক সেকেণ্ডের পটিশ ভাগের এক ভাগ সময়ে এক্সপোজার দিতে গিয়ে হাত পাঁচ থেকে এগারোবার কেঁপে গেছে।

তাই গাঁদের ক্যামেরা বড়, তাঁরা অস্তত ১।২৫ সেকেণ্ড পর্যান্ত এক্সপোজার হাতে দিতে পারেন এবং তার জন্ত অভ্যাস করতে হবে। এর বেশী সময় ধরে' কথনও শুধু হাতে ছবি তুলবেন না।
সেরকম দরকার হলে, হয় স্ট্যাণ্ডের ওপর রেথে
অথবা কোন টুল, টেবিল, রেলিং বা পাঁচিল বা
কোন স্থির শক্ত জিনিসের ওপর রেথে তুলবেন।
আর বাদের ক্যামেরা ছোট, অর্থাং নেগেটিভকে
এনলার্জ করে তবে প্রিণ্ট করতে হবে, তাঁদের
শুধু হাতে ছবি তোলবার সব থেকে বেশী সময়
হচ্ছে ১/১০০ সেকেণ্ড।

এই হচ্ছে ছবি তোলার মোটাম্টি নিয়ম।
অত্যন্ত সহজ, আপনারা বলবেন। সহজ বই কি,
কিন্তু এই সহজ প্রণালীগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর
পক্ষে একসঙ্গে মেনে চলা, দেখা গেছে, সব
সময় সন্তব হয় না। এগুলি যদি মনে রাখতে
পারেন তবে ফোটোগ্রাফারের দোকানে সকলের
সামনে অনেক লজ্জা ও নির্থক অর্থব্যয়ের হাত
থেকে রক্ষা পাবেন, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এবারে নেগেটিভ কি করে ভেভেলপ কর।

যায় সে কথা বলব। প্রথমেই প্রয়োজন একটা

ডার্কক্ষম বা অন্ধকার ঘর। অনেকে বাড়িতেই সে

বন্দোবস্ত করে নিতে পারেন; যারা পারবেন

না তাঁরা রাত্রে একটা ঘরের দরজা জানালা

বন্ধ করে নেবেন, ফুটো ফাটা বন্ধ করবার ভাতে

দরকার হবে না। ভার পরেই দরকার একটা

লাল আলো। একটা ল্যাম্পের সামনে লাল কাঁচ
লাগিয়ে নিলেই প্রয়োজন মিটে যাবে। যাদের

ইলেকটিক লাইট আছে, তাঁদের আরো স্থবিধা।

লাল ইলেটিক বাল্ব কিনতেই পাওয়া যায়। কিন্তু

যারা প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্মে ছবি তুলেছেন তাঁদের

সমস্ত কাজই অন্ধকারে করতে হবে।

এরপরে একটা টেবিলের ওপর চারখানা ডিশ (ডেভেলপিং) একটা ঘড়ি আর পাশে একটা ভোষালে চাই। প্রথম ডিশে ডেভেলপার, দ্বিতীয় ডিশে জ্বল, তৃতীয় ডিশে শতকরা হু' ভাগ এসিটিক এসিড স্থাবণ এবং চার নম্বর ডিশে থাকবে ফিক্সিং বাথ বা হাইপো-স্রাবণ। প্রথম ডিশে—

ভেভেলপার:—সাধারণ ছবির জ্বস্তে নিম্নলিখিড ভেভেলপার খুব ভালো কাজ দেয়:—

্ একটা বড় কাঁচের বিকারে প্রায় ছ'আউন্স অন্ধ গরম জল নিয়ে তাতে থুব কম, এক চিমটে Sodium Sulphite (Anhydrous) দেবেন, এবং মেটল (Metol) চার গ্রেণ দিয়ে কাঁচের কাঠি দিয়ে গুলে দেবেন। বেশ মিশে গেলে পর গুজন করে এই জিনিষ গুলো ঢালবেন:—

Sodium Sulphite ১৪৬ গ্রেণ

(Anhydrous)

মিশে গেলে, Hydroquinone ১৬ গ্রেণ মিশে গেলে, Sodium

Carbonate ৬৬ গ্রেণ

(Anhydrous)

শিৰেগেল, Potassium

Bromide ৪ গ্ৰেণ

এর পরে মিশ্রিত দ্রাবণ্টিকে একটি লাল রডের
চার আউন্সের শিশিতে ঢালবেন। পরে অর
পরিমাণ পরিষ্কার জলে বিকারটি ধুয়ে, সেই ধোয়া
জল শিশিতে ঢালতে থাকবেন যতক্ষণ না সাড়ে
তিন আউল অবধি হয়। তার জত্যে সাড়ে তিন
আউল কোথায় পৌছায় আরো পেকে জল দিয়ে
মেপে শিশিতে দাগ দিয়ে রাখবেন। এর পরে
শিশিটি রবারের ছিপি দিয়ে বয় করে রেথে দেবেন।
এই মিশ্রিত দ্রাবণটি প্রায় ছয়মার্ম কাল অটুট থাকে।
ব্যবহারের সময় এর এক আউলের সঙ্গে আরো
ছ'আউল জল মিশিয়ে এক নম্বর ভেভেলপিং ভিশে
প্রস্তত রাথবেন।

দিতীয় ডিশে পরিষার ঠাণ্ডা জল রাথবেন।

• তৃতীয় ডিশে থাকবে টপ বাথ ও ক্লিয়ারিং দ্রাবণ।

এটি তৈরী করতে হলে একটি বোডলে ২০
আউন্স পরিষার জল নেবেন। তাতে প্রায় আধ
আউন্স ( অল্প কম বেশীতে কিছু আবে বার না )

ক্লেসিয়াল এসিটিক এসিড ঢেলে দেবেন। ব্যবহারের

সময় এমনিই ব্যবহার করবেন। এই ব্যবহৃত জাবণে আরো চার খানা ধিলাের বোল ধােওয়া বেতে পারে। এই বােতলের ছিলি শোলার অথবা কাঁচের হলেই ভালাে। চার নম্বর ডিশে থাকবে ফিক্সার। এই জাবণাট তৈরী করতে হলে একটা বড় কাঁচের বিকারে নেবেন:—

আর গ্রম জল ১২ আউন্স হাইপো **ং আউন্ড ৬**০ গ্রেন সোডিয়াম সালফাইট **২ আউন্স**। (অনার্দ্র)

এগুলিকে আগের মত বেশ করে মেশাবেন।
তারপর আর একটি মাঝারি সাইজের বিকারে
আর গরম জল ৬ আউন্স ও ক্রোম য়্যালাম ।
আউন্স ২৫ গ্রেন ভালো করে মিশিয়ে আগের
বিকারটায় ঢেলে দেবেন। অভঃপর একটা ২৪
আউন্সের বোভল নিয়ে ভাতে ২০ আউন্সের
একটা দাগ দিয়ে বিকারের দ্রাবণটি ঢেলে রাথবেন
এবং পরিষার জল মিশিয়ে সবটা কুড়ি আউন্স
করবেন। কুড়ি আউন্স পর্যন্ত ঢালা হয়ে গেলে
এবারে ১৪ কোটা করে ঢেলে বোতল ভালো করে
কোটা এক ফোটা করে ঢেলে বোতল ভালো করে
নেড়ে রাথতে হবে। শোলার ছিপি ব্যবহার
করবেন। এই দ্রাবণে দশ থেকে বারোটি ফিন্ম
ফিক্স করা বায়।

চারখানা ডিশ এইরকম পর পর সাজানো হয়ে গেলে পর এবার শুম্বন এর ব্যবহার-বিধিঃ—

ফিলা খুলে প্রথমে ২নং ডিলের জলে ভিজিয়ে নেবেন। ফিলোর ছ'ধার ধরে ছ'হাত উচু নিচু করে ফিলা ধুতে হয়। একমিনিট পর ১নং ডিলের ডেভেলপারে ছই থেকে তিন মিনিট পর্যান্ত (শীতকালে চার মিনিট) এইরুপে ধুয়ে, ছবি বথন বেশ উঠবে, তখন ২নং ডিলের জলে ১৫ সেকেও ধুয়ে নেবেন। পরে ৩নং ডিলের স্টপ ঝার্থ মাধ মিনিট ধোরার পালা শেষ হলে আশ্বে চনং ডিলের ফিলারে ১০ মিনিট ধোরার কাজ।

এইবারে জলের কলের মূথে ক্লিপ দিয়ে আটকে অথবা ধূব বড় গামলায় ত্'লারে ক্লিপ দিয়ে কিলাটিকে আটকে কল থলে দিয়ে ২০ মিনিট ধরে ধূতে হবে। তার পর একটা মোটা হতায় ক্লিপ দিয়ে আটকে কিলা শুকোতে দেবেন। কিলোর শেষ প্রান্তে আর একটা ক্লিপ লাগিয়ে সুলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যাতে ফিলা শোজা সুলে থাকে। এইভাবে ফিলা ডেভেলপ করবার সময় যেন কখনও ভিতরে হাত বা আক্লের হাপ না লাগে।

ফিন্ম শুকিয়ে গেলে কাঁচি দিয়ে একধানা একধানা করে কেটে প্রভ্যেকটি আলাদা ধামে নম্বর দিয়ে রেখে দেবেন। তাহলেই ফিন্ম ভেভেলপ করা শেম থোল। নিজের হাতে ভেভেলপ করায় পরচ কম, আনন্দ বেশী। উপরোক্ত সব রাসায়নিক পদার্থগুলিই ফোটোগ্রাফারের দোকানে কিনতে পান্তরা যায়। অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নৈপুণ্য আসতে দেরী হবেনা, তথন ফোটো তোলা ও ভেভেলপ করা থব সহজ বলেই মনে হবে।

"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃত্তিরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বান্ধালা ভাষায় বিজ্ঞান শিনিতে হইবে। তুই চারিজন ইংরাজীতে বিজ্ঞান শিনিয়া কি করিবেন ?···তাহাতে সমাজের বাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক আবহাওয়া কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেগানে সেগানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুহুক আর নাই শুহুক, দশবার নিকটে বলিলে তুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই শাভির বাতু পরিবর্ত্তিত হয়। বাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল স্বদ্চরূপে স্থাপিত হয়। অতএব বান্ধালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বান্ধালীকে বান্ধালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাইতে হইবে।"

# পুষ্টি-শাস্ত্রজের নিবেদন

### প্রাপরিমলবিকাশ সেন

🖘 মূদ্দিংসাকে জাগ্রত করে মভাববোধ। বত মানে ণাতের অপ্রতুলতা ও পৃষ্টির অভাব, আমাদের মনোগোগ আকর্ষণ করেছে পুষ্টি-বিজ্ঞানের প্রতি। সাম্মিক পত্রিকা, বেভার ও বাজারের পেটেণ্ট উন্ধের কল্যাণে, পুষ্টিশান্ধ আজ জনদাধারণের কাছে অজানা নয়। কিন্তু স্মাজের স্কল স্তরে এ **সগন্দে অভিজ্ঞতা কৌত্হলের গণ্ডি ভেদ করে সহজ** हरम ७८५ नाहै। এ এখনো वाजातन प्रवस्ती ্ৰুৰ, শুধু চমক লাগায়; আতপদগ্ধ প্ৰান্তৱের মহীক্ত্রে মত জনসাধারণের সহজ আশ্রয় এ আজো হয়ে উঠতে পারে নাই। নবীন দ্বিচক্রণান শিক্ষার্থী ভারকেন্দ্র ঠিক রাখাবার প্রবল প্রশ্নাদে যেমন প্রতিমূহতে ভারদাম্য হারিয়ে হাস্তাম্পদ হন, ্তেমনি আমাদের এই নবলন জ্ঞানের অসম-প্রয়োগের ফলে, বহু স্থানে পুষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ হন জন-সাধারণের বিদ্রপভাবন। এজন্ম আংশিকভাবে দায়ী খাতত চিবাই গ্রন্থ পুষ্টিশাস্ত্র-দর্দী বন্ধুজন; যাদের আলমারী ভিটামিন বটিকা ভারাক্রাম্ব এবং ভোজ্য বসনাবদ পরিশোধ্য। যে সামঞ্জ জ্ঞান জীবনে সর্ব-স্থমার আধার ও শক্তির উৎস তার অভাবে এই সব পুষ্টিশাম্ব-দরদীদের শুভ ইচ্ছাও পর্ধবসিত হয় বার্থতায়। আমবা ভূলে বাই পৃষ্টিবিজ্ঞান ওধু ভিটামিন সংক্ষে জ্ঞান ন্যু, উত্তাপ কথনই খাছের একমাত্র প্রয়োজন নম্ব এবং আহার গ্রহণই শরীরকে স্পুষ্ট ও স্বস্থ বাধবার একমাত্র উপায় নম। জীবনী শক্তি সহস্ৰ পরিবত গশীল কারণ-ধারায় নিয়ন্ত্রিত, পরিপুষ্ট ও পরবিত। এইজন্ত পুষ্টিশান্তজ্ঞের দৃষ্টি কেবলমার একটি সমস্তায় কেন্দ্রীভূত হলে ফল

আশাসরপ না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রচ্র। বণকুশলী সেনানায়কের মত তাঁদের দৃষ্টি থাকবে চতুদিকে প্রসারিত, যাতে স্বাস্থ্য-পরিপদ্ধী সহস্র সম্ভাবনার কোন একটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে না শেতে পারে।

বোন কোন কেতে দেখা যায়, ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা পুষ্টিশাপজ্ঞের নির্দারণ বিরোধী। তথন মনে বহু প্রশ্নের উদয় হয়, যার আলোচনা প্রয়োজন। এইজন্ত পুষ্টিশাপঘটিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

এ প্রশ্ন ত প্রায় স্বারই মনে জাগে, স্থামাদের কি পরিমাণে কোন কোন খাত গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লোকের মানসিক প্রবৃত্তির সহিত আহার কচিব স্থনিবিড় সম্বন্ধ লক্ষ্য করে' খাত্যকে সাত্মিক, রাজসিক, ও তামসিক পর্বায়ভূক করেছেন। স্থভরাং থাদ্য নির্বাচন করবার সময় জনদাধারণের স্থ কচি-বৈচিত্র্যের প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; যদিও খাদ্যক্ষচির ঐকান্তিক বিভিন্নতা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। স্থস্থ রুচি-বৈচিত্র্য থাতে বিকারের রূপ গ্রহণ না করে, সে দিকেও লক্ষ্য রাথা উচিত। খাদ্য হবে পুষ্টিকর, রস্য, হৃদা ও স্থাচ্য এ**ুক্থা ত সর্বজন**গ্রাহ্ন। যে খাদ্যে আমাদের মনে জুগুলার উদয় হয় তাতে আশাহরণ ফল না পাওয়াবই সম্ভাবনা। মনের প্রসমতার সক্ষে খাদ্য পরিপাক করার সম্বন্ধ সর্বজনবিদিত; স্বতরাং খাদ্য নির্বাচনের সময় খাদ্যের পুষ্টিকারিছার সংক উক্ত বিষয়গুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন া 🐇

পূর্গায় ও শাখা প্রদর্শনীর প্রাচীর ও প্রচার-পত্রে উদ্ভ করছি।

আমাদের মাহারের পরিমাণ কতথানি হওয়া পরিকীর্ণ। আপনাদের অবগতির জন্ত পুষ্টি-শান্ধ-উচিত এ সম্বন্ধে বছনির্দেশ বিবিধ পাঠ্য পুস্তকের বিশেষজ্ঞদের নিপারিত খাল পরিমাণের তালিকা

#### ১নং ভালিকা

|                                                       |                                               | <u>ग</u> ्                     |                   | 112)              | <u>.</u>                                         |                    | ا<br>تا                      | ভটামিন                                         |                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                       | का नियी                                       | শোটন (গ্রাম                    | চুন (গ্রাম)       | लोड (बिलिशाय)     | £I.U.                                            | दि ऽ<br>चित्रिकासम | ित्याच्याच<br>त्रि चिलिश्राच | दाहर <b>ङ</b> ।<br>ऋग्र <b>िन</b><br>सिनिध्याम | নিগ্র <u>দিন</u><br>মিলিগ্রাম | હિ I. U.                                         |
| পুৰুষ- <b>আ</b> হুমাণিক ওঙ্গ<br>পৌণে হুই মণ           | ন                                             |                                |                   |                   |                                                  |                    |                              |                                                |                               | উংশাদন<br>1ই ভিটা-                               |
| সাধারণ পরিশ্রমী<br>কঠিন দৈহিক পরিশ্রমী<br>মন্তিক্ষীবি | 9000<br>8000<br>2000                          | <b>૧</b> ૦<br>કો               | के जी जी          | ) 3<br>[]<br>[]   | <b>(</b>                                         | २.९<br>२.२<br>१.४  | ۹۴ کی کی                     | ર <b>'૧</b><br><b>૨'</b> ૭<br>૨ <b>'</b> ૨     | ১৮<br>২৩<br>১৫                | শাগুলান উ<br>অভার্বে এই<br>।                     |
| নারী-আন্তমাণিক<br>ওন্ধন ১ মন ১০ সের                   |                                               |                                |                   |                   |                                                  |                    |                              |                                                |                               |                                                  |
| সাধারণ পরিশ্রমী<br>কঠিন দৈহিক পরিশ্রমী<br>মন্তিকজীবি  | २ <b>१</b> ००<br>७०००<br>२ <b>२००</b>         | % जी जी                        | و کی اور کی       | ३२ जि जि          | ी<br>जि                                          | )'e<br>)'e<br>)'e  | م، کوا کوا                   | २°२<br>२°२                                     | ) e<br>) b<br>) c             | সৌরকিরণ দেহে এই<br>করে। সৌর কিরণের<br>মিন সেব্য। |
| গ <b>ভিণী</b><br>স্থন্সদায়িণী                        | <b>२</b> ( • •                                | > · ·                          | ≤.∘<br>?.«        | > <b>6</b><br>> 6 | <b>y</b> 0000                                    | <b>५.०</b><br>१.२  | > ° °                        | ২ <b>°</b> ৫<br>৩°৽                            | २७<br>२७                      | <b>₹</b> ₹                                       |
| শৈশৰে ও বাল্যে                                        | প্রতি<br>সেবে                                 | প্রতি<br>সেরে                  |                   |                   |                                                  |                    |                              |                                                |                               |                                                  |
| এক বংসরের নিমে<br>এক হইতে তিন বংসর                    | )<br>)<br>)<br>)                              | ৩- <b>৪</b><br>৪০              | 7.°<br>7.°        | <b>৬</b><br>৭     | > 0 · 0 ·                                        | • 's               | ૭.<br>હ                      | <b>e'</b> °<br>S'•                             | 8<br>৬                        | \$9 <b>₹9</b>                                    |
| চার "ছয় "<br>সাত "নদ্দ "<br>দশ "বার "                | >৬<br>২<br>২ <b>.</b>                         | « •<br>৬ •                     | 2,6<br>2.0        | ) •<br>> •        | > <b>(</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 7,5<br>7,0         | <i>የ •</i><br>৬ •<br>ዓየ      | 2,6<br>2,6<br>2,5                              | ৬<br>১০<br>১২                 | લ જી જ જ જ<br>જ જ જ જ                            |
| কৈশোর-যৌবন                                            |                                               |                                |                   |                   |                                                  |                    |                              |                                                | •                             |                                                  |
| ₫ > <u>७</u> —२०                                      | २४० <b>०</b><br>२ <b>8</b> ० <b>०</b><br>७२०० | <b>ታ</b> ∘<br><b>ዓ</b> ዸ<br>ታ€ | >.8<br>>.∙<br>>.∞ | 24 25 Jg          | **************************************           | 7.8<br>7.8         | ь.<br>г.                     | २°०<br>১'৮                                     | > 5<br>> 8                    | /19<br>/19                                       |
| \$                                                    | <b>6</b> 000                                  | >••                            | 7.8               | ٤                 | <b>4000</b>                                      | २,०                | ۰۰ د                         |                                                | <b>১</b> ৬<br>২∙              | সৌৱকিষণ দি<br>ডি ডৈ <b>গ্ৰী</b><br>সাহায্য করে   |

व्यामारमञ्ज रमर्थ প্রচলিত খান্ত পরিমাণের তুৰ্গনায় উণ্ণত তালিকা কিছু সজ্জল জ্বনোচিত মনে হতে পারে। শ্বরণ রাখা কতব্যি এ তালিকা প্রস্তুত করবার সমধ বৈদেশিক পুষ্টিশাস্ত্রত্ত পণ্ডিত-দের মনে এ-সমস্তা জাগে নাই যে, আমরা কত ক্ষ আহার করে বেঁচে থাকতে পারি। তাঁরা निरमंग पिरयर इन कि পরিমাণে আহার করলে দেহ-পুষ্টি অব্যাহত থাকবে। অবশ্য খাতের পরি-শাণ ও গুণ নির্ণয়ে অতি ফ্রন্ম বিচাঃ নিপ্রয়োজন. যদি কয়েকটি সাধারণ বৃদ্ধি-প্রস্ত নিয়ম মেনে চলা যায়। একদিন থাজের ক্যালরী-মূল্য ছই কি ভিন শত বেণী বা কম হলে অথবা ভিটামিন কিংবা প্রোটিনের পরিমাণের সামাত্ত আধিকা ঘটলেই যে স্বাস্থ্যহানি হবে এরূপ সম্ভবনা নাই; কারণ একদিনের অকিঞ্চিংকর নৃশ্যতা সাধারণ অক্তদিনের খাগ্যপ্রাচুর্যে প্রিত হয়। বহুদিনব্যাপী বল্প অথবা অসম আহারই

পৃষ্টি-শৈক্ত আনে। এই ব্ৰক্ত সাধারণভাবে জানা কোন কোন খাছদ্ব্যগুলো খেত্সার প্রধান, কোনগুলো দেহ গঠনোপবোগী প্রোটিন সমুদ্ধ এবং কোনগুলোতে ভৈলকাতীয় উপাদানের পরি-মাণ বেশী। প্রয়োজন অফুদারে উপযুক্ত পরিমাণে উক্ত তিনজাতীয় খাছের সংমিশ্রণে স্বাস্থ্যপ্রদ খাছ নির্বাচন করা যায়। প্রতি গ্রাাম খেডসার অথবা প্রোটিন হতে চার ক্যালরী ও মেহবর্গীয় স্তব্য হতে নয় ক্যালরী পরিমাণ উত্তাপ সংগ্রহ করা সম্ভব। স্থতরাং খাছের রাসায়নিক সংগঠন জানা থাকলে খাগুবিশেষ হতে কত ক্যালরী উদ্ভাপ পাওয়া मछव, তা हिमाव कवा कठिन नग्न। शास्त्र शत्क এই বিশেষজ্ঞ স্থপভ হিসাব ক্লাস্তিকর তাঁদের স্থবি-ধার জন্ম বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি খাছ হতে অমুমানিক কত ক্যালরী উত্তাপ পাওয়া সম্ভব নিমে তার একটি তালিকা দেওয়া হল:-

#### ২নং ভালিকা

| থান্ত           | পরিবেশণের মাপ            | ক্যালবী        | শেতসার<br>%   | প্রোটিন<br>%  | শ্বেহ<br>%                              |
|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| খেতদার প্রধান-  | -                        |                |               |               |                                         |
| ভাত             | এক কাপ                   | >00->@c        | •             | ৩ ২           | ه. ه                                    |
| <b>মু</b> ড়ি   | <b>3</b>                 | 90             | ۶۹            | 7.5           |                                         |
| চিড়ে (শুখনা)   | এক ছটাক                  | <b>२</b> ००    | 88            | æ             | ۰٬۹                                     |
| পাউকটি          | এক টুকরা                 |                |               |               |                                         |
|                 | ં'લ" <b>ં'હ" × ઃ'લ</b> " | 96             | <i>&gt;</i> 6 | ೨             | o*d                                     |
| হাতে গড়া কটি   | <b>₹ ছটাক</b>            | ٥٤٥            | २०            | 8             | <i>১.</i> ७                             |
| আগু             | আধ পোয়া                 | ٥٥             | २১            | ર             |                                         |
| नान चान्        | ₹ ·                      | <b>&gt;</b> 00 | ೨۰            | ર'¢           | o.6                                     |
| কচু             | <b>3</b>                 | ¢ 0-9 •        | 75-70         | ٥,٠           | *************************************** |
| কাঁচ কলা        | মাঝারি একটি              | 90             | ۹د            | · <b>&gt;</b> | ~~~                                     |
| চিনি            | চাৰের চামচের এক চামচ     | २०             | ¢             |               |                                         |
| <i>48</i> .6    | À                        | 8 •            | ٥,            |               | ****                                    |
| প্রোটিন প্রধান- | ·<br>                    |                |               |               |                                         |
| ডিম             | একটি                     | 90             | -             | ७.६           | · •                                     |
| ছ্ধ             | এক পোয়া                 | · ' <b>be</b>  | e             | ` «           | ŧ                                       |
| মাছ             | এক ছটাক                  | <b>*</b> •     | *             | P.6           | A.¢                                     |

| ধায়           | পরিবেশণের মাপ       | ক্যালরী        | <b>ৰেভ</b> দাৰ<br>% | <b>শ্রোটিন</b><br>% | <b>মেহ</b><br>% : |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>মাং</b> স   | আধ পোয়া            | 288            | ***********         | >8                  | >•                |
| ভাল            | আধ কাপ (ঘন)         | <i>&gt;</i> 0• | ₹•                  | >•                  | <b>&gt;</b> ,     |
| ছানা (জল ঝঝ)   | আধ পোয়া            | २५०            | ર                   | >4                  | 7.0               |
| ন্বেহ বৰ্গীয়— |                     |                |                     |                     |                   |
| মাৰন           | আধ ছটাক             | >>1            |                     | • '&                | 20                |
| ভেন            | <b>A</b>            | <b>506</b>     |                     |                     | 24                |
| ভব্ৰশাৰী       |                     |                |                     |                     |                   |
| <b>ৰেগু</b> ন  | এক পোষা             | <b>v.</b>      | 6                   | >                   |                   |
| বিশাতী বেগুন   | Ā                   | <b>૨</b> ૨     | 8                   | >                   |                   |
| সীম            | Ą                   | 82             | 9'4                 | ર'¢                 | -                 |
| বাঁধা কফি      | ેલું કેલું<br>કેલું | ₹8             | 8                   | 2.6                 |                   |
| বিট            |                     | 88             | 5,4                 | >.⊄                 |                   |
| গাঁজর          | Ā                   | 8 •            | >                   | >.4                 |                   |
| <b>44</b> —    |                     |                |                     |                     |                   |
| <b>জানা</b> বস | আধ পোয়া            | <b>5</b>       | ১৬                  | •••                 |                   |
| <b>ৰাল</b> জাম | <b>A</b>            | 8 •            | >                   | •••                 |                   |
| কলা            | মাঝারী              | > •            | २8                  | >                   | _                 |
| কম্লা          | Ā                   | ¢ •            | >>                  | >                   |                   |
| আম             | ঐ                   | >>             | २४                  | <b>५</b> .४         |                   |
| পেঁপে          | এক পোয়া            | 90             | ১৬                  | >                   |                   |

কোন একটি মাত্র থাতে দেহের সকল অবস্থায়
সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কয়েকটি
বিভিন্ন খাত্যধ্য সমন্বিত মিশ্র-ভোজ্য পুষ্টির
অধিকতর উপবোগী, কারণ কোন একটি বিশেষ
খাত্যের কোন একটি বিশেষ উপাদানের অভাব
আফুসলিক থাত্যের উপাদানে পরিপ্রিত হওয়া
সন্তব। অধ্না অর্থনৈতিক আঘাতে সংক্ষিপ্ত হলেও
বাংলার আদর্শ আহার পঞ্চ-ব্যঞ্জন সমৃদ্ধ। স্থানিবাঁচিত হলে বালালীর লঘুপাক ভোজ্যে প্রয়োজনীয়
উপাদানের দৈত ঘটবার সন্তবনা কম। বালালীর
কচি অমুবানী ভোজ্য সংকলনে কয়েকটি বিবয়ের
প্রতি দৃষ্টি রাখা বিধেয়।

🗦 । বাদালীর প্রচলিত ভোক্যে প্রোটিন ও বি-

বর্গীর থান্ত-প্রাণের অপ্রতুলতা লক্ষনীয়। আমাদের থান্ত বিজ্ঞানামুমোদিত করতে হলে আরো কিছু
অধিক পরিমাণে মাছ, হুধ, ডাল, ডিম, ছানা প্রভৃতি
সংযোগে প্রোটন ও আছাটা চাল ও জাতাভালা আটা সহযোগে বি-থান্তপ্রাণ সমৃদ্ধ করে
নিতে হবে।

২। তরকারী ও শাক আমাদের দৈনিক ভোজ্য-তালিকায় অবশু গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যদিও এরা প্রচুর ক্যালরী-উৎপাদক বা প্রোটিন-সমুদ্ধ নয়। খাছপ্রাণ ও ক্ষার-গুণান্বিত বিবিধ ধাতব লবণের অভিন্তের অন্তই এগুলো অবশু গ্রহণীয়। বালালী মংস্ক্রপ্রিয়, আর আমাদের খাছে মংস্কের পরিষাণ বাড়ান

ঋতু, উৎপত্তির স্থান ও বন্ধনের বৈচিত্তাহেতু উলিখিত মূল্যগুলির পরিমাণ ১০% হস্তাধিক হডে পারে।

কর্জ বিদ্ধ দৃষ্টি রাধা প্রয়োজন বেন মাছ পাওয়া গেলে তরকারী ও শাক ধাছভালিকা থেকে বাদ না পড়ে।

ত। বাংলার জন সাধারণ যে-খাছে জীবন ধারণ করে ডা' ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ নয়। মন্তব্ত ও মোটা হাড় গঠনের জন্ত ভোজ্যে যথোপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাক। প্রয়োজন। এই ক্যালসিয়াম পাওয়া থেডে পারে, ছুধ, ডিম, ছোটমাছ
ও বিবিধ শাকশজী হডে। স্বালোক উদ্ভাসিত ভারতবর্ষে খালপ্রাণ ডি'র অভাবে রিকেট হয় না,
প্রধানত: ক্যালসিয়ামের অভাবেই হয়ে থাকে।

৪। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচলিত খাছের ত্লনায় বালালীর খাছে তৈলবর্গীয় উপাদানের দৈশু উলেধবাগ্য। এই উপাদানটির আজিশহ্য ও নৃক্ততা উভয়ই স্বাস্থ্যের পরিপদ্ধী। উপযুক্ত পরিমাণে ত্রৈনক্ষাতীয় উপাদান, ক্যালসিয়াম ও ক্যারোটিন দেহায়ত করবার জন্ম প্রয়োজনীয়। সেহবর্গীয় দ্রব্য প্রচুর ক্যালরী উৎপাদক।

৫। উন্নত খাত-তালিকায় ফলের স্থান অতি উচ্চে। বাংলার জনসাধারণ গ্রীমঞ্চ ব্যতীত জন্ত অত্ততে বথোপযুক্ত ফল পাওয়ার স্থানাগ পান না—কারণ বাংলার বথোপযুক্ত ফল জন্মায় না। বাংলার চাববোগ্য জমির ক্রমবধ মান অভাব ও এখানকার জল বায় এজন্ত আংশিকভাবে দায়ী। একথা সত্য হলেও বাংলার খাত্ত-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার অক্ত প্রতি পল্লীতে পেঁপে, কলা, আনারস, বাতাবী লেবু, আম ও পেরারা প্রভৃতি ফল উৎপন্ন করার সমৃত্ব প্রয়াস কর্তব্য।

৬। পৃষ্টির মৃল্যেই খান্ডের মৃল্য নিধারিত হয়। অপেকাকত কম মৃল্যের খাদ্যও পৃষ্টিগুণে তুর্মূল্য ভোজ্যের সমপ্র্যায়ভূক্ত হতে পারে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা বধন সীমাবন্ধ, তথন জাতীয় উদ্যম খাদ্য-বিশাস হতে পৃষ্টি-প্রয়াসে ক্ষেত্রীভূত হওয়া বাস্থনীয়।

আমাদের বিজ্ঞান-বিম্ব দৃষ্টিভদীর অন্তই হোক,

কি নৈস্পিক কারণেই হোক খাছোৎপাদন সম্স্যা कंटिन जाकात धार्य करत्रह्म। এর कार्य निर्वष প্রয়োজন আর প্রয়োজন নিকরুণভাবে সর্ব বাধা দূর করা। কিন্তু পৃষ্টিশাল্মঞ, জৈব-রাসায়নিক ও রসায়ন শান্তবিদ এ সমস্তাকে সহক্তর ও সহনীয় করবেন যদি তাঁদের প্রতিভার যাত্রণও স্পর্ণে জাতীয় সংশ্রের গোলা হতনতর থাছে ভবে ওঠে। অদূর ভবিয়তে কেবনমাত্র ক্ষেত্রজ শশু ও জাম্বব থাছে কৃমিবৃত্তি করা অসম্ভব হবে। জনসাধারণকে অভ্যন্ত হতে হবে বাসায়নিক কারখানায় প্রস্তুত কৃত্রিম থাতে। আমাদের ভোজ্য-তালিকায় নব আগত্তকদের আবির্ভাব সম্ভাবনায় বারা, শহিত, তাদের এই বলে আখন্ত করা প্রয়োজন, বে শিলী-মনের সহিত রাসায়নিক প্রতিভার সংযোগ হলে ধাত্য-জগতে এই সব নবসৃষ্টি হবে পুষ্টিকর ও ছাত্ এবং ज्ञानाकति कानकरम এই সব कृष्टिम शामा স্বাভাবিক আহার্য বলেই পরিগণিত হবে।

পৃষ্টিতত্বজ্ঞের নির্দেশ পৃথাছপৃথ্যরূপে পালন করেও অনেকে জীবন কাটান চিরক্লয় হয়ে ও অপেক্ষাকৃত পৃষ্টিহীন আহার করা সম্ভেও বহু ব্যক্তি নিরোগদেহে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করেন, এরপ উদাহরণ বিরল নয়। শুভাবতঃই এই স্ব উদাহরণ পৃষ্টিশাজের ভিত্তির উপর অনসাধারণের বিখাস শিথিল করে। কোন বিজ্ঞানই এখন পর্বস্থ সকল সমস্তার সমাধান করতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বত্বের সক্ষে অনুধাবণ করলে বহু ক্লেত্রেই এই সব আপাত-বিক্লন্থ উদাহরণের মূলগত তথ্য উদ্বাচন করা সম্ভব।

পূর্বেই ব্লেছি, জামাদের স্বাস্থ্য কেবলমাত্র পৃষ্টি-গ্রহণের উপরই নির্ভর করে না। বংশান্থ-ক্রমিক প্রবণতা, জাহারগত পৃষ্টি, দেহাম্ব করবার মত শারীরিক কুশলতা ও মানসিক প্রসন্ধা এবং এই রকম বহু কারণই জামাদের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। পৃষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এই সব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি বাখা উচিত। বে সব কারণে দেহের স্বাক্তাবিক পুষ্টি-প্রবণতা ব্যাহত হয় সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি।

সন্তান পিভামাতার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধি-काती। এবং বছকেত্রে জনক-জননীর রোগ-প্রবণতারও উত্তরাধিকারী। স্থনির্বাচিত থাত এই স্বাভাবিক রোগ প্রবণতাকে বহুলাংশে খণ্ডিত করতে পারে। এমন কি অতি অস্বাভাবিক অবস্থায়ও পুষ্ট-শাস্ত্রগত স্বাস্থ্যবিধি পালন করে বিশেষ স্থফল পাওয়। বায়। গত যুদ্ধের তুর্বহতম পরস্থিতির সম্বান হয়েও অতি সাধারণ পুষ্টি-বিজ্ঞানসমত থান্ত গ্রহণ ব্রিটেন তার স্বাস্থ্যসম্পদ (पग्र नारे, वतः (प्रथा शिष्क (प, सिरे निपांकन অশান্তির মধ্যেও যে সকল শিশু ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা ওলনে ও দৈর্ঘে পূর্বক্ষ শিশুগণ অপেকা উন্নততর। অতএব বংশামুক্রমিক রোগ প্রবণতাকে ব্যাহত ও জীবন-সংগ্রামের প্রচণ্ডতম আঘাতের সম্থীন হতে হলে জীবনধাত্রার ধরণ করতে হবে বিজ্ঞানাহগ। অত্যধিকশ্রম কিংবা অস্তঃস্রাবী থাইরয়েড গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার करण जामारमञ्ज्ञात कालजीत मारी त्राज्या । এই পরিমাণ উত্তাপ যদি থাত হতে ন। পাওয়া ৰায়, তবে শরীর নিজে দগ্ধ হয়ে এ উত্তাপ যোগায়। करन क्यानाश भनीत हरम याम कीन। गिर्जिनीत দেহস্থ ভ্রুণ পোষণের জ্বন্ত ও মাতার স্তনে চুগ্ধ স্ষ্টির নিমিত্ত উপযুক্ত পুষ্টিকর খাত প্রয়োজন। পুষ্টির অভাব, শিশু ও জননী উভয়েরই স্বাস্থ্য-शनिकत्।

অন্ত্রন্থিত ক্লমিকীট অনেক সময় রুশভার কারণ।
এই সুব পরজীবি আমাদের খাতের পুষ্টির অংশ গ্রহণ করে কেঁচে থাকে ও বাড়ে। ক্লমির অবস্থান হেতু অল্পে বে বিষ উৎপন্ন হয় তার ফলে থাত-গত পুষ্টি সম্পূর্ণ দেহায়ত্ব করা সম্ভব হয় না। এ জন্ম উপযুক্ত পরিমাণ খান্ত গ্রহণ করেও ক্লমি রোগাক্রান্ত শরীর রুশ ও তুর্বল।

এমন বহু রোগ আছে যা প্রবলহাবে আছাপ্রকাশ করার আগে ধীরে ধীরে বাস্থার মূলে
আঘাত করতে থাকে। অজীর্ণতা, কর্কটরোগ ও
যক্ষা সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করার আগে বহুদিন
স্থপ্ত বিষক্রিয়ায় শরীরকে স্বাস্থ্যহীন করে—এদের
প্রভাবে পৃষ্টিকর থাত আহার করেও আশাহুরূপ
স্থ্যন পাওয়া যায় না।

খাত শরীর-যম্মের ইন্ধন। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে
বে-খাত উপযোগী ও স্বাস্থ্যপ্রদ, বিকল শরীরযম্মের উপর সেই খাতের ক্রিয়াই বিষবং। স্থনির্মিত
দীপে যে তেল দেয় উজল ও নিধ্ম প্রদীপ শিখা,
বায়প্রবাহ ব্যাহত হলে সেই তেল হতেই প্রধ্মিত
হয় মসীকৃষ্ণ অক্লার-কলক। এই জ্ব্য মধুমেহে, বক্কের
প্রদাহে ও মেদ রোগের প্রাবল্যে খাদ্য সংকলক্রের
ধরণ ও পরিমাণ নিয়ম্বণ বাঞ্নীয়।

লোভে অথবা স্বাস্থ্যেরতির প্রবলতম উৎসাহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার স্বাস্থ্যহর—অতএব পরিত্যক্তা। এতে দেহে স্বাস্থ্যের ক্যোতি জলে না, শরীরকে করে অলম, মেদযুক্ত ও স্বাস্থ্যহীন। উপযুক্ত থাদ্য নির্বাচন করে শরীরকে স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ করার কৌশলকে বলা হয় পৃষ্টিবিজ্ঞান। এই স্বাস্থ্য মাছ্যের স্বাভাবিক সম্পদ—অতি কৌশলীর পক্ষেও অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান হওয়া অসম্ভব। স্বতরাং যথোপযুক্ত থাদ্য আহার করা সত্তেও শরীর আশাহ্ম-রূপ নীরোগী ও স্বাস্থ্যদীপ্ত না হলে, বুরতে হবে এর নিগৃঢ় কিছু কারণ আছে। তথন স্থাচিকিৎসকের বিধান গ্রহণ করা বিধেয়; কারণ স্বাভাবিক নীরোগী দেহে আমাদের প্রয়োজন থাদ্যের; রোগগ্রন্থ দেহ-যদ্রের জন্ত দরকার হয়, পথ্যর। তার প্রয়োগ কৌশল স্বতন্ত্র, অতএব বারাস্তরে আলোচ্য।

# বাঁচুন আগে

# প্রপশ্রপতি ভট্টাচার্য

भागात जनकाम जूहे हस विख्यान-स्निती आख यि भागात कार्छ वत्रमात्रस्य आविक् जा हन, जा'रस्य क्षयस्य कान वत्रि जात कार्छ ठारेस्ता? जिन यि वर्सन स्व जागास्त्र वाश्मा स्मर्भत क्रक्थ या' ठारेस्व जा-रे भारत; किन्छ এकिएत स्वभी छ्'ि वत्र ठारेस्वना, जा'रस्य कान वत्रि मद टिस्स कामा वर्स मस्न हस्त? किस्मत अजाव এरे वाश्मा स्मर्भा मद टिस्स स्वभी? जा'कि आत ज्याद हिस्स वनस्ज रम? अजाव सारकात, अजाव ने स्ताम थाकात।

অব্শ্র আমাদের এই বাংলা দেশের মধ্যে বহু রকমের ত্বঃথ আবু বহু রকমের অভাব আছে। তবু এটা ঠিক যে নানা হৃংখের মধ্যে অস্বাস্থাই হলো चामारम्य स्वमा स्मना वाःमा त्मरम्य मव ८५८म শ্রীন হঃধ। আমরা ধুব কুন্ধ অন্তভৃতি সম্পন্ন वृक्षिमान कां जि। कांत्र, विकारन, निष्त्र, कनाय, কাব্যে, সাহিত্যে আমাদের হয়তো তুলনা নেই, কিন্তু প্রত্যেকের ঘরের ভিতরে ঢুকলেই দেখবেন যে, সব চেয়ে বেশি व्याभारमञ चरत्रत हिल्लाभरश्य রোগা আর অহস্থ। গৃহিণীরা অধিকাংশই রক্তশৃত্য, লাবণ্যশূন্য; আর গৃহকত রিা পঞ্চাশে পৌছাতে না পৌছাতেই কোমর ভেঙে হয়ে পড়া, অথর্ব, অকর্ম গ্রু, বা বোগে জর্জবিত। স্বাস্থ্য-দৈন্ত আমাদের এই বাঙালী জাতের মতো আর কারোই বোধ হয় নেই। সকলেই জানেন এমন কতকগুলি বিশিষ্ট বোগ আছে যা' আমাদের এই দেশটুকুর মধ্যেই त्योक्षमी पथन निष्य वरम लास्कित चाचा नष्टे कवरह, ঘরে ঘরে লোকের সর্বনাশ করছে, অনেকেরই থেটে খাবার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, আর অনেকেরই পরমায়ু কমিয়ে দিচ্ছে। সব চেয়ে সর্বনেশে হল ৰাংলা দেশের ম্যালেরিয়া। অক্ত অক্ত দেশেও ম্যালেরিয়া হয়, কিন্তু সে আমাদের মতো এমন নয়। चरनक (मर्लरे लाटकंद्र मालितिया हस्य थारक,

আবার একটতেই সেরে যায়। কিন্তু এমন করে এ दोश कोथां व वाद्यांम ल्लारं थोटकना । अमन করে কাউকে নিভ্য নিভ্য কাবু করেনা। ভারপর धक्रन कल्ला। এটা यन निहार वारला प्रान्तरहे একচেটে রোগ। জগতের অন্য কোথাও এতবেশী কলেরা হয় না। এমন করে গ্রামের পরে গ্রাম কিংবা পাড়ার পরে পাড়া উন্থার করতে থাকেনা। এ দেশে অমরা সকলেই জানি যে, প্রত্যেক বছর একবার करत करलता रमभा रमरवहे रमस्य। त्ररयुष्ट् हे। हेफरयुष्ट । भहरत्रहे वाम कत्रि ष्यथवा श्रारमहे বাস করি এর হাত এড়িয়ে কোনো গৃহস্থেরই বছর কাটবার উপায় নেই। এমন ধরণের ঘরে ঘরে है। हेक्ट्यूड खबरे वा जाककान कीन त्मरन जारह ? তারপরে আরো অক্যাক্ত পাঁচ রকমের রোগবালাই তো আছেই। পেটের অস্থ্য আর রক্তামাশা আছে, বদস্ত আছে, ব্ৰহাইটিদ আছে, নিউমোনিশা আছে, আর সব চেয়ে বড়োরোগ রয়েছে যন্ত্রা। বছরের পর বছর এই রোগটির আধিপত্য ক্রমশ: নির্বিবাদে বেন বেড়েই চলেছে। নিভাস্ত দৈবক্রমে প্লেগ রোগটি এখানে হয় না, তা ছাড়া অক্স কোন রোগেরই কমতি নেই। আসরা এই দেশকে স্বঞ্জা সুফলা বলে থাকি, তার দক্ষে আরো একটি বিশেষণ জুড়ে দেওয়া উচিত। এদেশ হলো রোগ প্রস্বা। এ দেশে যারা বাস করে, রোগ ভাসে তাদের ঘরে ঘরে। আজ এটা কাল ওটা, নিভা লেগেই আছে।

বাংলা দেশের অবস্থা কেন এমন হলো?
অনেকে বলে থাকে যে, এ দেশের জলহাওয়াটাই
নাকি এমনি খারাপ, তাই এখানে এত বেশি
রোগ হয়। অনেকের মুখেই শোনা বায় যে, পশ্চিমে
আমরা খুব ভাল থাকি, আর দেশে ফিরে এলেই
আবার সেই নানারকম রোগ ধরে। এ দেশের

भाषि (थरकरे स्वत भव किছু রোগ গলিয়ে ওঠে। কিছ সভ্যিই কি সেটা এখানকার মাটির দোষ, না এখানকার জলহা ওয়ার দোষ ? অন্ধ-বিশ্বাদের দিনে এমন কথা যদিও বলা চলতো. কিছ এখনকার বিজ্ঞানের দিনেও কি তাই বলা চলবে? স্বাস্থ্য সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কথা আপনারা नकरन स्टान्टिन किना स्नानि ना। ठाँता वरनन रय, ৰগতে এমন কোনো দেশ থাকতে পারে না. বেখানে বৃদ্ধি আর ব্যবস্থার ঘারা স্বস্থ থাকবার মতো সব কিছু উদ্ধার করে নিলে তবুও মামুষ হ্বস্থাকতে পারবেন।। শুধু মুখের কথায় নয়, विषे त्रिक्ति विष्मि देवकानित्कत पन वर्ग सामारमत চোথের উপর প্রভাক দেখিয়ে দিয়ে গেছে। গভ भश्यस्यत नमय शाकारत शाकारत विरमनी रेनिकता এদে आমাদের এই রোগপ্রস্বা বাংলা দেশেই ক্ষেক বছর কাটিয়ে গেল। তারা অজ পাড়াগাঁয়ের मरिधा अधिकरह, वर्त-क्रक्रां वाम करवरह, जाव বাংলা দেশের বর্ষা, বাদলা, শীত, গ্রীম সব কিছুই ভারা ভোগ করেছে। তাদের পাশাপাশি থেকে আমরা যথারীতি নানারকম রোগে ভুগেছি, বরং অভাবে পড়ে ঐ কয়েক বছর আরো বেশি ভূগেছি। তবু আমাদের কাছাকাছি থেকেও তাদের কিন্তু चाभारतत भरा अभनकार महारमित्रवाव धरतनि, এমন কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশা প্রভৃতিও হয়নি। একেবারে যে হয়নি তা অবশ্য বলা যায় না, কিন্ত षामारनव पूननात्र त्म किहूरे नत्र। षामारनव সামান্ত পরিপ্রমের সাংসারিক কাজের তা-তে কতই ক্ষতি হ'বে গেছে, কিন্তু তাদের কড়া পরিপ্রমের যুদ্ধের কাব্দে এখানে থেকেও কিছুই ক্ষতি হয়নি। কেমন করে এটা সম্ভব হলো? শুধুই বিজ্ঞানের বৃদ্ধি অহ্যায়ী যথাকত ব্য ব্যবস্থাগুলি করার ঘারা। সেই সব ব্যবস্থার খারাই তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছে **(ब, এ** দেশেও মাধ্যের হছে থাকা সম্ভব হতে পারে। এ দেশের মাধ্য হস্থ না থাকাতে দেশের কোন **(मार निर्दे, (मार इत्ना भाष्ट्र(वर्त निरम्बर्द्र)। ए**न्

থাকার সম্বন্ধে আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই।
দেশ ছেড়ে আমরা সমস্ত বাঙালী কথনো বিদেশে
গিয়ে বাস করতে পারবো না। এই দেশেই আমাদের
থাকতে হবে, এই দেশকেই উচিত ব্যবস্থায় ঘারা
স্বাস্থ্যকর করে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে তো
বিজ্ঞানশিক্ষার কোনো অভাব নেই, ভালো
বৈজ্ঞানিকেরও অভাব নেই। যদি আমরা সকলে
মিলে নিজেদের দেশকে রোগশ্স্ত করতে না পারি
ভাহলে আমাদের এত জ্ঞান বিজ্ঞান শেখার
সার্থকতা কি?

মাত্র অল্প কয়েকজনের কথা তো এগানে নয়!
সারা বাংলা দেশের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই
যদি স্বাস্থ্য ধারাপ থাকে, প্রায়ই যদি অনেক
লোক রোগে ভূগে কাজে অপারগ আর দেহে
মনে তুর্বল হ'য়ে থাকে, তবে কাদের দিয়ে আমরা
কাজ করাবো? কাদের দিয়ে ক্রমি, বাণিজ্য, শিলু,
ব্যবসার উন্নতি করাবে'? সহস্র রকমের আয়োজন
করেও ঐ সব দিক দিয়ে কোনোই কিছু উন্নতি
হতে পারেনা, যতক্রণ পর্যন্ত আগে সকলের স্বাস্থ্যের
উন্নতি না হয়। অক্যান্ত সব দেশের পক্ষে বেকোনো সমস্তা যতই বড়ো হয়ে উঠুক না কেন,
আমাদের দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যের সমস্তাটাই সব
চেয়ে গুরুতর। এর মীমাংসার জক্তই আমাদের
সব চেয়ে বেশি করে উঠে পড়ে লাগতে হবে।

এ দেশে বারা সাবধানী, বারা নিজেদের স্বাস্থাটি
বজায় রেথে রোগ বাঁচিয়ে চলতে জানে, বারা
তফাতে তফাতে পালিয়ে রোগভয়শ্শু শহরে
এসে কায়য়েশে মাথা গুঁজে বাস করে, তারা
হয়তো কোনোরকমে কতকটা স্বস্থভাবে দিন
কাটায়। কিন্তু কোনোগৃতিকে শুধু নিজেদের
সম্বদ্ধে স্থবিধা করে নিয়ে অল্লসংখ্যক লোকে বদি
মনে করে বে অধম জনদের বাদ দিয়ে কেবল
আমরা স্বস্থ থাকলেই হলো, কারণ আমরাই দেশের
কথা ভাববা, আর আমরাই দেশের উরতি করবো
ভা'হলে সেটা তো হলো ফাকির কাল। ভাতে

**শ্य পर्यस्न मक्लारक** हे किराज हरते। **अन्न करमक्स्न**न नथानज्ञाना महत्व मास्यत्मत्र नित्वरे तम्म नय। ারা নিরক্ষর, যারা কোনো রোগকে মোটে নিবারণ **দরভেই জানেনা, অসহায়ের মতো নিত্য নিত্য** দক্ষ হয়ে বারা হাত ওটিয়ে বলে থাকে, তারাই ज्ञान्य क्रमाधावन, मावधानी लाकरमव रहस्य मःशाग्र মনেক বেশি। তারা সকলে অস্থ ও সবল থেকে পুরামাজায় কাজে লাগতে না পারলে দেশের কোনোই উন্নতি নেই। আৰকাল সাম্যবাদের धूर धृँरमा উঠেছে। দেশের মকলের জন্ম খথার্থই বে সাম্য এখন সব চেয়ে বেশি দরকার, ভা এই হুশ্ব পাকবার দিক দিয়ে, তা এই বেঁচে থাকবার দিক **मिर्छ। সকলেই यथन याधीन, তথন সকলেরই** এখন হৃত্ত বৈচে থাকবার সমান অধিকার। আর ওধু তাই নয়—অল্লের ভাগ লোক যদি হুস্থ থাকে, আর বেশির ভাগ লোক যদি অহুস্থ র্থীকে, ভাহ'লে দেশ থেকে আস্করিক অসম্ভোষের ष्पावहा ७ वा । क्या व्यापा व्य তারা অসম্ভ ইহনেই। মান্নবের স্বাভাবিক চরিত্রকে ৰিকৃত ক'ৱে দেয় হুটি শ্বিনিসে, একটি হলো অহুস্থতা, আর একটি হলো অভাব। অভাবেরও প্রধান কারণ হলে৷ অহম্ভতা, আর তার দরুণ অৰম গ্ৰতা। স্থ মাহ্যয <u> অবশ্বভাবী</u> স্বল অভাবগ্রন্ত হয়ে থাকে খুবই কম। কিন্তু উপার্জনের **मक्डि** हाबिएव नाबिका अत्म পড़लाहे छथन मासूरियद বুদ্ধি বাঁকা হয়ে যায়। তার থেকেই স্চষ্ট হয় यक जारकान जात वित्वर, द्रियाद्विस, हानाहानि। দেশের মাম্য হস্থ থাকলে তথন দেশের সম্পদ আপনিই বেড়ে বাবে, সকলের মন থেকে সমস্ত রক্ষের অসভোষ আপনিই ঘুচে বাবে। বারা रम्भद्रकाव ভाव निर्दर्भ छ। दनद नव ८ हर्ष अथम কাৰ হলো দেশের লোককে ব্যাধিম্ক করা। তার জ্ঞ জ্ঞপণ হাতে অনেক অর্ধবায় করতে हरत, ज्यानक वृद्धि क्षांग्रीएक हरत, विकासन ज्यानक दक्य गाराचा निष्क रूरव।

এ দেশে খাস্থ্যবক্ষার কাজ শুরু করতে হবে বছ বক্ষের দিক দিয়ে। যদিও সে সব ক্থা বিশেষজ্ঞদেরই বিচার্য, তবু সাধারণের জরফ থেকেও দেশুলি মোটাম্টিভাবে কিছু কিছু জানা দরকার।

প্রথম কথা, শহরের স্বাস্থ্যসমস্তা হলো স্বালাদা, আর শহরগুলি ছাড়া দেশের বাকি অংশের याद्याममञ्जा हरना जानामा। क्रिहो क्यरन मध्यरक একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বাঁধনে বাঁধা যায়; ভার কারণ লোকবছল হলেও তবু শহর একটা সীমাবদ স্থান। ধদিও তেমন চেষ্টা আৰু পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণভাবে সফল হয়নি, তবু আশা করা যায় বে, অদ্র ভবিশ্বতে শহরে স্বাস্থ্যবক্ষার হয়তো অভাব হবেন।। শহরের দিকে আজকাল সকলেরই মনোধোগ। কিছ এখন কেবল শহরের লোকদের বাঁচালেই চলবেনা, मात्रा अरम्भरकरे वीक्रिय जुनाक स्टव। अभन ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের কোনো অঞ্চলই অবাস্থ্যকর না থাকে, কোনো জংশের লোকই বিনা চিকিৎসাম বোগে ভূগে না মরে। শহরেই थाकरव यक वरफा वरफा शामभाकाम, भश्रवह किफ ব্রবে যত ভালো ভালো ডাব্রুর বৈগ্য, আর অন্ত সব জায়গার লোকেরা **অ**ড়িবৃটি আর জ**লপড়া**র ব্যবস্থা করে দৈবের মুখ চেয়ে ব্ত নিবার্থ আর আবোগ্যসাধ্য সামান্ত সামান্ত বোগগুলিতে ভূপে भवत्व ;-- धमन ष्यकाष्ट्रक भवाधीन त्मरणहे अध्यय দেওয়া চলতে পারে, কিছ স্বাধীন দেশে নয়। জগতের কোনো খাধীন দেশেই মান্তবের জীবনরকা নিয়ে এমন অভূত অসামঞ্চল্ড নেই বে অবস্থাগর **ৰিক্ষিত লোকেরা যেখানে বাস করে সেখানকারই** বাহ্য ভালো, আর বেধানে গরিব অশিকিত লোকেরা থাকে সেখানকারই স্বাস্থ্য ধারাপ। স্বাধীন যুগে এমন হ'তেই পারেনা। স্থানেরিকায় দেখুন, রাশিয়াতে দেখুন, সকল অঞ্লের লোকের জন্তে সমান স্বাস্থ্যপ্রবৃধ্ব করা স্বাছে। কোথাও কোনো সংক্রামক রোগ উপস্থিত হলে, কোধাও লোকে বেশি সংখ্যায় বোগে ভূগতে খাৰলে প্ৰাৰ্থান- কার ভারপ্রাপ্ত কর্ম চারীদের তার জন্ম রীতিমত ভববিদিহি করতে হয়। এখানেও দকল জেলা, দকল মহকুমা, দকল পল্লী দংগঠনের জন্ম তেমনি উপায় করতে হবে যাতে দব জায়গাতেই দমান যাস্থ্যবক্ষার ব্যবস্থা থাকে, যাতে আবোগ্যের দর্বোত্তম উষ্ণগুলি দকলেরই পক্ষে যথাষথভাবে প্রয়োগ করা দন্তব হতে পারে, আর যাতে প্রদানেই বলে পীড়িত লোক বিনা চিকিৎসায় বা কৃচিকিৎসায় না মারা পড়ে। একটুকু না হলে স্বাধীনতার কোনো অর্থই নেই।

ভারপরে বাংসা দেশের একান্ত একচেটে রোগগুলিকে অবশ্যই দ্র করে দিতে হবে। माालितिशादक प्रमन कता वित्यय किछूरे कठिन नम्न, অনেক দেশ থেকেই তা বিতাড়িত করে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। ম্যালেরিয়ার অনেক ভালো ভালো ঔষধও বত মানে আবিষ্কৃত হয়েছে, আর ম্যালেরিয়াবাহী মশাকে মারবার অনেক ভালো ভালো উপায়ও এখন জানা গেছে। ব্যাপকভাবে চেষ্টা করলে চিৰিৎসা আর মশা-নিবারণের দারা এ বোগকে দমিয়ে ফেল। খুব সহজ। এ রোগকে প্রশ্রম দেওয়া যে কোনো বৃদ্ধিমান জাতির পক্ষে একটা কলত। আর কলের', টাইফয়েড, রক্তমাশা প্রভৃতি পেটের ব্যারামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে (मार्यहे इम्र। वांश्मा (मार्या সাধারণতঃ পুকুরের কিংবা নদীর জলই ব্যবহার করে থাকে, তাই এ দেশে ঐ সব পেটের রোগের এত প্রকোপ। পানীয় জল যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে এগুলির কোনোটাই হতে পারেনা। জল দ্যিত কোরোনা, লোককে এ কথা বলে কোনোই লাভ त्नहे । উপায় त्नहे व्लाहे लाटक बन मृषिछ करत, আরু দেই জলই ব্যবহার করে। শুধু মুধের উপদেশ ना फिरइ एएट नर्वे विश्व भानीय खरनद किछू উপায় খায়ীভাবে ক'রে দেওয়া খুব বে বেশি কঠিন তা মনে হয় না। দেশে বিশুদ্ধ পানীয় जन সরবরাহ করবার উপায় বিকান নিক্য জানে।

তা-ই করে দিলে বত ময়লা নদী ও পুরুরের জল ব্যবহার করার অভ্যাস লোকে আপনা থেকেই ছেড়ে দেবে। হাতের কাছে ভালো জল পেলে কেউ ময়লা জলে হাতই দেবেনা, আর তাতেই এ দেশের যাবতীয় পেটের রোগের সংখ্যা প্রায় অর্ধে ক কমে বাবে। শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত যাবতীয় লোকের পেটসম্পর্কীয় রোগ সমূহের জন্ম অধিকাংশ ক্লেজে জনই হ'লো দায়ী। বেখানে জলে রোগের বীজাণুনেই দেখানে জনেক রোগই নেই।

তারপরে আরো অনেক রকমের সমস্তা রয়েছে। বিশেষ করেই বলতে হয় যক্ষা রোগটির কথা। এই সর্বনেশে রোগটি কি কিছুভেই निवात्रिक इटक भारत्रना ? निक्ष्येहे भारत, यनि তেমনভাবে চেষ্টা করা যায়। নইলে অক্ত সব দেশে এর সংখ্যা এত কমে যাচ্ছে কেমন করে? নোংরা আবহাওয়াতে বন্ধ গুদোমঘরের মধ্যে মাথা গুঁজে वान कत्रवाद दीछिछ। छूटन निरम्न यनि दर्शाना হাওয়ার মধ্যে বাদ করবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়, যদি উপযুক্ত রকমের পুষ্টিকর খাত্য সকলের পক্ষে স্থলভ করে দেওয়া হয়, আর ধদি ধক্ষা বোগীদের পৃথকভাবে রাধবার জক্ত স্থানে স্থানে স্থানাটোরিয়মের ব্যবস্থা করা হয়, তা'হলে ছই চার বছরের মধ্যেই এ রোগের প্রকোপ আশ্চর্যভাবে কমে যেতে পারে। নরওয়ে, স্থইডেন, স্ইজারল্যাও প্রভৃতি ছোটো ছোটো দেশ এটা ধ্ব ভালো ভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে। অবচ আমাদের এত বড়ে এই বাংলা দেশটাতে মাত্র হুই ভিনটির বেশি ज्ञानाटी विषय दे तहे। यात्रव यन्त्रा व्याप्त धरः তাদের কি বিভ্ন্না! স্থানীয় ভাকার তাদের জ্বাব দিয়ে দেয়, হাসপাতালে চুক্তে গেলে ভাদের উপযুক্ত স্থানাভাবে তাড়িয়ে দেয়, স্থাব घरत्रत लारक ७ जारमत्र भन्न करद रमञ् । अभरजः সব দেশের লোকই এ রোগে উৎকৃষ্ট রকমেন সেবাষত্ব পেয়ে সেরে উঠে, কেবল বাংলা দেশে: রোগীরাই দারুণ অভিসম্পাত নিমে নিশ্চিত মৃত্যুতে ় মরে। আর কি কিছুকালের জন্মও এমন ২'তে দেওয়া উচিত ?

শুধু যন্ত্রা রোগেই বা কেন, কোনো রোগেই এ मिट्नेय लाटक ভारता हिकिश्ता शायना, क्वत ेবডো বডো কয়েকটা শহরে ছাড়া। এ দেশে সাধারণ লোকদের সংক্রামক রোগগুলিই আক্রমণ করে বেশির ভাগ। সৈ দব রোগের অবার্থ রকমের 'বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এখন বাঁধাধরা কটিনের মতোই দাঁড়িয়ে গেছে। রোগটি জানা গেলে আর তার निर्मिष्ठ खेरभणि काना भाकरन भांठ वक्य शांठए বেড়াবার কোনই দরকার হয় না। চিকিৎসা আজকাল খুবই সহজ, কারণ বিজ্ঞান এখন রোগ চেনানো এবং বোগ সারানো ছইএবই উপায় নিৰ্দিষ্ট কবে দিয়েছে। কিন্তু তার ব্যবস্থা কোথায় ? শহরে ছাড়া অন্ত কোধাও তার উচিত মতো ব্যবস্থা হয় না। শহরের লোক তাই পলীগ্রামে যেতেই ভয় পায়। বলে যে, রোগ হলে সেধানে তার ওয়ধ মিলবে না। এটা কি আত্মকালকার দিনে খুব লজ্জার কথা নয়? প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত চিকিৎসক স্থলভ হওয়া দরকার, আর ওযুধও স্থলভ হওয়া দরকার, এ কথা বলাই বাছল্য।

এমনি অনেক দিক দিয়ে অনেক কাজই করা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। সাবা বাংলা দেশটাই এবন ব্যাধিগ্রস্ত, স্বাস্থ্যহীন, নিরুত্তম, অকমণ্য। শরীর ভালো থাকলে তথন বিদ্বান হওয়া চলে, বিজ্ঞানী ইওয়া চলে, আইনজ্ঞ হওয়া চলে, চেষ্টার দাবা সব কিছুরই স্থযোগ পাওয়া বায়। কিছু মাসুধ রোগগ্রস্ত হলে তথন সব কাজ ফেলে আগে তাকে ডাক্টার ডাকতে হয়, তারই পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। আমাদের এই দেশ বোগজীর্ণ। এ দেশের পক্ষে এমনই কর্ণধারের দরকার যিনি প্রথমে আমাদের আবোগ্য করে তুলতেই চেষ্টা করবেন, বিনি আস্থাদৈক্তের কথাটাকেই স্ব চেয়ে বেশি প্রাধান্ত দেবেন।

কিন্তু কেবল কর্ণধার হলেই সব কাল সফল হয় না। দেশের স্বাস্থ্য ভালো হোক, এই কামনাটি সকল জনের মন থেকে একবোগে আন্তরিকভাবে জাগা চাই। আৰু আমাদের অন্ন নেই, বন্ধ নেই, সে কথা স্বাই বদ্ভে। কিন্তু আমাদের যে স্বাস্থ্য নেই. ঠিক তেমনিভাবে সে কথা কেউই বলে না। **5**टे-हे এकमक्ष ममान छक्ष पिरा वना पवकात। चारा ना ভালো হলে ইচ্ছা করলেও দেশে अन्न, বন্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপঞ্চই হতে পারবে না। স্বাধীন দেশের লোকের নীরোগ পাকবার কামনা করার অধিকার সব চেয়ে বেশি. এ কথাটিও আমাদের নতুন করে শিথতে হবে। তার জ্ঞ যথেষ্ট প্রচার চাই। আজকাল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ रंग मकरमंत्र भरक मछ । हर्ष्ठ भारत, अहे क्था है। हे অনেকের জানা নেই। অন্নের দাবীর মতো স্বাস্থ্যের मावी अ अनमाधात्रावत भारत छेश हार कारण छेर्रक। গণচৈতন্ত জাগাবার প্রয়োজন এই দিক দিয়েই সব চেয়ে বেশি। দেশের সকল মানুষের মনে স্বাস্থ্যবোধ ब्बांग डेर्रुक, विकानरवान ब्बरंग डेर्रुक। विकान নিয়ন্ত্রিত বিধানের প্রতি সকলের আন্থা জেগে উঠক। प्राप्त लाकरक नीरवांग कववांव रहें। कवा, प्राप्त लारकत्र साम्रा ভाला कत्रवात्र ८५ है। कत्रा, এই हिन মহাত্মা গান্ধীর অহিংসানীতির অষ্টাদশ সত্তের একটি বিশেষ হয়। তিনি বলতেন যে স্বাস্থ্যনীতির জান चात्र चाम्रातकात्र (कोगन रहा) नकरनत विराग ব্ৰুকমে আয়ত্ত করবার জিনিস। বে দেশ সমুদ্ধ এবং স্থী, সেধানকার প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যের নিয়ম জানে আর তা' নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেকেই পালন করে। দে নিয়ম জানিনা আর জানদেও পালন করিনা বলেই আমরা এড বেশি রোগে ভূগি। রোগে ভোগা আমাদের পক্ষে অপরাধ। যে ভাবে **আমরা** গ্রামকে আর গ্রামেব লোককে অবহেলা করি ভাও আমাদের শিকিত লোকদের পক্ষে অপরাধ। আমাদের গ্রভ্যেকের পক্ষেই এই অপরাধগুলি স্থানন করবার চেষ্টা করা উচিত।

# ছে দ্রেদর পাতা

িছেলে-মেয়েরা যাতে সহকে ব্ঝতে পারে অথবা হাতে-কলমে কিছু কিছু সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীকা করতে পারে দে-উদ্দেশ্যে এ-বিভাগে সহস্ববোধ্য ও সহস্কসাধ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ আলোচিত হবে। ছেলে-মেয়েরা এ-বিষয়ে তাদের সাফল্যের কথা, নিজস্ব কোন পরীক্ষার কথা অথবা জীব, উদ্ভিদ ব: প্রাকৃতিক কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠালে উপযুক্ত বিবেচিত হলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ছোটদের পাডায় প্রকাশিত হবে। জ্ঞা-বি-স

#### করে দেখ

# পাছের পাতায় ফটোপ্রাফী

কাগজের উপর যেমন করে ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয় গাছের পাতার উপরও ঠিক তেমনি করেই ছবি তোলা যেতে পারে। তোমাদের অনেকেই হয়তো কথাটা বিশাস করতে চাইবে না। কিন্তু উপায়টা বলে দিচ্ছি—থৈৰ্য ধরে একটু চেন্তা করে দেখা, স্বাই একাজে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

যেকোন রক্ষ হাতে-আঁকা ছবি, হাতের লেখা বা ফটোগ্রাফের ছবি গাছের পাতার উপর তুলতে হবে। গাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার দরকার নেই, গাছের গায়ে পাতা যেমনি আছে তেমনিই থাকবে। তোমরা হয়তো ভাবছ—পেন্সিল, কালি, কলম বা তুলি দিয়ে পাতার উপর ছবি ভোলবার কথা বলছি। কিন্তু মোটেই তা' নয়, কাগজের উপর যেমন করে নেগেটিভ থেকে ফটোগ্রাফের ছবি ভোলাহয়, পাতার উপরও ঠিক সেই রক্ষেই ছবি ফুটে উঠবে এতে কালি, কলম বা রং তুলির প্রয়োজন নেই। কেমন করে ছবি তুলতে হবে বলছি:—

বেসব গাছের পাতা মত্থ—প্রথম পরীক্ষার সময় সেসব গাছই বেছে নেবে। কারণ প্রথমেই থস্থসে বা উঁচু শিরা তোলা পাতা নিলে হৃবিধা করতে পারবে না। এক্সন্তে প্রথমে উঁড়ি-কচুর পাতা, ক্যামাফুল বা উপিওলান প্রভৃতির পাতা বেছে নিতে হয়। তা'হাড়া ছবি তোলবার ক্ষত্তে এমন জায়গার পাতাই বেছে নেওয়া দরকার যেগুলো প্রায় সারা দিনই কিছু

না কিছু আলো পায়। কিন্তু আবার খুব তীত্র রোদ হলেও প্রথম প্রথম স্থবিধা করতে পারবে না। এখন ছোট ছোট ছু'খানা সাদা কাচ সংগ্রহ করে বেশ পরিকার করে নেবে। ্কাচ ছ'ৰানা চারইঞ্চি চৌকো বা ভার চেয়ে ছোট হলেও চলবে। একধানা কাচের ওপর ' চাইনিজ ইক' বা ওই রক্ষের কোন খন কালে। কালি দিয়ে বেকোন রক্ষ ছবি আঁক বা নাম সই কর। কিছুক্ষণ রোদে রাখলেই কালির আঁকা ছবি বা লেখাটা শুকিয়ে যাবে। যে পাভাটার উপর ছবি বা ভোমার নাম ভোলবার ইচ্ছা, সে-পাভাটার উপর নাম সই করা বা ছবি আঁকা কাচ ধানা চাপা দাও। আঁক। দিকটা উপরে পাকবে। অপর সাদা কাচখানাকে পাভাটার নীচে রেখে কাঠের ছোট ছোট ক্রিপ দিয়ে পাতাসমেত উপর ও নীচের কাচ ত'ৰানাকে এমন ভাবে চেপে রাধ যেন উপরের কাচ ও পাতার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে অথচ পাতাটাও জ্বম নাহয়। কাচের ভারে পাতাটা যাতে হিঁড়ে না পড়ে ভার ব্যবস্থাও করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা রোদ পাবার পর কাচ ছ'ৰানা খুলে ফেনলেই দেখবে পাতার গা্রে তোমার আঁকা ছবি বা নাম অবিকল ফুটে উঠেছে। কোন্ পাতায় কতক্ষণ হোদ লাগানো দরকার দেটা ভোষরা পথ্লীক্ষা করে করে ঠিক করে নেবে। কোন কোন অবস্থায় হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি ফুটে উঠবে, কোন কোনটাতে আবার একদিন, হ'দিনও লাগতে পারে। ফটোগ্রাফের থেকোন একখানা নেগেটিভ এভাবে পাতার উপর চাপিয়ে দিলেও দেখবে, ফটোগ্রাফের ছবিটি পাতার উপর ফুটে উঠবে। কিন্তু লক্ষ্য রাধ্বে রোদ ধুব ভীত্র না হয়। ভীব্র রোদে কাচ ভেঁতে গিয়ে পাতাটাকে ঝলদে দিতে পারে। কাচ ছাড়া ষে কোন স্বচ্ছ জিনিয়ে ছবি এঁকেও এভাবে পাতার গায়ে ভোলা যেতে পারে। একটু পুরু কালো কাগজে নক্সা কেটে নিয়ে তাকে পাতার উপর বসিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ রোদ পাবার পর হুবন্থ সেই নক্সা পাতার গায়ে ফুটে উঠবে।

ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে মোটামুটি একটু বুকিয়ে বলছি—ঘাসের উপর ইট বা কোন কিছু পদার্থ চেপে থাকলে কিছুকাল পরে তুলে ফেললে দেবা ষায়--চাপ:পড়া খিসগুলো সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। তার মানে, রোদ না পেলে গাছের পাতার সরুজ त्रःहै। टिज्री इम्र ना । काट्य भारम काट्या काला कालिए इपि योकान कटन कालिन द्वशानश्रामान ভিতর দিয়ে পাতার গায়ে রোদ পড়তে পারেনা। কাব্দেই বে-জায়গাটায় রোদ পড়ে সেটা বেশ সবুক্তই থাকে; কিন্তু রোদ না-পাওয়া জায়গাগুলো ক্রমণঃ ক্যাকাশে হতে থাকে। এ-কারণেই সবুজ পাতার ওপর ফ্যাকাশে বা ফিকে সবুজ রঙের ছবি দেখা যায়। **আইও**ডিন সলিউশনে ডুবিয়ে অবশ্য এ-ছবিগুলোকে ফটোগ্রাকের ছবির মতই পাতার উপর হায়ী করা যায়; কিন্তু তাতে পাতাটাকে জীবন্ত অবহার রাখা চলে না। অবশ্য অভটা না করেও ভোষরা সোকাহুকি পাভার গারে ছবিটাকে ফুটিয়ে ভোলবার পরীক্ষাটা করে দেখতে পার।

### কাগজের চলন্ত-মাছ

ट्यामामिशदक अतरहदत्र आत्र अक्षे महत्र नतीकात्र कथा वनहि। अ-नतीकाही ভোমরা প্রভ্যেকে অনায়াসেই করতে পারবে। পোষ্টকার্ডের মত পুরু এংং মস্থ একৰও কাগৰ লও। কাঁচি দিয়ে কাগৰটাকে কেটে একটা মাছের মত তৈরী কর। মাছটার শরীরের মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র কর। ছিদ্রটা পেন্সিলের মত মোটা হলেই চলবে। এবার মাছটার লেজের মধ্যদিয়ে গোলাকার ছিদ্রটা পর্যন্ত সোজাস্থলি থানিকটা काँक करत मक अक्कांनि कांशक करते करन मांछ। माइनेटिक एएटच मरन स्टिन राम মধাস্থলে গোল গভ থেকে লেজ পর্যন্ত সোজা একটা নালা চলে গেছে। কোন বড় চৌবাচ্চায়ই হোক কি কোন পুকুরেই হোক কাগজের মাছটাকে আন্তে জলের উপর ছেড়ে দাও। মাছটা জলের উপর বেশ ভাস্তে থাকবে। এবার একটা কাঠির ভগ য় করে গোলাকার ছিদ্রটার মধ্যে এক ফোঁটা তেল ছেড়ে দিলেই দেশবে কাগজের মাছটা मामत्मत्र मिटक घुरि योष्टि । लक्षा त्रथ-अनिहा तथ পরিকার হওয়া চাই। क्रत्य উপর সামাত্ত সরের মত পদার্থ থাকলেও পরীকা চলবে না। যদি চৌব'চচার জলে পরীকা করতে চাও তবে প্রথম বার পরীক্ষার পর চৌবাচ্চার জলের উপর-তেল ছড়িয়ে পড়লে সেটাকে তুলে না ফেলা পর্যন্ত সেধানে বিভীয়বার পরীক্ষ। করা মৃক্ষিল ছবে. কাজেই পুকুরের জল বা ট্রে'র মত কোন অগভীর পাত্রে জল রেংধ পরীক্ষা করাই ভাল। ট্রে'র জলে একবার ভেল ছড়িয়ে পড়লে তা' কেলে দিয়ে আবার জল ভর্তি করে পরীক্ষা করা চলে।

কেন এমন হয় ? পরীক্ষাটা করে দেখলেই সেটা বুকতে পারবে। জলের উপর এক কোটা তেল কেলে দিলে দেখনে তৎক্ষণাৎ সেটা পাজলা সরের মত ছড়িয়ে পড়ে। কাগজের গোলাকার ছিদ্রটা থুবই ছোট্ট জায়গা। তেলটা ওখানে ছড়িয়ে পরবার স্থবিধা না পেয়ে নালার মত লম্বা কাঁক দিয়ে সোজা লেজের দিকে বেরিয়ে যায়। সেই থাকায় কাগজের মাছটা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। আজকাল ভোমরা নেরকেট বা জেট-প্রোপেল্ড্ এরোপ্লেনের কথা শুনতে পাও সেগুলো ঠিক এমনি করেই প্রচণ্ড গ্যানের থাকায় ছুটে চলে। উভয়েরই চলবার মূল্রহস্য এক, পার্থক্য কেবল লজির ভারতম্যে। আরও বড় হয়ে যথন এবিষয়ে আলোচনা করেবে তথন একথা ভালকরে বুঝতে পারবে।

### পাতার নাচন

এবার তোমাদিকে জনজ উন্তিদের একটা পরীক্ষার কথা বলব। পরীক্ষাটা ধুবই সহজ, যদি একটু কত্ত করে কোন পুকুর থেকে উন্তিদগুলো যোগাড় করতে পার। শাল, বিল, পুরুরের জ্বে একরকমের লতা ন গ'ছ জ্বে। ভেঁতুলের পাতা দেখতে যেমন হয় এই জ্বল্ক লতার পাতাগুলোও অনেকট। দে-রক্ষের। এক একটা দরুলী ভাটার চারদিকে পাতাগুলো যেন গুরে গুরে সালানো থাকে। এই লতানে গাছগুলো সাধারণতঃ জ্বল-ঝাঁঝি নামে পরিচিত। ইংরেজীতে বলে—হাইছিলা। পাড়াগাঁয়ে তো অভাবই নেই, ক্লকাতার মধ্যেও অনেক পুরুরে এগাছগুলোকে প্রচুর পরিমাণে জ্মিতে দেখা যায়।

একটা কাচের প্লাসের অর্থেকের কিছু বেশী জল ভর্তি কর। অল্ল কয়েকটা পাতাসমেত জল-ঝাঁঝির কয়েকটা ভগা বেটে নিয়ে সেগুলোকে প্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে—কয়েকটা জলের তলায় ভূবে যাবে আবার কয়েকটা হয়তো ভেসে থাকবে। যেগুলো জলের তলায় ভূবে গেছে তার মধ্য থেকে ছ'একটা ভারী ভগারেখে বাকীগুলো ফেলে দাও। প্লাসটাকে এবার এমন একটা জায়গায় রাখ ঘেখানে বংশ একট্ আলো আছে। আমরা যে সোডা-ওয়াটার বাই সেরকমের সাধারণ এক বোতল সোডা-ওয়াটার নিয়ে এসো। বোতলটা পুলে প্লাসের জলে কয়েক ফোটা আন্দাজ সোডা-ওয়াটার চেলে দাও। থানিকজণ অপেক্ষা কয়লেই দেখবে—জল-ঝাঁঝির ভগাগুলো নাঁচ থেকে এবার ধীরে ধীরে জলের উপরের দিকে উঠে আসছে। জলের উপরে এসেই কাটা দিক থেকে পুব ছোট্ট এক ফোঁটা বুবৃদ ছেড়ে দিয়ে আবার আন্তে আতে প্লাসের তলার দিকে নেমে যাবে। তারপর থেকে ভগাটা ক্রমাগতই এয়প উপরে নীচে ওঠা-নামা কয়তে থাকবে।

একট্ ভারী এবং স্থবিধান্তনক পাতা বাছাই করবার ওপরই এপরীক্ষার সাফ্ষার্য নির্ভর করে। পরীক্ষাটা একট্ বৃদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। যদি দেখ, পাতাটা ঠিক্মত ওঠ-নামা করছে না, তবে ডাঁটা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে প্লাসের কলে কেলবে। দেখবে—প্রত্যেকটা পাতাই ওভাবে ওঠা-নামা করছে। যদি তাতে স্থবিধা নাংয় তবে আরও কয়েক কোঁটা গোডা-ওয়াটার কলে কেলে দিবে। পরীক্ষাটা যদি ঠিক্মত করতে পার তবে নিজেই বুঝতে পারবে—কেন পাতাগুলো ওভাবে ওঠা-নামা করে এবং এথেকে আরও অনেক রক্তম্বর পরীক্ষার কথা তোমরা নিজেরাই উন্থাবন করতে পারবে। গ. চ. ভ

# বিবিধ প্রসঙ্গ

#### পেনিসিলিনের উন্নত সংকরণ

ग्रालिवारमां विक्रम अब भरभा प्राचिनिक्र বিশেষভাবে কার্যকরী। কিছু এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রয়োগবিধি থ্বই জটিল। পেনিসিলিনের এসব चर्रुविभा मृत कत्रवात खरा देखानित्कता चरनकिन খেকেট চেষ্টা করে অ.সছেন। খবর পাওয়া নেন-ফিলেডেসফিয়ার প্রাসিদ্ধ ঔষধ-প্রস্তুতকারক ওয়াইয়েথ ইনকর্পো: সম্প্রতি উন্নত ধরণের পেনি দিলিন আবিদার করতে সমর্থ হয়েছেন। এই নতন পেনিসিলিন প্রয়োগে নাকি নিউমোনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা খুবই সহজ্পাধ্য इत्यरह। এই नजून পেनिनिनित्तत्र नाम निरम्रहन ठाँवा "ध्यारेमिलिन" ना क्षेष्ठामारेन त्वात्कन (পনিসিলিন-জি। ঠাণ্ডা জায়গায় না রাগলেও শুদ্ধ চূর্ণ অবস্থায় ওয়াইদিলিন অনেক কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। জলের সঙ্গে মিশিয়ে সাতদিন সাধারণ পেনিগিলিন যেমন দিনে অন্ততঃ তিনবার ইনজেকশন করতে হয়, ওয়াইসিলিন তেমন বারবার দেবার প্রয়োজন নেই। দিনে একবার ওয়াইসিলিন इना इन मिलारे या विष्य प्राप्त विष्य তৈল্ডাবণে মিখিত পেলিদিলিন অমুরূপ কাজ করে থাকে।

ভারতে শীঘ্রই ওয়াই িদিন আমদানী করা হবে বলে জানা গেছে।

#### কয়লা থেকে ভারতে পেট্রল ভৈরীর ব্যবস্থা

'হিন্দবাড বি' খবরে প্রকাশ, ভারত বাতে পেট্রল সম্পর্কে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে তার জন্মে পিন্দল বর্ণের এক রকম কম্বলা থেকে ক্রজিম পেট্রল উৎপাদন করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারতে এ ধরণের পিঙ্গল বর্ণের কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমেরিকান, চেক ও ফরাসী বিশেষজ্ঞেরা এই কয়লার নমুনা নিয়ে সম্প্রতি য়ে পরীক্ষা করেছেন তার ফল থ্বই সস্তোষজনক। রাসায়নিক পরীক্ষার জল্ঞে সম্প্রতি এধরণের কিছু কয়লা আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর য়জ্ঞিম পেউল তৈরী করবার জল্ঞে একটি কারখানা য়াপনের উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ও টেকনিক্যাল সাহায়ের জল্ঞে একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের সক্ষে আলোচনা করছেন। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের বিপোর্ট যদি স্থবিধাজনক বিবেচিত হয় তবে ভারত সরকার ২৫ কোটি টাকা বায়ে বছরে দশ লক্ষ টন ক্রিম পেউল তৈরী করবার উপযোগী একটি কারখানা স্থাপন করবেন।

## সামৃদ্রিক পীড়ার ঔষণ

বি, আই, এস-এর খবরে প্রকাশ—সম্প্রতি সমূদ্র পীড়ার একরকমের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। সামৃদ্রিক-পীড়ায় সমৃদ্র-ভ্রমনের সমস্ত উৎসাহ ও আনন্দ একেবারে নই করে দেয়। কুড়ি বৎসর পূর্বেও চিকিৎসকদের ধারণা ছিল বে সামৃদ্রিক-পীড়ার কোন ঔষধ নেই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন দেখা গেল যে, নৌ-বাহিত আক্রমণকারী সৈক্তরা সামৃদ্রিক-পীড়াম আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ছে তখন চিকিৎসকরা এই রোগের কোন ঔষধ আবিদ্বার করবার জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁদের চেটা ফলবতী হয়েছে। সম্প্রতি হায়েদিন (Hyoscine) নামে একটি ঔষধ আবিদ্ধৃত হয়েছে যার প্রয়োগে সামৃদ্রিক-পীড়ার উপশম হয়। ঔষণটি বেলেডোনা জাতীয় বিষাক্ত গাছগাছড়া খেকে তৈরী। ঝটিকা-বিকৃত্ব সমৃত্রে নৌকায় করে অনেক কোক নিয়ে গি:য় তাদের ওপর এই ঔষধ দরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষায় আশ্চর্য স্থান্দল পান্ডয়া বায়। ঔষধটির অভিসামান্ত পরিমাণ প্রয়োগেই (১'২ মিলিগ্রাম) কাজ হয় এবং এই ঔষধ সেবনের ফলে শরীরে অন্ত কোন উপসর্গ দেখা দেয়না।

## 'हे।हेकाज्' द्वारगत मूडन छेवध

বি, আই, এস ধবর দিয়েছেন—'পেনিদিলিন' এবং 'ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের' মত আর একটি ঔষদের আবিদার নিয়ে বৃটিশ রাসায়নিক গবেষকগণ পরীক্ষা কার্যে ব্যাপৃত আছেন। উষণটির নাম 'কোরো-মিকোটিন' (Chloromycolin)। 'টাইফাদ' রোগের বিরুদ্ধে ঔষণটির কার্যকারিতা অত্যাশ্চর্য। ঔষণটি বিষাক্ত নয় বলে সেবন-যোগ্য এবং প্রয়োজনমত তার ইন্জেক্সনও গ্রহণ করা যায়। বত্রমানে নালয় দেশে এই ঔষণটি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে।

#### ভারতে ঔষধ ও রঙের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা

১৭ই জুন, ইউ, পি'র থবরে প্রকাশ, ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ভিরেক্টর জেনারেল স্থার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে রুঁটো সেকেটারিয়েট ভবনে দামোদর উপত্যকায় রাসায়নিক-শিল্প প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা কমিটির এক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। বৈঠকের উদ্দেশ্য—দামোদর উপত্যকায় ঔষধ ও রঙের কারধানা স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা। ভারত সরকার, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, বিহার ও পশ্চিম বন্ধ সরকারের প্রতিনিধির্ক্ষ বৈঠকে যোগদান করেন।

প্রবোজনীয় ঔষণপত্র ও রঞ্জ পদার্থ তৈরীর পরিকল্পনা ও বিবরণী পেশের জক্ত ভারতে একদল জামনি অভিক্ত জানগনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভার- তের বেসকল আবশ্যকীয় রং ও ঔষণপত্র প্রয়োজন স্থার জ্ঞানচন্দ্র তংসম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ পেশ করেন। ছয় পেকে আট মাসের মধ্যে যাতে পরিকরনা কার্থকরী হয় সেজক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত হয়।

ভারতে উচ্চ শক্তিশপার বিত্যুৎ প্রতিরোধক পদার্থ প্রস্তুত সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয় এবং তৎসম্পর্কে চার মাসের মধ্যে পবিকল্পনা প্রণায়নের উদ্দেশ্তে রিপোর্ট দিবার জন্ত ক্ষেক্ত্রন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। বৈত্যুতিক প্রণালীর সাহায্যে কৃষ্টিক সোডা, ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রভৃতি যেসকল রাসায়নিক দ্রবাদি প্রস্তুত হয়, ভারতে সেরপ কারধানা স্থাপন সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়।

আগামী জুলাই মাসে যুক্ত কমিটির পরবর্তী বৈঠক অহাষ্টিত হবে এবং তথন এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে।

#### 'জাম ও বিজ্ঞানে'র প্রবন্ধাদি কিরকম হওয়া উচিত

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত প্রবন্ধাদির তুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই অফুযোগ করছেন। करेनक मन्य निर्थरहन-उत्निहनाम, 'कान ख বিজ্ঞান' প্রধানত: জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভদী গড়ে তোলবার কাৰে ব্রতী হবে এবং আশা করেছিলাম এর প্রবন্ধগুলো সর্বথা স্থপাঠ্য না হলেও সর্বজনবোধ্য হবে। সে আশাতেই दिकानिक ना इरम् । विकान-পরিষদের সভা হয়ে-ছিলাম। কিন্তু একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি বে, 'জান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধই সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে ছর্বোধ্য এবং কোন কোনটা কিঞ্চিৎ বোধগমা হলেও তা' তুম্পাচা। লেখকদ্বের প্রতি বথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলতে হচ্ছে যে, এসকল প্রবন্ধের বক্তব্য বা ভাবার্থ ব্যাহত না করেও সহজ্বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কাবো কাবো সভিমত এই যে, প্রকাশিত বেশীরভাগ প্রশাদের বিদ্যবস্থই এমনভাবে নির্বাচিত হয়েছে যাতে বিজ্ঞান বিষয়ে জনসাধার রণের কৌতৃহল উদ্রিক্ত হওয়া দূরে থাক, একটা ভীতির ভাবই জাগ্রত করবে। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার এবং তাদের বৈজ্ঞানিক মনোর্ত্তি সম্পন্ন করে তোলাই যদি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা'হলে এধরনের প্রবন্ধাদি প্রকাশে দে উদ্দেশ্য সম্প্রভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ मदरम अभारतत वक्तवा এहे स्व, स्तरभव জনসাধারণ বাতে মাতৃভাষার সাহাব্য বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি পরিচয় লাভে বৈজ্ঞানিক भत्नावृद्धिमञ्जब इर्ष डिठेटड भारत रम উल्क्ष्य নিয়েই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আ হপ্রকাশ করেছে, একথা একাধিক বার স্বস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কিছ লোকরগ্রক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির সংখ্যাল্পতা ও অক্তাক্ত কারণে আমাদের আশাহ্ররণ প্রবন্ধাদি क्षकानकत्। मछव इत्य छेठ्ट ना । তবে আশाकति, অদূর ভবিশ্বতেই সমস্ত বাধাবিল্প দূর করে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' জনসাধারণের তৃপ্তি বিধান করতে সমর্থ হবে। আমরা ধতদুর সম্ভব সরল ভাষার যথোপযুক্ত ভাব-প্রকাশক প্রবন্ধানি প্রকাশ করতেই ইচ্ছুক। তবে বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে বা' ভাষার সরল প্রকাশভদীকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করবেই। তাছাড়া গল্প উপক্তাসের মত মনোরম ও স্থ্যপাঠ্য ভাষায় বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ই আলোচনা क्वा छुद्रह व्याभाव। विकारनव अधान विश्व हरमा তত্ব ও তথ্যাদির নিভূলিতা ও যথার্থতা বন্ধার রাখা। কাজেই ভাষার মাধুর্য রক্ষা করতে গিয়ে অনেক क्टिंख छरभाव याथार्व छात्र शनि घर्छ। अमुख्य नम्। त्म विषय लिथकरकत्र मर्रागेरे मछर्क थाका पदकात्र।

লেপা একটা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। বিশেষজ্ঞ হলেই

নে, স্থবোধ্য প্রবন্ধরচনা-কৌশল তাঁর আয়ন্তাধীন

হবে এমন কোন কথা নেই। এবিষয়ে বিশেষ চর্চার
প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য চর্চা
অপেকারত খুব কম লোকেই করে আসছেন।
দেশের স্থানীনতা লাভের পর এখন সব কিছুরই
পরিবর্তাণ ঘটছে। বাংলাভাষা আমাদের দেশে এখন
অবিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান্ত লাভ করছে। কাজেই
বিজ্ঞান-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ অভাব আমাদেরই
দূর করতে হবে। দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের
বিজ্ঞান চর্চা মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে আরম্ভ
করলে বাংলা-সাহিত্যের এ অভাব পূরণে বেশী
দেরী হবে না।

বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত প্রত্যেককে আমরা সাদর আহ্বান জানাচ্ছি বেন তাঁরা অন্ততঃ বিজ্ঞানের সাধারণ ও চিত্তাকর্বক বিষয়গুলো সহজ্ঞ সরল ভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' পৃষ্ঠায় আলোচনা করতে অগ্রসর হন। বিষয় যদি বলবার মত হয় তো স্বষ্ঠু ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলেও যথায়থ বিবরণী লিখে পাঠালে আমর। তার যথোচিত ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবো। সর্বশেষে লেথকদের প্রতি এই অন্থ্রেমাধ জানাচ্ছি—তাঁরা বিশেষজ্ঞদের জত্যে লিখছেন না, লিখছেন জনসাধারণের জত্যে—এ কথা মনে রেখেই যেন প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন এবং বক্তব্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন।

#### ভ্ৰম-সংশোধন

গত মে সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত 'রাশি-বিজ্ঞানের প্রস্তাবনা' নামক প্রবন্ধের লেখকের নাম হবে শ্রীবীরেক্স নাথ ঘোষ, ভূলক্রমে শ্রীধীরেক্স নাথ ঘোষ ছাপা হয়েছে।